# ঘনাদা তস<sup>্</sup>তস অম্ নবাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র





জ্ঞানন্দ পাৰ্বলিশাৰ্স প্ৰাইডেট লিমিটেড ক'ল কা ডা-৯

### প্রথম সংস্করণ জান্যারী ১৯৬৩

আনন্দ পার্বালশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্ভৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এন্ড পার্বালকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে বিজ্ঞেন্দ্রনাথ বস্ত্র কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে ম্র্যিত।

## পরম স্নেহের টিপ্লা বাহাদারকে

—माम्

## এই জেখকের অন্যান্য বই

যাঁর নাম ঘনাদা ঘনাদার ফ'্ তেল দেবেন ঘনাদা ছড়া যায় ছড়িয়ে

### নিবেদন

একটা প্রশ্ন প্রায়ই শ্নাতে হয়। ঘনাদাকে কোথায় পেলেন?

কোথায় আবার? পেয়েছি নিজেরই মধ্যে, আপনাদের সকলের মধ্যেও।

বলাই বাহনুল্য, উত্তরটা সকলকে খুনিশ করে না। কিন্তু কথাটা নিভেজ্ঞাল সতি নয় কি?

আজ বলে নয়, মান্ষের মৃথে যখন থেকে কথা ফুটেছে তখন থেকেই বাহাদ্রী নিতে বাড়িয়ে বলা বানিয়ে বলা তার শ্রে হয়েছে, সন্দেহ নেই। সেই কোন আদিয়লালে প্রথম প্রথম যে গোদা লেজ-খনা গেছো বাঁদর গাছের ডাল ছেড়ে মাটিতে নেমে একট্ খাড়া হয়ে দাঁড়াবার চেন্টা করে দ্ব এক পা হেট্ট মাটিতে কেংরে পড়েছিল, সেও বোধহয় তার সংগী-সাথীদের কিছ্ম অংগভঙ্গী আর কিচির-মিচিব ঘোঁংঘোঁতানি দিয়ে বোঝাবার চেন্টা করেছিল যে চার পায়ের বদলে দ্ব পায়েই সোজা হয়ে দাঁড়ানো আর হাঁটা তার কাছে দাঁত কিড়মিড়ির মতই সোজা।

ঘনাদাকে পাবার জন্যে খবে বেশী খোঁজাখ'বিজর হায়রানি তাই হয়নি। মানুষের চিরকেলে স্বভাবই নতুন কালের ধড়া-চুড়ো পরে ঘনাদা হয়ে বেরিয়ে এসেছেন।

তা, ঘনাদা' ত আসর জমাতে খাস ভূমিকায় নিজেই মূল গায়েন হয়ে বিজ্ঞানের ধোঁয়ায় ফাঁপানো সব গালগম্প শোনান। তারপর আবার 'তস্য তস্য' কি ও কেন?

দ্‡কথার সহজ করে বলতে চাইলে বলতে হয়, প্রথমটায় বিজ্ঞানের রহস্য বাদি প্রধান হয় তাহলে শ্বিতীয়টায় ইতিহাসের।

ঘনাদার নিজের বাহাদ্বী গণ্প লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে 'তস্য তস্য' নিয়ে মাতবার আসল কারণটাও তাহলে কবুল করি।

আসল কারণ হ'ল এই যে, নিজের যা ভাল লাগে, নিজে যাতে যা আনন্দ পাই স্বাভাবিকভাবে পাঠকদেরও করতে চাই তার ভাগীদার।

আবিষ্কার উম্ভাবন আর সম্ধানের দুঃসাহসিক বৈচিত্তো আমাদের এই শতাব্দীর প্রশ্ম থেকেই বিজ্ঞানের রহস্য রোমাণ্ড উত্তেজনায় স্পদদমান।

নিজে যা অনুভব করি বিজ্ঞানের জগতের সেই রহস্য রোমাণ্ড বিস্মরের স্বাদ পাঠকদেরও কিছু দিতে পারি কিনা দেখবার জনোই একটু কোতুকের সূর মিশিয়ে ঘনাদাকে আসরে নামানো।

বিজ্ঞানের মত ইতিহাসের রহস্য রোমাণ্ড উত্তেজনা বড় কম নং:, তার প্রত্যক্ষ স্বাদ নিতে আর দিতে কার শরণ নেব? সত্য যেখানে কম্পনার চেয়েও বিস্ময়কর ও বিশ্বাসের অতীত, পৃথিবীর ইতিহাসের সেই সব আশ্চর্য অধ্যায়ের জীবন্ত পরিচয় পাবার জন্যে এবারে ফিরে গোলাম 'তস্য তস্য' অর্থাৎ ঘনাদারই নানা উধ্বতন প্রেপ্রের্ষদেরই কাছে।

ट्यायन्त्र वित

# म्ही

| माम राजन धनामा              | *** | 3   |
|-----------------------------|-----|-----|
| স্ব कांफ्रल সোনা            | ••• | ২০  |
| আগ্ৰা যখন টলমল              | ••• | 808 |
| व्रविनमन ब्रुएगा यादा ছिलान | ••• | 405 |

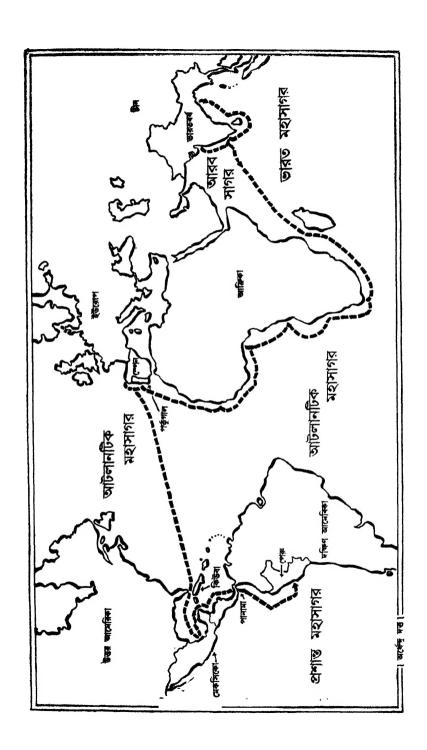

# দাস হলেন ঘনাদা

#### এক

না, তস্থ তস্থ !

বললেন শ্রীঘনশ্রাম দাস, ঘনাদা নামে যিনি কোনো কোনো মহলে পরিচিত। এ উক্তির আফুপূর্ব বোঝাতে একটু পিছিল্পে যেতে হবে এ কাহিনীর। স্থান-কাল-পাত্রও একটু বিশদ করা প্রয়োজন।

স্থান এই কলকাতা শহরেরই প্রান্তবর্তী একটি বৃহৎ ক্বত্রিম জলাশয়, করুণ আত্মছলনার যাকে আমরা ব্রদ বলে অভিহিত করে থাকি। জীবনে যাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই, অথবা কোনো উদ্দেশ্যেরই একমাত্র অন্থ্যরা পরিপ্রান্ত, উভয় জাতির নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষ নাগরিক প্রতি সন্ধ্যায় এই জলাশয়ের চারিধারে এসে নিজ নিজ রুচি প্রবৃত্তি অন্থ্যায়ী স্বাস্থ্য অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সাধনায় একা একা বা দল বেঁধে ভ্রমণ করে উপবিষ্ট হয়।

এই জলাশন্ত্রের দক্ষিণ তীরে একটি নাতিবৃহৎ বৃক্ষকে কেন্দ্র করে কয়েকটি আসন বৃত্তাকারে পাতা। সেই আসনগুলিতে আবহাওয়া অমূকৃল থাকলে প্রায় প্রতিদিনই পাঁচটি প্রবাণ নাগরিককে একত্র দেখা যায়।

এ কাহিনী স্তচনার পাত্র এঁরাই। তাঁদের একজনের শিরোণোভা কাশের মত শুল, দ্বিতীয়ের মন্তক মর্মরের মত মন্তন, তৃতায়ের উদর কুন্তের মত ফীত, চতুর্থ মেদভারে হস্তার মত বিপুল এবং পঞ্চম জন উট্রের মত শীর্ণ ও সামঞ্জ্যহীন।

প্রতি সন্ধ্যায় এই পঞ্চ সভাসদের অন্ততঃ চারজনকে এই বিশ্রাম-আসনে নিয়মিতভাবে সমবেত হতে দেখা যায় এবং আকাশের আলো বিলীন হয়ে জলাশন্মের চারিপার্শ্বের আলো জলে ওঠার পর ফেরিওয়ালাদের ডাক বিরল না হওয়া অবধি স্বাস্থ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও বাজারদর থেকে বেদান্তদর্শন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় ও তত্ত্ব তাঁরা আলোচনা করে থাকেন।

এ সমাবেশের প্রাণ হলেন শীঘনখাম দাস, প্রাণাস্তও বলা যার।

এ আসর কবে থেকে তিনি অলঙ্কত করছেন ঠিক বলা যায় না, তবে তার আবির্ভাবের পর থেকে এ সভার প্রকৃতি ও স্থর সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। কুন্তের মত বার উদরদেশ ফীত সেই ভোজনবিলাদী রামশরণবাব্ আগেকার মত তাঁর ক্ষচিকর রন্ধন-শিল্প নিম্নে সবিস্তারে কিছু বলবার স্থযোগ পান না। মন্তক যাঁর মর্মারের মত মহণ সেই ভৃতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাৰ্ ঐতিহাসিক বিষয় নিম্নেও নিজের মতামত জ্ঞাপন করতে দ্বিধা করেন।

কারণ, শ্রীঘনশ্রাম দাস সম্বন্ধে সবাই সম্ভন্ত। কোথা থেকে কি অশ্রুতপূর্ব উল্লেখ ও উদ্ভট উদ্ধৃতি দিয়ে বসবেন, নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশের আশহাতেই যার প্রতিবাদ করতে পারতপক্ষে কেউ প্রস্তুত নন।

মেদভারে হস্তার মত যিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবু সেদিন কি কুক্ষণে ঐতিহাসিক উপত্যাসের কথা তুলেছিলেন!

ভবতারণবাব্ , নির্বিবাদী নিপাট ভালোমাহ্ব। সরকারী পূর্ত বিভাগে মাঝারী স্তরে কি একটা আয়েশী চাকরী করতেন। কয়েক বছর হলো রিটায়ার করেছেন। ধর্মকর্ম এবং নির্বিচারে যাবতীয় মৃক্রিত গল্প উপস্থাস পড়াই এখন ভার কাজ।

এ সভান্ন বেশীরভাগ সময়ে ভবতারণবাবু নীরব শ্রোতা হিসাবেই বিরাজ করেন। এই দিনে আলোচনাম একবার ঢিল পড়ায় কি থেয়ালে নিজে তুর্বলতার কথাটা প্রকাশ করে ফেলেছেন।

দিবানিদ্রার প্রসঙ্গ থেকেই কথাটা বলবার স্থযোগ পেয়েছিলেন।

হাা, ও রোগ আমার ছিল। যেন লক্ষিতভাবে বলেছিলেন ভবতারণবাব্,—
ডাক্তার বলেছিল দিনে ঘুমোন বন্ধ না করলে চাঁব আরো বাড়বে। কিন্তু দিনে
ঘুমোন বন্ধে করি কি করে? ছপুরের খাওয়া সারতে না সারতেই চোখ ছটো
ঘুমে জুড়ে আবে। তারপর ওই এক ওযুধে ভোজবাজি হয়ে গেল!

ওষ্ধটা কি ?—সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন উদর যাঁর কুজের মত ফীত বর্তুলা-কার সেই রামশরণবাব্,—কফি ?

না না, কফি কেন হবে! ভবতারণবাবু গদ্গদ স্বরে বললেন,—আজকালকার সব ঐতিহাসিক উপস্থাস। কি অপূর্ব জিনিস ভাবতে পারেন না, একবার পড়তে শুক্ষ করলে ঘুম দেশ ছেড়ে পালাবে।

আপনি ওইসৰ উপন্তাস পড়েন ?—মস্তক থার মর্মরের মত মস্থ সেই শিব-পদবাবু নাসিকা কুঞ্চিত করলেন।

পড়ি মানে? ওই তো এখন আমার ওষ্ধ।—ভবতারণবাব্ উচ্ছুসিত হয়ে উচ্চুলেন,—পড়ে দেখবেন একখানা। আর ছাড়তে পারবেন না। আছা, কি

সব গল্প আর কি সব চরিত্র! চোথের সামনে যেন জলজল করে। শাব্দাইা, ক্লাইব, মুরজাহান, নিরাজ, বাহাত্বর শা, জগৎ শেঠ, উমীচাঁদ সব যেন আপনার চেনা পাড়ার ছেলেমেয়ে মনে হবে, আর কি হৃন্দর তাদের আলাপ কথাবার্তা! একটু কোথাও খিঁচ নেই। পাছে ব্যতে না পারেন তাই এক কথা একশ' বার বৃথিয়ে দেবে। ইতিহাসকে ইতিহাস, আরব্যোপন্তাসকে আরব্যোপন্তাস।

শুধু তাই নরতে। !—মর্মরমন্থ মন্তক বাঁকি দিয়ে শিবপদবাব্ যেন তাঁর অবজ্ঞা প্রকাশ করলেন,—পড়ে এখনো অবশু দেখিনি, কিন্তু ইতিহাসের প্রাদ্ধ না হলেই বাঁচি। চোথের সামনে যা আছে তা-ই যারা দেখতে পান্ধ না তারা ইতিহাসের ওপর চড়াও হলে একটু ভয় করে কিনা! সেদিন কি একটা এখানকার সামাজিক উপন্থাসে কলকাতার এক বাঙ্গালী ধনীর স্কাই-ক্ষেপারের কথা পড়ে থুঁজতেই গিয়েছিলাম নিউ আলিপুরে। আজকের দিন নিয়েই এই! ড'চারশো বছর আগেকার কথা হলে ত একেবারে বেপরোয়া। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধেই হয়তো টাায় দেখিয়ে ছাড়বে!

हैं:!

নাসিকাধ্বনি শুনে সকলকেই সচকিত সন্ত্রস্ত হয়ে এবার ঘনশ্রাম দাসের দিকে তাকাতে হলো। এতক্ষণ তাঁর নীরব থাকাই অবশ্য অস্বাভাবিক বলে বোঝা উচিত ছিল।

ই্যা, ঘনশ্রাম শাসই নাসিকাধ্বনি করেছেন। সকলের দৃষ্টি যথোচিত আক্কট্ট হবার পর তিনি কেমন একটু বাঁকা হাসির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন,—পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ কবে হয়েছে যেন ?

২১শে এপ্রিল, ১৫২৬ খৃষ্টান্ধ। শিবপদবাবৃকে বিছা প্রকাশের এ স্থযোগ পেয়ে বেশ যেন একটু গবিভ মনে হলো।

আর আপনার ওই যুদ্ধের ট্যান্কের ব্যবহার হয় প্রথম কবে ?—ঘনশ্রাম দাসের কথার স্থরটা এবারও যেন বাঁকা।

কিন্তু শিবপদবাব এখন নিজের কোটের মধ্যে। তিনি সগর্বে গড় গড় করে ভনিয়ে দিলেন, প্রথম বিশ্বহুদ্ধে ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মিত্র পক্ষের চতুর্ব বাহিনী উনপঞাশটি ট্যাক্ষ ফ্রান্সের সোম থেকে আন্কর অভিযানে ব্যবহার করে। ইতিহাসে যুদ্ধের সচল ট্যাক্ষের ব্যবহার সেই প্রথম।

আপনাদের ইতিহাসের দৌড় ওই পর্যন্ত!—ঘনশ্রাম দাসের মূখে অমুকন্পা নাধানো বিজ্ঞান তাঁর ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্যের ওপর এ কটাক্ষে শিবপদবাব্ যদি গ্রম হয়ে ওঠেন তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না বোধ হয়।

কি বলে তাহলে আপনার ইতিহাস ?—শিবপদবাব্ও গলা পেঁচিয়ে বললেন।
ইতিহাস আমারও না, আপনারও নয়।—দাসমশাই করুণাভরে হেসে
বললেন,—সভ্যিকার ইতিহাসটা কি তা ভনতে চান ?

চাই বই কি !—শিবপদবাবুর যুদ্ধং দেহি ভাব।

তাহলে শুরুন,—দাসমশাই শুধু অজ্ঞানতিমির দ্ব করবার কর্তবাবোধেই ষেন বলতে শুরু করলেন—প্রথম পাণিপথের যুদ্ধে 'ট্যাঙ্ক' ব্যবহার হয়নি বটে, কিন্তু সচল তুর্গের মত এ যুদ্ধধান আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয়েছে তারও ছ' বছর আগে। এর নাম দেওয়া হয়েছিল 'মাণ্টা'।

ছ' বছর আংগে মানে ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ?—শিবপদবাব্র গলায় বিস্ময়ের চেক্সে বিজেপটাই স্পষ্ট।

ই্যা, সেই জোড়া ছুরীর বছরেই প্রথম সচল ট্যান্ধ নিয়ে মান্ত্র যুদ্ধ করে।— দাসমশাই কয়ণাভরে জানালেন!

জ্ঞোড়া ছুরীর বছর! সেটা আবার কি ?—এবার শিবপদবাব্র গলায় আর বিজ্ঞাপ নেই।

ওই ১৫২০ খৃত্তাব্দেরই নাম ছিল জোড়া ছুরীর বছর টেনচ্টিট্লান-এ।—
পরিতৃপ্তভাবে ঘনখাম দাস সমবেত সকলের বাাদিত ম্থের ওপর চোখ ব্লিয়ে
নিলেন একবার। তারপর বিশদ হলেন,—তার আগের বছর ১৫১৯ খৃত্তাব্দের
নাম ছিল একটি খাগ্ড়া। এই ছটি বছর সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসকে ওলট-পালট
করে দিয়ে গেছে। কিন্তু জোড়া ছুরীর বছরে টেনচ্টিট্লান-এ ওই সচল ট্যাক্ষ
প্রথম মাথা থেকে বার করে কাজে না লাগালে ইতিহাস আরেক রাস্তায় চলে
যেত। একদিন দেনার দায়ে মাথার চুল বিকোনো অথর্ব হার্নাণ্ডো কর্টেজ
তাহলে ক্ষোভে তৃঃখে স্পেনের সম্রাট পঞ্চম চার্লসকে শোনাবার স্থযোগ পেতেন
না যে, স্পেনে যত শহর আছে গুণজিতে তার চেয়ে আনেক বেশী রাজ্য তিনি
সম্রাটকে ভেট দিয়েছেন। ভলটেয়ারের লেখা এ বিবরণ গালগল্প বলে যদি
উড়িয়েও দিই, তর্ এ কথা সত্য যে টেনচ্টিট্লান-এর নাম তাহলে অন্ত য'-ই
হোক, মেক্সিকো সিটি হয়ে উঠত না, আর ঘনখানের পেছনে দাস পদবী লাগাবার
সৌভাগ্য হতো না আমার কপালে।

উপস্থিত সকলের ঘূর্ণামান মাথা স্থির করতে বেশ একটু সময় লাগল। মাথার

কেশ যাঁর কাশের মত শুল্ল সেই হরিসাধনবাবুই প্রথম একটু সামলে উঠে, তু'বার ঢোক গিলে, তাঁর বিমৃত্ বিহ্বলতাকে ভাষা দিলেন,—ও, আপনি স্পেনের হয়ে কটেজ-এর মেক্সিকো বিজয়ের কথা বলছেন ? সেই যুদ্ধে প্রথম সচল ট্যাক্ষ ব্যবহার হয় ? কিন্তু তার সঙ্গে আপনার পদবী দাস হওয়ার সম্পর্ক কি ?

সম্পর্ক এই যে,—ঘনশ্রাম দাস যেন সকলের মৃচ্তা ক্ষমার চক্ষে দেখে বললেন,—কটেন্ধ-এর অমূল্য ডারারী চিরকালের মত হারিয়ে না গেলে ও মেক্সিকোর আন্ধ্রেক বাজত জরের সবচেরে প্রামাণ্য ইতিহাস 'হিস্টোরিয়া ভের্দাদেরা দে লা কনকুইস্তা দে লা হয়েভা এস্পানা'-র লেখক বার্নাল ডিয়াজ নেহাত হিংসায় ঈর্ষায় চেপে না গেলে, প্রথম ট্যাক্ষের উদ্ভাবক ও কর্টেজ-এর উদ্ধারকর্তা হিসেবে যাঁর নাম ইতিহাসে পাওয়া যেত তিনি দাস বলেই নিজের পরিচয় দিতেন।

পদবী তাঁর দাস ছিল ?—মেদভারে হস্তীর মত বিপুল ভবতারণবাব্ বিফারিত নয়নে জিজ্ঞাসা করলেন—তার মানে তিনি বাঙালী ছিলেন ?

বাঙালী অবশ্য এখনকার ভাষায় বলা যায়। দাসমশাই ব্ঝিয়ে দিলেন,
—তবে তথনো এ শব্দের প্রচলন হয়নি। তিনি অবশ্য এই গৌড় সমতটের
লোকই ছিলেন।

আপনার কোনো পূর্বপুক্ষ তাহলে ?—ফীতোদর রামশরণবার সবিস্ময়ে বললেন,—অতি-রদ্ধ প্রপিতামছটছ কেউ!

না, তক্ত তক্ত।—বললেন দাসমশাই। তারপর একটু থেমে রুপা করে উক্তিটি ব্যাথ্যা করলেন বিশদভাবে,—অর্থাৎ, আমার উর্পতন দাবিংশতম পূর্বপুরুষ ঘনরাম, দাস পদবীর উৎপত্তি ধার থেকে।

মর্মবের মত মন্তক থার মন্তণ সেই শিবপদবাব নিজের কোটেও কেঁচো হয়ে থাকতে হওরায় এইক্ষণ বোধ হয় মনে মনে গজরাচ্ছিলেন। এবার ভূক কপালে ভূলে একটু ঝাঝাল গলাতেই জিজ্ঞাসা করলেন—১৫১৯ কি ২০ খৃষ্টাব্দে আপনার সেই বাঙালী পূর্বপূক্ষ মেক্সিকো গেছলেন ?

শিবপদবার যেভাবে প্রশ্নটা করলেন, তাতে,—'গঞ্জিকা পরিবেশনের আর জায়গা পেলেন না!'—কথাটা খুব যেন উহু রইল না।

দাসমশাই তবু অবোধের প্রতি করুণার হাসি হেসে বললেন,—শুনতে একটু আজগুবিই লাগে অবশ্য। কিউবা বাহামাদ্বীপ ইত্যাদি আগে আবিদ্ধার করলেও ক্রিস্টোফার কলম্বস-ই তিন বারের বার ১৪৯৮ খুষ্টাবে আসল দক্ষিণ

আমেরিকার মাটি স্পর্শ করেন। তাঁর আমেরিকা আবিষ্কারের মাত্র একুশ বছর বাদে তথনকার এক বঙ্গসন্তানের সেই স্থানুর আাজটেক্দের রাজধানী টেনচ্-টিট্লান-এ গিয়ে হাজির হওয়া অবিখাস্তই মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসের বুনন বড় জটিল। কোন জীবনের স্থতো যে কার সঙ্গে জড়িয়ে কোণায় গিয়ে পৌছোয় তা কেউ জানে না। যে বছর কলম্বস প্রথম আমেরিকার মাটিতে পা রাখেন দেই ১৪৯৮ খুটান্দেরই ১লা মে তারিখে পোর্টু গ্যালের এক নাবিক ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার দক্ষিণের উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে এসে ভারতের পশ্চিম কূলের সমৃদ্ধ রাজ্য কালিকটে তার চারটে জাহাজ ভেড়ায়। ষে উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল ভাতে বিফল হয়ে ভাস্কো দা গামাকে ফিরে থেতে হয়। কিন্তু কালিকটের জামোরিনের ওপর আক্রোণ মেটাতে দশটি সশস্ত্র জাহান্দ নিয়ে ভাস্কো দা গামা ফিরে আসে ১৫ -২ খুষ্টাব্দে। এবার নরপিশাচের मा ए ए ए को निकृष्टे ध्वरम करवे का छ हत्र मा। को निकृष्टे छात्रशांत करत সেখান থেকে কোচিন যাবার পথে হিংস্র হান্ধরের মত সমুদ্রের ওপর যা ভাসে এমন কোন কিছুকেই রেহাই দেয়নি। যে সব জাহাজ ও স্থলুপ লুট করে জালিয়ে সে তৃষিয়ে দেয় তার মধ্যে ছিল একটি মকরমুথী পালোয়ার সদাগরী জাহাজ সে দদাগরী জাহাস সমতট থেকে সুল্ম কার্পাদ বস্তু নিয়ে বাণিজ্য করতে গেছল ভৃগুকচ্ছে। সেখান থেকে ফেরার পথেই এই অপ্রত্যাশিত সর্বনাশ। দা গামার পৈশাচিক আক্রমণে দে সদাগরী জাহাজের সব মাঝি মাল্লা যাত্রীরই শেষ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। রক্ষা পেয়েছিল একটি দশ বংসরের বালক। দরামারার দক্ষন নর, নেহাত কুসংস্কারের দক্ষনই দা গামার জাহাজের নরপশুরা তাকে রেহাই দেয়। জ্ঞলম্ভ সদাগরী জাহাজ যথন ডুবছে তথন ছেলেটি কেমন করে সাঁতরে এসে দা গামার-ই থাস জাহাজের হালটা ধরে আশ্রয় নেয়। একজন মালা তাকে দেখানে দেখতে পেরে পৈশাচিক আনন্দে আরো ক'জনকে ভাকে ছেলেটিকে বন্দুক ছুভে মেরে মজা করবার জন্তো। কিন্তু দেকালের মাচিলক বনুক। ছুড়তে গিয়ে বনুক ফেটে সেই লোকটাই পড়ে মারা। ঠিক সেই সময়ে তিনটে শুশুকের জাতের ডুগংকে জলের মধ্যে ডিগবাজি থেতে দেখা যায় জাহাজের কিছু পেছনে। ছটো ব্যাপার নিজেদের কুসংস্কারে এক সঙ্গে মিলিরে দৈবের অশুভ ইঙ্গিত মনে করে ভর পেরে ছেলেটিকে আর <u>भातर्</u>छ <u>जोत्रा नाहम करत ना।</u> जोत तमरम जोरक जूरम स्नेत्र कोशोरक्रत ওপরে।

১৫ ৩ সালে ভাস্কো দা গামা লিসবন-এ ফেরবার পর ছেলেটি বিক্রী হয়ে যার ক্রীতদাসের বান্ধারে। সেথান থেকে হাত ফেরতা হতে হতে একদিন সে কিউবার গিয়ে পৌছোর। দশ বছর বয়সে দা গামার জাহাজে যে লিসবন-এ এসেছিল সে তথন চব্বিশ-পঁটিশ বছরের জোরান। জুরারেন্দ্র নামে কিউবার এসে বস্তি করা একটি পরিবারের সে ক্রীতদাস।

কর্টেজ তথন সেই কিউবাতেই সে দ্বীপের বিজেতা ও শাসনকর্তা জ্বেলা-সকেথের বিষ নজরে পড়েছে। বিষ নজরে পড়েছে ওই জুয়ারেজ পরিবারেরই একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেমের ব্যাপারে। মেয়েটির নাম ক্যাটালিনা জুয়ারেজ। কর্টেজ স্বভাবে-চরিত্রে একেবারে তথনকার মার্কামারা অভিজাত স্প্যানিশ। উদ্দাম ত্রস্ত বেপরোয়া যুবক। প্রেম সে অনেকের সঙ্গেই করে বেড়ায় কিন্তু বিয়ের বন্ধনে ধরা দিতে চায় না। বিশেষ করে জুয়ারেজ পরিবার বংশে খাটো বলেই ক্যাটালিনার সঙ্গে বেশ কিছুদিন প্রেম চালিয়ে সে তথন সরে দাঁড়িয়েছে। ভেলাসকেথ-এর কোপদৃষ্টি সেই জন্মেই পড়েছে কর্টেজ-এর ওপর। ভেলাসকেথ-এর সঙ্গে জুয়ারেজ পরিবারের মাথামাথি একটু বেশী। ক্যাটালিনার আরেক বোন তাঁর অন্থগ্রহ্মন্তা।

জুরারেজ পরিবারের সঙ্গে বেইমানি করার দক্ষন ভেলাসকেথ-এর এমনিতেই রাগ ছিল, কর্টেজ তার ওপর তাঁর বিক্লছেই চক্রান্ত করছে থবর পেরে ভেলাসকেথ তাকে করেদ করলেন একদিন। কর্টেজের বুঝি ফাঁসিই হয় বাজজ্যোহের অপরাধে। সেকালে স্পেনের নতুন-জ্বেতা উপনিবেশে এ ধরনের বিচার আর দণ্ড আথছার হতো।

কর্টেজ কিন্তু সোজা ছেলে নয়। পারের শিকল খুলে গারদের জানলা ভেঙে একদিন সে হাওয়া। আত্রায় নিল গিয়ে এক কাছাকাছি গিজায়। তথনকার দিনে গির্জের অপমান করে সেথান থেকে কাউকে ধরে আনা অতি বড় স্বেচ্ছাচারী জবরদন্ত শাসকেরও সাধ্য ছিল না। কিন্তু গির্জের মধ্যে কর্টেজ-এর মত ছটফটে ত্বস্ত মাহ্য্য ক'দিন লুকিয়ে থাকতে পারে! সেথান থেকে লুকিয়ে বেক্লতে গিয়ে আবার কর্টেজ ধরা পড়ল।

এবার হাতক্ডা বেড়ি পরিরে একেবারে জাহাজে নিয়ে তোলা হলো তাকে। পরের দিন সকালেই তাকে চালান করা হবে হিসপানিয়োলায় বিচার আর শান্তির জন্মে।

বিচার মানে অবশ্র প্রহুসন আর শান্তি মানে প্রাণদণ্ড ছাড়া আর কিছু নয়।

কর্টেজ-এর এবার আর কোনো আশা কোনো দিকে নেই। ভেলাসকেথ এবার তাঁর ক্ষমতার বহরটা না ব্ঝিছে ছাড়বেন না।

অথচ এই ভেলাসকেথ-এর সক্ষেই কর্টেজ প্রধান সহায় রূপে কিউবা-বিজয়ের অভিযানে ছিলেন। ভেলাসকেথ-এর প্রিয়পাত্তও তথন হয়েছিলেন কিছুদিন। হবারই কথা। ভেলাসকেথ তাঁর অভিযানে সব দিকে চৌকস এমন যোগ্য সহকারী আর পাননি। তথন স্পোনের কল্পনাতীত সাম্রাজ্য বিস্তারের দিনেও অসীম সাহসের সক্ষে স্থির বৃদ্ধি ও ত্বস্ত প্রাণশক্তির এমন সময়য় বিরল ছিল।

কর্টেজ-এর জন্ম স্পেনের পূব-দক্ষিণ দিকের মেডেলীন শহরে। ছেলেবেলায় নাকি ক্ষীণজীবী ছিলেন, কিন্তু বয়স বাড়বার সঙ্গে সক্ষেই সমর্থ জোয়ান হয়ে উঠেছেন। বাবা মা'র ইচ্ছে ছিল কর্টেজ আইন পড়ে। বছর তুই কলেজে পড়েই কর্টেজ পড়ায় ইস্তফা দিয়ে পালিয়ে আসেন। তথন স্পেনের হাওয়ায় নতুন অজানা দেশ আবিদ্ধারের উত্তেজনা ও মাদকতা। হঃসাহসিক নিকদ্দেশ যাত্রার উদ্দীপনা সব তরুণের মনে। এসব অভিযানে সোনা দানা হীরে মানিকের কুবেরের ভাওার লুট করে আনার প্রলোভন যেমন আছে, তেমনি আছে অজানা রহজ্যের হাতছানি, আর সেই সঙ্গে গৌরব-মুকুটের আশা।

উনিশ বছর বন্ধসে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে কর্টেজ স্পেন ছেড়ে পাড়ি দিলেন নতুন আবিষ্কৃত পশ্চিমের দেশে ভাগ্যাবেষণে। সফল বিফল নানা অভিযানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৫১১ সালে কর্টেজ ভেলাসকেথ-এর সঙ্গে গেলেন তাঁর কিউবা-বিজ্ঞরের সহায় হয়ে। মান-সম্মান অর্থ-প্রতিপত্তি কিছুটা তথন তাঁর হয়েছে। ভবিশ্বং তাঁর উজ্জ্বল বলেই সকলের ধারণা। ঠিক এই সময়ে স্বভাবের দোষে আর ভাগ্যের বিরূপতায় এই সর্বনাশ তাঁর ঘটল। চোর ডাকাতের মত ফাসি-কাঠে লটকেই তাঁর জীবনের সব উজ্জ্বল সম্ভাবনা শেষ হবে।

জাহাজের গারদ-কুঠুরির ভেতর হাত-পায়ে শেকলবাঁধা অবস্থায় এই শোচনীয় পরিণাম নিশ্চিত জেনে কর্টেজ তথন ভেঙে পড়েছেন। উপায় থাকলে আত্মহত্যা করেই নিজের মানটা অস্ততঃ তিনি বাঁচাতেন।

হঠাৎ কর্টেজ চমকে উঠে তু' কান খাড়া করেন।

এই রাত্রে নির্জন জাহাজঘাটার পাড়ে কোথায় কোন ধর্মযাজক 'আছে মেরিয়া'র স্তোত্র পাঠ করতে এপেছেন!

পর মৃহুর্তেই কর্টেজের বিশ্মশ্বের আর সীমা থাকে না। এ তো 'মাডে মেরিয়া' নয়। ভাষাটা লাটিন, স্থরটাও মাতা মেরীর বন্দনার স্তোত্তের, কিন্তু কথাগুলো যে আলাদা!

কর্টেন্ন ত্র'বৃছর কলেন্দ্রে একেবাবে ফাঁকি দিয়ে কাটাননি। ল্যাটিনটা অস্ততঃ
শিখেছিলেন।

তোত্তের স্থরে উচ্চারিত কথাগুলোর মানে এবার তিনি বুরতে পারেন। এ তো তাঁর উদ্দেশ্যেই উচ্চারণ করা শ্লোক! ল্যাটিনে বলা হচ্ছে যে, ভাবনা কোরো না বন্দী বীর। আজ গভীর রাত্তে সজাগ থেকো। যে তোমাকে মুক্ত করতে আসতে তাকে বিশাস কোরো।

জাহাজের মালা আর প্রহরীরা গোম্থ্য। তাদের ব্ঝতে না দেবার জন্মেই এই লাটিন স্থোতের ছল, তা কটেজ বুঝলেন।

কিন্তু কে তাঁকে উদ্ধার করতে আসছে! এমন কোন দুঃসাহসিক বন্ধু তাঁর আছে যে তাঁকে এই জাহাজের গারদ থেকে উদ্ধার করবার জন্মে নিজের প্রাণ বিপন্ন করবে?

সত্যিই কেউ আসবে কি?

আশাম্ব উদ্বেগে অধীর হয়ে কটেজ জেগে থাকেন।

সত্যিই কিন্তু সে এল। গভীর রাত্তে প্রহরীরা যথন চুলতে চুলতে কোনো রকমে পাহারা দিচ্ছে, তথন জাহাজের গারদ-কুঠুরির একটি মাত্র শিক্ক দেওয়া জানালায় গাঢ় অন্ধকারে একটা সিড়িকে ভুতুড়ে ছায়াই যেন দেখা গেল।

কিছুক্ষণ বাদেই জানালার শিকগুলো দেখা গেল কাটা হয়ে গেছে নিঃশব্দে। সেই ভৃতৃড়ে ছায়া গোছের লোকটা এবার জানালা গলে নেমে এল ভেতরে। কটেজ-এর হাত-পায়ের শিকল কেটে খুলে দিতে বেশীক্ষণ তার লাগল না।

চাপা গলায় সে এবার বললে,—জানালা দিয়ে বাইরে চলে যান এবার। ডেকের এদিকটা অন্ধকার। পাহারাতেও কেউ নেই। ডেকের রেলিং থেকে একটা দড়ি ঝুলছে দেখবেন। নির্ভয়ে দেটা ধরে নীচে নেমে যান। সেথানে একটা ডিঙি বাঁধা আছে। সেইটে খুলে নিয়ে প্রথম স্রোতে নিঃশব্দে ভেসে জাহাজঘাটা ছাভ়িয়ে চলে যান। তারপর যেথানে হোক তীরে উঠলেই চলবে।

এই নির্দেশ পালন করতে গিয়েও একবার থেমে কর্টেজ না জিজ্ঞেস করে পারলেন না,—আর আপনি?

আমার জন্মে ভাববেন না,—বললে অস্পষ্ট মূর্তিটা,—আগে নিজের প্রাণ বাঁচান। আমি যদি পারি তো আপনার পিছু পিছু ওই ডিঙিতেই গিয়ে নামব। নইলে গোলমাল যদি কিছু হয়, জাহাজেই তার মওড়া নিতে হবে।

কর্টেজ নির্দেশ মত ডিঙিতে পৌছোবার পর ছারার মত মৃতিটাও তাতে নেমে এল। জাহাজের ওপর কেউ কিছ জানতে পারেনি।

ভিঙি খুলে স্রোতে ভাগিরে অনেকথানি দূরে ভীরে গিরে ৬ঠেন ত্র'জনে।

কর্টেজ তথন কোতৃহলে অধীর হয়ে পড়েছেন। কে এই অভুত অজানা মাহবটা? গায়ে আঁট-দাট পোশাক সমেত যে চেহারাটা দেখা যাচেছ তার সঙ্গে তাঁর চেনা-জানা কোনো কাকরই মিল নেই। তারা কেউ এমন রোগাটে লম্বা মুখটা তথনো অবস্থা কেখা বাছেছ না। একটা শুধু ছ'চোথের জন্মে ছটো ফুটো করা কাপড় তাতে বাধা।

তীরে নামবার পর কটেজ কিছু জিজ্ঞাসা,করবার অবসর অবশু পেলেন না। লোকটা তাঁকে সে স্থোগ না দিরে ব্যস্তভাবে বল্ল,—মার দেরী করবার সমন্ত্র নেই ডন কটেজ। আরবারে বে গির্জের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সোজা সেধানেই যেতে হবে সামনের বনের ভেতর দিরে। আহ্ন।

এ দিকের এই বনাঞ্চলটা কটেজ-এর অচেনা। কিন্তু লোকটার সব যেন
মুখস্থ। অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর দিরে আঁকাবাকা পথে কিছুক্ষণ বাদেই কটেজকে
সে গির্জার পেছনের কবরখানার কাছে পৌছে দিয়ে বললে,—এবার আপনি
নিরাপদ ভন কটেজ। কেউ এখনো আপনার পালাবার খবর জানতে পারেনি।
যান, ভেতরে চলে যান এদিক দিরে।

কিন্ত কটেজ গেলেন না। সেখানেই দাঁড়িরে পড়ে স্পোনের আদব-কারদা মাফিক কুর্নিণ করে দৃচ্ত্বরে বললেন,—না, আমার এত বড় উপকার যিনি করলেন তাঁর পরিচয় না জেনে আমি কোথাও যাব না। বলুন আপনি কে? কি আপনার নাম?

আমার পরিচয় কি দেব ভন কর্টেজ !—লোকটা তার ম্থের ঢাকা খুলে ফেলে বললে,—ক্রীতদাসের কি কোনো পরিচর থাকে! আমরা গরু গোড়ার বেশী কিছু নয়। আমার সবাই গানাদো, মানে গরু-ভেড়া বলেই ভাকে হুকুম করতে।

কটেজ তথন হতভম। স্প্যানিশে গানাদো মানে গল্প-ভেড়া। তার চেল্লে ভালো সম্বোধন ধার নেই তেমনি একটা ক্রীতদাসকে কুর্নিশ করে 'আপনি' বলেছেন বলে বেশ একটু লজ্জাও বোধ করছেন। কিন্তু মাত্র্য হিসেবে কর্টেজ খুব ধারাপ ছিলেন না। এত বড় উপসাবের ক্রুক্তজ্ঞতাটা তাই তংক্ষণাং উড়িয়ে দিতে না পেরে একটু ইতস্তত: করে তুই-এর বদলে তুমি বলেই সম্বোধন করে

বিশ্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি,—মানে কাদের ক্রীভদাস তুমি ?

ষে জুয়ারেজ পরিবারে আপনি আগে যাতায়াত করতেন, তাদেরই। লোকটির মুখে অন্ধকারেও যেন একটু অভুত হাসি দেখা গেল,—ক্রীতদাসদের কেট তো লক্ষ করে দেখে না! নইলে আপনার ফাই-ফরমাশও আমি অনেক থেটেছি।

কিন্তু, কিন্তু,—কর্টেজ একটু ধোঁকায় পড়েই বললেন এবার,—তোমায় তো চেহারায় এদেশের আদিবাসী বলে মনে হয় না। ত্'চারজন যে কাফ্রী ক্রীতদাস এখন এখানে আমদানি হয়েছে তাদের সঙ্গেও তোমার মিল নেই। তাহলে তুমি—

ইয়া, ভন কটেজ, আমি অক্স দেশের মাহ্যব। কটেজের অসম্পূর্ণ কথাটা পূরণ করে লোকটি বললে—আপনারা এক ইণ্ডিজ-এর থোঁজে পশ্চিম দিকে পাড়ি দিয়েছেন, কিন্তু আরেক আসল ইণ্ডিজ আছে পূর্ব দিকে। আমি সেখানকার মাহ্যব। ছেলেবেলার বোম্বেটেদের কাছে ধরা পড়ে এদেশে এসে ক্রীভদাস হয়েছি।

কর্টেজ সব কথা মন দিয়ে শুনলেন কিনা বলা যায় না। আর এক প্রশ্ন তথন তার মনে প্রধান হয়ে উঠেছে। একটু সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা, ত্ব' প্রহর রাত্রে জাহাজঘাটার পাড়ে আভে মেরিয়া-র স্থরে স্থোত্র পাঠ করে কে আমায় এ উদ্ধারের জন্তে তৈরী থাকতে বলেছিল ?

একটু চুপ করে থেকে লোকটি বললে,—আর কেউ নয় ভন কটেজ, এই অধীন।

তুমি!—কটেজ সত্যিই এবার দিশাহারা,—তোমার অমন শুদ্ধ ল্যাটিন উচ্চারণ! এ শ্লোক তৈরী করলে কে? শেখালে কে তোমায়?

কেউ শেথায়নি ভন কটেজ।—লোকটি সবিনয়ে বললে,—ও শ্লোক আমিই তৈরী করেছি আপনাকে ভ'সিয়ার করবার জন্তে।

তুমি ও শ্লোক তৈরী করেছ? তুমি ল্যাটিন জানো!—কটেজ একেবারে তাজ্জব।

আজ্ঞে ই্যা—লোকটি যেন লজ্জিত,—এখানে চালান হবার আগে অনেককাল ডন লোপেজ দে গোমারার পরিবারে ক্রীতদাস ছিলাম। পণ্ডিতের বাড়ী। শুনে শুনে আর লুকিয়ে-চুরিয়ে পড়াশুনা করে তাই একটু শিখেছি। কিন্তু আর আপনি দেরী করবেন না ডন কর্টেজ। গির্জের-গিয়ে লুকোন তাড়াতাড়ি। বাইরে কেউ আপনাকে দেখলেই এখন বিপদ।

ফিরে গির্জের বাগানে চুকতে গিয়েও কটেজ কিন্তু আবার ঘূরে দাঁড়ালেন।

কি হবে ওই গির্জের মধ্যে চোরের মত লুকিয়ে থেকে? কর্টেজ বললেন ক্ষোভ আর বিরক্তির সঙ্গে,—কর্তদিন বা ওভাবে লুকিয়ে থাকতে পারব? আর যদি বা পারি, ছুঁচোর মত গর্তে লুকিয়ে বাঁচার চেয়ে ফাঁসিকাঠে ঝোলাও ভালো।

ভরুষা দেন তো এই অধম একটা কথা নিবেদন করতে পারে।—লোকটি বিনীতভাবে বলুলে।

কি কথা ?--কর্টেজ এবার মনিবের মেজাজেই কড়া গলায় বললেন।

লোকটি তবু না ভড়কে বললে—ছুঁচোর মত গর্ভে লুকিয়ে বাঁচবার মাহ্রম্ব সতিটেই তো আপনি নন। ডন জুয়ান দে গ্রিজাল ভা এই সবে পশ্চিমের কুবেরের রাজ্যের সন্ধান পেয়ে ফিরেছেন, শুনেছেন নিশ্চয়। কিউবার শাসনকর্তা মহামহিম ভেলাসকেও সেখানে আর একটি নৌ-বহর পাঠাবার আয়োজন করছেন। এ নৌ-অভিযানের ভার নেবার উপ্যুক্ত লোক আপনি ছাড়া কে আছে সারা স্পেনে!

থ্ব তো গাছে চড়াচ্ছ! তিক্ত স্বরে বললেন, কর্টেজ,—হাতে-পায়ে বেড়ি দিয়ে যে আমায় ফাঁসিতে লটকাতে চায়, সেই ভেলাসকেথ আমায় এ ভার দেবার জন্মে হাত বাড়িয়ে আছে বোধহয়!

হাত তিনি সত্যিই বাড়াবেন ডন কটেজ।—বললে লোকটি,—শুধু একটি ভূল যদি আপনি শোধরান।

কি ভূল শোধরাব ?—গরম হয়ে উঠলেন কর্টেজ।

লোকটি কিন্তু অবিচলিত। ধীরে ধীরে বললে,—ভোনা ক্যাটালিনাকে আপনি বিয়ে করুন জন কর্টেজ। তিনি শুধু যে আপনাকে প্রাণ দিয়ে ভাল-বাদেন তা নয়, তাঁর মত গুণবতী মেয়ে সারা স্পেনে থ্ব কম আছে। তাঁর কথা ভেবে তাঁর থাতিরেই আপনাকে আমি উদ্ধার করেছি।

সাহস তো তোর কম নয়!—লোকটার আম্পর্ধায় তুই-তোকারি করে ফেললেও একটু যেন নরম ভাবিত গলাতেই বললেন কর্টেজ,—আমি কাকে বিয়ে করব না করব তাও তুই উপদেশ দিতে আসিস!

গরু ধার ডাক-নাম সেই ক্রীতদাস গানাদোর পরামর্শ ই কিন্তু শুনেছিলেন ডন হার্নাপ্তো কর্টেজ। তাঁর বরাতও ফিরেছিল তাইতে। ডোনা ক্যাটালিনা জুয়ারেজকে বিয়ে করে আবার শুধু ভেলাসকেথের স্থনজরেই তিনি পড়েননি, নেতৃত্বও পেয়েছিলেন কুবেরের রাজ্য খুঁজতে ধাবার নৌবহরের।

ক্রীতদাস গানাদোকে তিনি ভোলেননি। স্ত্রী ক্যাটালিনার অন্ধরোধে জুমারেজ্ব পরিবারের কাছ থেকে তাকে কিনে নিয়ে সঙ্গী অন্ধচর করে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন তাঁর অ্যাজটেক্ রাজ্য বিজ্ঞায়ের অভিযানে।

সে অভিযান এক দীর্ঘ কুংসিত কাহিনী।

গানাদোর কাছে তা বিষ হয়ে উঠেছিল শেষ পর্যন্ত। স্প্যানিয়ার্ছদের নৃশংস বর্বরতা দেখে যেমন সে স্কৃত্তিত হয়েছিল, তেমনি হতাশ হয়েছিল আাছটেক্দের ধর্মের পৈশাচিক বীভংস সব অফুষ্ঠান দেখে। তাদের নিষ্ঠুরতম দেবতা হলেন হুইট্জিলপিচ্লি। জীবস্ত মাহুষের ব্বে ছুরি বসিয়ে তার হুংপিগু ছিঁড়ে বার করে তাঁকে নৈবেল দিতে হয়। এ নারকীয় অভিযান থেকে ফিরে যেতে পারলে গানাদো তথন বাঁচে।

কিন্তু ফেরা আর তার হতো না! হিতকথা বলেই একদিন সে কর্টেজের প্রিম্নপাত্র হয়েছিল। সেই হিতকথাই আবার গানাদোর সর্বনাশ ভেকে এনেছিল একদিন।

কর্টেজ-এর স্পানিশ বাহিনীর তথন চরম ছদিন।

স্পেনের সৈনিকদের অমাকৃষিক অত্যাচারে সমস্ত টেনচ্টিট্লান তথন ক্ষেপে গিয়ে তাদের আ্যাকৃষিয়াক্যাট্ল-এর প্রাসাদে অবক্ষ থাকতে বাধ্য করেছে। টেনচ্টিট্লান নৃতন মহাদেশের ভেনিস। শহরের চারিধার হলে ঘেরা। কর্টেজ কোনো মতে তার বাহিনী নিয়ে এ দ্বীপনগর থেকে বেরিয়ে পালাবার জ্ঞাব্যাকুল। কিন্তু তার উপায় নেই। অ্যাজটেক্দের মায়েয়াত্ম নেই, ইম্পাতের ব্যবহার তারা জানে না, তারা ঘোড়া কখনো আগে দেখেনি, কিন্তু তাদের তীর-ধ্যুক ব্রঞ্জের বয়ম তলোয়ার আর ইট-পাটকেল নিয়ে সমস্ত নগরবাসী তথন মরণ-

পণ করেছে বিদেশী শাদা শয়তানদের নিংশেষ করে দেবার জ্বন্তে। আ্যাক্সিয়া-ক্যাটল-এর প্রাসাদ থেকে কাক্ষর এক পা বাড়াবার উপায় নেই।

এই বিপদের মধ্যে স্পেনের সৈনিকদের মধ্যেই আবার কর্টেজ-এর বিক্তম্বে বড়যন্ত্র পাকিন্বে উঠেছে। তার নেতা হলো আ্যান্টোনিও ভিল্লাফানা নামে এক দৈনিক।

প্রাসাদের একটি গোপন কক্ষে গানাদো ভিন্নাফানার দলের এ চক্রান্তের আলোচনা একদিন শুনে ফেলেছে। কিন্তু কর্টেজকে এসে সে ধবর দেবার আগেই তাকে ধরে ফেলেছে ভিন্নাফানা।

ক্রীতনাস গানাদোর কাছে তো আর অস্ত্রণম্ব নেই। আ্যাণ্টোনিও ভিন্নাফানা তাকে সোজা এক তলোয়ারের কোপেই সাবাড় করতে যাচ্ছিল। কিন্তু গানাদো যে কর্টেজ-এর পেয়ারের অঞ্চর তা মনে পড়ায় হঠাৎ তার মাথায় শন্নতানি বৃদ্ধি থেলে গেছে।

সঙ্গীদের কাছ থেকে একটা তলোয়ার নিম্নে তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছে,
—নে হতভাগা কালা নেংটি, তলোয়ার হাতে নিয়েই মর।

তলোয়ার নিয়ে আমি কি করব হুজুর !—ভয়ে ভয়েই যেন বলেছে গানাদো,
—আমার মত গোলাম তলোয়ারের কি জানে !

তব্ হাতে করে তোল হতভাগা!—পৈশাচিক হাসি হেসে বলেছে অ্যান্টোনিও—গোলাম হয়ে আমার ওপর তলোয়ার তুলেছিস বলে তোকে উচিত শিক্ষা দিয়েছি বলবার একটা ওজর চাই যে।

নেহাত যেন অনিচ্ছায় ভয়ে ভয়ে তলোয়ারটা তুলে নিয়েছে গানাদো।
আান্টোনিও তলোয়ার নিয়ে এবার তেড়ে আশতেই ভয়ে ছুটে পালিয়েছে আর
একদিকে।

কিন্তু পালাবে সে কোথায়! হিংল্ল শরতানের হাসি হেসে বেড়ালের ইত্র ধরে থেলানোর মত তলোয়ার ঘূরিয়ে কিছুক্ষণ তাকে নাচিয়ে বেড়িয়ে মন্ত্রা করেছে আণ্টোনিও ভিল্লাফানা। তারপর হঠাং বেকায়লাতেই বোধহয় গানাদোর তলোয়ারের একটা থোচায় তার জামার আন্তিন একটু ছিঁড়ে যাওয়ায় ক্ষেপে উঠেছে আণ্টোনিও। এবার আর ইত্বর থেলানো নয়, একেবারে সোজাম্বজি ভবলীলা শেষ গানাদোর।

কিন্তু আণ্টোনিওর সঙ্গীরা হঠাৎ থ হয়ে গেছে।

এ কি দেই ক্রীভদার গানাদোর আনাড়ি ভারু হাতের তলোয়ার! এ যেন

স্বয়ং এল্ সিড্ কম্পিয়াভর **আবার নেমে** এসেছেন পৃথিবীতে তাঁর ছলোয়ার নিয়ে।

ইত্র নিয়ে বেডালের থেলা নয়, এ যেন আ্যান্টোনিওকে বাদর-নাচ নাচানো তলোয়ারের থেলায়।

প্রথম অ্যান্টোনিও-র জামার আর একটা আন্তিন ছিড়ল। তারপর তার আঁটিসাঁট প্যান্টের থানিকটা, মাধার টুপিটার বাহারে পালকগুলো তারপর গেল কাটা, তারপর একদিকের চোমরানো গোঁফের থানিকটা।

সঙ্গীরা তথন হাসবে না কাদবে ভেবে পাছে না।

অ্যাণ্টোনিও ভিলাফানা ছুটে বেড়াচ্ছে এদিক থেকে ওদিক তলোগারের থোঁচা বাঁচাতে।

হঠাৎ একটি মোক্ষম মাধ্যে অ্যান্টোনিওর হাতের তলোয়ার সশব্দে পড়ে গেছে মাটিতে। আর সেই সঙ্গে বজ্ঞহার শোনা গেছে,—থামো।

চমকে স্বাই ফিরে তাব্দিরে দেখেছে, কর্টেজ নিজে এসে সেখানে দাঁড়িয়েছেন তাঁর প্রহরীদের নিয়ে।

অগ্নিমৃতি হয়ে তিনি গানাদোকে বলেছেন,—ফেলো তোমার তলোয়ার এতবড় তোমার স্পর্যা, স্পেনের সৈনিকের ওপরে তুমি তলোয়ার তোলো!

ও স্পেনের গৈনিক নয়,—তলোয়ার ফেলে দিয়ে শাস্ত স্বরে বলেছে গানাদো,
—ও স্পেনের কলক। আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল গোপনে। তা ধরে
ফেলেছি বলে আমায় হত্যা করতে এসেছিল। তলোয়ার ধরে তাই ওকে একটু
শিক্ষা দিচ্ছিলাম।

না, তন কর্টেজ।—আান্টোনিও এবার হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছে কর্টেজের পারের কাছে,—বিশ্বাস করুন আমার কথা আপনার পেরাবের ক্রীতদাস বলে ধরাকে ও সরা দেখে। আমাকে এই এদের সকলের সামনে যা-নম্-তাই বলে অপমান করেছে। আমি তাতে প্রভিবাদ করি বলে, আমাদের একজনের তলোরার থাপ থেকে তুলে নিয়ে আমার ওপর চড়াও হয়।

চড়াও হওয়াটা কটেজ নিজের চোথেই দেখেছেন। তার সাক্ষ্য-প্রমাণের দরকার নেই।

আ্যান্টোনিও থাস বনেদী ঘরের ছেলে না হলেও তারই নীচের থাপের একজন হিড্যালগো'। তার ওপর সামায় একজন ক্রীতদাসের তলোয়ার তোলা ক্ষমাহীন অপরাধ। রাণে আগুন হয়ে আণ্টোনিওর কথাই বিশাস করে কর্টেজ গানাদোকে বেঁধে নিয়ে যেতে হুকুম দিয়েছেন। ক্রীতদাসের বিচার বলে কিছু নেই। এ অপরাধের জন্মে সেদিনই যে তার মৃত্যুদণ্ড হবে একথাও কর্টেজ জানিয়েছেন তৎক্ষণাৎ।

হিড্যালগো আর প্রহরীরা তাকে বেঁধে নিয়ে যাবার সময় গানাদে এ দণ্ডের কথা শুনে একটু শুধু হেসে বলেভে,—প্রাণদণ্ডটা আক্সই না দিলে পারতেন ডন কটেজ! তাতে আপনাদের একটু লোকসান হতে পারে।

আমাদের লোকসান হবে তোর মত একটা গরু কি ভেড়া মরে গেলে !— কটেন্স একেবারে জলে উঠেছেন এতবড় আম্পর্ধার কথায়।

গানালো কিন্তু নির্বিকার। ধার স্থির গলায় বলছে,—হাা, সে ক্ষতি আর হয়তো সামলাতে পারবেন না। বিখাসঘাতক ভিল্লাফানার শয়তানি আন্ধ না হোক, একদিন নিশ্চয় টের পাবেন, কিন্তু ততদিন পর্যস্ত আপনার এ বাহিনী টিকবে কি? আমায় আন্ধ মৃত্যুদণ্ড দিলে উদ্ধারের উপায় যা ভেবেছি, বলে যেতেও পারব না।

কর্টেজ-এর রাগ তথন সপ্তমে উঠেছে। সজোরে গানাদোর গালে একটা চড় মেরে তিনি প্রহরীদের বলেছেন,—নিয়ে যা এই গরুটাকে এথান থেকে। নইলে নিজের হাতটাই নোংরা করে বসব এইথানেই ওকে খুন করে! হাত নোংরা না করুন, প্রায় হাত জোড়ই করতে হয়েছে কর্টেজকে সেইদিনই গানাদোর কাছে তার কয়েদঘরে গিয়ে।

কর্টেজ আর তার আ্যাক্সিয়াক্যাট্ল-এর প্রাসাদে বন্দী সৈন্তদলের অবস্থা তথন সঙ্গীন। প্রাসাদে থাবার ফুরিয়ে এসেছে। থবর এসেছে যে, দ্বীপ-নগর টেনচ্টিট্লান থেকে বাইরের স্থলভূমিতে যাবার একটিমাত্র সেতৃবন্ধ পথ আ্যাঙ্গটেকরা ভেঙে নষ্ট করে দিচ্ছে। প্রাসাদ-কারাগার থেকে বেরিয়ে অস্ততঃ লড়াই করে সে সেতৃবন্ধের পথে যাবার একটা উপার না করলেই নয়।

শুধু দেই জন্মেই কর্টেন্ধ অবশ্য গানাদোর কাছে যাননি। একদিন যে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছে, যার কাছে অনেক স্থপরামর্শ পেয়ে বড় বড় বিপদ থেকে তিনি উদ্ধার পেয়েছেন, ক্রীতদাস হলে তার প্রতি ক্বতজ্ঞতাটা মন থেকে একেবারে মৃছে ফেলতে কর্টেন্ধ পারেননি। কিছুটা অন্থশোচনাতেও কর্টেন্ধ তাঁর মেক্সিকো অভিযানের দোভাষী ও নিতাসিদ্দনী মালিকে ওরফে মারিনাকে নিয়ে গেছেন গানাদোর কাছে।

কটেজ নিজে প্রথমে কিছু বলতে পারেননি। মালিঞ্ছে তার হরে বলেছে,
——আমার কথা বিশাস করে। গানাদো। হার্নাণ্ডো তোমার এ পরিণামে সত্যি
মর্মাহত। কিন্তু ক্রীতনাস হরে মনিবের জাতের কাকর বিক্তমে হাত তোলার
একমাত্র শান্তি মৃত্যুদণ্ড রদ করবার ক্ষমতা তাঁরও নেই। তুর্ব স্পেনের জক্তে
মন্ত বড় কিছু যদি তুমি করতে পারো, তাহলেই কটেজ তুর্ব প্রাণদণ্ড মুকুব নর,
দাসত থেকেও তোমায় মৃক্তি দিতে পারে সমাটের প্রতিনিধি হিসাবে।

হাঁ।, বলো গানানো,—কর্টেজ এবার ব্যাকুলভাবেই বলেছেন,—আমানের এ সঙ্কট থেকে বাঁচাবার কোন উপান্ন যদি তোমার মাথান্ন এসে থাকে এথুনি বলো। তা সফল হলে শুধু নিজেদের নম, তোমাকে বাঁচাতে পেরেই আমি বেশী খুশি হব। বলো কি ভেবেছ?

ভেবেছি,—বলে গানালো এবার যা বলেছে কর্টেঙ্গ বা মালিঞ্চে কেউই তা বুঝতে পারেনি। এ আবার কি আওড়াচছ? অবাক হরে জিজ্ঞাসা করেছে মালিঞ্চে,—
তুকতাকের মন্ত্রনাকি?

না,—একট্ হেসে বলেছে গানাদো,—ডন কর্টেজ্বকে আমি ছেলেবেলার শেখা একটা কথা বললাম। বললাম—তোমার রথ দেখাব বলেই ভেবেছি, রথও দেখবে কলাও বেচবে।

সভি। রথই দেখিরেছে গানালো। রথের মত কাঠের মোটা ভক্তার তৈরী দোতলা গাঁজোরা গাড়ি। সে ঢাকা গাঁজোরা গাড়ির তুই তলাতেই বন্দুক নিয়ে থাকবে গৈনিকেরা। নিজেরা কাঠের দেওরালের আড়ালে তীর বল্লম আর ইট-পাটকেলের ঘা বাঁচিয়ে নিরাপদে বন্দুক ছুঁড়তে পারবে শত্রুর ওপর। এই কাঠের গাঁজোরা গাড়ির নামই হলো মাণ্টা।

সেই মাণ্টা না উদ্ভাবিত হলে কর্টেজ আর তার মৃষ্টিমের বাহিনী সেবার দ্বীপ-নগর টেনচ্টিট্লান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে পারত না। নতুন আবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশের ইতিহাসই হয়তো তাহলে পান্টে থেত।

কর্টেজ নিজের কথা রেখেছিলেন। গানালোকে দাসন্ত থেকে মৃক্তি দিয়ে দামী দামী বহু উপহার সমেত সম্রাটের সওগাত বল্পে নিয়ে যাবার জাহাজেই স্পেনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পাঠাবার আগে দাসত্ব থেকে মৃক্তিপত্র লিখে দেবার সময় জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন,—এখন তুমি মৃক্ত স্বাধীন মাহুৰ গানাদো। বলো কি নামে তোমার মৃক্তিপত্র দেব? কি নেবে তুমি পদবা?

নাম আমার নিজের দেশের ছেলেবেলায় দেওয়া ঘনরামই লিথ্ন,— বলেছিলেন গানাদো,—আর আমার বংশ যদি ভবিয়তে থাকে তাহলে এ ইতিহাস চিরকাল অবন করাবার জন্মে পদবী দিন দাস।

ঘনশ্রাম দাস থামতেই ঈষং জ্র কৃঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলেন মর্মরের মত মন্তক থার মন্তণ সেই শিবপদবাব্,—কিন্তু এ ইতিহাস আপনি পেলেন কোথার ? আপনার আদিপুক্ষব সেই গানাদো, থৃড়ি ঘনরাম বাংলার পুঁথি লিখে গিয়েছিলেন নাকি?

হাঁ।, পুঁথিই তিনি লিখে গেছলেন। ঘনগ্রাম দাস একটু বাঁকা হাসির সক্ষেবলনে—তবে লে পুঁথি দেখলেও আপনি পড়তে পারতেন না। নাম এক হলেও 'ধর্মকল' লিখে যিনি রাঢ়ের লোককে এক জান্নগান্ন একটু বিজ্ঞাপ করে গেছেন, ইনি সে ঘনরাম নয়। বাংলায় নয়, বেশে ফেরবার আগে প্রাচীন

ক্যান্টিলিয়ানেই তিনি তাঁর পুঁথি লিখে গেছলেন। ফ্যালানজিন্টরা স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় ধ্বংস করে না দিলে অষ্টাদশ শতান্ধীর শেষদিকে বিখ্যাত পণ্ডিত
মুনোজ তাঁর অক্লান্ত চেষ্টায় যেখান থেকে ক্রানসিসক্যান ক্রায়ার বার্নাদিনো দে
সাহাপ্তনের অম্ল্য রচনা হিন্টোরিয়া ইউনিভার্সাল দে হুয়েভা এসপানা, মানে
নৃতন স্পোনের বিশ্ব-ইতিহাসের পাঞ্লিপি উদ্ধার করেন, স্পোনের উত্তরে টলোসা
মঠের সেই প্রাচীন পাঠাগারেই এ পুঁথি পাওয়া যেত।

এত জারগা থাকতে টলোসা মঠে কেন, আর ফাাল্যানজিস্টরা যত মন্দই হোক, হঠাৎ একটা নির্দোষ মঠের পাঠাগার ধ্বংস করবার কি দার পড়েছিল তাদের, জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও শিবপদবাব্ নিজেকে সংবরণ করলেন বৃদ্ধিমানের মত! রাত যথেষ্ট হয়েছে।

DUDUU6

## সূৰ্য কাঁদলে সোনা

#### চার

অর্থাৎ তম্ম তম্ম !

কে বললেন?

না, শ্রীঘনশ্রাম দাস নয়, মর্মরের মত মন্তক ধার মহল, ইতিহাসের অধ্যাপক সেই শিবপদবাবুই উক্তিটি করলেন ঈষৎ ব্যক্তের ।

্ এ উক্তির প্রতিবাদ স্বয়ং শ্রীঘনশ্রাম দাসের কণ্ঠেই শোনা গেল উদার সহিষ্ণু-ভার স্করে।

না, তস্ত তস্ত নয়, ইনি সেই অন্ত অদিতীয় ঘনরাম !

ঘনরাম!—মেদভরে হস্তীর মত যিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাব্ বিফারিত চক্ষে জিজ্ঞাসা করলেন—মানে আপনার সেই আদিপুক্ষ ঘনরাম দাস, যিনি সেই পৃথিবীর প্রথম ট্যান্ধ আবিকার করেছিলেন…

আর ছেলেবেলাতেই ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকৃলের সমৃত্রে পতু গীজ বোছেটেদের লুট-করা, জালিয়ে দেওরা তাশ্রলিপ্তির সদাগরী জাহাজ থেকে রক্ষা পেয়েও ধরা পড়ে প্রার অর্থেক যৌবন পর্যন্ত পোটু গ্যাল স্পেনে এবং পরে এখন যা আমরা কিউবা আর মেজ্রিকো বলে জানি, সেই ছই দেশে ক্রীতদাস হয়ে কাটিরে ওই 'মান্টা' আবিন্ধারের পুরস্বারস্বরূপ দাসত থেকে মৃক্তি পেলেও নিজের বংশের ধারার ওই চরম গ্রানি ও পরম গৌরবের অধ্যার চিরম্মরণীয় করে রাখবার জন্তে দাস পদবীই গ্রহণ করেছিলেন।—সদাপ্রসন্ত ভবতারণবাব্র অসমাপ্ত বাক্যাটি একদমে ময়দানের ময়মেন্ট-মুখো মিছিলের মত এই বাক্যম্রোতে পূর্ণ করে শ্রীঘনশ্রাম দাস যখন থামলেন, তখন উপস্থিত আর সকলের বিশেষ বিশেষণ ক্রিয়া ক্রিয়ার বিশেষণ কনজংশন প্রিপোজিশন, কর্তা কর্ম ক্রিয়া ইত্যাদির জট থেকে গত্যাংশ উদ্ধার করে তাৎপর্যে পৌছোতে হিম-সিম খাওয়া গলদ্বর্ম অবস্থা।

মর্মর-মহণ শিরোদেশের শিবপদবাব্ই প্রথম বোধছয় চরকি-পাক থেকে মাথাটি স্থির করতে পেরে জিহবা সঞ্চালনে সক্ষম হলেন। বললেন,—কিন্তু আপনার সে ছনরাম দাস ত টেনচটিটলান-বিজয়ে কর্টেজ-এর কীর্তিকেও কানা ক্রে আতলান্তিকের এপারে ওপারে বাহাত্রকা থেল দেখিয়ে স্বাধীনতার সনদ নিয়ে দেশে ফিরে গেছলেন!

শিবপদবাব্র গলার স্থরে ঠাট্টার থোঁচাটা আগের চেয়েও একটু বেশী ভীক্ষ। তা তীক্ষ হওয়ার আর দোষ কি!

অমন মোক্ষম সময়ে মুখের কথা কেড়ে নিলে কার মেজাজ আর ঠিক থাকে!

এমনিতেই শ্রীঘনশ্রাম দাস উপস্থিত থাকলে আর কারুর কোন মৌকা বড়

একটা মেলে না। ভাতে অমনভাবে আসরটা জমিয়ে ভোলার পর ওই একটা
বিদ্যুটে কোড়ন কেটে সব কাঁসিয়ে দেওয়া!

না, শিবপদবাব্ আজ সত্যিই মনে মনে থ্ব বেশীরকম চটেছেন। ঘনখ্যাম দাসের ফোড়নে যদি ঝাঁঝ থাকে, তাহ'লে তাঁর টিপ্পনিতেও কি জালা শিবপদবাবু বুঝিয়ে দেবেন।

আজকের বেয়াদপিটা কিছুতেই তিনি ক্ষমা করতে রাজী নন। দাসমশাই রোজ ত নিজেই আসর মাৎ করেন, আজ একটু ধৈর্য ধরে তিনি শুনতে পারতেন না!

শিবপদবাব্ আজে-বাজে গল্প ত ফাঁদেন নি। শুরু করেছিলেন নীল নদের উৎস আবিদ্ধারের আশুর্য রোমাঞ্চকর কাহিনী। একদিনে সে উৎস ত আবিদ্ধার হয়নি, আবিদ্ধারের অভিযান সাফল্যের আনন্দে এক একবার যেখানে এসে থেমেছে, দেখা গেছে নীল নদের উৎপত্তির রহস্ত তারও চেয়ে দ্র হুর্ভেত যবনিকার আড়ালে গোপন।

সে রহস্ত-যবনিকা সরিয়ে দিতে কত বকমের মাহুষই না এগিয়ে এসেছে।
নেহাৎ মৃথ গোঁয়ার বেপবোরা গোছের বাউতুলে যেমন, তেমনি আবার
এমন জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিত-গোছের বিচক্ষণ মাহুষও এসেছে যাদের কাছে এই
অঞ্জানা উৎস-সন্ধান আধ্যান্ত্রিক সাধনারই সামিল।

এই সন্ধানী পর্যকদের মধ্যে রিচার্ড বার্টনের মত বিচিত্র অভূত মাছ্যেরও দেখা মেলে। অসামান্ত পণ্ডিত, জীবন-রসিক, সকল রকম নকল গণ্ডি-ভালা যে বিজ্ঞোহী, এক ছিসেবে নেহাৎ মুখ্য গরীব ইতরদের জমারেৎ থেকে সভ্য আরব জগতেরই ভূলে-যাওয়া, হেলার পায়ে-ঠেলা, কল্পনার উধাও-ভানা-মেলা আরব্য উপক্রাসের মত গল্প-সাছিত্যের একটি বিরল মুক্টমণি চিনে উদ্ধার করে এনেছিলেন, আসল জহরীর চোখ আর খাঁটি জীবন-পিপাসীর কলজের জােরের বিশেষত্বে নিজের যুগের মাথা-ছাড়ানো সেই রিচার্ড বার্টনের মত মাহ্যয় ভেতরকার কি প্রেরণায় কি তাগিদে অজানা আফ্রিকার অভ্বনর গভীরে

অতবড় তৃ:সাহসী অভিযানে বেরিয়ে টাকানায়িকা হদ আবিষ্কারের উপলক্ষ্য হয়েছিলেন, শিবপদবাবু নাটকীয়ভাবে জবাব দেবার জব্যে নিজেই সে প্রশ্নটা তুলে ধরেছিলেন।

হয়ত দেনার দায়ে!

এতক্ষণের বক্তৃতার ফুঁরে ফাঁপানো-ফোলানো রং-বাহারদার বেলুনটাকে যেন চোথের ওপর ওই বিদ্ধপের আলপিনের থোঁচার ফুস্ করে ফেঁসে চুপসে যেতে দেখা গেল।

কে বললে কথাটা?

কে আর! ওই পাকা-কাঠে করাত-চালানো অবিতীয় গলা একমাত্র শ্রীঘনশ্রাম দাসের ছাড়া আর কাক্ষরই হ'তে পারে না।

তাঁকে সণরীরে ঠিক শিবপদবাব্র পিছনেই মূখে তাঁর সেই মার্কামারা করুণা আর অবজ্ঞা-মেশানো হাসিটি আর হাতে চিরস্কন অবিচ্ছেছ ছড়িটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল।

কথন তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন, কেউ যে লক্ষ্য করেন নি, শিবপদবাব্র গল্প জমাবার আংশিক সাফল্য তা থেকে অস্ততঃ প্রমাণিত হয়।

এখন তাঁকে দেখে স্বাই কেমন একটু লচ্ছিত হয়ে তাঁকে জায়গা দেবার জয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কুন্তের মত উদরদেশ থার স্ফীত, সেই ভোজন-বিদাসী রামণরণবাব কেমন করে অমন স্বরিৎবৈগে তাঁর পাশে দাসমশাইকে জায়গা দেবার ব্যবস্থা করে ফেললেন সেটি একটি দর্শনীয় বস্তা।

শ্রীঘনখাম দাস কর্তৃক অলগ্নত এই সাদ্ধা-সভাটি আমাদের করণ আত্মছলনার একদা ব্রদ নামে অভিহিত ও বর্তমানে সরোবরে সঙ্কৃচিত হয়েও সম্মানিত একটি জলাশয়ের এক প্রান্তে বেদিকা-বেষ্টিত নাতি-বৃহৎ একটি বৃক্ষের তলার প্রান্ত নির্মিতভাবে বে বসে, এ সংবাদ দাসমহাশয়ের অন্তর্বক্ত মহলের কারুর বোধহুর অজানা নয়।

দাসমশাই আসন গ্রহণ করাতে মন্তক থার মর্মর-মন্তণ, সেই শিবপদবাব্ আর সকলের মত অমন কতার্থ বোধহয় হতে পারলেন না। তাঁর কঠের ঈষং ক্ষ্ তিক্ততাতেই তা বোঝা গেল।

দেনার দারে মানে ?—শিবপদবাবু ফক্ষম্বরে জিজ্ঞাসা করলেন। মানে, দাসমশাই নিজের সংক্ষিপ্ত উক্তি বিস্তাবিত করলেন,—সহজ সরল অর্থে যা হয় তাই। খাতক হয়ে উত্তমর্ণের ভয়ে দেশাস্তরী হতে গিয়ে ভূগোলের সীমা বিস্তৃত করার দৃষ্টাস্ত অতীতে একেবারে বিরল নয়। তা'ছাড়া দেনার দায় না থাকলে প্রৌচ় এক পর্যটক চার শতানী আগেকার সন্ধীর্ণ পৃথিবীকে মরণ-পণ হংসাহসে প্রসারিত করে সে-যুগ এ-যুগ নিয়ে বোধহয় সর্বকালের সমুদ্ধতম দেশ আবিষ্কারে উৎসাহী হতেন কিনা বলা যায় না। অস্তৃতঃ কয়নার স্বর্ণলঙ্কাকেও হার মানানো সত্যিকার সোনায় বাঁধানো এক বাস্তব রূপকথার দেশ আবিষ্কারের গৌরব একজন দেনদারের। সে দেনদার আবার দেনার দায়ে কারাক্ষণ্ড হয়েছিলেন সেভিল-এ। সেদিন কারাগার থেকে তাঁকে উদ্ধার করবার জন্ম একজন যেন ভোজবাজিতে সেভিলে উদয় হয়েছিলো। তা না হলে পৃথিবীর হয়ত কল্যানই হ'ত, কিন্তু যোড়শ শতানীকে বিদ্যুৎ-চকিত করা একটি আবিষ্কার তথনকার ইওরোপীয় সভ্যজগতের হদস্পদ্দন অভ দীর্ঘকাল অমন ক্রত করে তুলত না।

মেদভাবে যিনি হন্তীর মত বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবু যেন দাসমশাই-এর কথা শেষ হবার জন্মে মৃথ বাড়িয়ে ছিলেন। দাসমশাই থামতেই তিনি নিজেই যেন ধন্ম হবার ব্যাকুল উৎসাহে গদ্গদ্ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—সেই ভোজবাজিতে যিনি উদন্ন হন্নেছিলেন, তিনি কে? আপনার কেউ নিশ্চন্নই? ঠাকুরদার ঠাকুরদা তম্ম ঠাকুরদা তোলাহ্ব কেউ, কেমন?

না, পিতামহ কি অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহও নয়—বলে সহিষ্ণুভাবে শুরু করে দাসমশাই আর বক্তব্যটা শেষ করতে পারলেন না।

শিবপ্রবাব্ তাঁকে সে ফ্রোগ না দিয়েই ব্যঙ্গভরে বলে উঠলেন, বুঝেছি বুঝেছি! অর্থাৎ ডক্স তক্স…

এর পর এ সভায় উত্তর-প্রত্যুত্তর কিভাবে কোথার গিয়ে থেমেছে তা আগেই বলা হয়েছে।

তাঁর আদিপুরুষ ঘনরাম দাসের দাসঅশৃশ্বল থেকে মৃক্তি পেয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার বৃত্তান্ত যে দাসমশাই-এর মৃথ থেকেই শোনা একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শিবপদবাব্ যদি তাঁকে একটু বিব্রত করতে চেয়ে থাকেন সে আশা তার কিন্তু পূর্ব হল না।

আদি পুরুষের ছঃখ শ্বরণ কর্বেই যেন বিষয় হুরে দাসমশাই বললেন, না স্বাধীন হয়ে আর দেশে ফিরতে পারলেন কই? দাসত্ব থেকে মৃক্তি আর দেশে ফেরা তথনও তাঁর ভাগ্যে নেই। তার মানে, আপনার আদিপুরুষ সেই ঘনরাম দাস ক্রীতদাস হয়েই রইলেন?

—ফ্রীতোদর রামশরণবাব্ নীল নদের উৎস-আবিষ্কারকদের জীবনের রহস্ত রোমাঞ্চের কথা অনায়াসে ভূলে গিয়ে ঘনরাম দাসের জন্মে উদ্বিশ্ন ও কাতর হয়ে উঠলেন,—কিন্তু তিনি ত স্বয়ং কর্টেজের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন!

স্পোনের সম্রাট ব্ঝি তা মানলেন না?—এ ক্রুদ্ধ সমালোচনা শোনা গেল সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাব্র কঠে। ভবতারণবাব্র বিপুল মেদবছল হাতের কাছে থাকলে, স্পোনের সে সমাটের কি ত্র্পশাই যে হ'ত তা পরের কথাতেই বোঝা গেল,—এ সব স্মাটের কি হওয়া উচিত জানেন?

দাসমশাইকে তাড়াতাড়ি ভবতারণবাবুকে শাস্ত করতে হ'ল তার ভ্রান্ত ধারণাটুকু সংশোধন করে।

না, না, সমাটের কোন দোষ নেই।—বোঝালেন দাসমশাই,—সমাটের হাতে পড়লে তাঁর নিজের হুকুমনামা দেওয়া কর্টেছের ছাড়পত্র নিশ্চয়ই তিনি স্বীকার করতেন। কিন্তু ঘনরাম তাঁর ছাড়পত্র সমাটকে দ্রে থাক, সেভিলের বন্দরের কাউক্তেও দেথাবার স্থযোগ পান নি!

কেন ? কেন ? সে ছাড়পত্তের হ'ল কি ? প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন কংলেন রামশরণ ও ভবতারশবাবু। শিবপদবাবু শুধু তথনও নীরব।

ষা হ'ল তা বড় জ্বন্স—দার্শনিক নির্লিপ্ততা রাথার যেন বৃথা চেটা করে বললেন শ্রীঘনশ্রাম দাস,—মাহ্র্য সম্বন্ধে তাতে হতাশই হতে হয়। কল্পনার নম্ম, বাস্তবের স্বর্ণলঙ্কা আবিদ্ধারের কাহিনী কিন্তু সে কুৎসিত ঘটনার বিবরণটুকু ভূমিকা হিসেবে আগে দা জানালে তুর্বোধ অসম্পূর্ণ ই থেকে যাবে।

তার মানে ঘনরাম দাস স্বাধীন থাকলে ওই আপনার স্ত্যিকার স্বর্ণলঙ্কা আর মুখের ঘোষটা খুলত না?

শিবপদবাব্র কথাগুলো এখনো বেশ বাকা। কিন্তু দাসমশাই সহিষ্কৃতার অবতার। পিন-ফোটানোটা যেন পালক-বোলানোর মত নিয়ে হাসিম্থে বললেন,—স্বর্ণকা কত দিনে কিভাবে তাহলে আবিষ্কৃত হ'ত তা হয়ত ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু স্বাধীন থাকলে ঘনরাম দাস সেভিলের বন্দরে জাহাজের গারদ ভেঙে বেরিয়ে সমুদ্রে নিশ্চর বাঁপি দিতেন না, একদিন পশ্চিমের নতুন মহাদেশে বন্ধুছেব আদর্শ হিসেবে যার নাম লোকের ম্থে-মুখে ফিরবে সেই দীয়েগো ছ আলমাগরোর জাহাজে লুকিয়ে তাঁকে আবার আতলান্তিক পার হ'তে হ'ত না, তথনকার সবচেয়ে আজগুবি এক অভিযানে লোকসানের পর লোকসানেও টাকা

তেলে যাবার মন্ত্র নহাদেশের সবচেরে বড় গুপু মহাজন গ্যাম্পার ছ এসপিনাসার কানে দেবার কেউ থাকত না, আসল হর্তাকর্তাদের মন বিষিয়ে দিয়ে অভিযান মূলেই মৃড়িরে দেবার জন্তে সব কিছুই কালিমেড়ে দেখানো বিবরণ গোপনে পাঠাবার সভ্যিকার শরতানি চালাকি তাহলে কেউ ধরে সাবধান করে দিত না, দশ বছরের মধ্যে স্পেনকে ঐশর্য আর গৌরবের শিথরে যে তুলবে, তথনো অজ্ঞাত অধ্যাত দেনার দারে দেউলে আধ-ব্ড়ো একটি মাত্র্যকে যেমন কারাগার থেকে উদ্ধার তেমনি এ যুগের স্বর্ণলক্ষার ভবিহাতের চরম সক্ষটের দিনে ভাগ্যের পাশার দান উল্টে দিতে 'ল্লান্টু'র ওপর কোরাকেক্ষুর পালক গোঁজার ফল্দি কারুর মাথার আসত না।

কি বললেন ?—শিবপদবাব্ই প্রথম তাঁর সন্দিয়্ধ বিশ্বর জ্ঞাপন করলেন,— লাট্ট্র ওপর কার কেছু না কি!

লাটু নয় লাণ্টু! ধৈর্য ধরে বোঝালেন ঘনশ্রাম দাস,—উচ্চারণটা জিভে আনা একটু শক্ত। লাণ্টু হ'ল একরকম নানারঙের ভাঁজ-দেওয়া পাগড়ি গোছের উজ্ঞাধ, বাস্তবের স্বর্ণলকার অধীশ্বরা যা পরতেন।

আর, ওই কার কি কেঁউকু যা বললেন? মেদভারে বিপুল ভবতারণবাব্ উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলেন।

কার কি কেঁউকু কি কেংকু নয়,—করুণাভরে সংশোধন করে দিলেন দাসমণাই
—কথাটা হ'ল কোরাকেস্কু; কোরাকেস্কু ছিল ছনিয়ার ছম্প্রাপাতম পাথি।
বোধারা সমরকন্দের সন্দিগ্ধ সমুদ্ধতম বাদশার হারেমের সেরা স্থলবীর চেয়ে কড়া
পাহারায় সকলের চোধের আড়ালে তাদের পালন করা হ'ত। সত্যিকার স্বর্ণলক্ষার অধীশবের মাথার উষ্ফীষ লাণ্টুতে গোজা হ'ত তার ছটি পালক।

আপনার আদিপুরুষ ঘনরাম ওই কোরাকেঙ্কুর পালক লাট্র ওপর গুঁজে ভাগ্যের পাশা উল্টে দিয়েছিলেন? কেন? কি করে? বিশ্বয়-বিফারিত চোথে ভক্তিভারে জিজ্ঞাসা করলেন কুন্ডোদর রামশরণবাব্।

তা বলতে গেলে ওখানেই ত থামা চলবে না! হাসলেন দাসমশাই,—বে বিষ-ফলের গাছ পোঁতার ব্যাপারে কিছু ভাগ তাঁর ছিল, একদিন তা বেড়ে উঠে আকাশ-বাতাস বিষিয়ে তুলে স্থায়ধর্মের টুটি যখন চেপে ধরে, তখন গোড়ায় কোপ দিয়ে তা শেষ করার চেষ্টায় কি ভূমিকা ঘনরামের ছিল তা পর্যন্ত বলতে হয়। কিন্তু সে যখনকার কথা তখনই বলা যাবে। ঘনরামের জীবনের নতুন শালার যা থেকে স্ত্রপাত, ক্রীতদাস হওয়ার অভিশাপ থেকে মৃক্তি পেয়েও

ঘনরাম তাঁর স্বাধীনতা আবার কি করে ধোয়ালেন, সেই করুণ বৃত্তান্তেই আগে ফিরে যাওয়া যাক।

এবার শিবপদবাবুরও কোনো আপত্তি দেখা গেল না।

ঘনরাম ঘটা করেই স্পেনে ফিরছিলেন।—শুরু করলেন দাসমণাই। কর্টেজ সভ্যিকার ভালবাসায় আর ক্বতজ্ঞতায় তাঁর মৃক্ত ক্রীতদাসকে উপহার হিসাবে যা দিয়েছিলেন, খানদানি স্প্যানিশ হিড্যালগোরদেরও তা ঈর্ষার বস্তু।

সেই ইবাই জেগেছিল এক স্পেনের সৈনিকের মনে। ঘনরামের সঙ্গে একই জাহাজে সে দেশে ফিরছিল। কটেজ-এর আদি বাহিনীর লোক সে নয়। কটেজ-এর বিক্তমে পাঠানো নার্ভেজ-এর দলেই মেক্সিকোতে এসে সে কটেজ-এর পক্ষ নেয়। বেশীর ভাগ ট্লাসকালায় অন্ত বাহিনীতে ছিল বলে ঘনরামকে আগে সে দেখে নি। সে নিজের উন্নভিও মেক্সিকোর এসে এ পর্যন্ত তেমনকিছুই করতে পরে নি। সত্যিকার লড়াই বেশীর ভাগ সে ফাঁকিই দিয়েছে। ঠিক প্রমাণ না পাওয়া গেলেও কটেজ-এর বিরোধী দলের ষড়যক্সে হয়ত আছে এই সন্দেহে তাকে এখন ফেরত পাঠান হচ্ছে। যুদ্ধ না হোক লুটতরাজে সোরাবিয়ার উৎসাহ খুব। তাতে কিন্তু যা পেয়েছে সবই বলতে গেলে উড়িয়ে দিয়েছে জুয়া থেলে আর সাজ-পোশাকের বিলাসিতায়। সোরাবিয়ার ধারণা তার মত স্পৃক্ষ নেই। স্কুন্মী মেয়েরা তাকে দেখলেই মূর্চা যায়।

জাহাজে ঘনরামের সঙ্গে ঠোকাঠুকি তার বেশী করে লেগেছে এই ব্যাপারে।
ঘনরামের সঙ্গে সোরাবিয়ার পরিচয় আগে ছিল না। জাহাজে একই যাতার
সঙ্গা হিসেবে দেখে চেহারা সাজ-পোশাকে ঘনরামকে বেশ শাঁসালো কেউ বলেই
মনে হয়েছে সোরাবিয়ার। সেই সঙ্গে জুয়ায় নামিয়ে ভাল করে নিংড়ে নেবার
মতলবন্ত মাথায় এসেছে।

ঘনরামকে স্পোনে ফেরার সে জাহাজে দেখলে কেউ-কেটা বলে ভূল করা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। কটেজ-এর হুকুমে সম্মানিত অভিথির মর্যাদাই তাঁকে দেওয়া হয়েছে। সাজ-পোশাকে কথায়-বার্ভায় চাল-চলন ব্যবহারে সে মর্যাদার সম্পূর্ণ যোগ্য বলেই তাঁকে বোঝা গেছে। কটেজ ঘনরামকে বিদায় দেবার সময় পয়সা-কড়ি ছাড়া যে সব সম্লাস্ত সাজ-পোশাক সঙ্গে দিয়েছিল ভাতে তাঁকে বেমানান লাগে নি।

সোরাবিয়া গোড়ার একটু গারে পড়েই ঘনরামের সঙ্গে ভাব করেছে। তথনকার দিনের পাল-ভোলা মাত্র সত্তর টনের মাঝারি গোছের জাছাজ। একণ টনের জাহাজ হলেই সেকালে খ্ব বড় বলে গণ্য হবার যোগ্য হত। এখনকার তুলনায় মোচার খোলার মত সে ছোট জাহাজের সন্ধীর্ণ খোলে যাত্রীদের পরস্পরকে এড়িয়ে চলাও শক্ত।

ঘনরাম এড়িয়ে যেতে যেমন চান নি, তেমনি উৎসাহও দেখান নি কারুর সঙ্গে নিজে থেকে আলাপ করার।

সোরাবিন্নাই প্রথম একটা ছুতো বার করেছে তাঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করার। তথন সবে সকাল হয়েছে। ঘনরাম জাহাজের থোলা ডেকের নিচু রেলিং ধরে সামনের সমুদ্রের দিকে চেম্বেছিলেন।

হঠাৎ একটু চমকে উঠেছেন কাছেই একজ্বনের গলা পেরে। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখছেন জাহাজের আর এক যাত্রী এক স্পানিশ হিভাগলগো ছোকরা মাথায় টুপিটা খুলে অভিবাদনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তাঁকেই কি যেন বলছে।

কথাগুলো প্রথমে বুঝতে একটু দেরী হওয়ার কারণ ছিল। হিড্যালগো ছোকরা একেবারে যাকে বলে রাজ-দরবারের কেতায় তাঁকে কুর্ণিশ করে যা বলছে তা একট অন্তত ও অপ্রত্যাশিত।

হিড্যালগো ছোকরা কুর্ণিশ সেরে হাতে একটা স্পানিশ সোনার মুক্রা বাড়িরে ধরে বলছে—মহামান্ত 'সেনর' কিছু যেন মনে না করেন। তাঁকে বাধ্য হয়ে বিরক্ত করতে হচ্ছে। এই পেসস-দে-অরোটি যেন সেনরের জামা থেকেই গড়িয়ে পড়ল মনে হচ্ছে। সেনর যদি একটু কন্ত করে দৃষ্টিপাত করে এটি তাঁর। কিনা বলেন।

ঘনরাম পেলোটা দেখেই চালাকিটা ধরতে পেরেছেন। তথনও তাঁর সক্ষে এভাবে মিধ্যে অজ্হাত বানিয়ে আলাপ করার কারণটা ব্রুতে পারেন নি।

তবু আলাপের ঔৎস্ক্য, তা সে যারই হোক অবজ্ঞায় উপেক্ষা করার শিক্ষা ঘনরামের নয়।

তিনি একটু হেসে বলেছেন,—পেসোর গারে ত আমার নাম লেগা নেই।
আছে স্বন্ধ: মহামান্ত স্মাটের ছাপ। স্থতরাং ওটা আমার কিনা বোঝবার মত
কোন প্রমাণ পাচ্ছি না। এইটুকু শুধু বলতে পারি যে, আমার কোন পেসো
হারিয়েছে বলে এখনো আমি জানতে পারি নি।

আশ্চর্য ত ! সত্যিই যেন বিব্রত হয়ে সোরাবিয়া এবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে,—আমার যেন স্পষ্ট মনে হল আপনি ওদিক থেকে চলে আসবার সময় ওটা গড়িয়ে পাটাতনের ধারে গিয়ে পড়ল। তা সেটা আপনার ধলি থেকেও ত পড়তে পারে? বলেছেন ঘনরাম সহজ পরিহাসের স্বরে—আপনার নিজের পর্সা-কড়ি গুনে দেখেছেন?

দেখি নি! সোরাবিয়াও সহজ হয়ে বলেছে, তবে দেখবার দরকার নেই।
কারণ আমার কাছে স্পেনের এরকম কোন মুদ্রাই নেই।

তাহলে আমার বা আপনার কারুরই যথন নয়, তথন পেসোটা আমাদের পাইলট সানসেদোর কাছেই জমা দিন না। তিনি কার সম্পত্তি থোঁজ করে দিয়ে দেবেন।

তাই দেবেন, না নিজের থলে মোটা করবেন কে বলতে পারে? সোরাবিয়া হেসে উঠে আরো ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছে,—তার চেয়ে আপনার আমার কারুরই যগন নয় এটা নিয়ে একটা বাজিই ধরা যাক। ওই যে সাগরবাঞ্চটা আমাদের জাহাজের মাথার ওপর জানা মেলে ভাসছে ওটা মাছ ধরতে কোন দিকে জলে ছোঁ মারবে জাহাজের বাঁয়ে না ভাইনে, বলতে হবে। ঠিক যে বলতে পারবে এ পেসো-দে-অরো তার।

হিড্যালগো জোয়ানের স্বব্ধপটা বুঝে ফেলতে ঘনরামের আর দেরী হয় নি।
তবু তাকে একেবারে নিরাশ না করে তালে তাল দিয়ে তিনি বলেছেন,—ডালো
কথা। কিন্তু পেসোটা যথন আপনিই কুড়িয়ে পেয়েছেন, তথন প্রথম স্থোগটা
আপনিই নিন।

আমাকেই নিতে বলছেন ?—সোরাবিয়া এরকম প্রস্তাব ঠিক বোধহয় আশা করে নি।

বেশী আপত্তি করলে ধরা পড়ার ভন্ন আছে বলেই বোধহন্ন একটু বিধার ভাব দেখিয়েই লে নিজের অন্তমান জানিয়েছে।

সেটা ভূল প্রমাণ হওয়ায় খুলিটা প্রায় চাপতে না পেরে বলেছে, এবার আপনার পালা সেনর।

আমার পালাটা বোধহয় বৃথাই গেল। ঘনরাম মৃথে একটু আশাভঙ্কের ভাব ফুটিরেছেন।

কেন ? কেন ? জিজ্ঞাসা করেছে সোরাবিয়া ব্যস্ত হয়ে।

কারণ আমাদের বাজি ধরার থবর বোধহন্ন ও পেয়েছে ! মুখ টিপে একটু হেসে বলেছেন ঘনরাম,—বিরক্ত হয়ে জুন্নাড়ীদের সংশ্রব ছেড়ে বোধহন্ন চলেই যাবে তাই!

ঘনরামের গণনা নিভূলি প্রমাণ হতে কয়েক মুহূর্ত দেরী হয়েছে মাত।

সাগরবান্ধটা ভাসতে ভাসতে হঠাৎ সবেগে ডানা নেড়ে দ্র আকাশে উড়ে চলে গেছে!

আশ্চর্য ব্যাপার ত সেনর !—সোরাবিয়ার চোথে সত্যিকার সম্ভ্রম আর বিশ্ময় এবার ফুটি-ফুটি করেছে,—আপনি কি যাত্টাত্ম জানেন নাকি ?

না যাত্র জানি না। হেসে বলেছেন ঘনরাম,—ভগু চোখ-কান একটু খোলাঃ রাখতে জানি।

সোরাবিয়ার মুখটা তবু হাঁ হয়ে আছে দেখে ব্ঝিয়ে বলেছেন,—আমাদের জাহাজের গলুই-এ জলের ডেউ-এর সাদা ফেনা আর দেখছেন? লক্ষ্য করেছেন যে পালগুলো ঢিলে হয়ে ঝুলতে শুরু করেছে। হাওয়া গোছে বদ্ধ হয়ে। আমাদের জাহাজ প্রায় অচল। সাগরবাজ আর কি আশায় আমাদের সঙ্গী হয়ে থাকবে। মাছের লোভে সমুদ্রের এ সব পাখি আমাদের সঙ্গাদের।

বাহবা! বাহবা! চমৎকার।—সোরাবিয়া সত্যিই হাততালি দিয়ে তারিফকরে বলেছে,—আমাকে রীতিমত আহাম্মুক বানিয়ে ছেড়েছেন। এখন আমায়
এমন শিক্ষা দেবার গুরুটি কে জানতে পারি? অধীন তার আগে নিজেই নিজের
পরিচয় দিছেে! এ অধমের নাম সোরাবিয়া। কর্টেজের অধীনে লড়াই করে
মহামাল সমাটের সেবা করার সঙ্গে নিজের ট্যাকও ভারী করে ফিরব আশা
ছিল। সে আশা পূর্ব হয় নি। এবার কোন নৌ-সেনাপতির সঙ্গে পরিচয় হবার
সৌভাগ্য আমার হল বদি জানান।

ঘনরাম সোরাবিয়ার ছ্যাবলামিতে একটু হাসলেও তার সঙ্গে স্থর মেলান নি! গঙ্গীর গলাতেই বলেছেন,—আপনাকে একটু হতাশ হতে হবে সেনর সোরাবিয়া। নৌ-সেনাপতি ত নয়ই জাহাজের একজন মাঝি-মলাও আমি নই। সতিয় কথা বলতে গেলে মামুষ হিসাবে আমায় গণ্য না করলেও আমি কিছু মনেকরব না। কারণ তাই আমার অভ্যাস আছে।

সোরাবিষ্বা এ ঘোরালো কথার ছু পিঠের মানে অবশু বুঝতে পারে নি, বিনয়ের আরেক প্যাচ ভেবে ঘনরাম কোথাকার লোক এবং আসলে কে, সে পরিচয় জানতে আরো উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে।

মৃথে সে ব্যাকুলতা প্রকাশ করতে সে দ্বিধা করে নি। বিনয়ের পাল্পা দিয়ে বলেছে,—সমৃদ্র ও জাহাজের বিষয়ে আপনার অভুত হ'শিরারী আর নদ্ধর দেখে আপনাকে নৌ-সেনাপতি ভাবা আমার যদি বেরাদ্ববি হয়ে থাকে মাপ করবেন। তবে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্যই যথন হল তথন আপনাকে

শম্বোধন করতে না পারাটা বড় ছঃথের হবে এটুকু না জ্বানিয়ে পারছি না।

গৌজন্মের জিলিপি পাঁাচ আর না বাড়িয়ে ঘনরাম বলেছেন,—পুলকিত হয়ে সুসম্ভ্রমে সম্বোধন করবার মত কেউ আমি কিন্তু নই। আমার নাম ঘনরাম দাস।

ঘনরাম দাস! সোবাবিয়ার একে স্পানিশ, তায় বাক্দেবীর সঙ্গে সম্পর্কহীন জিহ্বায় উচ্চারণটা লালাতেই যেন জড়িয়ে গেছে। স্পেনের এপার-ওপার
মনের আঙ্গুল বুলিয়েও এ ধরনের নামের উৎস খুঁজে না পেয়ে বেশ একটু বিয়্চ
হয়ের দাসকে দশ উচ্চারণ করে সে জিজ্ঞাসা করেছে,—আচ্চা দাস বললেন,
কোথাকার দাস বলুন ত? ফার্নানিদিনায় ওরকম পদবীর একটি পরিবার আছে
বলে যেন শুনেছি। কান্ডিল থেকে এসে তারা পদবীটা নাকি বেঁকিয়ে ওই রকম
করেছে!

ফার্নানদিনা ছিল কিউবার তথনকার নাম। ঘনরাম ফার্নানদিনার তাঁর বংশ চালান করবার চেষ্টা দেখে মনে মনে ছেসে বলেছেন,—না ফার্নানদিনার আমাদের বংশধররা ম্পেন থেকে আসে নি। আমরা যেখানকার সেইখানেই আছি ও থাকব বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের ঘরানা কোথাকার যদি জানতে চান তাহলে তামলিগ্রির নামই করতে হয়।

তাম্রলিপ্তি শুনেই শব্দটা উচ্চারণ করবার বা বোকা বনবার ভয়েই বোধহয় আর কিছু ঞ্চিজ্ঞাসা করতে সোরাবিয়া সাহস করে নি।

মনে যদি একটু বিরক্তি কি জালা থাকে বাইরে সৌজন্মের বিনিমন্ন করে সোরাবিয়া তথনকার মত চলে গেছে। আলাপের ছুভো যা দিয়ে করেছিল বাজি ধরা সেই স্বর্ণমূলাটা সঙ্গেই নিয়ে গেছে ভূলে।

খনরামও হাওয়ার অভাবে নিস্তরক পুকুরের মত স্থির সমৃদ্রের দিকে থানিক চেরে থেকে পাইলট সানসেদো যেথানে টঙ-এ বসে আছেন জাহাজ চালাতে সেই দিকে পা বাড়িরেছেন।

পা বাড়িরেও হঠাৎ চমকে ঘনরামকে থামাতে হরেছে। ওপরের ডেক থেকে নিচের থোলে যাবার সিঁড়িতে একটা চাপা হাসির তরল ঝকার ক্রত পদশব্দের সক্ষে মিলিয়ে গেছে।

একটু চূপ করে দাঁড়িরে থেকে ঘনরাম আবার পাইলট সানসেদোর সন্ধানেই গেছেন। এ হাসিতে চমকে উঠলেও বিষ্চু তিনি হন নি। এ হাসি ও পদশক কার তা তিনি জানেন। এই হাস্তমন্ত্রীকে তাক লাগাবার উদ্দেশ্যেই কার্তিক কিম্বা তার মধ্রটি সেকে সময়ে অসময়ে পেখম-তোলা ভলিতে ঘোরা-ফেরা করার দক্ষই ভিডালগো সোৱাবিয়াকে প্রথম তিনি লক্ষ্য করেন।

মেরেটি কে তাও ঘনরাম জানেন। ক্ল্যাভিছেরো নামে এক ছিড্যালগো গেনানায়কের সভবিধবা ধ্বতী স্ত্রী। সে হিসেবে তার এরকম ছাল্ডচপলতা বেশ বিসদৃশ বেহায়াপনা মনে হওয়ারই কথা। তবে মেয়েটির স্থপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, ক্ল্যাভিছেরো এক ছিসেবে প্রায় বিয়ের পর দিনই স্ত্রাকে কিউবায় ভ্যাগ করে পালিয়ে কর্টেজ-এর বাছিনীর সঙ্গে মেক্সিকো অভিযানে চলে আসে। মেক্সিকোয় যাবার পর স্ত্রীর কোন খোঁজ সে ত করেই নি, সেদেশে বার বার বহু স্থলরীকে ঘরণীও করেছে। ক্ল্যাভিছেরোর স্ত্রী স্থামীর প্রেমের টানে নয়, ভার ওপর আক্রোশেই তার সভ্যিকার স্বরূপ নিজের চোখে দেথবার জন্তে পরম ছংসাহসে পাইলট সানসেদোকে বলে তাঁরই জাহাজে মেক্সিকো পর্যন্ত গ্রেস। এসে সে জানতে পারে যে, মুদ্ধে নয়, মাতাল অবস্থায় টেনচ্টিলানের রান্তায় নারীঘটিত ব্যাপারের দাকাতেই মারা গিয়ে ক্ল্যাভিছেরো সব সমস্তা মিটিয়ে দিয়ে

মেশ্লেট তাই আবার ফার্নানদাইন নম্ন স্পেনেই ফিরে যাচ্ছে। স্বামীর কাছে প্রতারণা ছাড়া কিছু যে পান্ন নি, স্বামীর মৃত্যুসংবাদে তার একেবারে ভেঙে পড়া থুব স্বাভাবিক বোধ হন্ন না। তার একটু আধটু তরল চাঞ্চল্যও তাই বোধহন্ন ক্ষমার যোগ্য।

কিন্ত সেদিনের হাসিটা কেমন একটু হিসেবের বাইরে বলে ঘনরামের মনে হয়। হাসিটা যেন ঝংকত হতে একটু দেরীও হয়ে গেছে।

সোরাবিরা উপস্থিত থাকতে থাকতেই হাসির লহরীটা ওঠরার কথা নয় কি ?

এ হাসির লহরী কি হিংসার তৃফান যে তুলবে তা ঘনরাম যদি জানতেন। জানলে অবশ্ব করতেনই বা কি ?

তিনি তে এ চঞ্চলা হাস্তমন্ত্রীকে কোন প্রশ্রের দেন নি। নির্দিপ্ত নির্বিকার দ্বত্বেই নিজেকে সরিয়ে রেখেছেন।

কিন্তু মৃধিল হয়েছে জাহাজ হঠাৎ একেবারে অচল হওয়ায়। সাগর-বাজ নিয়ে বাজী ধরার সকাল থেকে সেই যে হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে তারপর থেকে সেনোরা আনা-র চুলের একটা গুছিও কাঁপায় নি।

মান্তলে পালগুলো ঢিলে হয়ে ঝুলছে। জাহাজের পতাকাটাও তাই!

নতুন মহাদেশ থেকে স্পেনে ফেরার পথে এই একটি জায়গার ভরে নাবিক যাত্রী স্বাই তটস্থ হয়ে থাকে। সমৃত্রের মাঝখানে সত্যিই এ এক বদ্ধ জলা। নাম সার্গাসো সাগর। সমৃত্রের শৈবাল দাম জমে জমে ও অঞ্চলটাকে এমনিতেই বেশ ত্র্ভেগ্য করে রেখেছে। তার ওপর সেখানে বাতাসও প্রায় ঘ্মস্তই থাকে। সেকালের পাল-তোলা জাহাজ একবার সেখানে হাওয়া বিহনে আটকে পড়লে আকাশের দেবতা দলা করে একটু ঝড়-তৃফান না পাঠানো পর্যন্ত তার আর নিছ্কৃতি নেই। চারিদিকে অসীম সমৃত্রের মাঝখানে অচল হয়ে থাকা তথন এক শান্তি!

সে শান্তি হান্ধা করতে একটু আমোদ-প্রমোদ ক্তির ব্যবস্থা করতেই হর।
তাতে যাত্রীদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশাটাও থব আড়াই থাকে না।

জাহাজে পনেরোজন নাবিক। তাদের অধিনায়ক হলেন সানসেদো। যাত্রী ঘনরাম আর সোরাবিয়াকে নিয়ে সবশুদ্ধ সাতজন মাত্র। তার মধ্যে তুজন মাত্র স্ত্রীলোক। সেনোরা আনা আর তার সঙ্গিনী পরিচারিকা এক প্রোচা।

পুৰুষ পাঁচজনের মধ্যে একজন ক্রানসিগকান পাদ্রা। বর্বরদের অন্ধ তমসার নরক থেকে সত্যধর্মে দীক্ষিত করবার জন্মে স্পেন থেকে তাঁর ধর্মজাইদের আনতে যাচ্ছেন। ঘনরাম বাদে বাকি তিনজনই সৈনিক হিড্যালগো। তবে সোরাবিরাই তার মধ্যে একটু ফুর্নামের কলম্ব নিয়ে মেজিকো থেকে একরকম বরাবরের জন্মে বিদার নিয়েছে। অস্ত ফুজন হিড্যালগোর মধ্যে অ্যালনসো

কিনটেরো মেক্সিকোর সেনাবাহিনীর জত্যে স্পেন থেকে ঘোড়া কিনে আনতে যাচ্ছে আর বার্নাল সালাজার যাচ্ছে স্বন্ধ কর্টেজ-এর দৃত হয়ে স্পেন সম্রাটের কাছে কর্টেজ-এর পত্র আর মহামূল্য সব উপহার নিয়ে।

এসব যাত্রীদের মধ্যে একমাত্র বার্নাল সালাজারেরই ঘনরামের পূর্ব-পরিচয় জানা সম্ভব ছিল। কারণ ত্-একবার কর্টেজের সঙ্গে তাঁর নিজস্ব কামরাতেই সালাজার দেখা করতে আসার স্থযোগ পেরেছে। কর্টেজের পেরারের ক্রীতদাস হিসাবে ঘনরামকে একট-আধট় লক্ষ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল না।

তবে ক্রীতদাসের দিকে কে আর কবে ভালো করে চেয়ে দেখে!

ঘনরাম নিজেই কর্টেজের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সময়ে সে-কথা বলেছিলেন। ক্রীতদাসেরা গরু-ছাগলের সামিল বলে নিজের নাম বলেছিলেন গানাদো।

গালাজার ঘনরামকেই মনে রাথবার মত করে লক্ষ্য নিশ্চয়ই করেনি।
তার ওপর ক্রীতদাসের ভূমিকা ছেড়ে নতুন সাজপোশাক আর মর্থাদায়
ঘনরামের লোভ যা বদলে গেছে, তাতে তাকে চিনতে পারা অসম্ভব বললেই হয়।

দাসত্ব থেকে ঘনরামের মৃক্তির খবর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সকলের মধ্যে প্রচার করা হলে তবু হয়ত নতুন মৃথ ও চেহারার ধাঁচ ও সেই সঙ্গে নামটাম শুনে কেউ কেউ একটু সন্দিগ্ধ হতে পারত।

কিন্তু কর্টেজ্ব ভোনা মারিনারই পরামর্শে ঘনরামের সেই উপকারটুকু করেছেন। ঘনরামকে মৃক্তি দিয়ে নতুন সাজপোশাকে সন্ধান্ত করে তুলে স্পেনে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন একেবারে নিঃশব্দে। কেউ ঘৃণাক্ষরেও কিছু জানতে পারেনি।

স্পেনের গ্রাণ্ডীদেরই কেউ হিসাবে ঘনরামের নতুন চেহারায় তার পুরোন পরিচয় একেবারে চাপাই পড়ে গেছে।

নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে কম দিন ত যান্ননি, হিলপ্যানিওলা, ফার্নানিদিনা, নম্না স্পেন যুকাটান এমনকি পানামা পর্যন্ত অনেক জামগাতেই স্পেনের উপনিবেশ ছড়িয়ে পড়ে শিক্ত পর্যন্ত মেলেছে।

ঘনরাম দাসকে একটু ভিন্ন গোছের যাদের মনে হয়েছে, তারা তাঁকে তাই যুকাটান কি পানামার প্রবাসীই ভেবে নিম্নেছে সম্ভবতঃ।

হিজ্যাল্গোলের তাঁর সঙ্গে মেলামেশা ও আলাপ করার ধরনে ঘনরাম তাই ব্রেছেন। এক সোরাবিদ্বা ছাড়া তাঁর সম্বন্ধে বেশী কৌত্হল কেউ প্রকাশও করেনি। সার্গাসো সমৃদ্রে জাহাজ অচল হওয়ার আগে পর্যন্ত থ্ব বেশী মেলামেশার স্থাপাও ছিল না! যে যার নিজের গণ্ডির মধ্যেই তথন থেকেছে। খাবার-টেবিলে কথনো সকলের একসঙ্গে দেখা হয়েছে, কথনো হয়নি। আজকালকার জাহাজের মত খাওয়া-দাওয়ার নির্দিষ্ট সময় আর কেতাছরস্ত ব্যবস্থা তথনকার এসব সেপাই আর মাল-বওয়া জাহাজে ছিল না। যার যথন মজি থেতে ভতে যেত।

ঘনরাম ত ইচ্ছে করেই কোনদিন সকলের সঙ্গে এক টেবিলে তথন থেতে বসেন নি। দরকারও অবশ্য হয়নি তার। পাইলট সানসেদোর সঙ্গে তিনি আলাদাই থেতেন।

সানসেদোর সঙ্গে ঘনরামের আগের আলাপ অবশু ছিল না। আলাপ হয়েছে এই জাহাজে ওঠার পরই। কর্টেজ সানসেদোকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন সেনর ঘনরাম দাসকে যত্ন করে স্পেনে পৌছে দেবার জন্মে। ঘনরাম কে, কি বুত্তাস্ত আর কিছুই ডাতে লেখেননি। লেখাটা অবশু জরুরীও নয়।

স্বয়ং কর্টেজ যার জন্মে চিঠি লিখে পাঠান, তাকে উপরি থাতির করতেই হয়। সে থাতির থেকে ভাব জনে উঠেছে প্রোঢ় আর জোয়ানের মধ্যে। হনরাম স্ক্রিধা থাকলে সানসেদোর সঙ্গেই সময় কাটিয়েছেন এতদিন।

সার্গাসো সমুদ্রে শব ওলটপালট হয়ে গেল।

বেকার মাঝিমালারা পুরা একদিন হাওয়ার আশায় আশায় থেকে নিজেদের মধ্যে জুয়ায় বসে গেল। তারা এ হতচ্ছাড়া জায়গার হালচাল জানে। একবার যদি হাওয়া থামে ত জাহাজভুদ্ধ স্বাইকে একেবারে না কাঁদিয়ে আর বইবে না।

আগেকার ফিনিসিয়ান গ্রীক কি রোম্যান জাহাজ হলে তাতে পালের সকে
দাঁড়েরও ব্যবস্থা থাকত। হাওয়া না থাকলে দাঁড়ই হত ভরসা। কিন্তু সে
সাগর-দাঁড়ী জাহাজ আসলে বড় নৌকো ছাড়া কিছু নয়। 'মেরার-ই নস্ট্রম'এর কুল ঘেঁসে ঘেঁসেই তা চালানো হত। আতলান্তিকের টেউ সামলানো
তাদের কর্ম নয়।

মাঝিমালাদের তাই কোন দারত নেই এ-জাহাজে, হওরা যদি বন্ধ হয়। পাইলটের শাসন কি বকুনির কোন ভয় নেই জেনে তারা নিশ্চিস্ত হয়ে জুরার বসেছে।

তাদের দেখাদেখি হিজ্যালগো সৈনিকরাও নিজেদের আসর বসাতে দেরী করেনি। ঘনরাম সে-আসর প্রথমটা এড়িয়েই থেকেছেন কিন্তু তাতে নতুন এক जन्निस् प्रभा निस्त्रहि ।

সেনোরা আনা পর্দানশীন নয়। স্বামীর থোঁছে ফার্নানডিনা থেকে অজ্ঞানা বিপদের দেশ মেক্সিকোয় যে বেপরোয়া হয়ে পাড়ি দিতে পারে সে লজ্জাবতী লতা গোছের হবে আশা করাই ভূল।

প্রথম প্রথম কিন্তু থানদানী সমাজের ভব্যতা মেনে সে নিজেকে একটু আড়ালে আড়ালেই রেখেছে। জাহাজের ডেকে তাকে একা কোন সময়ে দেখা যায়নি। সঙ্গে 'স্থাপেরোন' থেকেছে প্রৌঢ়া পরিচারিকা। তথনও তার চোথের কোণে কটাক্ষ যদি ঝিলিক দিয়ে থাকে, তা সোজাস্থজি নয়। কারণ সেনোরা আনা তথন যে সময়টুকু ডেকের ওপর থাকত, ততক্ষণ তার ম্থফেরানো থাকত সম্ব্রের দিকেই।

হাওয়া বন্ধ হবার প্রথম দিন বাজি ধরে আলাপের চেটার পর সোরাবিয়া চলে গেলে ডেক থেকে নীচে নামবার সিঁড়িতে, যে তরল হাসিটুকু শোনা গেছল, সেইটেই সেনোরা আনার ব্যবহারের প্রথম ত্র্বোধ ব্যতিক্রম বলা যেতেঁ পারে।

সোরাবিয়া অবশ্য সেই সময়টাতেই স্থযোগ নিত ঝুঁটিনার মোরগের মত নিজেকে সেনোরার কাছে জাহির করবার। হিড্যাল্গোদের মধ্যে এক কিনটেরোর সঙ্গে তথন পর্যন্ত তার কিছু পরিচয় ছিল। তাকে হাতের কাছে পেলে হাসি-ঠাট্রার মাতামাতি যে তার মাত্রা ছাড়িরে যেত, ঘনরাম ছাড়া অত্যেরাও হয়ত তা লক্ষ্য করে থাকবে।

কিন্টেরোকে না পেলে থে-কোন মাঝিমালাই সোরাবিরার কাছে সই। একা একা ত আর কথার কেরামতি দেখানো যায় না।

জুরার আসরে বসবার পর থেকেই সোরাবিয়ার এ-মোরগনাচ যা একটু কমেছে।

জাহাজ অচল হওরার পর থেকেই সেনোরা আনার চালচলন একটু বেশী স্বাধীন হতে শুরু করেছে। স্থাপেরোন ছাড়াই তাঁকে এখন প্রায়ই ডেকের ওপর দেখা যার। আর পিঠটা জাহাজের দিকে না হয়ে সমুদ্রের দিকেই ফেরানো থাকে বেশীর ভাগ।

আবেকটা ব্যাপারও লক্ষ্য করে ঘনরাম একটু অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছেন তথন। সোরাবিশ্বা আর দলবল যেখানে জ্য়ায় বসত, তিনি সাধারণত সেখান থেকে একটু দুরেই থাকতেন। হঠাৎ তিনি লক্ষ্য না করে পারলেন না যে, সেনোরা আনাও যেন জুয়ার আজ্ঞা থেকে দূরে থাকবার জন্তে তাঁরই মৃত উৎস্ক।

মানে যাই হোক, এরকম ঘটনার মিল আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় বলে মনে হয়েছে ঘনরামের। এর মধ্যে সোরাবিয়া বারকয়েক তাঁকে থেলতে ডাকলেও তিনি কোনরকমে দে-অফুরোধ এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু শেষবার অবস্থাটা একটু অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

থেলুড়ে কম পড়ায় সোরাবিয়া তাঁকে থেলায় যোগ দেবার জন্তে অমুরোধ করতেই এসেছিল। তার ছ্যাবলা ধরনেই সাধাসাধি করে সে বলছিল—আরে মশাই, জাহাজ থেকে নেমেই ত মাথা কামিয়ে সোজা ফ্রান্সিক্যান মঠে চুকবেন ব্যতে পারছি। একটু পাপতাপ স্থতরাং পথে করে যাওয়াই আপনার উচিত নয় কি? দোষই যদি না করেন তো পরমপিতার ক্ষমা চাইবেন কিসের জন্তে। ধোয়া কাপড় আবার কেউ ধোলাই করে! আস্থন একটু কালির ছিটে লাগাবেন আমাদের সঙ্গে।

নির্দোষ পরিহাসের স্থারে কথা বলতে বলতে হঠাৎ লোরাবিয়ার মৃথের ভাব আচমকা বদলে যাওয়ায় ঘনরাম বেশ অবাক হয়েছেন।

সোরাবিয়ার মুখের ভাব শুধু বদলায়নি, গলার স্বরপ্ত তারই সঙ্গে পালা দিয়ে তীক্ষ কঠিন হয়ে উঠেছে।

ও! আপনি আমাদের জুয়ায় কেন বসতে চান না, তা আহাম্মক বলেই আমি বুঝতে পারিনি। আপনি আরো বড় বাজির খেলোয়াড়!

সোরাবিয়ায় মৃথের ভাব থেকে গলার হুর হঠাং বদলাবার কারণটা ব্রতে পেরে ঘনরাম তথন সতিটে একটু অবাক হয়েছেন। সেদিন ওই সময়টায় অস্তত তিনি নিজেকে একাই মনে করেছিলেন। সোরাবিয়ার দৃষ্টি অমুসরণ করে কিন্তু অদ্রে একটি মাস্তলের আড়ালে সেনোরা আনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে তিনি দেখেছেন এবার। মাস্তল থেকে ঝুলে থাকা পালটা তাকে অর্থেক আড়াল করে আছে।

ঘটনাটার মানে সোরাবিয়া বা আর যে কোন লোকের কাছে কি হওয়া স্বাভাবিক, ঘনরামের তা অজানা নয়। সোরাবিয়াকে মাধার চড়তে না দেওয়ার জন্মে তাই তাঁকে অন্ত ভঙ্গি নিতে হয়েছে। সে-ভঙ্গি সোরাবিয়ার স্কে পালা দেওয়া দম্ভ ও ঔকত্যের।

जिन न्यहेरे नांक दौकित्व वरमाइन, जांशन विकरे गरतहान तम्बद

সোরাবিয়া, আমি বড় বাজি ছাড়া খেলি না। আপনাদের ও এলেবেলে ছেলে-ধেলায় তাই আমার মন ওঠে না।

বটে! সোরাবিয়ার চোখে যেন ছোরার ঝিলিক দেখা গেছে—কিরকম বাজি হলে খেলার আপনার মন ওঠে? প্রতি বাজিতে এক পেসো-দে অরো? তুই, পাঁচ, দশ পেসস্ দে-অরো?

'পেসস দে-অরো' হল স্পেনের সোনার মোহর। সোনার দশ পেসো মানে বেশ কিছু টাকা। গরীবদের পক্ষে প্রায় এক বছরের উপার্জন।

ঘনরামকে কটেজ বিদার দেবার আগে দিল খুলে উপহার দিয়েছেন বটে, কিন্তু তা আর কতটুকু! সাবধানে থরচ করলে তা দিয়ে স্পেন পর্যন্ত পৌছে সেথানে ভদ্রভাবে তু এক বছর চালান যার, কিংবা পোতু গীজদের কোন ভারত-মুখো জাহাজে অন্তত তাদের সেখানকার ঘাটি দমন, দীউ কি গোরায় ফিরে যাওয়া যার। ফি বাজিতে দশ পেসো করে ধরলে সে-পুজিতে একদিনও কুলোর কিনা সন্দেহ, বিশেষ যদি পড়তা থারাপ পড়ে।

কিন্তু সোরাবিয়ার কাছে এখন পিছু হটার চেয়ে মরণই ভালো।

ঘনরাম যেন অফুগ্রহ ক্রার ধরনে বলেছেন, তা দশ পেলো হলে চলতে পারে।

তাহলে আন্থন দয়া করে আমাদের আশর ধন্য করতে।

সোরাবিয়া কুর্ণিশের ভঙ্গিতেই কথাটা বলেছে। ঘনরাম কিন্তু তার দাঁতে দাঁত ঘষার শক্টাও শুনেছেন সেই সঙ্গে।

প্রতি দানে দশ পেসস—দে—আরো!

মনটাকে শব্দ করে আসরের দিকে যেতে যেতে ঘনরামকে একটু থামতে হয়েছে। সোরাবিয়াকেও সেই সঙ্গে।

সেনোরা আনা তাদের সামনে দিয়েই জাহাজের একদিক থেকে আর একদিকে পার হয়ে যাচেছ।

যেতে যেতে দ্বিধাহীনভাবে সোজা ঘনরামের মুথের দিকে যে দৃষ্টিটা সে চকিতে ছুড়ে দিয়ে গেছে, তাতে কৌতুকের সঙ্গে একটা তারিফ আর উৎসাহের উন্ধানি স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।

এ-দৃষ্টি সোরাবিয়ার চোখেও পড়েছে সন্দেহ নেই।

দল 'পেস্স-দে অরো'র বান্ধির খেলা। সারা জাহাজে যে সাড়া পড়ে গেছে, তা আর বলবার দরকার নেই।

সালাজার এ-থেলায় থাকতে রাজী হয়নি।

জুমার নেশার কি করতে কি করব কে জানে! শেষে সমাটের সোনার হাত দিয়ে ফেলি যদি!—হান্ধা ঠাট্টার স্থরে এই অজুহাত দেখিয়ে সে সরে দাঁডিয়েছে।

বাকি শুধু অ্যালনসো কিনটেরো। সে স্পষ্টই জানিয়েছে, দশ সোনার পেসো করে বাজি ধরার মুরোদ তার নেই। তাছাড়া স্পেনে শুধু ঘোড়া কিনতে নয়, সে বিয়েও করতে যাচ্ছে তার প্রেমিকাকে। স্থতরাং জুয়ায় ফকির হবার যেমন তার ভয়, আমীর হবারও তেমনি। কথায় বলে জুয়ায় হার মানে প্রেমে জিং। তার উল্টোটাও সত্যি। তাই জুয়ায় জিতে সে প্রেমিকাকে হারাতে চায় না।

থেলা তাহলে শুধু সোরাবিয়া আর ঘনরামের মধ্যেই হতে পারে। তাতে আপত্তি আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেছে সোরাবিয়া বেণ ঠেস দিয়ে।

আছে, আপত্তির ঠিক বিপরীত। জ্বায় হৃদ্যুদ্ধই আমার পছনা।—বলেছেন ঘনরাম।

থেলতে বসার আগে বাধা এসেছে ছদিক থেকে ত্বার। খবর পেরে প্রথমে ফ্যান্সিস্ক্যান ফাদার ছুটে এসে ধর্মোপদেশ দিয়ে তাদের নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছেন। জুলা যে কত বড় পাপ তা বুঝিয়েছেন।

সোরাবিয়া খানিকক্ষণ সহ্য করে বিরক্ত হয়ে বলেছে, আমরা পাপ না করলে আপনারা উদ্ধার করবেন কাকে ?

আমরা উদ্ধার করবার কেউ নই। তুণাদিপি স্থনীচ হয়ে বলেছেন পাস্রীবাবা,
উদ্ধার করবার তিনিই মালিক। তবে জ্ঞানপাপীর উদ্ধার পাওয়া যে বড় কঠিন।
এবার ঘনরাম একটু হেসে বলেছেন—কিন্তু উদ্ভার যিনি করেন, তিনি চোথে
কম দেখেন না নিশ্চয়ই!

চোথে কম দেখেন!—পাদ্রীবাবার সঙ্গে আর সবাইও অবাক হয়ে তাকিয়েছে ঘনবামের দিকে।

পাদীমশাই বলেছেন,-কথাটা যে বুঝতে পারলাম না বাছা।

না, আমি বলছিলাম—ঘনরাম ব্ঝিয়ে বলেছেন, চোথে কম না দেখলে তিনি দণ সোনার পেসোও যেমন, এক রূপোর পেসোও তেমনি স্পষ্ট দেখতে পান। সে চাঁদির পেসোর জ্য়ার সময় তাঁর হয়ে মাল্লাদের পাপের কথা ণোনাতে আপনি কেন আসেননি তাই ভাবছিলাম।

সবাই হেসে উঠেছে। পাদ্রীবাবা ক্ষেপে গিয়ে একেবারে অগুমৃতি ধরে গালাগাল দিয়েছেন—তুই! তুই পাষগু! জার্মানীর সেই শয়তানের দৃত নাস্তিকটার চেলা নিশ্চয়! চিরকাল নরকে পচে মরবি!

জার্মানীর শরতানের দৃত মানে অবশ্য মার্টিন লুথার। তাঁর ধর্মের স্বাধীনতার আন্দোলনকে যে কোন ছুতোর শাপাস্ত করে না, দক্ষিণ ইওরোপে তথন এমন ক্যাথলিক নেই।

পাইলট সানবেদো নিজে এসে না থামালে পাজীবাবাকে ঠাণ্ডা করা সেদিন শক্ত হত।

সানসেনেও কিন্তু ত্জনকে অত চড়া বাজি ধরে না খেলতে বলেছেন। নাবিক সৈনিকদের জুরা খেলতে মানা করা নিথো তিনি জানেন। জীবন নিয়েই যারা জুয়া খেলছে তারা তুটো প্রসা লোকসানের কি প্রোয়া করে!

তবে থ্ব বেশি চড়া দানের জুয়ায় বেশীর ভাগ কিছু-না-কিছু কাজিয়া কেলেয়ারী হয়ই। সে-কেলেয়ারী রক্তা-রক্তি পর্যস্ত গড়ায়। তাঁর নিজের জাহাজে সেটা তিনি চান না। বিশেষতঃ কর্টেজ যাকে থাতির করে পৌছে দেবার নির্দেশ দিয়ে চিঠি দিয়েছেন, তার প্রতি সানসেদোর একটা দায়িজ আছে।

ঘনরামকেই তাই তিনি অমুরোধ করেছেন বাজিটা একটু নামিয়ে ধরতে।

ঘনরাম হেসে বলেছেন, কত নামিয়ে ধরব বলুন! দশ থেকে পাঁচ? ভাগ্য যদি বেঁকে দাঁড়ায় তাহলে কাটা যে পড়বার সে এক কোপের জায়গায় ত্ কোপে পড়বে। এই ত! তাতে লাভ কিছু হবে কি? না 'কাপিটান' ছুড়ে দেওরা দন্তানা আমি তুলে নিয়েছি। এ-জেদের লড়াইয়ে আমি মাথা নোয়াতে রাজী নই।

আমিও নই! গরম হয়ে বলেছে সোরাবিয়া।

দশ সোনার পেসো ফী দানে বাজি ধরেই থেলা শুরু হরেছে। এমন থেলা দেখবার স্থোগ কালেভতে হয়। মাঝি-মালারা নিজেদের থেলা ফেলে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। পাঞীবাবা পর্যস্ত চলে যেতে পারেননি জান্নগা ছেড়ে। কাপিতান সানসেদো অপ্রসন্ধ মুখে ছ্জনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থেকেছেন বেশ একটু উবেগ নিয়ে।

সমস্ত মন থেলায় নিবন্ধ করে রাখলেও এমন কিছুর আভাস ঘনরাম একসময় হঠাৎ পেয়েছেন যা সন্তিটে তিনি ভাবতে পারেন নি।

তাঁদের চারধারের ভিড় এক দিকে একবার একটু যেন ফাঁক হয়ে গেছে। মহণ রেশমী কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে মৃত্ ঘর্ষণ লাগার একটা ফিসফিস শব্দ শোনা গেছে! সেই সঙ্গে একটা স্থবাসের ঝলক।

অব আদব-কান্নদা ভেঙে কে যে একবার উকি দিয়ে গেছে অনান্নাসে ব্ঝলেও ঘনরাম মুখ তোলেন নি।

তথন তিনি হারতে হারতে তাঁর পুঁজির প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকেছেন। কিন্তু তাঁর মুখ দেখে শুধু চোয়ালের একটু কাঠিক ছাড়া আর কিছু ভাবাস্তর বোঝবার নেই।

ওদিকে গোরাবিয়ার চোখ মুখ তখন সাফল্যের উল্লাসে জলছে! উদ্ধত দক্তে সে যেন ফেটেই পড়বে। অবজ্ঞাভরে তাস বাঁটতে বাঁটতে সে বলেছে, আর ক'দান খেলতে চান আমাদের 'ভালিয়েস্তে কাবালিয়েব্যে'!

ভালিরেস্তে কাবালিরেরো অর্থাৎ সাহসী ভদ্রলোক বলে ব্যঙ্গটা এ সমরে একেবারে বিষাক্ত হলের মত বি'ধেছে ঘনরামকে।

সাহসের তাঁর অভাব নেই, কিন্তু ভদ্রলোক থাকা আর থানিক বাদে কঠিন হরে পড়বে তাঁর পক্ষে বুঝতে পারছেন।

কাবালিয়েরো অর্থাৎ ভদ্রলোকের মান-মর্থালা ধুলোর ল্টিয়ে পড়ে, যদি জুয়ার দেনা সে শোধ না করে। মনে মনে হিসেব করে ঘনরাম তথন ব্ঝেছেন ধে, আর কয়েকটা দান এমনি তাসের পড়তা পড়লে জমে-ওঠা-দেনা তাঁর পক্ষেশোধ করা সম্ভব হবে না।

কেন যে ভাগ্য তাঁর এত বিপক্ষে তিনি বুঝতে পারছেন না। সোরাবিরা ভালো থেলোয়াড় এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু খেলার দোষে তাঁর নিরবছিল্ল হার হচ্ছে বলা ঠিক হবে না। আগাগোড়াই খারাপ তাস পাচ্ছেন বলেও নয়। কারণ তাস তিনি মাঝে মাঝে বেশ ভালোই পাচ্ছেন। ভালো করে লক্ষ্য করে তিনি দেখেছেন সোরাবিয়ার তাস দেওয়ার সময়ই তাঁর হাত যে থারাপ পড়ছে এমন নয়। স্থতরাং সোরাবিয়ার হাতের কারসাজি বলে সন্দেহ করবার কোন কারণই তিনি পান নি। তাস ভালো-মন্দ তৃজনের হাতেই আসছে। শুধু সোরাবিয়া ভালো তাসের বেলা তার লাভ যোলো আনার ওপর আঠারো আনা নিংড়ে আদায় করে খারাপ ভাসের বেলা কেমন যেন পিছলে আগে থাকতে পালিয়ে যাচেছ।

একি শুধু তার ভাগ্য না তার সঙ্গে ফ্র্যানসিসকান পাদ্রীবাবার অভিশাপও কাঁধ লাগিয়েছে!

ঘনরামের হারে প্রায় সোরাবিয়ার সমান খুশি বদি কেউ হয়ে থাকেন তাহলে তিনি পাদ্রীবাবা। খেলা শুরুর আগেই তিনি ঘনরামের দিকে প্রায় শুস্থ-করা-দৃষ্টি ফেলছিলেন। ঘনরামের গো-হারান-হার ক্রমশঃই বাড়বার পর সে দৃষ্টিতে ব্যাভেরিয়ার পাষ্ঠ না শুকের চেলার উপযুক্ত শান্তিতে ধর্মের জয়ের উল্লাস ফুটে উঠেছে।

অন্ত দর্শকেরা কিন্তু তথন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কাপিতান সানসেদো সত্যিই শঙ্কিত হয়ে ঘনরামকে এবার খেলায় ক্ষাস্ত হতে অম্পুরোধ করেছেন।

ঠিকই বলেছেন কাপিতান! ঘনরাম স্বীকার করেছেন,—লাভ থাকতে থাকতে সেনর সোরাবিয়াকে এবার উঠে পড়ার স্থবোগই দেওয়া উচিত।

নিজের বিজ্ঞপের উপযুক্ত জবাবের বিচ্টির জালায় চিড়বিড়িয়ে উঠেছে গোরাবিয়া। তার পক্ষে গৌজন্মের আবরণ বজায় রাখাই শক্ত হয়েছে।

দাঁতে দাঁত চিবিয়ে সে বলেছে,—আমায় স্থযোগ দেবার জন্মে ব্যস্ত হবেন না। আপনার কতথানি দৌড় তাই দেখিয়ে যান।

তাহলে একটা প্রস্তাব করি সেনর সোরাবিয়া।—একটু যেন কৌতুক মুখে ফুটিরেই ঘনরাম হঠাৎ নিজের হাতের আংটিটা টেবিলের ওপর ফেলে দিরে বলেছেন, হারজিতের হিসেব যা লেখা হচ্ছে তা ত খেলার শেষে শোধ হবেই, কিন্তু শুধু ওই লেখালেখির বদলে একবার চাক্ষ্য হারজিতের খেলা হোক। আমার এই আংটি রইল বাজি আপনার হাতের ওই আংটির বিক্লছে। তিন দান খেলায় তু দান যে জিতবে তুটো আংটিই তার।

না, আংটির খেলা খেলতে আমি বসি নি! গজরে উঠেছে সোরাবিয়া, যা ঠিক হয়েছে আমি সেই দশ পেসোর খেলাই খেলব।

ও দশ পেসোর চেয়ে আংটি খোয়াবার ভয় আপনার তাহলে বেশী সেনর

সোরাবিয়া? মিছরির ছুরির মত গলায় বলেছেন ঘনরাম, আপনারটার কথা জানি না, কিন্তু আমার আংটিটার দাম দশ পেসো—দে-আরো-র অস্ততঃ পাঁচ গুল। কাপিতান সানসেদো কি আপনার বন্ধু সেনর সালাজারকেই পরীক্ষা করতে বলতে পারেন।

সানসেলো ঘনরামের ম্থের কথা খসতে না খসতেই আংটিটা ছাতে তুলে নিয়েছিলেন। ভালো করে পরীক্ষা করে তিনি সালাজারের হাতে তা দিয়ে বলেছেন, আপনিও দেখুন সেনর সালাজার। এ আংটির শুধু পালাটারই দাম অস্ততঃ পঞ্চাণ পেসো।

সালাজার কাপিতান সানসেদোর কথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়েছে। সায় দেওয়াটা আম্বর্গ কিছু নয়। আংটিটা আজে-বাজে সস্তা কিছু নয় সতিটিই দামী। মেক্সিকো থেকে আসবার সময় ঘনরামকে এই আংটিটিই উপহার দিয়েছিল ডোনা মারিনা। বলেছিল,—তোমাকে নিজের ভাই-এর মতই দেখেছি গানাদো। বোনের এই উপহারটুকু তোমায় নিয়ে যেতেই হবে।

সাত সমুদ্র পারের এই পাতানো বোনের স্নেহের পরিচয়ে সত্যিই সেদিন চোথে জল এসেছিল ঘনরামের।

আজ তারই দেওয়া আংটি বাজি ধরার সময় মনটা বিজ্ঞাহ করে উঠেছিল একবার। কিন্তু তারপর নিজেকে বুঝিয়েছিল—এ ছাড়া উপায় নেই বলে।

এদিকে সানসেদো শুধু নয় সমন্ত নাবিকর। পর্যন্ত ঘনরামের পক্ষ নিয়ে তথন আংটির বাজি সোরাবিয়াকে দিয়ে না ধরিয়ে ছাডবে না।

কাপিতান ত রেগে উঠেই বলেছেন, কি রকম জ্যাড়ী আপনি! জ্য়ায় ভালঠোকার জবাব দেওয়াই ত কাবালিয়েরো-র লক্ষ্ণ বলে জানি। বিশেষ দাস্ যথন আপনাকে সে জবাব দিয়েছে।

আর নারাজ হওয়া সোরাবিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি। রাগে ফুলতে ফুলতে সে বা-হাতের অনামিকা থেকে আংটিটা খুলে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়েছে।

এ আংটিটাও একেবারে ফেলনা না ছলেও ঘনরামের আংটির চেয়ে ফে আনেক নিরেস তা পাশাপাশি ছটো আংটির চেছারা দেখেই নেহাং গোলা লোকের কাছেও ধরা পড়বে। সোরাবিয়ার আংটির পাথরটা একটু যা বড়, কিন্তু ঘনরামের আসল পানার কাছে তা সন্তা কাঁচের সামিল।

এত হারের পর এ দামা জিনিসটা তার চেয়ে থেলো আংটির বিরুদ্ধে বাজি রাখাটা ঘনরামের আহাত্মকী বলেই মনে হচ্ছিল কাপিতান সানসেদোর। কিন্তু জুয়াড়ীদের মতিগতিই আলাদা। ছই-এ ছই-এ চারের হিসেব মানলে তারা কটা ঘূটির চাল কি তাসের পড়তার ওপর তাদের সর্বস্ব জলাঞ্জলি দিতে তৈরী থাকবে কেন?

থেলা এতক্ষণ যথেষ্ট জমেছিল। কিন্তু এইবার যারা দেখছে তাদেরও যেন নিশাস বন্ধ হবার যোগাড় হয়েছে।

তাসের এ প্রিমিয়েরো থেলা পোর্টু গ্যালের আমদানি। অজানা মহাদেশ আবিষ্কারের পর যারা দেখানে যশ আর ঐশ্বরে লোভে প্রাণ তুচ্ছ করে যায় তাদের মধ্যে এ থেলার চল তথন দিনদিন বাড়ছে। য়ুকাটানোর জঙ্গলে জান দিতে দিতে বেঁচে এসে দেখানকার সমস্ত রোজগার আর লুট এক রাত্রের 'প্রিমিয়েরো'তে উড়িয়ে দিয়েছে এমন জুয়াড়া কাবালিয়েরো-র তথন অভাব নেই।

মোক্ষম সময়ে তাসের ভেতর দিয়ে ভাগ্য কি মুখ দেখাবে, তার ওপরই এ থেলার হার জিং।

প্রথম থেলা রুদ্ধখানে দেখতে হয়েছে স্বাইকে। এক একটি তাসের টানে ভাগ্য একবার যেন ঘনরাম একবার সোরাবিয়ার দিকে হেলেছে।

শেষপর্যন্ত জয় হয়েছে সোরাবিয়ার।

তারপর দ্বিতীয় খেলা। এ খেলায় হারলেই ডোনা মারিনার উপহারের চরম অপমান ত বটেই শেষ কড়ি দিয়ে জুয়ার দেনা শোধ করে একেবারে ফতুর হতে হবে, ঘনরাম তা ব্রেছেন।

তবু বুকে যেন তাঁর এখন নতুন সাংস আর বিখাসের জোর। ভাগ্য চরম বেইমানী না করলে তিনি হারবেন না এ যেন তিনি জানেন।

সভ্যিই দ্বিতীয় খেলায় ঘনরামের জিং হয়েছে। জিং হয়েছে সোরাবিয়ার খেলার ভূলে এইটেই আশ্চর্য ব্যাপার। এতক্ষণের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভিং হঠাং যেন তার নড়ে গিয়েছে। দোনামনা হয়ে চালের ভূল করেছে সে। ভাস টেনে আগের মত নিভূলি আন্দাজে তার দাম বুঝে উল্টে রাথবার সাহস তার হয়নি। পাকা তাসের হাতে কাঁচা করে দিয়েছে নিজেই বেশী তাস টেনে।

সোরাবিয়ার হঠাৎ এই পরিবর্তনে অবাক হলেও দর্শকরা যেন তার পরাজয়ে খুশি বলে মনে হয়েছে।

সেটা হয়ত পরাজিতের প্রতি সাধারণের স্বাভাবিক সহামুভূতি, হয়ত সোরাবিয়ার দম্ভ আর আফালনের বিরুদ্ধে আক্রোশ। সোরাবিয়ার লাভের হিসেব নামতে নামতে সত্যিই শৃত্যে গিয়ে ঠেকবার পর হঠাৎ ঘনরামই তাসটা ঠেলে দিয়ে বলেছেন, যাক, আমাদের পাওনা দেনা কারুর কাছেই কারুর কিছু আর নেই। এইখানেই স্থতরাং দাড়ি টানা যাক্। ভুধু আপনার এই আংটিটা!

ঘনরাম সোরাবিয়ার আংটিটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে যা বলতে যাচ্ছিলেন তা তক্ষ্নি আর বলতে পারেন নি। কাপিতান সানসেদো আগেকার খেলা এইভাবে মোড় ঘ্রে যাওয়ার পর থেকেই ভুক্ষ কুঁচকে কি যেন ভাবছিলেন। ঘনরাম আংটিটা তুলতেই সেদিকে ব্যস্তভাবে হাত বাড়িয়ে সন্দিশ্ধ স্বরে বলেছেন, দেখি একবার আংটিটা!

ঘনরাম কিন্তু আংটিটা সানসেদোকে দেন নি। হাতটা সরিয়ে নিয়ে হেসে বলেছেন,—না কাপিতান, এ আংটির যাত্ত আর পয় বড় বেশী। আপনার মত লোককেও জুয়ায় টানতে পারে। তার চেয়ে এটিকে স্বার নাগালের বাইরে রাথাই ভালো।

ঘনরাম তারপর যা করেছেন সকলে তাতে তাজ্জব! হাঁ হাঁ করে ওঠা সত্তেও ঘনরাম ডেকের ওপর থেকে ছুঁড়ে আংটিটা সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়ে সেথান থেকে উঠে চলে গেছেন আর একটি কথাও না বলে।

সোরাবিয়ার মাথা তথন নিজের অজাস্তেই বৃথি একটু নিচু হয়ে গেছল।
দৃষ্টিটাও কেমন বিমৃচ। কাপিতান সানসেদো আর সেনর সালান্ধার নিজেদের
মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করে কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেছেন।

নাবিকেরা এ বেষারেষির জুয়া যে যার নিজের মত ব্বে উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতে করতে চলে যাবার পর নিজে উঠে পড়ে কাপিতান শুধু বলেছেন,—কাবালিয়েবো কাকে বলে আজ দেখবার সৌভাগ্য হল! কি বলেন সেনর সোরাবিয়া?

সোরাবিয়া কোন জবাব দেয়নি।

আশা করি আজকের কথা কেউ আমরা ভূলব না!—বলে কাপিতান সেনর সালাজারের সঙ্গে চলে গ্রেছন।

## সাত

ভূলতে বারণ করেছিলেন কাপিতান সানসেদো।

জাহাজ স্পেনে পৌছোবার অনেক আগেই সোরাবিয়া তা ভূলে গেছে।

শুধু জোলেনি, ঘনরামের বিরুদ্ধে হিংসায় আক্রোশে সে প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেতে।

তা হলেই বা ক্ষিপ্ত, শুধু সোরাবিয়া ক্ষিপ্ত হয়ে কতথানি ক্ষতি আর করতে পারত ঘনরামের! বড়জোর একদিন খোলা তলোয়ার নিয়ে এ বিরোধের মীমাংসা করতে হত,—তার বেশী কিছু নয়।

কিন্তু ঘনরামের ভাগ্যাকাশের কুগ্রহ তার চরম লাস্থনার জন্মে অনেক বেশী জটিল ফাঁসের রশি তথন গোপনে টানছে!

সেদিন রাত্রে এক সঙ্গে বসে খাওয়ার সময় কাপিতান মানসেদো তাঁর গণনায় সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন।

থেতে বসে বিশেষ কিছু ভূমিকা না করে সানসেদো সোজাস্থজি সোরাবিয়ার আংটির কথাটা তুলেছিলেন। বলেছিলেন—আংটিটা আমায় দেখতে দিলেন না কেন বলুন ত!

কি আর দেখতেন, ওই একটা সাধারণ আংটিতে !—ঘনরাম প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন।

কি দেখতাম! সানসেদো চাপা দিতে না দিয়ে বলেছিলেন, দেখতাম হয়ত, পাধর নয় আংটিটায় একটা ঈষৎ রঙীন আয়নার কাঁচই কৌশলে বসানো। আংটিটা যার আকুলে থাকে, তাস বিলোবার সময় চেষ্টা কয়লে বিলোনো তাস এই কাঁচের ছায়া থেকে সে চিনে নিতে পারে!

ঘনরাম কাপিতানের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বেশ একটু কৌতুকের স্থরে বলেছিলেন,—যে আংটি সমৃদ্রের জলে ডুবে গেছে তা নিয়ে আর জন্না-কল্পনায় লাভ কি কাপিতান! আংটি ডুবলে হয়ত মানুষটা ভাসতে পারে।

এবার কাপিতানও হেসে উঠে বলেছিলেন,—ঠিকই বলেছেন সেনর দাস!

ভারপর হঠাৎ ঘনরামের ভান হাউটা টেনে নিয়ে টেবিলের ওপর চিৎ করে রেখে বলেছিলেন,—মাপ করবেন সেনর দাস! মাছ্মর সম্বন্ধে অক্সায় অশোভন কৌতৃহল আমার নেই, কিন্তু ছু' একজনকে দেখলে তাদের ভাগ্য জানবার আগ্রহ আমি চাপতে পারি না। আপনার সঙ্গে পরিচয় হবার পর কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্ন আমি যে করিনি তা আপনি ভালো করেই জানেন। ও সব বিবরণে আমার প্রয়েজন নেই। আপনাকে দেখা মাত্র কিন্তু আমার মনে হয়েছে আপনার ভাগালিপি অভুত কিছু হতে বাধ্য। আপনার হাতটা তাই একটু দেখতে চাই।

হাতের রেখার ভাষা আপনি জানেন ?—ঘনরামের কথার কৌতৃহলের চেয়ে কৌতৃকই বেশী প্রকাশ পেয়েছিল।

কিন্তু সানসেদোর প্রথম কথাতেই তিনি চমকে উঠেছিলেন।

ষেটুকু পড়তে পারি, মনে করতাম,—বেশ গম্ভারভাবে বলেছিলেন সানসেদে৷,—তা ত এখন ভূল মনে হচ্ছে!

তার মানে ?-- সত্যি কৌতৃহলী হরে উঠেছিলেন ঘনরাম।

মানে, আমার বিচার ঠিক হলে ব্ঝতে হয়, যে তিন সমুদ্র পার হয়ে চতুর্থ সমুদ্রও আপনি দেখবেন।—সবিম্ময়ে ঘনরামের দিকে চেয়ে বলেছিলেন সানসেলো।

পুরোপুরি না ব্ঝলেও যেটুকু ব্ঝেছেন তাতেই ভেতরে ভেতরে চমকে উঠেছিলেন ঘনরাম। মনে মনে তথন তিনি শিশুকালের কালাপানি থেকে আরবসাগর আর তারপর লিসবনে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রী হতে আসার সময় আফ্রিকার উপকৃলের সেই অসীম সাগর, পরে যা আতলান্তিক বলে জেনেছেন, তা গুনে ফেলে বিশ্বিত হয়ে উঠেছেন সানসেদোর গণনা শক্তিতে। কিন্তু সে বিশ্বয় গোপন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—এ ত হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে। অর্থ কি এ কথার ?

অর্থ আমিও তা জানি না। সরলভাবে স্বীকার করেছিলেন কাপিতান সানদেশো। সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া বাদের নিয়তি তাদের হাতে যে চিহ্ন থাকে তাই দেখেই যা বলবার বলেছি।

এ গণনা আপনি শিখলেন কোথায়? বিশেষ আগ্রহভবে জিজাসা করেছিলেন ঘনরাম।

শিখেছি আমাদের এসপানিয়াতেই। তবে হুদূর এক দেশের আশ্চর্য এক জ্যোতিষীর কাচে। স্থান্ত দেশের আশ্চর্ব এক জ্যোতিবী।—ঘনরাম অবাক হরে সে দেশের নাম জানতে চেয়েছিলেন।

নাম তার ইণ্ডিয়া! গর্বভরে বলেছিলেন সানসেলো,—একদিন আডিমিরাল কলম্বন এই দেশ খুঁজতেই অকুল সাগরে পাড়ি দিরেছিলেন এবং এই লাম্ব ধারণা নিয়েই জাবনের শেষ নিঃখাস ত্যাগ করেছিলেন যে ইণ্ডিয়া যার অংশ সেই এনিয়া মহাদেশের পূর্ব উপক্লই তিনি আবিকার করেছেন। সে দেশ আবিকারের গৌরব কিন্তু তাঁর বা আমাদের দেশের কার্ম্বর অর্থাৎ কোনো এসপানিওলের প্রাপ্য হয়ন। সে গৌরব পেরেছে পোতু গাঁজ ভাকো-দা-গামা। সেই ভাল্বো-দা-গামার আবিদ্ধত সম্প্রপথে সে দেশ থেকে আশ্বর্ণ এক মাহ্মকে পোতু গাঁজদের জাহাছে এদেশে জাঁভদাস হিসাবে এনে বিক্রী করা হয়। ভাগ্যক্রমে এক ক্রীতদাসের বাজারে তাঁকে দেখে আমার গভাঁর কোতৃহল ও প্রমা জাগে। বৃদ্ধ ছর্বল মাহ্মষ। ক্রীতদাস হিসাবে তাঁকে থাটিয়ে নেবার স্থোগ নেই বললেই হয়। অত্যন্ত স্থলভেই তাই তাঁকে কিনে আমি মৃক্তি দিই।

ক্রীতদাসকে স্বাপনি মৃক্তি দেন!—ভেতরে ভেতরে অভিভূত হলেও বাইরে একটু অপ্রসন্ন বিশ্বরের ভান করেছিলেন ঘনরাম।

পাবলে দিই। কিন্তু কভটুকু আর আমার ক্ষমতা !—কোনরকম আফালন না করেই বলেছিলেন কাপিতান সানসেদো,—স্বাধীনভাবে তাঁকে নিজের দেশেই ফেরত পাঠাতে পারব এই আশা করেছিলাম। কিন্তু তিনি নিজেই আমার সে চেষ্টা করতে মানা করেছিলেন। বলেছিলেন, এই দেশেই তাঁর মাটি কেনা আছে। সে নিয়তি খণ্ডাবার চেষ্টা র্থা। জীবনের শেষ ক'টা দিন আমার মেন্দেলীন শহরের বাড়িতেই তিনি কাটান। তাঁর আশ্রুর্থ গণনার বিভা সামাক্ত একটুমাত্ত শেথবার স্থ্যোগ আমি পেরেছিলাম। তাঁর কাছেই শুনি তাঁদের দেশে জ্যোতিষের নামপ্ত সামুদ্রিক বিভা।

সানসেনোর প্রতি প্রথম থেকেই ঘনরামের মনে একটা শ্রদ্ধা ও অফুরাগ জেগেছিল। আরো বর্ধিত শ্রদ্ধা নিয়ে ঘনরাম জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—নিজেঞ্চ সম্বদ্ধে কিছু কি তিনি বলে গিয়েছেন।

না, কিছুই বলেন নি। শুধু ছটি নির্দেশ তিনি দিরে গিরেছিলেন। প্রথম তাঁর মৃত্যুর পর শবদেহ আমি যেন দাহ করবার ব্যবস্থা করি। আর তা যদি সম্ভব না হর তাহলে সমূত্রের জলে যেন তা ভাসিরে দিই। প্রতিবেশীদের সংস্কারের বিহৃদ্ধে শহর বা গ্রামাঞ্চলে দাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। আমি এসপানিয়া থেকে ফার্নানভাইন যাবার পথে এই জাহাত্ত থেকেই তাঁর দেহ সমৃত্তের জলে ভাসিরে দিই। তাঁর বিভীয় নির্দেশ ছিল তাঁর একটি নিজের হাতে লেখা লিপি তাঁর দেশে পৌছে দেওয়া। পৌছে দেবার জল্মে আমায় উদ্বিগ্ন বা ব্যস্ত হতে নিষেধ করে তিনি শুধু ধৈর্ব ধরে অপেকা করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, তাঁর এ অন্তিম লিপি ষথাস্থানে পৌছে দেবার ভার নিতে একদিন একজন নিজে থেকেই এসে দেখা দেবে। আজ পর্যন্ত কেউ অবশ্রু আসেনি।

কিছুটা সান্ধনার স্থরে, ভবিয়তে হয়ত আসবে বলে অতি কটে নিজেকে সংবরণ করে ঘনরাম নিজের পূর্বের প্রশ্নেই ফিরে গিয়েছিলেন।

জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—এখন আমার ভাগ্যলিপিতে আর কি দেখছেন, বলুন।

আর,—বলতে গিয়ে নীরব হরে সানসেদোর মৃথ হঠাৎ অত্যন্ত বিষয় গন্তীর হয়ে উঠেছিল।

कि! इन करत र्भालन रकन ? रलून।—नारी करति इति चनताम।

কোন গণনাই নির্ভূল হতে পারে না।—একটু যেন মাপ চেয়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছিলেন সানসেদো,—আমার ত নয়ই। তাই যা বলছি তা ধ্রুব সত্য বলে ধরে নেবেন না। আমার নিজেরই শোনাতে মন চাইছে না।

তবু অসংহাচে বলুন। জেদ ধরে বলেছিলেন, ঘনরাম—ভাগ্যের সঙ্গে আমার আনেক দিনের লড়াই। তার চোরা চক্রাস্তগুলো ব্রীআগে থাকতে জানলে বরং কিছু স্থবিধেই হ'তে পারে।

আপনার সমন্ত ভবিশ্বং স্পষ্ট করে দেখা আমার বিশ্বার বাইরে। ধীরে ধীরে বলেছিলেন সানসেদো—আমি আবছা আলোছারার সেধানে যা দেখতে পাচ্ছি তাতে চোখ ধাঁধাবার মত আশ্চর্য সাফল্যই বেনী। অন্ধকার খাদে আর উচ্ছেল চূড়ার নামাওঠার হতাশা উর্রাসে দোলানো বিচিত্র আপনার জীবন। অঙ্গানা নিক্দেশে আপনাকে পাড়ি দিতে হবে, রক্তের নদী বইবে আপনার সামনে, সোনার বাঁধানো পথ দিয়ে আপনি হাঁটবেন, আপনাকে বরমাল্য দেবে এক রাজকুমারী এমন এক অচিন রহস্তের দেশে পৃথিবীর কেউ আজো যা জানে না, কিন্তু তার আগে, তার আগে—

সানসেলো আবার বিধাভরে থেমেছিলেন। কিন্তু ঘনরাম তাঁকে থামতে দেন নি। তার আগে कि वनुन। - द्वेषः তীব দাবী করেছিলেন।

তার আগে আমার গণনার ভাগ্যের অবিখান্ত নিষ্ট্রতম আঘাতে আপনাকে একেবারে অতলে তলিয়ে যেতে দেখছি। দেখছি অমঙ্গলের একটা ভয়ন্বর কালো ছায়া গাঢ় হয়ে আপনার জীবনে নামছে।

সানসেংদা আর কিছু বলতে পারেন নি। একটা চাপা হাসির হিল্লোল দমকা হাওয়ার মত কামরাটায় ভারি আবহাওয়ার গাস্তীর্যে একটা ঝাপটা দিয়েই থেমে গেছল।

ও 'তিয়েন'-এর পর 'সিয়েস্কো মৃচো' ভনে ঘনরাম মৃথ ফিরিয়ে দেখেছিলেন সেনোরা আনা যেন ভূল করে ঘরে চুকে পড়ার লজ্জায় থমকে থেমে গেছে।

অত্যন্ত হৃ:খিত বলে বিধাভরে থামলেও সেনোরা আনার ঘর ছেড়ে চলে যাবার কোন লক্ষণ দেখা যায় নি।

খুব যেন দ্ধকরী একটা কথা বলতে এসে বাইরের লোকের উপস্থিতিতে 'তিরেন' বলে বাঁকে কাকার মর্বাদার প্রতিষ্ঠিত করেছে তাঁকে বলবে কিনা ঠিক করতে পারছে না।

একবার সানসেদো আর একবার তাঁর নিজের দিকে আনাকে চঞ্চলভাবে তাকাতে দেখে ঘনরাম নিজেই উঠে পড়ে ঘর থেকে বিদার নিতে চেয়েছেন।

না, না, সেকি! আপনার ত এখনো খাওয়াই হয়নি!—আপত্তি করতে বাধ্য হয়েছেন সানসেদো।

এর পরও সেনোরা আনা ঘরে দাঁড়িয়ে থাকাতে পরিচয় না করিয়ে দিয়েও পারেন নি।

এটি আমার সোত্রিনা সেনোরা আনা। বলেছেন সানসেলো,—নিজের ভাগ্নী না হলেও তারচেয়ে কম কিছু নয়। আর ইনি হলেন সেনর দাস।

আনা শুধু এইটুকুর জম্মেই অপেক্ষা করছিল বোধহয়। পরিচয়ের পর প্রথম যথাবিহিত সৌজন্ত বিনিমন্ত্রটুকু সারতে না সারতেই উচ্ছুসিত হয়ে বলেছে,—ইর নাম আমি জানি। আজ উর থেলাও ছবার উকি দিয়ে নেখেছি তিয়েন! জাহাজে এখন সকলের মূখে ত শুধু উরই কথা!

ঘনরাম সত্যিই একটু অস্বস্থি বোধ করেছেন এ উচ্ছাসে; সেটা কাটাবার জন্মে ঠাট্টার স্থরে বলেছেন—জুরা থেলার বাহাত্রী দেখিয়ে একটা মন্ত কীর্তি রেখেছি ভাহলে।

क्वार्थमात वाहावती त्कन! व्याना श्रीठिवांन करत्रहा,-छित्रनहे बनुन ना,

হারজিং এমন সমানভাবে নেওয়ার মত জ্য়াড়ী ক'জন উনি জীবনে দেখেছেন।
তা বেশী দেখি নি বটে! —স্বীকার করেছেন সানসেদা।

এ প্রসঙ্গ তাঁর সামনে চলতে দিতে ঘনরাম আর চান নি। এবার খাবার প্লেট সরিয়ে রেখে উঠে পড়ে বলেছেন,—আমার খাওয়া হয়ে গেছে কাপিতান। আপনারা যদি অস্থয়তি করেন আমি যেতে পারি এখন।

কেন, আপনি যাবেন কেন !— আনা এর মধ্যেই সহজ হঙ্গে গেছে বছদিনের পরিচিতের মত।

কিছু একটা কথা তিয়েনকে বোধহয় আপনার বলবার ছিল।—স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ঘনরাম,—আপনাকে ঘরে ঢুকতে দেখে অস্ততঃ তাই মনে হয়েছিল।

হাা, কি বলতে এসেছিলে আনা? সানসেদোও জিজ্ঞাসা করেছেন—এঁর সামনে বলতে যদি বাধা না থাকে ত বলো।

না, ওঁর সামনে বাধা কি! আনা ঘনরামকে যেন অন্তরক্তের মধ্যে ধরে বলেছে,—আমি একটা বড়যন্ত্রের কথা ভেবেছি। তাই হাসতে হাসতে চুকছিলাম।

ষড়যন্ত্রের কথা ভেবে হাসতে হাসতে আসছিলে! সানসেলো বিমৃত্ভাবে আনার দিকে তাকিয়েছেন।

ই্যা বড়বস্ত্র। আনা উচ্চুসিত ভাবে বলেছে,—শোনোই না বড়বস্ত্রটা তুমিও খুশি হয়ে হাসবে।

সেনোরা আনা কৌতুক হিসেবেই বড়যন্ত্র কথাটা ব্যবহার করেছিল।
ঘনরামের জীবনে সেটা কৌতুক নম্ন সত্যিকার বড়যন্ত্রই হয়ে দাঁড়াবে কে আর
তথন পেরেছিল ভাবতে।

এ বড়বত্র কিন্তু কোনো মাসুষের নয়। ঘনরামের বিরুদ্ধে যত হিংপ্র আক্রোশই মনের ভেতর পুষে রাধুক, সোরাবিয়া এ বড়বত্তের একটা অসহায় ঘুঁটি মাত্র।

এ বড়যন্ত্র স্বয়ং নিয়তির।

কৌতৃক হিসাবে সাজানো একটা ছেলেখেলার চক্রাস্ত নিম্নতির নির্মম শঠতার ছাড়া অমন বিফল বিক্বত হরে ঘনরামের জীবনকে চরম অপমান লাস্থনা গ্লানিতে অর্জর করে আবার অকুলে ভাসিয়ে দিতে পারত না।

यनकामरक जात राथानिहे होक २०२२-७ नजून महोरामान न्यरहर क्य

অস্বাস্থ্যকর উপনিবেশে অস্ততঃ দেখা যাবার কথা নয়। সানসেদোর ভবিক্তৎ গণনার প্রথম দিকটা অস্ততঃ হাতে হাতে তাঁর ফলেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

**েন্**ষের দিকটা ফলবার কথা এ উপনিবেশে বন্দী থেকে ভাবাও বাতৃলতা।

এ উপনিবেশের স্বমকাশো ও গালস্তরা নাম কিন্তু কান্তিল্লা দেল অরো স্বর্থাৎ সোনার কান্তিল। এ উপনিবেশের শাসনকর্তা হলেন ডন পেড়ো আরিয়াস দে আভিলা, ওরফে পেড়ারিয়াস!

ষেমন নীচ স্বার্থপর তেমনি হিংস্থক পর শ্রীকাতর মাহ্যটা। যে যুগে এসপানিয়াতে সবচেরে যাতে কাজ হত সেই খানদানি বংশে বিরের জোরেই তিনি একটা নতুন উপনিবেশের শাসকের মত সন্মান ও দায়িত্বের পদ পেরেছিলেন। বাঁকে তাকে ত আর তিনি বিরের করেন নি, ক্যাথলিক ইসাবেলা বলে সারা ইওরোপ বাঁকে জানে, তাঁরই বান্ধবী মোআ-র মারনেস, বিখ্যাত ভোনা বিয়াত্রিজ দে বোবাদিলার মেরে তাঁর ঘরণী। এসপানিয়ায় সন্মান প্রতিপত্তির চূড়ার ওঠবার সিঁড়িই হল এই। মেক্সিকো বিজেতা কর্টেজ যৌবনে নিচু ঘরে বিয়ে করে যত স্থাই হরে থাকুন এই সিঁড়ির স্থবিধা না পাওয়ার দক্ষনই তাঁর যোগ্য সন্মানশিখরে উঠতে পারেন নি। তার জত্যে কর্টেজ-এর মনে দাক্ষণ আফসোস ছিল বলেও অনেক ঐতিহাসিকের ধারণা। মেক্সিকো বিজরের শেষে স্পেনের শাসন যখন সেখানে বিস্তৃত তথন সে দেশের হুর্তাকর্তা কর্টেজর পাশে তাঁর সহধর্মিণীরূপে সন্মানের অংশ নিতে এসে কর্টেজ-এর পথ পরিষ্কার করবার জত্যে তাঁকে সরিব্রেছেন এমন গুরুবও শোনা গেছল।

সামাজিক সম্পর্কের জোরেই অত বড় উচ্চ পদ পেলেও এবং স্বভাবচরিত্রে নীচ স্বার্থপর ঈর্বাকাতর হলেও তথনকার এসপানিওল অর্থাৎ স্পোনের মাস্ক্ষের বিশেষ চরিত্র লক্ষণটি পেড্রারিয়াস-এর মধ্যেও ছিল।

নতুন মহাদেশ আবিষ্ণুত হবার পর থেকে সমস্ত ইওরোপের যৌবনই তথন অস্থির চঞ্চন। স্পেন ও পোর্টু গ্যালে উদ্ধাম বেপরোয়া উদ্দীপনা আর চাঞ্চন্য স্বচেরে বেশী।

পোর্টু গ্যাল আর স্পেনই নৌবিছার তথন অন্তদের তুলনার বেশী অগ্রসর। সমরের মাপ আরো স্কা হরেছে তথন, তার ওপর চুম্বক-কম্পাস নিভূল দিকনির্ণরের শক্তি দিয়ে নাবিকদের আত্মবিশাস বছগুণ বাড়িরে দিয়েছে। ধুক্ধুকে প্রাণ হাতে নিরে সমুদ্রের কৃল ঘেঁবে বারা ভাহাক চালাতে অকূল দরিষায় পাড়ি দেবার মত তাদের এখন বুকের পাটা।

পোর্টু গ্যাল ও স্পেন এ অগ্রগতির পুরোভাগে থেকেও কিছুকাল আগেও যা কল্পনাতীত ছিল সেই অসাধ্য সাধন করেছে।

আফ্রিকার কূল ধরে ধরে গুটি গুটি এগিরে দক্ষিণের দিকে একটা অস্করীপ থেকে আরেকটা অস্করীপ পর্যন্ত নিজেদের দৌড় বাড়াতে যাদের প্রায় গোটা শতাবাটা লেগে গিয়েছিল, সেই পোটু গ্যালের এক ছ:সাইলী নাবিক ডিয়াক্ষ প্রথম আফ্রিকার দক্ষিণের শেষ অস্করীপ ঘূরে নতুন সমৃদ্রে পৌছোবার কীর্ডি রাখলেন। আমরা সে অস্করীপের নাম উত্তমাশা বলে জানি! কিন্তু ভিয়াক্ষ এ অস্করীপে উত্তম আশা করবার মত কিছু পান নি। ঝড়-তুফানে নাজেহাল হয়ে তিনি এর নাম ঝোড়ো অস্করীপই রেখেছিলেন। পোটু গ্যালের রাক্ষা বিতীর জন-এর কিন্তু দ্রদৃষ্টি ছিল অনেক বেশী। তিনিই অস্করীপের নতুন নামকরণ করেছিলেন উত্তমাশা। তাঁর নামকরণ যে সার্থক ভাস্কো-দা-গামা-র আফ্রিকার দক্ষিণ অস্করীপ ঘূরে ইওরোপের আকুল স্বপ্নের ইন্ডিয়া অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষে পৌছোনতেই তা প্রমাণ হয়।

ষে লক্ষ্যে দিকে একাগ্র হরে পোর্টু গ্যাল আফ্রিকার দক্ষিণ দিকে হুঃসাহসভরে এগিয়ে গেছে, সেই একই লক্ষ্যের টানে কলম্বস স্পেনের হয়ে নতুন এক মহাদেশ আবিদ্ধার করে কেলেছেন পোর্টু গ্যালের আগেই।

সে লক্ষ্য হল ইণ্ডিয়া। প্রাচ্য দেশ বলতে তথন ইণ্ডিয়াই আগে বোঝায়। সেই ইণ্ডিয়াই ক্লনাতীত ঐশ্বর্থের দেশ,—সোনা রূপো হীরে মৃক্তো স্থগন্ধী আতির আর চন্দন, অপরপ সব মশলা আর ভার চেয়ে অপরপ সব বয়নশিল্পের নিদর্শন।

এই ইপ্তিরায় পৌছোবার পথ আবিকার করতে পারাতেই জীবনের চরম সার্থকতা। তার চেয়ে বড় আকাজ্ঞা স্পেন পোর্টু গ্যালের কোন ভদ্রসম্ভান কাবালিয়েয়ের তথন নেই।

কিন্ত পোর্টু গ্যাল বেখানে যাবার পথ খুঁজছে আফ্রিকার দক্ষিণ দিরে, পৃথিবী গোলাকার জেনে কলম্বস তাকে বেড় দিয়ে উন্টো দিক থেকে সেখানে পৌছোবার চেষ্টা করেছেন কেন?

আর কি পথ ছিল না ইণ্ডিয়ায় যাবার ?

ছিল আরো সহজ সংক্ষিপ্ত পথ, কিন্তু মেরার নস্ট্রম অর্থাৎ মধ্যোপসাগরে সে পথে ধনপ্রাণ বাঁচানো অনিশ্চিৎ করে ভূলেছে মরকো আর আলজিরিয়ার মূর বোলেটেরা। গে সম্দ্রের পূর্বদিকের মুখও আবার মিশর আরবের যোজক স্থায়েজ দিয়ে বন্ধ। ভারপরও আছে ছরস্ত আরব সাগর-সদাগরেরা, যার একছাতে বাণিজ্য করে আরেক হাতে লুঠতরাজ!

তাই ইণ্ডিমায় পৌছোবার নিরাপদ রাস্তা চাই।

সে রাস্তার থোঁজে বেরিয়ে কলম্বস মাঝপথে যা পেরেছেন সে দেশের সঠিক পরিচয় তথনও গাঢ় রহস্তে ঢাকা।

বিরাট একটা অঙ্গানা বিস্তৃতির ওপরকার হুর্ভেত যবনিকা এখানে সেখানে সামাত্ত একট উকি দেবার মত ওঠানো গেছে মাত্ত।

কিন্তু যবনিকা যেটুকু উঠেছে তাতেই উত্তেজনার বক্সা বইশ্বে দিয়েছে ছ:সাহসীদের রক্তে।

স্পোনে নিজেকে পুৰুষ বলে যারা গর্ব করে তারা স্বাই তথন তুঃসাহসী, স্বারই মন অবিযাস যশ আব ঐশর্য জয়ের স্বপ্নে বিভোর।

তাদের এ স্বপ্ন দেখবার কারণও নেই তা নয়।

আবিষ্কারের পর জন্ম করে প্রথম উপনিবেশ পাতা হয়েছে হিসপানিওলান্ত, ফার্নানিভিনান্ত, মানে কিউবান্ত।

তারপর হার্নানদেজ দে কর্দোভা, বাহার্মা দ্বীপ থেকে সেধানকার আদিবাসী ক্রীতদাস ধরে আনতে গিরে ঝড় তুফানে ছিটকে আশাতীত এক জ্ঞানা রাজ্যে পৌছে তাদের বাড়িবর চাষবাস মিহি কাপড়ের সেধিন বেশভ্যা আর গয়নার সোনাদানা দেখে অবাক হয়েছেন। কান ভনতে ধান ভনে সেধানকার লোকের ম্থের টেক্টেটানকে য়্কাটান নাম দিয়ে তিনি কিউবায় ফিরে নতুন দেশের ঐশর্ষের চোখ-কপালে তোলা গয় করেছেন।

এক আবিষ্কার আবেক অভিযানকে ঠেলা দিয়েছে।

যুকাটানের পর কর্টেজের কীর্তি মেক্সিকো জয়।

উদ্দাম উত্তেজনার ঢেউ তথন এই সব দৃষ্টাস্তে নতুন মহাদেশের সমস্ত পূর্ব উপক্লের তীরে ধাক্ষা দিচ্ছে।

সামনে অজানা মহাদেশ প্রসারিত। কিন্তু তারই ভেতর কোথাও আছে সেই প্রণালী যা আতলান্তিক থেকে ইণ্ডিয়ার পশ্চিম তীরে গিরে নামবার সমূলে পৌছে দেবে—এই ছিল সব অভিযাতীর দৃঢ় বিশাস।

মেক্সিকো স্পোনের পদানত হঙ্গেছে ১৫২০-তে। তার অনেক আগেই ১৫১১ খুষ্টাব্দে ভাকো হুনিয়েজ-দে-বালবোয়া আন্ধি এক দেশের কিংবদ্ধী ভনেছেন। এসপানিওলরা স্বাই সোনা বলতে পাগল এ ব্যাপারটা তথনও নতুন মহাদেশের নিজম অধিবাসীদের কাছে অভুত লাগে। তাদেরই একজন বালবোয়াকে সে অবিখাশ্ত দেশের কথা শুনিরেছে।

আগে যে জ্বয় অস্বাহ্যকর উপনিবেশের কথা বলেছি বালবোরা তথন পেছ্রারিয়াসের অধীন সেই কান্তিললা দে অরো মানে সোনার কান্তিলের নরকে থাকেন।

কান্তিদলা দে অরো যে উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকার যোজক মাত্র তা তথনও ঔপনিবেশিকদের অজানা।

শাসক পেড়ারিরাস-এর প্রতিনিধি হিসেবে বাশবোরা আদিম অধিবাসীদের কাছে সংগ্রহ করা কিছু সোনা ওজন করাছিলেন। সেখানে স্থানীর একজন সর্দার ছিল উপস্থিত। বিশ্বরে কোতৃকে সোনা ওজনের এ অস্কুটান দেখতে দেখতে হেসে উঠে দাঁড়ি-পালার একটা চাপড় দিরে সে সমন্ত সোনা মাটিতে ছড়িয়ে দেয়; তারপর মৃথ বেঁকিয়ে বলে,—এই জিনিসের ওপর ভোমাদের এমন লোভ যে হিতাহিত কাওজ্ঞান পর্যন্ত খৃইয়ে পাগলের মত হল্তে হয়ে ছুটে বেড়াছছ! এমন দেশের খোঁজ আমি দিতে পারি ষেখানে সোনার থালা বাটিতে ছাড়া কেউ খায় না, তোমাদের কাছে লোহা যা সেখানে সোনা তারই মত সন্তা। সেখানে সুর্ব কাঁদলে সোনা ঝরে।

সুর্থ কাঁদলে সোনার দেশ হয়ত আজগুরি কিংবদন্তী মাত্র। অমন অনেক আজগুরি করনাই ত তথনকার অভিযাত্রীরা এই রহস্তময় মহাদেশ সংক্ষে করেছে, অল্পবিস্তর বিশাসও করেছে অভুত অবিশাস্ত সব আরব্যোপন্তাসকে হার মানানো কাহিনী।

মেয়েরাই বেখানে যোদ্ধা সেই বীরনারী আমাজনদের কথার তারা খ্ব অবিখাসের কিছু পায়নি, শুনেছে পাটাগোনিয়ার দানব জাতির কথা, আর সেই এলডোরাডোর বিবরণ শুনে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে যেখানে সোনার কণা সম্দ্রের বালির মত ছড়িয়ে থাকে, আর নদীতে জাল ফেললে পাথির ডিমের মত সোনার ঢেলার ভারে জাল টেনে ভোলা শক্ত হয়।

স্থা কাঁদলে সোনার দেশ সত্যে মিথ্যায় বান্তবে কল্পনায় মেশানো তেমনি কিছু হওয়া অসম্ভব নয়।

কিছ কাহিনী বারা শোনায় ভারাও সে দেশের সঠিক হদিস দিভে পারে

রহস্ত-যবনিকার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে বিহ্বল-করা একটা অভ্যষ্ট হাতহানি শুধু অস্থির করে তোলে।

এই হাতছানির ভাকেই বালবোয়া পূর্ব কাঁদলে সোনা ঝরার দেশের কাছিনী শোনার কিছু পরেই কান্তিললা দে আরো-র পচা জলাবাদার সাপখোপ মশা পোকা মাকড়ের ভাপসা নরক থেকে ভারিয়েন যোজকের মেক্লপঞ্জের মত পর্বতপ্রকার ডিলিয়ে গেছলেন প্রম ত্ঃসাহসে।

পাহাড় ডিঙিয়ে যা তিনি দেখেছিলেন তা তাঁর সমস্ত কল্পনার অতীত।

সমন্ত অন্ত্রশস্ত্রসমেত যোদ্ধার পোশাকেই তিনি ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়েছিলেন সামনে ফেনায়িত তরক্ত-ফনা-তোলা নীল জলের বিস্তৃতিতে। পাগলের মত চিৎকার করে বলেছিলেন,—যতদ্ব এ অজানা সমৃত্র ছড়িয়ে আছে ততদ্ব পর্যন্ত দেশ মহাদেশ থেকে দ্বীপবিন্দু সম্যেত সব কিছুর ওপর কান্তিলের মহামাক্ত নৃপতির একছত্র অধিকার আমি ঘোষণা করলাম।

দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত দেখেও সে নীল জলধির বিরাটত তিনি তথন বোধহর জহুমান করতে পারেন নি।

সেই অসীম জলরাশি প্রশাস্ত মহাসাগরের। সমন্ত্রটা বোধহর ১৫১৪-র কিছু পূর্বে।

মাহ্নবের শভ্যজগৎ শমবেত ও শচেতনভাবে সেই প্রথম এক জন্ধানা মহাসমূদ্রের সন্ধান পেল।

যোজকের অপর পারে এই মহাসমৃত্ত্রের তীরেই বালবোরা রূপকথার মত অবিশ্বাস্থ্য সোনার দেশের আরো কিছু কিছু বিবরণ পান। সে দেশের পশু পাথি ফল ফসলও নাকি অভুত। সেথানকার প্রধান একটি প্রাণীর ছবি তাঁকে একে কেউ দেখার। ইওরোপ এশিরার কোন প্রাণীর সঙ্গে মিল তার কিছু হয়ত থাকলেও তা একেবারে শ্বতম্ব।

এ দেশে কি শুধু এথানকার অজ্ঞ অধিবাসীদের কল্পনাতেই আছে! যদি কল্পনারই হয় তবু বালবোলা নিজে একবার তা যাচাই করে দেখবেন।

অদৃচ সম্বল্প আর গভীর আশা নিরে বালবোরা তাঁর হর্তাকর্তা সোনার কান্তিলের শাসক পেড্রারিয়াস-এর রাজধানী ডারিয়েন-এ ফিরে যান। তাঁর সব সম্বল্প ব্যর্থ সূব আশা চূর্ণ হয়ে বার পেড্রারিয়াস-এর নীচ প্রজ্ঞীকাতরতার আর সমীর্ণতার। পেড্রারিয়াস নতুন রাজ্য আবিষ্কারের গৌরব নিতে চায়, নিতে চায় সেখানে যা পাওরা যার সে সম্পদের সিংহভাগ, কিছু আর কাকর এমন কি অভিযানের সমস্ত তুর্ভোগ দায়িত্ব নিয়ে নির্বাসন বন্দীত্ব এমন কি মৃত্যু পর্যস্ত বরণ করতে যে প্রস্তুত, তার বিন্দুমাত্র সাধুবাদ সৃষ্ঠ করতে পারবে না।

শাসকের সমর্থন ও অহ্নমতি ছাড়া কোনো অভিযান পরিচালনা করা অসম্ব । এগপানিয়া-র সমাট অনেক 'দ্ব অন্ত'। ডারিয়েন-এ তাঁর প্রতিনিধি পেড়ারিয়াস।

বালবোরা দিনের পর দিন বৃথাই তাঁর অন্তমতির জন্ম অপেকা করেছেন। ইতিমধ্যে বালবোরার যুগান্তকারী আবিন্ধারের মূল্য পেড়ারিয়াস যে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন তা নয়। নতুন মহাসমূত্রে আবিন্ধারের অভিযান চালাবার স্থবিধার জন্মেই ১৫১৯-এ বালবোরারই পরামর্শ অন্তসারে ডারিয়েন থেকে রাজধানী পশ্চিমের সম্প্রকৃলে পানামার সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। সেখান থেকে নতুন অজানা দেশ, বিশেষ করে সেই ভারত-মুখী প্রণালী থোজার উদ্দেশ্যে জাহাজ সাজিয়েও বেরিয়েছেন অভিযাত্রীরা, কিন্তু সব অভিযাত্রের মুখ উত্তরে। উত্তরে যোজকের ভেরাগুরা, কোস্টারিকা, নাইকারগুরা প্রভৃতি পর পর আবিষ্কৃত ও অধিকৃত হয়েছে।

তথু দক্ষিণে কোন অভিযান যায়নি।

বালবোরা অক্সায় অবিচারে আশাভঙ্গের বেদনায় নিরূপায় হতাশার ভেডরে ভেতরে জর্জর হয়ে একদিন মৃত্যুবরণ করেছেন।

'স্থ্ কাদলে সোনা-র দেশ' আবিক্ষারের ভাগ্য তাঁর হয়নি।

সে সৌভাগ্য হয়েছে ভিনজনের মিলিভ একটি দলের।

এ তিনজনের তুজন রাস্তার কুড়িরে পাওরা অনাথ শিশু হিসেবে বেশীর ভাগ ইয়েসিরা অর্থাং স্থানীর গির্জার রূপা করুপাতেই মাস্থা। তুজনেই এরা নিরক্ষর মূর্থ। একজন দেশে গাঁরে শুরোর চরাতেন, আরেকজন কি করতেন সঠিক জানা না গেলেও ওর চেয়ে সম্মানের কিছু যে করতেন না সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অজানা দেশ আবিষ্ণারের অভিযাত্রী হওয়া জোয়ান তরুণদেরই কাজ। কিন্তু বাঁদের কথা বলেছি তাঁরা তুজনে যথন প্রথম অভিযানে রওনা হন তথন তুজনেরই বয়ুস পঞ্চাশ ছাড়িয়ে গেছে।

আধবু:ড়া এই ছুই নিরক্ষর ভাগ্যারেষীর পরসার জোরও ছিল না। তাঁদের অভিবালের খরচ বইবার ভার দলের তৃতীর যে জন নিরেছেন তিনি হলেন একজন এসপানিওল ধর্মাজক; পানামার ভাইকারের কাজ করেন। তার আগে ভারিরেন-এর গির্জায় গুরুষণাই ছিলেন ছাত্র পড়াবার। এত টাকা তিনিংপেলেন কোথায় ?

আসলে টাকা তাঁরও নিজের নর। তিনি অরেকজনের প্রতিনিধি হক্ষে টাকাটা দিয়েছেন মাত্র।

কি নামে এঁরা সবাই পরিচিত ?

তথনকার সেই ছোট উপনিবেশের জগতেও গ্রাহ্ম করবার মত নাম কারুর নয়।

নেপথ্য থেকে যিনি সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে টাকা দিয়েছেন সেই আসল মহাজনের নাম লাইসেনসিয়েট গাসপের দে এসপিনা। যার মারকং টাকাটা দেওরা হয়েছে তিনি হলেন হার্নাভো দে লুকে, তুই তু:সাহসী আধবুড়ো অভিযাত্তীদের মধ্যে একজনের নাম লায়েগো দে আলমাগরো আর অক্তজনের ক্রানসিসকো পিজারো। ম্ধঁনিরক্ষর অনাথ গির্জার দয়ায় মাহুষ পিজারোই য়েখানে তাঁর জন্ম স্পেনের সেই উুক্সিলো শহরে যৌবন পর্যন্ত ভ্রোর চরাতেন।

১৫৫২ সালে কিন্তু তিনি পানামার রাস্তার ঘাটে যাদের ছড়াছড়ি নতুন মহাদেশে ভাগ্যাদ্বেধী আসা সেই বাউগুলেদের একজন।

তাদেরই একজন বটে কিন্তু কিছু বিশেষত্বের পরিচর ইতিমধ্যেই তিনি
দিয়েছেন। ১৫১০-এ নতুন মহাদেশের পথে ঘাটে সোনা ছড়ানো গুজব ভনে ও
বিশাস করে আরো অনেকের মত দেশ ছেড়ে তিনি অকুলে কাঁপ দিয়ে প্রথম
হিসপানিওলায় এসে ঠেকেছিলেন। সেধান থেকে সোনার কান্তিলের নরকে।
কিন্তু এধানে অসামান্ত অথচ একান্ত হতভাগ্য বালবোরার সঙ্গে পিজারোর
যোগাযোগ হয় ? বালবোরার সঙ্গেই ইওরোপের মান্ত্র্য হিসেবে প্রথম প্রশাস্ত্র
মহাসাগর দেখার স্থযোগ তিনি পান। তারপর বালবোরার অকাল মৃত্যুর পর
১৫১৫ খৃষ্টাব্দে আর একবার যোজকের পর্বতপ্রাকার ভিত্তিরে মোরালেস নামে
একজন সকীকে নিয়ে তিনি সমৃদ্রকুলের আদিম অধিবাসীদের কাছে দক্ষিণের
রহস্তরাজ্যের আরো কিছু ধবর সংগ্রহ করে আনেন।

১৫২২-এ পাসকুষাল দে আন্দাগোয়া নামে আরেকজন অধিনায়কের নেতৃত্বে একটি অভিযান বালবোয়া যডদ্র পর্যন্ত পৌছেছিলেন সেই পুরের'তো দে পিলিয়াসের বেশী অগ্রসর হতে না পারলেও 'সূর্য কাঁদলে সোনার' দেশের আরেঃ বিস্তারিত বিবরণ নিয়ে এসে প্রচার করে।

পানামা শহরের হাওয়ার তথন সেই আশ্চর্য দেশ খুঁজতে বার হওয়ার ব্যাকুল উত্তেজনা। পথেঘাটে সকলের মূখে ওই বিষয়ে ছাড়া আলোচনা নেই। কিছু ঘনরামও ত তথন ওই সোনার কান্তিলের নরকে কোথাও না কোথাও আছেন।

হাা আছেন। ১৫২১-এ ভাগ্য ও সত্যিকার সমূত্রের ঝড় তুফানের প্রচণ্ড তেউ তাঁকে নিম্নে কিছুকাল লোফাল্ফি করে এই পানামা বোজকেই আছড়ে ফেলে দিয়ে গেছল।

এখানে পানামার ধার বাড়িতে তিনি আশ্রম পেরেছেন তাঁর নাম আমর। একবার শুনেছি। তিনি মোরালেগ। পিজারোর সঙ্গে ১৫১৫-তে তিনি পশ্চিমের অসীম মহাসমুদ্র দেখে এসেছেন।

তাঁর কাছে কাজ করতে করতে ঘনরাম সেই নতুন আৰিক্ষত মহাসমূদ্র আর তার কুলে কোথাও যা এখনো নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে সেই বান্তৰ স্বর্ণলকার কথা ভনেতেন।

১৫২২-এ পিজারো যথন তাঁর অভিযানের স্বপ্ন সার্থক হওয়া সম্বন্ধে কোনো আশাই রাখেন না, ঘনরাম তথনো ওই পানামা শহরেই আছেন।

পিজারোর সক্তে পথেঘাটে তাঁর দেখা হয়। দেখা হয় মোরালেস-এর বাডিতে।

পিজারো সেধানে যান। তাঁর সঙ্গে একটু বেঁটেখাটো শক্তসামর্থ্য আরেকজন আসেন। তথনো একটা চোথ অসাধ্য সাধনের ব্রতে তাঁকে নৈবেগু দিতে হন্ননি। দেখতে পিজারোর মত স্পৃক্ষ না হলেও কিছুক্ষণ লক্ষ্য করলেই তাঁর প্রাণখোলা চরিত্র ভালো লাগে। ইনিই পিজারোর বন্ধু দীয়েগো দে আলমাগরো।

পিজারো আর আলমাগরো মোরালেস-এর সঙ্গে একত হলেই অবশ্য যে দেশের রাস্তাঘাট সোনার বাধানো, আর সোনার বাসন ছাড়া কেউ যেখানে অক্স কিছু ব্যবহার করে না সেই দেশে অভিযানের আরোজন কেমন করে করা যার তারই আলোচনা করেন।

কিন্তু সে আলোচনা যেন বামন হয়ে চাঁদ পাড়বার ফলির আলোচনার মত।
এ অভিযান গাজানো মানে চারটিখানি ত কথা নয়। ছোটখাটো হলেও
অন্ততঃ ছটো জাহাজ নিয়ে পাড়ি দিতেই হবে। কোথায় পাবেন সে জাহাজ
কেনবার বা তৈরী করাবার খরচ? ছটি জাহাজের রসদ যোগাড় করার সমস্তা
আছে ভারপর, আর সেই সঙ্গে প্রায় শ'খানেক মাঝিমালা সৈনিক।

এমনিভেই দেনার দায়ে তাঁদের চুলের টিকি পর্বস্ত বাঁধা। এত ধরচের

টাকা, স্বতরাং তাঁদের বেচলেও ছুটবে না।

পিঞ্চারো তবু বলেন যে যেমন করে হোক অন্ত্রণন্ত্র গুলিবারুদ বন্দুকের ধরচটা তিনি দিতে পারবেন। আলমাগরো জানান যে চ্টি জাহাজে প্রয়োজনীয় রসদ বোঝাই করবার ভার নিতে তিনি প্রস্তুত।

কিন্তু লাগাম যাতে লাগাবেন সে ঘোড়া কোথায়? আসল যা দরকার সেই জাহাঞ্চ আসতে কোথা থেকে!

হঠাং পিজারো একদিন তাঁর বাসায় একটা চিঠি পান। অজানা কে একজন লিখেছে তাঁকে উদ্দেশ্য করে।

পিন্ধারো পড়তে জানেন না। চিঠি পড়তে তাঁকে মোরলেসের কাছেই আসতে হয়েছে।

মোরালেস চিঠি পড়ে যা জানিয়েছেন তাতে অবাক হবারই কথা।

কে একজন অপরিচিত হিতৈবী পিজারোকে জানিয়েছে যে পানামার বলরে একটা জাহাজ খুলে রাথা অবস্থায় আছে। ভাস্কো হনিয়েজ দে বালবোয়া নিজের ব্যবহারের জন্ম এ জাহাজটি তৈরী করিয়েছিলেন। 'সূর্য কাঁদলে সোনার দেশেই' এ জাহাজ নিয়ে অভিযান করার বাসনা তাঁর ছিল। সে বাসনা তাঁর পূর্ব হরনি। খুলে রাথা জাহাজটা বেশ সন্তা দরে পাওয়া যেতে পারে। সেটা জুড়ে নিয়ে ব্যবহারের যোগ্য করাও শক্ত নয়। পিজারো ও তাঁর বন্ধু এ জাহাজটার থোঁজ নিয়ে দেখুন না!

চিঠির তলার কোন নাম সই নেই। কে লিখল তাহলে এ চিঠি! তাঁদের ভাবনা ভাববার এত মাধাব্যথা কার ? ভেতরকার এত কথা আর কেউ জানলই বা কি করে ?

তার ওপর বালবোদ্ধা-র নিজের জন্তে তৈরী জাহাজ্ঞটার ওই অবস্থার থবর ত তাঁরা নিজেরাই রাখেন না! কান্তিল কি মান্ত্রিদের মত একটা বিরাট কিছু শহর নয়। অল্পবিন্তর সকলকেই সকলে এখানে চেনে। এত হ'শিয়ার এবং তাঁলের হিতৈথী কারুর কথা পিজারো আলমাগরো কি মোরালেস কেউই মনে করতে পারেন না।

তাজ্জবের ওপর তাজ্জব। থানিক বাদে মোরালেস-এর থোঁজে যিনি শেথানে এসে উপস্থিত হন, তাঁকে দেখে পিন্ধারো ও মোরালেস তুজনেই একেবারে হতভয়।

ষয়ং পানামার ভাইকার হার্নাণ্ডো দে লুকে তাঁদের থোঁজে এখানে

এসেছেন। তিনিও এসেছেন এক অচেনা বন্ধুর চিঠি পেরে। চিঠিতে তাঁকে মোরালেদের বাড়িতে অতি অবশ্য সেদিন সকালে একবার দেখা করতে অন্ধরোধ করা হয়েছে। দেখা করলে তাঁর নিজের যাতে বিশেষ উৎসাহ হতে পারে এমন একটি ব্যাপারের কথা তিনি জানতে পারবেন। অত্যস্ত ত্থাধা ও তুংসাহসিক একটি উল্লোগ হয়ত তাঁরই সাহায্যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

কি সে ব্যাপার আর উভোগ দে লুকে-কে জিজ্ঞাসা করে তা জানতে হরনি।

ছুটি চিঠির লেখা মিলিয়ে দেখতে গিয়ে ছুটি যে এক হাতের লেখা তা বোঝা গেছে। ভাইকার দে লুকে-কে পিজারোর সঙ্গে দেখা করানোর চেষ্টার উদ্দেশ্যটাও বোঝা গেছে।

তাঁদের বিশ্বিত উত্তেজিত আলোচনার মধ্যে আলামাগরো এনে পড়েছেন। তিনিও সুব শুনে এ চিঠি কে পাঠাতে পারে ঠিক করতে পারেন নি।

চিঠি যেই পাঠিয়ে থাক তার উদ্দেশ্য সফলই হয়েছে।

মোরালেশ-এর বাড়িতে ভবিশ্বতের তিন অংশীদারের যোগাযোগ ও আলোচনার স্থত্রপাত হয়েছে সেদিন থেকেই।

মোরালেস থুশী মনে সকলের জত্যে পানীয় আনবার হুকুম দিয়েছেন।

পানীয় এনে যে সমস্তমে সকলকে পরিবেশন করেছে তার দিকে কে আর নজর দিরেছে?

নজর এক-আধবার পড়লেও তাকে ঘনবাম বলে চিনবে কে! যে অচেনা হিতৈবার চিঠি তাঁদের এইভাবে একত্র করেছে তা যে তাঁদের সামনে যথাবিহিত মাথা স্ট্রে দাড়ানো একজন ক্রীতনাসের লেখা তা আর তাঁরা কি করে কল্পনা করেন।

ক্রীতদাস! ঘনরাম দাস ক্রীতদাস!—এবার শ্রীঘনশ্রামকে বাধা দিয়ে মস্তক থার মর্মরের মত মহুণ সেই শিবপদবাব্ই তীক্ষ স্ববে তাঁর সংশন্ন প্রকাশ করেছেন,—তা কি করে হর ?

হাা, মেদভারে হন্তীর মত বিপুল সদা প্রসন্ধ ভবতারণবাবৃও তাঁকে সমর্থন করে বলেছেন,—সেই সেনোরা আনা মজা করে বড়বন্ধের মতলব নিরে আসার পর কোথার কি যে হ'ল কিছুই ত জানতে পারলাম না। সেনোরা আনা কিসের বড়বন্ধের কথা বলেছিল, তাতে হলই বা কি, কি এমন ভাগ্যের কারণাজিতে কিভাবে ঘনরাম আবার সেই কীতদাস হয়ে পানামার মত জারগায় এসে ছিটকে পড়ল কিছুই ত জানতে পারলাম না।

পারবেন। সবই জানতে পারবেন। — দাসমশাই উদারভাবে আখাস দিলেন,—কিন্তু তার জত্তে ধৈর্ব ধরে একটু অপেক্ষা করতে হবে, অপেক্ষা করতে হবে 'স্র্য কাঁদলে সোনা'-র দেশের গৌরবের মধ্যাহ্নে হঠাং অবিখাস্থ কালরাত্রি যখন নেমে আসে তখন অনাদ্রাতা স্বর্গীয় কুস্থমের মত রহস্ত মাধুর্য মণ্ডিত স্ব্য সমর্পিতা এক অস্থ্যপ্রভাগ রাক্ষকুমারীর আশ্চর্য উদ্ধারের পর থেকে নারীমাংস লোলুপ নর পশুদের শান্তি দিতে ত্বা ধবল ত্রঙ্গবাহনে দেবাদিদেব জীরাকোচারই যেন অলৌকিক আবির্ভাব পর্যন্ত শুধু নয়, ঘনরামের জীবনের হিংম্র পরম শনি মার্কুইস গঞ্চালেস দে সোলিস-এর কুজকো শহরে বিচিত্র প্রেত-দর্শনের অভিক্ষতা থেকে পানামা যোজকের পূর্ব উপকৃলে নোম্ত্রে দে দিয়স বন্দরের অক্ষকার সমৃত্রে সেই অভাবিত চরম নাটকীয় হিসাব নিকাশ অবধি।

এর পর কারুর মুখে কিছুক্ষণ আর কোন কথা নেই। মর্মর-মন্থণ শিরোদেশের শিবপদবাবু পর্যন্ত তাঁর ঘূর্ণাশ্বমান মাথাটাকে স্থির করবার চেষ্টা করছেন। কুম্প্রেম মত উদরদেশ থার স্ফীত সেই ভোজনবিলাসী রামশরণবাবু ত আগেই হাল ছেড়েদিয়ে আত্মসমর্পন করে বললেন,—না মশাই, আমি ধৈর্য ধরে থাকতেই প্রস্তুত। এক চক্কর যা ঠেলা পেয়েছি তাতেই মাথাটার মধ্যে একটা ঘূর্ণি চলছে। এর ওপর আর এক পাক দিলে একেবারে কাৎ হয়ে পড়ব।

শিবপদবাবু সামাগ্ত একটু প্রতিবাদের চেষ্টা করলেন তবু।

বললেন,—এত যে লম্বা ফিরিস্তি দিয়ে গেলেন উনি, তা মনে করে কেউ রাখতে পারে!

মনে রাখবার আপনার খুব প্রয়োজন আছে কি! হেসে বললেন দাসমণাই, আমিই ত আছি তার জন্তে। যথাসমরে সবই ঠিক মনে করিয়ে দেব। আর তাতে যদি শাস্তি না পান একটা খাতা-পেন্দিল নিয়ে আসবেন টুকে রাখার জন্তে।

থোঁচাটা হয়ত ইচ্ছে করে দেওয়া নয়। কিন্তু শিবপদবাব্ একটু পান্টা থোঁচাই দিলেন,—টুকে রাখব? কেন আমাদের কি পরীক্ষা দিতে হবে নাকি!

না, দিতে হবে কেন, তার বদলে নিতেও ত পারেন! একটু হেসেই বললেন দাসমশাই,—ঘনরাম দাসকে একটু বেকারদায় যদি চেপে ধরতে পারেন তাই বা মন্দ কি? সোরাবিয়া থেকে মারকুইস দে সোলিস এমন কি স্বয়ং পিজারো পর্যন্ত সেই চেষ্টাই ক্রেছিল। কিন্তু সে পরের কথা। আপাততঃ তাঁকে মোরালেসের

বাড়িতে ক্রীতদাস হিসেবে দেখেই আমাদের উঠতে হর।

শ্রীঘনখাস দাস আসর ভেঙে উঠলেন। তাঁর সকে আর সবাই?

রাত বেণ হরেছে। সরোবরের তীরে তীরে মসলা মূড়র মাহাত্ম্য আর তেমন ঘন-ঘন ঘোষিত হচ্ছে না। আইক্রীর ফেরিওয়ালাও অদৃখ্য।

আমাদের পরিচিত সরোবর-সভা ভাঙবার পরই একটা বিঁ বিঁ হঠাৎ একটানা
তীর ঘর্ষণ ধ্বনিতে সকলকে চমকে দিলে।

এতক্ষণ দাসমণাই-এর জন্মেই সে যেন সাড়া দিতে সাহস করে নি।

১৫২১-এ যোজকের নতুন সরিয়ে-আনা রাজধানী পানামায় পিজারো আর আলমাগ্রোর বন্ধু মোরালেসের বাড়িতে ঘনরামকে ক্রীতদাস হয়ে থাকতে আমরা দেখেছি,—পরের দিন সরোবরের সাদ্ধাসভায় শুরু করলেন শ্রীঘনশ্রাম দাস,
—আর 'ফুর্য কাঁদলে সোনা'-র দেশের সন্ধানে যাবার জন্মে যারা ব্যাকুল, তাদের একত্র মিলিয়ে পাথেয় সংগ্রহের উপযুক্ত ভূমিকা তৈরী করার ব্যাপারে তাঁর নেপথ্য হাত যে আছে তা অক্মান করা আমাদের ভূল হয়নি।

পিজারো আর আলমাগ্রোর স্বপ্ন সার্থক হবার সম্ভাবনা সত্যিই ক্রমশ উচ্ছল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাঁরা নিজেরাই বিস্মিত হয়েছেন অপ্রত্যাশিতভাবে নানাদিক থেকে ভাগ্য তাদের ওপর অম্বন্ধুল হয়ে ওঠায়।

ভাইকার হার্নাণ্ডো দে লুকে তাঁদের তুই বন্ধুর প্রস্তাব শুনে সে বিষয়ে কিছু করা সম্ভব কিনা চেষ্টা করে দেখবেন বলে আখাস দিয়ে গেছলেন। কিন্তু তাঁর দিক থেকে কয়েক মাস কোনো সাড়াই পাওয়া যায়নি।

আসলে ভাইকার দে লুকে খ্ব প্রাণ খুলে কোনো আবাস তাদের দেননি।
এ-অভিযানের পরিকরনা যা ভনেছেন, তাতে তেমন কিছু উংসাহবোধ করার
বদলে তিনি তার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহানই হয়েছেন। পিজারো আর
আলামাগ্রাের এ-রকম অভিযান চালাবার যােগ্যতা সম্বন্ধে সংশয় জেগেছে তাঁর
মনে। যত উংসাহীই হােক, ত্'জন প্রায়-বুড়াে, সম্পূর্ণ নিরক্ষর বাউণ্ট্রেল ছাড়া
ত তারা কিছু নয়। তাহাড়া আরাে একটা কথা ভাবতে হয়েছে দে লুকেকে।
নতুন মহাদেশ আবিষ্কৃত হবার পর থেকে আশাতীত অনেক কিছুর সন্ধান
মিলেছে সত্যিই, কিন্তু কল্পনারভিন কিংবদন্তী যে আশা জাগিয়েছে, তার
একশ'টার মধ্যে একটাও পূর্ণ হয়েছে কিনা সন্দেহ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে লুন্ধ করে
টেনে এনে মরীচিকার মতই আশ্রেণ সব দেশের ঘােষিত ঐশ্রেষ্র সমারােহ হাওয়ায়
মিলিয়ে গেছে।

দ্বংসাহসী বেপরোরা ভাগ্যান্থেষীরা না হোক, তাদের অভিযানের খরচ যারা জোগায়, ভবিশ্বং লাভের আশায়, সেই মহাজনেরা অস্ততঃ একটু সাবধান হয়ে হাত শুটিয়ে নিয়েছে তাই।

এ মহাজনীর কারবারে লাভ হলে অঢ়েল হয় বটে, কিন্তু লোকসানের ঝঞ্চিও
দারণ। প্রথমত, অভিযান সফল হলেও কতদিনে হবে তার কোন ঠিকই নেই।
এক-ছ'বছর নয়, পাঁচ-দশ বছরেও লাভ দ্রের কথা, যাদের ভরসায় টাকা থাটানো,
তাদের ম্থই হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে না। বেঁচেবর্তেই তারা না থাকতে
পারে। তখন যা-কিছু তাদের জন্মে ঢালা হয়েছে, সবই জলাঞ্জলি। তাদের
আরম্ভ-করা অভিযান হয়ত সফল হবে, কিন্তু ভিন্ন লোকের হাতে। তারা
আমলই দেবে না আর কারুর সকে আগেকার কোন চুক্তিকে।

ফল হাতে পেয়ে গাছ পোঁতার দাবীদারকে তারা মানবে কেন?

এত ঝক্কি সত্ত্বেও কল্পনার সোনার আশাদ্ধ সত্যিকার সোনা প্রায় বিলিয়ে দেবার মত মহাজন তথন তু'-চারজন ছিল। তা না থাকলে নতুন মহাদেশের রহস্থ-যবনিকা দিকে দিকে কতদিনে গুটিয়ে তোলা হত কে জানে! অস্তত আবিস্থত হবার মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে সেই পাল-তোলা জাহাজের যুগে এই বিরাট অজানা মহাদেশের উত্তরের লাবাডর থেকে দক্ষিণের শেষ বিন্দু টেরা ডেল ফুরেগো পর্যন্ত উদ্যাটিত হয়ে ১৫২১-এ স্পেনের পতাকা বয়ে পোটু গীজ নাবিক ম্যাগেলানের পক্ষে পশ্চিম সমুদ্রে যাবার সেই পরমবাঞ্ছিত প্রণালী খুঁকে পাওয়া সম্ভব হত না।

তেমনি এক মহাজন একদিন হঠাৎ দে লুকের কাছে নিজে থেকে এসেছেন। কি আলাপ তাঁদের মধ্যে হয়েছে তা বলা যায় না কিন্তু পিজারো আর আলমাগ্রো নিবিড় অন্ধকারে হঠাৎ আলোর রেখা দেখতে পেয়েছেন।

দে লুকে তাঁদের অভিযানের বিস্তারিত পরিকল্পনা ছকে দেখাতে বলেছেন। খরচা কি তাহলে সত্যিই পাওয়া যাবে ? দেবেন দে লুকে সে টাকা ?— ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন পিজারো আর আলমাগ্রো।

হাা, পরিকল্পনা বিচার করে তারপর টাকার ব্যবস্থাটা হতেও পারে। ভাসা ভাসা ভাবে বলেছেন দে লুকে। স্পষ্ট কোনো আশ্বাস দেননি।

দেবেন কোথা থেকে! আখাস দেবার আসল মালিক ত তিনি ন'ন। তবে পরিকল্পনাটা সত্যিই থোলা মন নিয়ে তিনি বিচার করে দেখবেন। তাঁর সে বৃদ্ধি-বিচক্ষণতা আর সাধুতার স্থনাম ইতিমধ্যেই পানামায় অনেকের কাছে পৌছেছে।

কিন্ত বিচার করে দেখবেন কার হয়ে ? নেপথ্য থেকে স্বত্যিকার চারিকাঠি নাড়বার এই মাহুষটি কে ? ইচ্ছে করেই যিনি নিজেকে নেপথ্যে আড়াল করে রাখেন তিনি কি নিজে থেকেই এই ব্যাপারে হঠাৎ আরুষ্ট হয়ে বিস্তারিত সন্ধানের উল্লোগ করলেন ?

তা যদি না হন্ধ, তাহলে তাঁর গোপন পরিচন্ন খুঁজে বার করে কে তাঁর কৌতৃহল এইটুকু পর্যন্ত উদকে দিল? দিলই বা কি ভাবে!

তা জানবার উপায় নেই। তবে মাহ্যটির নাম ইতিহাসের অগোচরেই থেকে যায় নি। ঐতিহাসিকেরা তাঁকেও স্মরণীয় করে রেথেছেন। নাম তাঁর গ্যাসপার দে এসপিনোসা। শুধু নেপথ্য থেকে অভিযানের খরচাই তিনি যোগান নি, একদিন 'স্থ কাঁদলে সোনা'র দেশে তাঁকে সশরীরে উপস্থিত থাকতেও দেখা গেছে। কিন্তু সে ঘটনা তথন ভবিশ্বতের অন্ধকার গর্ভে বিলীন।

পিজারো আর আলমাথো তথন তাদের পরিকল্পনটো ছকে ফেলেছেন। কিন্তু হজনেই ত সমান পণ্ডিত! মুথে মুথে ছকলেই ত হবে না, তা কাগজে কলমে তোলা চাই।

সেই কাজটা মোরালেসের বাড়িতেই হয়েছে। সন্ধ্যে সকাল হ'বেলা তিন বন্ধুর বৈঠক বসেচে, সব কিছু ভেবে চিন্তে স্থির করে লিখে ফেলবার জন্মে। আলোচনা করেছেন সবাই আর লেখার কাজটা করেছেন মোরালেস।

নিজে প্রত্যেক দিনের লেখা পরের দিন পড়িয়ে শুনিয়েছেন মোরালেস, দরকার মত নতুন কিছু সংশোধন করার জ্বন্তে।

নিজের লেখা পড়তে গিয়েই কিন্তু অবাক হয়েছেন এক একদিন। সম্ভব হলে অভিযান কোন্ সময় নাগাদ শুরু করবেন আগের দিন আলোচনা করে তা লেখা হয়েছিল বলেই সকলের ধারণা। নভেম্বর মাসই উপযুক্ত সময় বলে তাঁরা ঠিক করেছিলেন। কিন্তু পড়তে গিয়ে নভেম্বর মাসটা কাটা দেখে প্রথমটা বেশ একটু ধোঁকাই লেগেছে। লেখাটা কখন কাটলেন মনে করতে পারেন নি। তেমন কিছু গুরুত্ব অবশ্র এ ব্যাপারে সেদিন দেন নি। নিজেই ভুলে কখন কেটেছেন এখন মনে নেই, এইরক্মই ধরে নিয়েছেন।

পরের বার কিন্তু বেশ একটু হতভদ্বই হয়েছেন নিজের লেখা পড়তে গিয়ে।
এ দেশের আদিম অধিবাসীদের কাছে আবছা যে সব বিবরণ এ পর্যন্ত সংগৃহীত
হয়েছে তার অধিকাংশতেই পানামার যোজক ছাড়িছে দক্ষিণ-মূখে পুয়ের্ডো দে
পিনাস্-এর পর কিছুটা অগ্রসর হলে বীক্ষ নামে একটি নদী পাবার কথা
জানানো আছে।

**এই 'वीक' नहीं व नांशांन (भटनं डांट्स महान महज हटा यांट वटन डिन** 

বন্ধুই মনে করেছেন। মোরালেস কাগজে লিখেছিলেনও তাই।

লিথেছিলেন—বীরু নদী আমাদের লক্ষ্য! তার স্রোত বেয়েই রহস্তরাজ্যের সন্ধান আমরা পাব।

পড়তে গিয়ে দেখেন, বিতীয় সেন্টেন্স-এর আগে 'হয়ত' শব্দটা বসানো। হাতের লেখাটা হবহু যেন তাঁরই কিন্তু এ কথা লিখেছেন বলে তিনি স্মরণ করতেই পারেন না।

ওই একটা শব্দে সমস্ত বাক্যটার অর্থ একেবারে বদলে গেছে। সেটা দাঁড়িরেছে, 'বীরু নদী আমাদের লক্ষ্য। হয়ত তার প্রোত বেয়েই রহস্ত-রাজ্যের সন্ধান আমরা পাব।'

এ 'হয়ত' শব্দ বসিয়ে তাঁদের বিশাসকে অমন তুর্বল করে দেখানো ত তাঁদের পক্ষে অসম্ভব! ভূলেও মোরালেস তা করতে পারেন না।

তাহলে আর কেউ কি তাঁর এ লেখার ওপর কলম চালাচ্ছে!

কিন্তু কে তা চালাতে পারে, আর চালাবেই বা কেন?

মোরালেস বয়সে পিজারো আর আলমাগ্রোর প্রায় সমান হলেও নানা রোগে ভূগে বড় বেশী ভেঙে পড়ে অথর্ব হয়ে গেছেন। তা না হলে পিজারোর অভিযানের শুধু পরিকল্পনা করেই তিনি ক্ষাস্ত থাকতেন না।

ভাঙা শরীর নিষ্কেও মোরালেস কিন্তু স্পেনে ফিরে যান নি। শরীর অক্ষম হলেও অজানা মহাদেশের মোহে তাঁর মন এখনও আচ্ছন্ন। সেই দেশে উত্তেজনার উৎস-মুখেই তিনি জীবনটা কাটিয়ে যেতে চান।

প্রায় একলাই তিনি পানামায় একটি বাসা নিয়ে থাকেন। পানামার দপ্তর-খানার তাঁর এক দ্রসম্পর্কের ভাইপো কাঞ্চ করে। সে মাঝে মাঝে কাকার সঙ্গে দেখা করে যায় মাত্র। তাঁকে দেখাশোনা আর তাঁর ফাইফরমাস খাটার কাঞ্চ এক ক্রীভদাসই করে।

অসম্ভব হলেও, তাঁর সেই ভাইপো পেড়ো কোন সময়ে এসে তাঁকে না পেয়ে কাগন্ধগুলোর ওপর কলমবাজি করেছে এইটকু মাত্র ভাবা যেতে পারে।

পেছো এসেছিল কিনা জানবার জন্মে তাই তিনি ক্রীতদাসকে ডাক দেন।
একবার ত্'বার তিনবার ডাকেও তার কিন্তু সাড়া পাওয়া যায় না।
'গানাদো' বলে বেশ উদ্বিয়্ন হরে আর একবার ডেকে মোরালেস উঠে পড়েন।
না মোরালেসের ক্রীতদাস গানাদোর কোন পাতা পাওয়া যায় না। বাড়িতে

হঠাৎ লোকটা গেল কোথার? কোনু স্পর্ধায় সে যায়!

পিন্ধারো বন্ধুকে ক্রীতদাসের পালানোটা সরকারী দপ্তরে জানিয়ে রাখতে বলেন, ধরতে পারলে যাতে ঠাণ্ডা করে দেয় মার দিয়ে।

মোরালেস হেসে বলেন,—কি জানাবো দগুরে? ওকি জামার সত্যিকার নিজের কেনা ক্রীতদাস! তোমরা হয়ত থেয়াল করোনি, মাত্র বছর ছয়েক লোকটি জামার কাছে কাজ করছে। আমার আগের ক্রীতদাস মারা যাবার পর লোক থুঁজছিলাম। হঠাৎ একদিন নিজে থেকেই এসে জানালে সে ক্রীতদাস। কিউবা থেকে পালিয়ে এসেছে গোরু ভেড়ার জাহাজে ল্কিয়ে। নামও বললে গানাদো। জানালে আমার কাছে গোলাম হয়ে থাকতে চায়। পালিয়ে-আসা ক্রীতদাস নতুন মহাদেশে অগুনতি আছে। নিজে থেকে তার সে কথা স্বীকার করাতেই অবাক হলাম। কেউ তা করে বলে আমার জানা নেই। কিউবায় গোলামদের ওপর অধিকাংশ মনিবের বাড়িতে অকথা অত্যাচার হয় আমি জানি। লোকটাকে দেখে পছল হওয়ায় তাই এক কথায় নিয়ে নিলাম। সেজত্যে আদশোষ হয়নি কথনো। একদিনের জত্যে তার এতটুকু গাফিলি কি বেচাল দেখি নি। আজ যদি নিজের খুশিতেই চলে গিয়ে থাকে আমার নালিশ করবার কিছু নেই।

মোরালেস নালিশ করেন নি কোথাও। কিন্তু তাঁর অত গুণের ক্রীতদাসের হঠাং তাঁকে ছেড়ে যাওরার কোন কারণও থুঁজে পান নি। তাঁর কাছে কোন রকম হুর্বাবহার সে ত পার নি। লোকটির নিজন্ব একটা আত্মর্যাদাবোধই ছিল। তাকে কোন বিষয়ে সামান্ত একটু ভংসনাও করবার প্রয়োজন কথনো হয় নি। অতিরিক্ত পরিশ্রমন্ত তাকে দিয়ে কথনো করিয়েছেন এমন নয়। নামে ক্রীতদাস হলেও বাড়ির লোকের মতই তাকে দেখেছেন। তার এভাবে চলে যাওয়া সতিয়ই একেবারে তুর্বোধ্য। যা আবো ভাবতে পারেন নি সেরকম কোনো রহন্ত লোকটির মধ্যে ছিল বলে মোরালেসের এতদিনে ক্ষীণ একটা সন্দেহ ভাগে।

ঘনরামের হঠাৎ চলে যাওয়ার কারণ থুঁজে পাওয়া সভািই একটু কঠিন। মোরালেসের বাড়ির বৈঠকে লেখা পরিকল্পনা গোপনে সংশোধন করে তা ধরা প্রভাব ভয়েই কি ঘনরামকে পালাতে হয় ?

কারণটা খুব বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না এই জন্মে যে তাঁকে মোরালেস বা আর কেউ ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করেন নি। ধরা পড়বার অত ভয় থাকলে ওরকম কাজ তিনি করতে যেতেন কি। নেহাৎ অহেতুক থেয়াল যদি না হয় তাহলে পানামা শহরে সন্মানিত এক অতিথি দম্পতির আসার সঙ্গে ঘনরামের নিফদ্দেশ হওয়ার কোন সম্পর্ক থাকা কি সম্ভব ?

পানামার গভর্নরের অভিথি হয়ে স্বত্যিই তথন কিছুদিনের জভে কেওকেটানের একজন স্ত্রীক এসেছেন বটে।

কিন্ত মাকুহিদ গঞ্জালেদ দে দোলিদ আর তাঁর গ্রী যে মহলের লোক মোরালেদ কি তাঁর বন্ধুরাই দেখানে কল্পে পান না। মোরালেদের ক্রীতদাদের সক্ষে ওই রাজাগজাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে ?

সম্পর্ক কিছু না থাকুক গভর্নরের শাদা ঘোড়ার জুড়ি গাড়িতে পানামার বাজারের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একদিন সকালে মার্শনেস-কে হঠাৎ চমকে উঠতে দেখা গেছে।

কি হল ? — খ্রীর অকারণ চমকটা লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করেছেন মার্কুইস গঞ্চালেস দে সোলিস।

কিন্তু নয় বলে মার্শনেস কথাটা চাপা দিয়েছেন। মুখে আর কিছু না বললেও মার্কুইস কিন্তু প্রীর কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হন নি। দিন তিনেক বাদে একদিন সকালে মার্শনেসকে কি থেয়ালে, অনেক আগেই বেড়াতে বেংিয়ে পড়তে দেখা গেছে গাড়ি ডাকিয়ে।

গভর্নবের রাজকীয় অতিথিশালায় স্বামী ও গ্রীর ঘর পাশাপাশি। মার্কু ইস যথাসময়ে তৈরী হয়ে স্ত্রীর ঘরে এসে কাউকে দেখতে পান নি। মার্শনেস-এর পরিচারিকার কাছে থোজ নিয়ে স্ত্রীর অনেক আগে একা বেরিয়ে যাওয়ার খবর জানতে পেরেছেন।

মার্শনেস কি কিছু বলে গেছেন ?

ই্যা, পানামা বন্দরের দিকটা দেখতে যাচ্ছেন এ কথা জানাতে বলে দিয়েছেন। মাকুইস-এর ত এই ছেলেখেলার বন্দর দেখবার কোন আগ্রহ নেই। তাই তাঁকে ডেকে বিরক্ত না করে মার্শনেস একাই গেছেন।

কেউ দেখলে মাকু ইস বিরক্ত না হয়ে খুশিই হয়েছেন মনে করত তার ম্থের হাসি দেখে। হাসিটা শুধু সামাত্ত একটু বাঁকা।

সম্মানিত অতিথিযুগলের জন্মে বরান্দ করে রাখা পানামার হর্তাকর্তা ডন পেড়ো আরিয়াস দে আজিলা ওরফে পেড়ারিয়াসের তুধের মত শাদা ঘোড়ার জুড়ি গাড়িটাকে পানামা বন্দরের দিকে যেতে সেদিন সকালে সত্তিই দেখা গেছে। গাড়িতে মার্শনেসই শুধু নেই।

একলা ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে মাকুইস গঞ্জালেস দে সোলিস শহর থেকে বন্দরে যাবার নির্জন পথেই মার্শনেসকে সেদিন দেখতে পেয়ে যেন চমকে গেছেন।

দে কি! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে! তুমি গাড়ি নিয়ে বন্দর দেখতে গেছ

হাঁ। তাই যাব ভেবেছিলাম। — স্বন্দরী মার্শনেস বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে বলেছেন,—হঠাৎ এই নির্জন জান্নগাটার নেমে একটু হাঁটতে ইচ্ছে হল।

ই্যা, চমৎকার জারগা। নামতে ইচ্ছে হবার মত। মাকু ইস স্বীকার করেছেন,—এদিকে জলাটার একটু পচা দুর্গন্ধ আর কাঁচা রাস্তাটা একটু এবড়ো-থেবড়ো। কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্তে ওরকম একটু আগটু থুঁত অনামাসে সহ্য করা যায়। আর নিজে না যাও গাড়িটাকে পাঠিয়ে থ্ব ভালো করেছ। বোড়াগুলো বন্দর ঘুরে ত আসবে! ওই যে ফিরছে দেখছি।

গাড়িটা ফিরে এসে কাছে দাঁড়ালে সহিস এসে দরজা থোলার পর ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে নেমে নিথুঁত আদবকায়দায় স্ত্রীকে হাত ধরে ভেতরে বসিয়ে দিয়ে আবার ঘোড়ায় চেপে গাড়ির পাশাপাশি যেতে যেতে যেন তুচ্ছ অবাস্তর একটা কথা জানিয়েছেন মাকু ইস।

বলেছেন,—তুমি অত সকাল সকাল বেরিয়ে গেছ দেখে আমিও একটা কাজ সেরে ফেললাম ওই অবসরে।

যে প্রশ্নটা এবার আসা উচিত তার জন্মে সামান্ত করেক মুহূর্ত সময় দিয়েছেন মার্কু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস।

মার্শনেস সে প্রশ্ন করেন নি। সামনের দিকে চেয়ে কিসের ভাবনায় যেন তিনি অক্সমনস্ক।

মাকু ইস নিজে থেকেই আবার নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছেন,—দপ্তরে গিরে পালিয়ে-আনা গোলামটাকে রাস্তায় যেন দেখেছি মনে হওয়ার কথা জানিয়ে এলাম। পরিচয়, চেহারার বর্ণনা দিয়ে নামটা যেন দাস ছিল তাও বলে এসেছি। গভর্মরের অতিথির মান রাখতে কোখায় কার কাছে গোলামটা আছে ওয়া ঠিক খুঁজে বার করবে। গোলামদের সব খবর লেখা একটা পাকা খাতাই ওদের আছে।

মার্শনেসকে আগেকার মতই অন্তমনম্ব মনে হয়েছে। মুখটা একটু ফেরান নি, এমন কি একটা শব্দও তাঁর মুখে শোনা যায় নি। গাড়িটা শুধু একটা গর্তের মধ্যে পড়েই বোধহয় একটু লাফিয়ে উঠেছে। মার্শনেল কেঁপে উঠেছেন নিশ্চয় ভাতেই।

ঘনরাম দাসকে গভর্রের মাননীয় অতিথি মাকুইস গঞ্চালেস দে সোলিস-এর মত লোকের পানামার পুলিসকে দিয়ে থোঁজাবার এত গরজ কিসের ?

গভর্নরের অতিথির সম্মান রাখতে পুলিস চেষ্টার ক্রটি অবশ্য করেনি কিন্তু
মাকু ইদের বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন কারুর সন্ধান পায় নি। তাদের পাক।
খাতাতেও নামটা না থাক ওরকম কোন ক্রীতদাদের বিবরণ নেই। থাকার
কথাও নয়, কারণ ঘনরাম মোরালেসের কাছে নিজে থেকে এসে যথন কাজ
নিয়েছেন, মোরালেস পলাতক বলেই তার খবর দপ্তরে জানান নি। ঘনরাম
নিরুদ্দেশ হবার পরও আগেকার মতই নীরব থেকেছেন। স্থতরাং নেহাং
সামনাসামনি কেউ ধরিয়ে না দিলে পুলিসের পক্ষে ঘনরামের পাতা পাওয়া
অসম্ভব।

হাতে হাতে কেউ ধরিয়ে দেবে এই ভয়েই কি ঘনরামকে একবেলার মধ্যে পানামা থেকে অমন নিফদ্দেশ হতে হয় ?

সামনাসামনি যে তাঁকে চিনে নির্জন একটি রান্তায় দাঁড় করায় সে অবশ্য পুলিসকে জানাবার ভয়ই দেখিয়েছিল।

বলেছিল,—নিয়তিকে এড়িয়ে পালান ষায় না, বুঝেছ, আমার চোথকেও ফাঁকি দিতে। বলো এখন কি করব? পুলিসকে এখনই সব জানানো আমার উচিত নয় কি?

পুলিসের কাছে ধরা পড়বার ভয় ঘনরামের জবাবে তখন খুব প্রকাশ কিন্তু পায় নি।

গোলামের পক্ষে অত্যন্ত অশোভনভাবে সোজা মার্শনেসের মৃথের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন,—উচিত কাজ করতে কবে আপনি পেছপাও হয়েছেন মার্শনেস!

মার্শনেস! আপনি! —হেসে উঠেছিল মার্শনেস।

মার্শনেস বলেই ত আরো আপনি। তাছাড়া তৃমি বলার ঘনিষ্ঠতা কোনদিন আপনার সঙ্গে ছিল বলে ত মনে করতে পারছি না। —ঘনরামের মৃথের হাসির দক্ষনই কথাটা তেমন তিক্ত মনে হয় নি।

চার হাজার মাইল দূরে চার মিনিটের দেখার এসব কথা কাটাকাটির সময় নেই দাস।—হঠাৎ গন্তীর হরে তীত্র স্বরে বলেছিল মার্শনেস,—ভাগ্য যথন তোমার আবার আমার হাতের মুঠোর এনে দিয়েছে তথন আর আমি তোমার ছাড়ব না এটুকু জেনে রাখো। অপরাধের জন্তে মাপ চেয়ে কালাকাটি করার মেয়ে আমি নই। আমার জন্তে তোমার যদি অশেষ তুর্গতি হয়ে থাকে তোমার জন্তেও আমি তার চেয়ে কম ত্ঃখ পাইনি।

একটু থেমে ঘনরামের চোখের দৃষ্টিটা লক্ষ্য করে আরো যেন ভলে উঠে মার্শনেস বলেছিল, এই ঐশ্বর্ধ এই বিলাগ এই নাম এই সন্ধান সৌভাগ্য এই যদি আমার স্থথ বলে মনে করতাম তাহলে একটা ক্রীতদাসের সঙ্গে গোপনে কথা বলবার জত্যে—যা আমার নেই সেই লজ্জার কথা বলছি না,—অপরের মান-সন্ধান, নিজের অহঙ্কার সব বিগর্জন দিয়ে এখানে ভিখিরীর মত দাঁড়িয়ে থাকতাম না। শোনো দাস তোমাকে আমার চাই। তুমি আমার জত্যে যা সয়েছ তার চেয়ে অনেক বেশী আমি সহ্য করতে প্রস্তুত। এ নতুন মহাদেশ বিরাট, বিশাল, সম্পূর্ণ অজানা। এখানে যদি আমরা স্বেক্ছার হারিয়ে যেতে চাই তাহলে সমুদ্রের বালির চড়ায় হুটো চিনির দানার মত কেউ আমাদের থুঁজে পাবে না কোনদিন। আমরা হারিয়েই যাবো সেই রকম। আজই সন্ধ্যায় তুমি তৈরী হয়ে আসবে। এখানে নয়।

বন্দরে যাবার নাম করে গাড়িটা সেখানে পাঠিয়ে তোমার জন্মে আমি এখানে নেমে দাঁড়িয়ে আছি। এখান দিয়ে বাজার থেকে তুমি ফেরো লক্ষ্য করেছি ছদিন। আজ তোমার বাজারে যাবার আগেই তাই আরো ভোরে এসে অপেকা করছি এই ক'টা কথা বলব বলে। ভালো করে কথাগুলো শুনে নাও।

বন্দর থেকে নিকারাগুরা-র নতুন উপনিবেশে কাল ভোরে একটা ব্রিগানটাইন যাছে। গভর্নরের গাড়ির কোচোরানকে বকশিশ দিয়ে যেন আমাদের একজন অহ্নচরকে সন্ত্রীক সে জাহাজে পাঠাবার ব্যবস্থা ভাড়া দিয়ে কিছের রেথেছি। নিকারাগুরা থেকে কোন্টারিকা কি ভেরাগুরা যেখানে থুশি আমরা গিয়ে বাসা বাঁধতে পারব। কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না।

আৰু তুপুরে মাকু ইস গভনরের সঙ্গে শিকারে যাচছে। আমার ওপর এর মধ্যেই তার সন্দেহ হয়েছে কিন্তু সন্দেহ যতই হোক আমার সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এ অকূলে ঝাঁপ দেওয়ার কথা তার মত মাস্থ ভাবতেই পারবে না। তাই আজ সটান আমাদের অতিথিশালায় তুমি আসবে সন্ধার পর। তোমার আসার সব ব্যবস্থা আমি করে রাখব। যাও, আর এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস হয় না। শুধু কথা দিয়ে যাও সন্ধার তুমি আসবে!

ঘনরামের চোথের দৃষ্টি কেমন অতল হয়ে উঠেছিল। শাস্ত গন্ধীর স্বরে বলেছিলেন,—এতবড সৌভাগ্য আমি পায়ে ঠেলতে পারি!

তাহলে এখনই গিয়ে তৈরী হও। । গাঢ় স্ববে বলেছিল মার্শনেস,—সারা-জীবনের পাওয়ার আশা না থাকলে এতদিন বাদে এইটুকু পেয়ে নিজেই তোমায় ঠেলে সরিয়ে দিতে পারতাম না।

আর কিছু না বলে ঘনরাম বাজারের দিকেই চলে গিয়েছিলেন।

মাকু হিস গঞ্চালেস দে সোলিস কিছুক্ষণ বাদে ঘোড়ায় চেপে এসে স্ত্রীকে এইখানেই পেয়ে কি বলেছিলেন আমরা জানি।

মাকু ইস আর যাই ব্ঝে ফেলে থাকুন, মার্শনেস যে বাজারে এক কসাই-এর দোকানে চকিতে একবার ঘনরামকে দেখবার পর থেকে তার গতিবিধির অতথানি থবর নিম্নে তার সঙ্গে সত্যি সত্যিই দেখা করতে সাহস করেছে আর দেখা হওয়ার আগেই অত বড় একটা ত্রংসাহসিক ফন্দি সফল করবার নিথুত ব্যবস্থা করে ফেলেছে, এতথানি কল্পনা করতেও পারেন নি।

নিশ্চিম্বভাবেই গভর্নর পেড়ারিয়াদের সঙ্গে নতুন মহাদেশের যা কুমির সেই কেমানি শিকারে বেরিয়ে গেছেন।

তার মানে! ঘনশ্রাম দাস একটু দম নেবার জল্মে থামতেই জিজ্ঞাসা করেছেন মেদভারে বিপুল ভবতারণবাবু,—ঘনরাম ওই নিকারাগুরায় যাবার জাহাজে ওই মার্শনেস-এর সঙ্গেই পালিয়ে যান বলে পানামার আর তাঁর পাতাঃ পাওয়া যায় না?

এইটুকু আর ব্থতে পারেন নি! —কুন্তের মত উদরদেশ গাঁর স্ফীত সেই রামশরণবাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন ভবতারণবাবুর সরলতায়,—ঘনরাম নিজেই কি বলেছিলেন, মনে নেই? 'এত বড় সৌভাগ্য কি আমি পায়ে ঠেলতে পারি।'

ইাা ঠিক ঠিক! রামশরণবাব্র বিচক্ষণতা স্বীকার করে ভবতারণবাব্ বেশ একটু গর্বভরে বলেছেন,—মামি কিন্তু ওই ছুড়িটাকে বুঝে ফেলেছি!

ভাষা! ভাষা সামলান, ভবতারণবাবু! শিবপদবাবু সাবধান করেছেন,—
কাকে কি বলছেন! উনি মার্শনেস, সে থেয়াল আছে! মার্শনেস কি
মাকুহিস-এর মর্যাদা কত ধাপ ওপরে তা জানেন কিছু? আর্ল আর ডিউকের
মাঝামাঝি।

তার মানে পদ্মভূষণ গোছের! সরলভাবে বলেছেন বাঁর উদরদেশ কুম্নতেক লক্ষা দেয় সেই রামশরণবাবু,—ওই পদ্মশ্রী আর পদ্মবিভূষণের মাঝখানে। না, না ওসব শৃত্যলোকের ত্রিশঙ্কু গোছের কিছু নয়। শিবপদবাব্ ব্যাখ্যা করে বোঝাবার এ স্থান্য ছাড়েনি,—তথনকার দিনে বেশ শাঁসালো না হলে ওই আর্ল, মার্কু ইস, ডিউক আর মার্শনেস ডাচেস কেউ হত না। বনেদী বড় ঘর বড় ঘরোয়ানা, অগাধ বিষয়সম্পত্তি, নিদেনপক্ষে দেশের মানে সম্রাটের জতে দারুল কোনো কীর্তির জতেই এ সম্মান সম্রাট অন্থ্যহ করে বিভরণ করতেন। মার্কু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস এইরকম একটা মস্ত কেউ না হলে ওই বয়সে ও থেতাব পেতেন না। বয়স ত যা শুনলাম তাতে খুব বেশী মনে হচ্ছে না। তবে হাা পৈতৃক থেতাব হতে পারে!

দাসমশাই নারবে ঈষং হাস্তকৃঞ্চিত মুখে সভাসদদের আলোচনা শুনছিলেন, এবার নিজের টীকা যোগ করে বলেছেন,—না, পৈতৃক নয়, স্বোপাজিত খেতাব! স্বয়ং সমাট পঞ্চম চার্লসের কাছেই পাওয়া। তাও স্পেনে নয় ইটালীতে। সমটি নিজের দেশ স্পেনের চেম্বে সেখানে থাকাটা বেশী পছন্দ করভেন আর একটু ফাঁক পেলেই হুট করে গিয়ে হাজির হতেন। স্মাটের মেজাজ মর্জি তথন একটু বেশী থুশি ছিল। পাভিয়ার যুদ্ধে তাঁর জন্মশক্র ফ্রান্সের রাজাকে শুধু হারাননি, বন্দী পর্যন্ত করেছেন। সেই সঙ্গে জার্মানীর সিংহাসনও তাঁর অধিকারে এনেছে। অনেকেরই ধারণা সমাটকে এই দিলদ্বিয়া মেজাজে ইটালীতে গিয়ে ধরার কৌশলেই গঞ্চালেস আর্লগিরি ডিঙ্গিয়ে একেবারে মার্কুইস হয়ে ওঠেন। ভগু যে সম্রাট নিজে খোশমেজাজে ছিলেন তা নয়, তার সাক্ষপাকদের মধ্যে বিজ্ঞ বিচক্ষণ মন্ত্রী বা সভাসদদের কেউও ছিলেন না। হাতের কাছে উণ্টে দেখনার মত দপ্তরের কাগজপত্র নেই, তার ওপর খাইয়ে দাইয়ে তোরাজ করে বশ-করা সমাটের থোশামূদে মোসায়েবদের স্থপারিশে সমাট ঝোঁকের মাথায় উদার হয়ে দরাজ হাতে অতবড খেতাবটা দিয়ে ফেলেছেন। সত্যি কথা বলতে গেলে নতুন মহাদেশ সম্বন্ধে তথন বিশেষ কিছুই খবর তিনি রাখেন না, রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি।

অত হাঁকডাক সত্ত্বেও নতুন মহাদেশ থেকে যা এপর্যন্ত পেয়েছেন; আশাটা বড় বেশী ফাঁপানো ছিল বলেই তা আহামরি কিছু নয় বলে মনে হয়েছে। কোর্টেছ মেক্সিকো জয় করে যা পাঠাছেন, তাতে তব্ নতুন মহাদেশের একটু যা মান বেঁচেছে। নইলে স্পেন ফ্রান্স জার্মানী আর ইতালীর অধিকার নিয়েইউরোপই তাঁর কাছে বেশী দামী। খানিকটা খোশ মেজাজে আর কিছুটা হেলায় ছেন্দায় অন্থ্যহটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাছে কিনা তিনি খেয়ালই করেননি।

ভাবতেই পারেননি যে, একদিন তাঁর থেয়ালের ফলে কোথাকার জল কোথায় পর্যস্ত গড়াবে, আর তার কেলেঙ্কারী মৃছে ফেলতে সরকারী মহাফেজ্ঞানার হাড়ে তুর্বো গজাবার অবস্থা হবে কতথানি।

কিন্তু ওই কি বলে,—মনের মত সংখাধনটা কোনরকমে একেবারে জিভের ভগান্ব কথে দিয়ে ভবতারণবাব বলেছেন—ওই মার্শনেস মেন্নেটাকে কিছু বোঝা গেল না কিন্তু। যাই ছোক সময়মত ঘনরামকে ঠেলে বিদেয় করে দিয়েছিল এই ভাগ্যি। নইলে ওই মার্কু ইস গঞ্জালেস একবার হাতে পেলে জ্ঞান্ত ছাল ভাড়িয়ে নিত বলেই ত মনে হয়।

গত্যি জ্যাস্ত ছাল ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছিল কিন্তু মাকু ইস নয়, আরেকজন।
—বলেছেন শ্রীঘনখাম দাস,—আর মার্শনেস সাবধান করে না দিলেও ধরা
দেবার জন্মে ঘনরাম ওধানে দাঁড়িয়ে থাকতেন না। কারণ মাকু ইস আর
মার্শনেসকে এর আগেই দেখে তিনি চিনে রেথেছেন। মার্শনেস যেদিন বাজার
দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে ঘনরামকে দেখেন, সেদিন অবশ্য নয়।

তথনও পর্যন্ত পানামার গভর্নরের মাননীয় অতিথি আসবার গুজব তিনি রাস্তায় বাজারে শুনেছেন মাত্র। বিদেশবিভূঁয়ে ছোট জায়গায় যেমন হ্র মাকুঁইস গঞ্চালেস দে সোলিস সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত কিছু গল্পও তথন পানামায় চাউর হয়েছে। মন্ত নাকি তিনি বীর। ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে যুদ্ধে, না কটেজের সঙ্গে মেক্সিকো অভিযানে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে সমাটকে একেবারে মুগ্ধ করে হঠাৎ এই থেতাব পেয়েছেন।

ফ্রান্সের রাজার সঙ্গে পাভিয়ার যুদ্ধের কথা ঘনরাম কিছু জানেন না, কিন্তু কটেজের অভিযানে অতবড় কীর্তি কেউ করলে তাঁর নাম ঘনরামের অজানা থাকবার কথা নয়। গঞ্জালেস দে সোলিস বলে কাউকে তিনি স্মরণ করতে পারেননি।

মাকু হিস কোন্ কীতির জোরে এমন হাউই-এর মত উঠেছেন ঘনরাম তা নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাননি। মাকু হিসের পত্নীভাগ্যও যে অসাধারণ, তাঁর স্ত্রী মার্শনেস নাকি অপরপ স্থন্দরী, এ-রটনাও উনি শুধু কান দিয়ে শুনেছেন মাত্র।

প্রথম দিন গভর্নরের শাদা জোড়াঘোড়ায় টানা গাড়ি রাস্তা দিয়ে চলে যাবার পর তাঁর সেদিকে দৃষ্টি পড়েছিল। যে-কসাই-এর কাছে মোরালেদের জন্তে মাংস কিনতে গেছলেন, সে-ই আঙুল তুলে একটু উত্তেজিতভাবে বলেছিল—ওই যে গভর্নরের খাস গাড়িতে মাকু ইস আর মার্শনেস যাচ্ছেন।

ঘনরাম তথন সামনের দিকেই ফিরে দাঁড়িয়ে কসাইকে দেবার পেসেটা গুণছিলেন। মুথ তুলে যথন তিনি তাকিয়েছিলেন, তথন গাড়িটা বেণ দ্রেই চলে গেছে। মাকু ইস আর মার্শনেস-এর পিঠের দিকই তিনি দেখতে পেয়ে-ছিলেন। না, মার্শনেস-এর ঠিক পিঠ নয়। কারণ, সেই তিনি সবে পেছন দিকে কি যেন দেখে ঘাড় ঘুরিয়ে নিচ্ছেন।

ওই চকিতে ঘ্রিয়ে নেওয়া মৃধ দেখে ঘনরাম চিনতে কাউকে অবশ্রু পারেননি।

চিনেছেন সেইদিনই বিকেলবেলা গাড়িটা আবার বাজার দিয়েই যাবার সময়। গাড়িতে মার্শনেস তথন একা। তিনি যে বেশ উদগ্রীব হয়ে রাস্তার পাশের দোকানগুলি লক্ষ্য করতে করতে যাচ্চেন, তা দূর থেকেই ঘনরামের নজরে পড়েছে। এবার চিনতে তাঁর দেরী হয়নি।

গাড়িটা তাঁর পাশ দিয়ে পার হয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করেই মুথ নিচু করে তিনি হেঁটেছেন। চোথ নিচের দিকে নামানো থাকা সত্তেও মার্শনেস-এর দৃষ্টিটা তিনি যেন সমস্ত শরীরে অফুভব করেছেন।

গে-দৃষ্টির অর্থ টা শুধু ঠিকমত ব্ঝতে পারেনি। ব্ঝতে পারলে তিনি কি কিছু করতেন ? আরো বেশী সাবধান হতেন কি ?

না, আর সাবধান কি হবেন! মাকু হিস মার্শনেসকে চেনার পর থেকেই তিনি যথেষ্ট ছাঁসিয়ার হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁদের গাড়ির সামনে আর তারপর পড়েননি একবারও।

তব্ মার্শনেস তাঁকে সত্যিই বিশ্বিত করে দিরে পথের মাঝখানে অপ্রত্যাশিতভাবে ধরেছেন।

মার্শনেস-এর সেদিনকার দৃষ্টিটার ঠিকমত অর্থ বুঝলে ব্যাপারটা তাঁর কাছে অপ্রত্যাশিত থাকত না, এই যা।

মুখে প্রকাশ করুন বা না করুন এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ আর মার্শনেস-এর নিজের হৃদর যেন নিরাবরণ করে মেলে ধরা তাঁকে যে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে, ঘনরামের প্রান্ত অভিভূত আক্তরের মত বাজার থেকে মোরালেস-এর বাড়িতে ফিরে যাওয়া লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যেত।

বাড়িতে ফিরেই চলে যাবার জন্তে তৈরি হতে তাঁর বেশীক্ষণ লাগেনি। কেনই বা লাগ্রে ? সঙ্গে নেবার মত কোন সম্পদ ত ক্রীতদাসের থাকে না। মোরালেস-এর কোনকিছু নিজের প্রয়োজনে না বলে ঋণ হিসাবেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন, ঘনরামের শিরায় সে-রক্ত বয় না।

ছেড়ে যেতে মোরালেশ-এর জন্মে একটু বিষয় সহাস্থভূতি অস্কুভব করা ছাড়া আর কোন কট্টই হয়নি।

১৫২১ খৃষ্টাব্দে একদিন নিজে থেকে ষেচে মোরালেস-এর কাছে দাসত্ব স্বীকার করেছিলেন ঘনরাম। ১৫২৩-এর একটি বিশেষ দিনে তিনি নিজেই আবার একেবারে নিঃশব্দে চলে গেছেন।

তার চলে যাওয়ার দিনটি মনে রাথবার মত বিশেষ ঠিকই, কিন্তু কার কাছে?

তাঁর নিজের, ও মার্শনেদের ত বটেই, আর একজনের কাছেও।

সেই বিশেষ দিনটিতে মাকু ইস কিন্তু পানামায় ছিলেন না। সভ্যিই সেদিন দুপুরেই গভর্নর পেড্রারিয়াসের সঙ্গে তিনি শহর থেকে দূরের জংলা জলায় শুধু ও-দেশের কুমির, কেম্যান বা অ্যালিগেটের নয়, ও-দেশের গুলবাঘা চিতা, জাগুয়ার শিকারে গেছলেন।

ফিরেছিলেন দিনতিনেক বাদে বেশ ক'টা কুমিরের চামড়া আর জাগুরারের ছাল নিয়ে।

অতিথিশালায় ঢুকে নিজের কামরায় যাবার পথে সন্ত্যিষ্ঠ বিহ্বল হয়ে তাঁকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

সামনে জঙ্গলের জাগুয়ারের চেয়ে অনেক গুণ হিংস্র আারো এক ভয়ঙ্কর বাঘিনী মুর্তিই যেন দেখেছেন।

প্রায় উন্নাদিনীর মত মাকু ইস-এর কাছে ছুটে এসে তাঁর জামার আন্তিন ধরে প্রায় টেনে ছিঁড়ে ফেলে মার্শনেস তরল আগুনের মত গলায় বলেছেন, এখন তোমার আসবার সময় হল! তিন দিন তুমি বাইরে কাটিয়ে এলে!

দাঁড়ান! দাঁড়ান! —সমন্বরে দাসমশাইকে থামিয়ে বলে উঠলেন শিবপদ আর রামণরণবাব্,—তার মানে ঘনরামের সঙ্গে মার্শনেস সেই নিকারাগুরার জাহাজে চড়ে পালাননি? তিনি পানামাতেই থেকে গেছেন?

আমি তথনই বলেছিলাম না,—ভবতারণবাবু নিজেকে তারিফ করেছেন,— যে ওই ছু —থ্ড়ি, মার্শনেসকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত পিছিল্পে গেছল ত মেয়েটা?

ना, मार्गातन शिहित्त यात्रनि ।--नानमभारे त्रव्याहे। उन्हाहिन कृत्त वतनहन्त,

— খনরামই কথামত সেদিন সন্ধার অতিথিশালার আসেননি। মার্শনেস তথন সাধারণ দরিদ্র এসপানিওল মেরের সাজপোশাকে তৈরি হরে অপেক্ষা করেছেন নিজের ঘরে। নিজের পরিচারিকাকে নির্দেশ দেওরা আছে, কেউ খুঁজতে এলে তাঁদের অস্ক্ররদের মহলে যেন তাকে বসিরে রেখে তাঁকে খবর দেওরা হয়। অভ্য অস্ক্রেদের বকশিশ দিয়ে সেদিন সন্ধার মত ছুটি দেওরা হয়েছে। স্বরং মার্কু ইসই শিকারে চলে গেছেন, স্বতরাং এ-বদান্ততা অস্বাভাবিক কিছু মনে হবার কথা নয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে প্রহরের পর প্রহর বেড়েছে। গভর্নরের অতিথিশালার মার্শনেসকে খুঁজতে কেউ আসেনি।

সারারাত জেগে কাটিয়েছেন মার্শনেস, জেগে আর নিজের ঘরে অহিরভাবে পায়চারি করে।

সকাল হতে না হতেই কোচোয়ানকে গাড়ি আনতে হুকুম পাঠিয়েছেন।

সে গাড়ি নিয়ে বন্দর পর্যন্ত গেছেন প্রথমেই। খবর নিয়ে জেনেছেন কিছু গোলমালের দক্ষন শেষ রাত্রে, মাত্র কিছুক্ষণ আগে সকাল হবার পর সে জাহাজ ছেড়েছে। সে জাহাজে যাদের যাবার ব্যবস্থা তিনি করিয়েছিলেন, তারা কেউই কিছু আসেনি।

না, কেউই না।—কোচোয়ান ভাল করে তার নির্দেশমত জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে এসে থবর দিয়েছে। ত্'জন যাত্রীর কেউ ভাড়া দিয়ে রাথা সত্ত্বে জাহাজে আসেনি।

মার্শনেস তারপর আবেক নির্জন পথের ধারে গিয়ে বহুক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। সেইথানেই ঘনরামের দেখা পেয়েছিলেন আগের দিন সকালে।

সেখানে অপেক্ষা করা র্থা হয়েছে। এরপর বাজারে গিয়ে ঘুরে আসা নির্থক। তর্তাই গেছেন। তারপর অপ্রকৃতিস্থের মত গাড়ি নিয়ে সমস্ত পানামা শহর অকারণে ঘুরে বেড়িয়ে গাড়ির সহিস কোচোরানকেও একটু ভাবিত করে তুলেছেন।

এছাড়া মার্শনেসের করবারই বা কি আছে। পানামা ছোট শহর, এখনও গোনাগুনতি তার রাস্তা আর বসতি। কিন্তু সেই শহরের দরজায় দরজায় গিয়ে ধাকা দিয়ে একজন ক্রীতদাসের থোঁজ ত তিনি করতে পারেন না!

হাা, একটা কান্ত পারেন বটে !

ক্থাটা মনে হওয়ামাত্র মার্শনেস সরকারী কোতোয়ালী দপ্তরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ১৫২৩-এ মে মাসের একদিন মোরালেস-এর ক্রীতদাস গানাদা নিরুদ্ধেশ হয়ে যায়।

সে-ঘটনার প্রায় দেড় বছর বাদে তারই গোপন চেষ্টায় যে উত্যোগের স্বত্রপাত হয়, তা বহুদূর অগ্রসর হয়ে সত্যি সত্যি পানামার ছোট বন্দর থেকে একটি মাঝারি জাহাজ নিয়ে 'স্থ কাঁদলে সোনা'-র রাজ্য পুঁজতে পিজারোর অকুলে পাড়ি দেওয়া সম্ভব করে তোলে।

সময়টা ১৫২৪-এর নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি।

ধনরাম গোপনে যে ইঞ্চিত দিয়েছিলেন, পিজারো আর তাঁর ছই অংশীদার তাই অফুসরণ করেছেন।

ছটি জাহাজ এ-অভিযানের জন্মে দে লুকে-র হাত দিয়ে পাওয়া টাকায় কেনা হয়েছে। তার মধ্যে বড়টি হল বালবোয়া নিজের জন্মে যে জাহাজ তৈরি করিয়েও আর ব্যবহার করতে পারেননি এবং থোলা অবস্থায় পানামার বন্দরে যা পচবার উপক্রম হয়েছিল, সেইটি।

সেটি নতুন করে জুড়ে খাড়া করে তাতে রসদ বোঝাই আর লোকজন অর্থাৎ মাঝি-মাল্লা আর সৈনিক নেবার ব্যবস্থা করেছেন আলমাগ্রো। লোকলম্বর মিলিয়ে দাঁডিয়েছে প্রায় একশ জন।

এই জাহান্ধ নিয়ে পিজারো প্রথমে রওনা হয়েছেন। ঠিক হয়েছে যে, পিজারোর বন্ধু ও অংশীদার আলমাথ্যো দিতীয় ছোট জাহাজটির সব ব্যবস্থা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেরে ফেলে পিজারোকে কিছুদিন বাদেই অহুসর্গ করবেন।

জাহাজ নিয়ে কিছুদ্র অগ্রসর হবার পরই মোরালেসের বাড়িতে পরিকল্পনাটা কাগজে-কলমে তোলবার সময়কার সেই অডুত রহস্তময় সংশোধনটার কথা পিজারোর মনে পডেচে।

তিনবন্ধু মিলে তথনই নভেম্বরে যাত্রা শুভ বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু আশ্চর্য হয়েছিলেন পরের দিন সেই নভেম্বর কথাটা কাটা দেখে।

মোরালেস নিজে সে-কাটাকুটি করেছেন বলে মনে করতে পারেননি। তাঁর

ওভাবে নিজের লেখা কাটবার কোন কারণও ছিল না।

নভেম্বর মাসে ওভাবে কেটে সংশোধন করবার চেষ্টাটা তাই অমীমাংসিত রহস্তই থেকে গেছে।

বহুস্মটার মূল কে তা জানা না গেলেও তার মানেটা এতদিনে যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে পিন্ধারোর কাছে।

নভেম্বরটা এ-অঞ্চলের দারুণ ঝড়-তৃফানের সময়। দক্ষিণের দিকে সমুদ্রযাত্রার পক্ষে সময়টা তাই একেবারেই অঞ্কুল নয়।

ঝড়বৃষ্টির বিরুদ্ধে যুঝতে যুঝতে প্রতি পদে বিপন্ন হয়ে অত্যন্ত মন্থরগতিতে অগ্রসর হতে হতে দৈববাণীর মত নভেম্বরে যাত্রা নিষেধের সেই নির্দেশ তাঁকে দিন দিন অত্যন্ত বিস্ময়বিহ্বল করেছে।

এ-নির্দেশ কি সত্যিই দৈবিক? তা না হলে তাঁরা নিজেরা এত থোঁজখবর নিয়েও যা জানতে পারেননি, সে-সংবাদ জেনে তাঁদের সাবধান আর কে করতে পারে!

এর আগে একটিমাত্র অভিযানই এদিকে কিছুটা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। সে বিফল অভিশপ্ত অভিযানের নায়ক ছিলেন আন্দাগোয়া। পুরেতো দে পিনিয়াস নামে একটি অন্তরীপের বেশী শুধু যে তিনি অগ্রসর হতে পারেননি, তা নয়, ফিরে যাবার পর মারাই পড়েছিলেন।

পিজারো সেই অন্তরীপ ঘুরে পার হয়ে এরপর যেখানে পৌছোলেন পৃথিবীর-জানিত সভ্যদেশের কোনো মাহ্মষ ইতিপূর্বে সেখানে আসেনি বলেই তাঁর ধারণা।

বীক নদীর মোহানায় তখন তাঁর জ্ঞাহাজ চুকতে চলেছে।

এই বীক্ত নদীর কথা এদেশের আদিম অধিবাসীদের কাছে নানাভাবে শুনে শুনে পিজারো ও তাঁর বন্ধুদের তথন নিশ্চিত ধারণা হয়েছে, এই নদীই তাদের চরম সিদ্ধির কলে পৌছে দেবে।

স্পেন থেকে এ পর্যস্ত এই নতুন মহাদেশে যত অভিযান হয়েছে, সেগুলির একটিও পশ্চিমের সমুক্তকুলের এই অজানা জগতের কোনো সন্ধান পায়নি।

এথানকার যা কিছু পরিচয় সব, আদিবাসীদের অসংলগ্ন ও বেশীর ভাগ সময়ে আজগুরি অবাস্তব বিবরণ থেকে নেওয়া।

সে-বিবরণ অনেক সময় পরস্পরবিরোধী হলেও, কয়েকটি বিষয়ে সেগুলির মিল উপেক্ষা করবার নয়। তাঁর একটি হল এই বীক্ন নদীর নাম। এ-নাম নানাজনের বিবরণে নানাজাবে বছবার শোনা গেছে। সকলের বর্ণনাতেই মনে হয়েছে, একটা রহস্তের আবরণে এ-নামটা যেন জড়ানো।

নদীটির বিস্তৃত মোহানার ঘোলা তরঙ্গিত জল কোনো স্বদ্ধ গছন গোপন রহস্থ-রাজ্য থেকেই বয়ে আসচে বলে পিজারোর মনে হয়েছে।

তাঁদের পরিকল্পনার খসড়ায় বীরু নদীর নামের আগে সেই হয়ত শব্দটা অন্ততভাবে লেখা হবার কথা তখন পিজারো ভূলে গেছেন।

কথাটা বেশ একটু অবাক হয়ে এবং তৃ:থের সঙ্গে স্মারণ করতে হল কয়েকদিন বাদেই।

বীক নদী বেয়ে মোহানা থেকে ক্রোশচারেক ভেতরে ঢুকে পিজারো তথন নোওর ফেলেছেন। জায়গাটা খুব উৎসাহ বাড়াবার মত কিছু নয়। যতদূর দেখা যায়, শুধু বাদা আর জংলা জলা। মাটি যেখানে আছে, কিন্তু তুমূল বর্ষার জলে তা এমন পিছল কাদা হয়ে গেছে যে, তার ওপর দিয়ে চলাফেরা প্রায় অসম্ভব। এই বাদার ওপর দিয়ে বহুদূর গেলে কিছুটা উচু জমি আর জঙ্গল দেখা যায়। সে-জঙ্গল কিন্তু এমন ঘন, লতায়-পাতায়, কাঁটা-ঝোপে তার তলা এমন ঘুর্ভেগ্ন যে, তার ভেতর দিয়ে পথ করে ওদিকের পাথুরে ভাঙায় পৌছোতে পিজারো আর তার সেপাইদের প্রাণান্ত হয়েছে। ক্ষিদেয় তেন্তায় ক্লান্তিতে তারা আধমরা, কাঁটায় ছড়ে আর ধারালো পাথরে কেটে হাত-পা তাদের ওরান।

কিন্তু সোনার চেয়ে বড় নেশা নেই। পিজারো তাঁর সৈনিকদের রেহাই দেননি। তাঁর হকুমে ভারী বর্ম আর অন্ত্রশন্ত্র নিয়েই সেপাইদের কখনো কাঠফাটা রোদে পুড়ে, কখনো অবিশ্রাস্ত বৃষ্টিতে ভিজে কাদাজল ভেঙে ঘোরাঘ্রি করতে হয়েছে। সেপাইদের নিজেদের মনেও সোনার লালসা না থাকলে শুধু পিজারোর হকুমে তারা এত কট্ট বোধহর সহু করত না। সোনায় মোড়া সত্যিকার রূপকথার রাজ্য খুঁজে পাওয়ার যে-প্রলোভন পিজারো তাদের দেখিয়েছেন, তারা তা বিশাস করেছে।

কিন্ত সোনার রাজ্য দূরে থাক, মেঠো গাঁরের একটা কুঁড়ের সন্ধানও পাওয়া যায়নি।

জনমানবহীন সেই বাদার মৃল্পুক খেকে বাধ্য হয়েই পিজারোকে ফিরে আসতে হয়েছে নোঙর তুলে। জাহাজ আবার দক্ষিণমুখো চালান হয়েছে।

কিন্ত কোথায় সে 'সূর্য কাদলে সোনা'র দেশ!

ভাগ্য যেন তাদের সঙ্গে নিষ্ঠ্র তামাসা করবার জন্মে দশদিন ধরে ভন্নম্বর রাড়-তৃফানে তাদের জাহাজ তলিয়ে দেবার হুমকি দিয়েছে। ভরাড়ুবি থেকে যদি বা বেঁচেছে, ক্ষিদেয় তেইায় সভ্যিই তথন প্রাণ যাবার উপক্রম। নোনা মাংস সঙ্গে যা এনেছিল, সব তথন শেষ। মাথাপিছু ফুটো করে ভূটার মাথা তথন প্রতিদিনের থাবার হিসেবে বরাদ্ধ।

ভূটার মাথা!—উদরদেশ যার কুন্তের মত ফাত, ভোজনবিলাসী সেই রামশরণবাব্ বাধা না দিয়ে ব্ঝি পারলেন না,—ওথানে তারা ভূটা পেল কোথায়?

ভূটা ওই দেশেরই ফসল। এই প্রথম শ্রীঘনখাম দাসকে নিজ থেকে সমর্থন করলেন মর্মরমস্থা থার মন্তক দেই ঐতিহাসিক শিবপদবাব্—এই আমেরিকা থেকেই, আলু তামাক ইত্যাদির মত ভূটাও পুরানো মহাদেশে আমদানি হয়েছে। কলম্বদের আবিকারের আগে সমন্ত আমেরিকায় ভূটাই প্রধান ফসল ছিল।

শিবপদবাবুর এ সমর্থন পাণ্ডিত্য প্রকাশের সঙ্গে মন-ক্ষাক্ষি মিটমাটের জন্মে হাত বাড়ানোরও সামিল। কিন্তু দাসমশাই হাত বাড়ানো নয়, আগেকার বেয়াদবির দক্ষন লম্বা কুর্ণিশই বোধহয় চান। তাই শিবপদবাবুর সমর্থনও তিনি একটু টুকতে ছাড়লেন না।

বললেন,—ভূটা বা মকাই-এর আদি জন্মভূমি কোথায় তা অত নিশ্চিত করে কিন্তু বলা যায় না। নতুনের বদলে পুরানো মহাদেশের ফললও হতে পারে বলে কেউ কেউ মনে করেন। তাঁরা এ-শস্ত আরবরা প্রথম স্পোন নিয়ে যায় বলে প্রমাণ দেখান। প্রাচীন একটি চীনা প্র্থিতেও ভূটার ছবিসমেত উল্লেখ তাঁরা পেয়েছেন।

শিবপদবাব্র পাণ্ডিতোর ওপর ঠোকরটুকু ভালো করে টের পেতে দেবার জন্মেই একটু থেমে দাসমশাই নিজেই অবশ্য শিবপদবাব্র পক্ষে শেষ রায় দিলেন,—তবে কথা হচ্ছে এই যে, প্রাচীন চীনে পুঁথিটি কলম্বনের আমেরিকা আবিন্ধারের প্রায় বাট বছর বাদে লেথা। তাছাড়া এশিয়ার বা আব্ধিকা ইওরোপের কোথাও ধানের বা গমের যেমন, ভূটার তেমন ব্নো জ্ঞাতি আর পাওয়া যায়নি। মধা বা আগের যুগের কোনো পর্যটক ভূটা জাতীয় কোনো শস্তের দেখা পেয়েছেন বলে লিখে যাননি, আর মিশরের প্রাচীন পিরামিডে নানা রকম শস্তের মধ্যে ভূটার একটি দানাও কোথাও নেই। স্কুতরাং এ ফসল নতুন মহাদেশেরই দান বললে থুব ভূল হয় না।

হস্তীর মতো মেদভাবে যিনি বিপুল দেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবুকে এই প্রথম বুঝি একটু অসম্ভষ্ট হতে দেখা গেল! ঈষৎ ক্ষ্ম স্ববে তিনি বললেন,— ভালো এক ভূটার কুলজির কথা তুললেন শিবপদবাবু! ওসব থাক। পিজারো-র জাহাজ 'সূর্য কাদলে সোনা'র দেশে কথন পৌছোলো তাই শুনি!

তা শুনতে হলে আরো অনেক সব্র করতে হবে,—বগলেন ঘনশ্রাম দাস,—
অন্ততঃ ও যাত্রায় তাদের শুধু হয়রানি সার হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পিজারো
মন্টেনেগরো নামে একজন সৈনিকের অধীনে তাঁর জাহাজ পানামায় ফেরত
পাঠাতে বাধ্য হন। নিজে তিনি কয়েকজন বাছাই করা সন্ধী নিয়ে সেই জলা
জন্মলের দেশেই থেকে গেলেন, মন্টেনেগরো মুক্তা-দ্বীপ থেকে রসদ নিয়ে ফিরবে
এই আশায়। তাঁর সৈনিক ও মাঝিমালারা তথন প্রায় বিদ্যোহী হয়ে উঠেছে।
শুধু আধবুড়ো পিজারোর অসীম কন্ত-সহিষ্ণুতা আর উৎসাহের দৃষ্টান্ত তাদের
সামনে ছিলো বলে তারা একেবারে বেসামাল হয়ে যায়নি। সোনার লোভ
তাদের সব কন্ত সন্থ করতে কিছুটা সাহায্য করেছে বটে কিন্তু সে কন্ত কী তুঃসহ
যে হয়ে উঠবে তারাও কয়না করতে পারেনি।

দিনের পর দিন, হপ্তার পর হপ্তা কেটে গেছে। মন্টেনেগরো মৃক্তাদ্বীপ থেকে রসদ নিয়ে ফেরেনি। জলা-জঙ্গলের রাজ্যে পিজারো-র লোকদের তথন শাম্ক-গুগলি আর বুনো ঝোপ-ঝাড়ের ফল থেয়ে দিন কাটছে। ক্ষিদের জালায় যে-সব ফল তারা থেয়েছে তার কিছু কিছু এমন বিষাক্ত যে তাদের শরীর ফুলে গিয়ে অসহ যয়ণা হয়েছে। কিছুকালের মধ্যে দলের কুড়িজন তো অথাছা থেয়ে আর অনাহারে মারাই গেলো।

দলের অন্য সবাই বয়সে প্রায় তরুণ। শুধু পিজারোরই পঞ্চাশ পার হয়েছে! কিন্তু তিনি যেন অন্য ধাতৃতে তৈরি। সকলের সঙ্গে সব ত্বংখ-কষ্ট তিনি সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছেন, কিন্তু কিছুতেই দমে যাননি।

সম্ব্রের দিকে হতাশ হয়ে মটেনেগরো-র জাহাজের জন্মে চেয়ে থাকতে থাকতে চোথ যখন প্রায় ক্ষয়ে যাওয়ার উপক্রম, তখন একদিন ডাঙ্গার দিক থেকে উত্তেজিত হওয়ার মতো একটি থবর পাওয়া গেল। সেথানে দূরে নাকি একটি আলো দেখা গেছে।

আংলো মানেই মাহ্ন্য, মাহ্ন্তের বস্তি, গ্রাম, হয়ত শহর, হয়ত সেই সোনার দেশ! ছোট একটি দল নিয়ে পিজারো সেই আলোর উৎস সন্ধানে তথনি বার হলেন। ঘন-জঙ্গল ভেদ করে যেখানে তারা পৌছোলেন সেটি একটি উন্মক্ত প্রান্তর। সত্যিই সেখানে ছোট একটি বসতি দেখা গেল। বাসিন্দারা কিন্তু নেহাৎ ভীক্ষ নিরীহ ভালো মাহুষ। পিজারো-র দলবলকে দূর থেকে দেখেই তারা গ্রাম ছেড়ে পালিরেছে। পিজারো-র অহ্চরেরা প্রথমেই অবশু গ্রাম লুঠ করে থাবার-দাবার যা পেলো আত্মসাৎ করলো। খাবার-দাবার সরেস কিছু নয়, ভূটা আর নারকেলই তার মধ্যে প্রধান। কিন্তু পিজারোর উপোসী সৈনিকদের কাছে তা অমৃত।

গাঁরের লোকেরা প্রথমে ভয়ে পালালেও পরে একটু ইতস্তত করে তথন ফিরে এদেছে। সম্পূর্ণ অজানা অঞ্চল হলেও সৌভাগ্যের কথা এই যে, তাদের ভাষা পানামা অঞ্চলের আদিবাসীদের থেকে খুব আলাদা নয়। তাদের সঙ্গে কিছুটা আলাপ-পরিচয় তাই সম্ভব হ'ল। আলাপের বিষয় অবশ্র একটি। গাঁরের আদিবাসীরা ফিরে আসার পর যা দেখে পিজারো আর তার অফ্চরদের চোথ ঝলদে গেছে—তা হোলো আদিবাসীদের গায়ের সোনার সব গয়না। গয়নাগুলোতে স্ক্র কাফ্ল-কাজ না থাকলেও সেগুলির ওজনই পিজারো-র লোকেদের উত্তেজিত করে তুলেছে। সোনার দেশের যে কিংবদন্তী তারা শুনেছে তা হলে একেবারে ভুয়ো নয়!

'স্থ কাঁদলে সোনা'র দেশ সম্বন্ধে যা শুনে এসেছেন, এই আদিবাসীদের সঙ্গে আলাপ করে পিজারো তার সমর্থন পেরেছেন। আরো প্রায় দশদিনের পথ দক্ষিণে পর্বতমালার ওপারে সত্যি এক বিরাট রাজ্য নাকি আছে। সেথানে সোনা স্বভি পাথরের মতো ছড়ানো। পিজারো এবং তার অন্ক্চরেরা আদি-বাসীদের কথার এই মানেই করেছে।

ভাগ্য কিছুটা অন্তক্স এবার হয়েছে। মণ্টেনেগরো রসদ ভরা জাহাজ নিয়ে ফিরে এসেছে এতদিনে। পিজারো নতুন উংসাহে দক্ষিণ দিকে পাড়ি দিয়েছেন। এবার অজানা সম্জ্রের উপকূলে মাঝে মাঝে ছোটো বড়ো মান্তমের বসতি দেখা গেছে। অধিবাসীরা কোথাও নিরীহ, অ্যাসপানি ওলদের ল্ঠ-পাটে বাধা দিতে সাহস করেনি, কোথাও বা তারা হিংশ্রভাবে পান্টা আক্রমণ করেছে। এক জারগার পিজারোর তো প্রাক্রশেষই হয়েছিলো।

এত চেষ্টা এত ত্ঃধ-ভোগের পর লুঠ-পাটের সোনা কিছু জ্বমে উঠলেও গোনার দেশের যথার্থ হিদিশ কিছু মেলেনি। পিন্ধারোর জাহাত্তের অবস্থা তথন কাহিল। ভালোভাবে মেরামত না করে তা নিয়ে অজানা সমূদ্রে পাড়ি দেওয়া বাতুলতা। লোকজনও তথন বেশির ভাগ আহত ও অফুস্থ।

অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে পিন্ধারোকে তাই আবার পানামায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে। কিন্তু সেথানে গভর্নরের কাছে মৃথ দেথাবেন কী করে? পানামা থেকে কিছু দ্বে পশ্চিমে চিকামা বলে একটি জায়গায় তিনি দলের কয়েকজনকে নিয়ে নেমে গেছেন আর জাহাজের খাজাঞ্চি নিকোলাস ই রিবোলাকে লুঠ করা সমস্ত সোনা দিয়ে গভর্নরের পেড্রারিয়াসকে সন্তুই করবার জন্মে দৃত হিসেবে পাঠিয়েছেন।

সেই সোনার ভেট পেয়ে আর পিজারোর অভিযানে আংশিক সাফল্যের বিবরণ শুনে যদি গভর্নরের মন গেলে তাহলে আর একবার নতুন করে সোনার দেশের সন্ধানে বেরুবার স্থযোগ হয়ত পেতে পারেন এই ছিলো পিজারোর আশা।

এ আশায় তাঁর ছাই-ই পড়তো যদি না চিকামায় হঠাৎ একদিন একটি বেকার নাবিক পিন্ধারোকে নিজে থেকে না খুঁজে বার করতো।

এই বেকার নাবিকের নাম বার্থালমিউ রুইজ। সাধারণ মাত্র্য তো বটেই, ইতিহাসও এ নাম ভূলে গেছে বললেই হয়।

কিন্তু যেমন আলমাগরো, লুকে কিংবা মোরালেসের সঙ্গে, তেমনি এই ক্লইজের সঙ্গে যোগাযোগ হওয়াটাও 'স্থ কাঁদলে সোনা'র দেশ আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব করে তুলেছে।

অনেক বাধা-বিপত্তি জন্ন করে অর্থ লোকবল ও রাজাত্মমতি শেষ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে পারলেও পিজারো ও আলমাগরোর দিতীয় অভিযান সফল হয়নি। কিন্তু যত ব্যর্থ ই হোক বার্থালমিউ কইজ যদি দিতীয় নৌ অভিযানের পোতাধ্যক্ষ না হতেন এবং কৃল ঘেঁষে জাহাজ না চালিয়ে তু:সাহস ভরে খোলা দরিয়ায় না পাড়ি দিতেন তা হলে নবাবিছত পশ্চিম সমৃত্রের প্রথম বিশ্বন্ন, সমৃত্রগামী ভেলা বালসার সাক্ষাৎও মিলতো না আর 'সূর্য কাদলে সোনা'র দেশের এ অকাট্য প্রমাণ অভিযাত্রীরা পেতেন না।

বেকার নাবিক বার্থালমিউ রুইজ চিকামার মতো জারগার হঠাৎ পিজারোকে থুজতে এলেন কেন? পিজারোর এ অভূত অস্থারী ঠিকানা তিনি জানলেন কোখা থেকে?

প্রথম আলাপের পর চিকামার পিজারোই সে প্রশ্ন করেছিলেন। স্কুইজ যা

বলেছিলেন তা প্রায় আঞ্চপ্তবি। রুইজ আন্দালুসিয়ার মোগুইয়েরের অধিবাসী। সেথানকার মাটি জল হাওয়াতেই যেন নিপুণ নাবিক গড়বার মশলা আছে। কলম্বসের অভিযানে সেধানকার নাবিকরাই প্রধান অংশ নিয়েছিলো বলা যায়।

বিচক্ষণ নিপুণ নাবিক হলেও রুইজ বেকার হয়ে পানামাতে সাধারণ ফেরী পানসিতে তথন কাজ করছিলেন।

সেই ফেরী পানসিতে একদিন এক অভূত গণ২কারের সঙ্গেরইজের দেখা হয়। গণ২কার লোকটি কোন্ দেশের, চেছারা দেখে কইজ ঠিক করতে পারেননি। পোশাক-আসাক ওথানকার আদিবাসীদের মতো হলেও এক মুখ দাড়ি-গোফের আড়ালে তাকে ভিনদেশী বলেই মনে হয়। সে নিজে সেধে কইজের ভাগ্য গণনা করতে চেয়েছিলো। কইজের অতীত জীবনের ছ-একটা খবর নিভূলভাবে বলে তার মনে বিশ্বাস জাগিয়ে শেষে যা বলেছিলো সেইটেই অভূত। বলেছিলো ফেরী পানসার চেয়ে অনেক বড়ো জাহাজ অজানা সমুদ্রে কইজের জন্তে অপেক্ষা করে আছে। পানামা ছেড়ে চিকামার গিয়ে তিনি যদি পিজারো নামে কাউকে খুঁজে বার করতে পারেন তাহলেই তার বরাত ফিরবে।

কইজ এই অন্তুত গণৎকারের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে না পারলেও মন থেকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেননি। পিজারো নামটা তার একেবারে অপরিচিত নয়। পানামা থেকে পিজারোর হঃসাহসিক এক অভিযানে যাবার কথা তিনিও ভনেছেন। অভিযানের কোনো থবর পানামায় এসে অবশ্র পৌছোয়নি। এ সমস্ত অবুঝ গোঁয়াতু মীর ষে পরিণাম হয় এ অভিযানেরও তাই হয়েছে বলে সবাই ধরে নিয়েছে।

গণংকারের মুখে পিজারোর নাম শুনে রুইজ বেশ একটু অবাক ও কৌতূহ**লী** হয়েছেন। গণংকারকে পরীক্ষা করবার জন্মেই জিজ্ঞাসা করেছেন, পিঞ্জারো আবার কে ?

তা জানি না।—গণংকার যেন সরলভাবেই বলেছে—হাত গুনে ঐ নাম পাচ্চি।

হাত গুনে নামও পাওয়া যায়? এ তোমার কোন জ্যোতিষ ?—কইজ জিজ্ঞাসা করেছেন।

তাতে আপনার কি দরকার? একটু উদ্ধতভাবেই বলেছে গণৎকার, যা বললাম বিশ্বাস করতে পারেন ত পিজারোর থোজে যাবেন নইলে যাবেন না।

পিজারোকে ঐ চিকামায়ই পাবো ?—একটু সন্দিগ্ধভাবে বলেছেন কইজ,—

তিনি ত অনেকদিন পানামা ছেড়ে গেছেন। তাঁর জাহাজ পশ্চিমের অজানা মহাসমুদ্রে কোথাও ড়বে গেছে বলেই সকলের ধারণা।

আমার গণনা তা বলে না।—বেশ রুক্ষ স্ববে বলে গণৎকার চলে গিয়েছিল। বিশ্বাস করুন বা না করুন কইজ চিকামায় পিজাবোর থোঁজে একবার না এসে পারেননি। সেথানে পিজাবোর দেখা পেয়ে বিস্মিত বিমৃত্ হয়েছেন।

পিজারোও কইজের কথা শুনে অবাক হয়ে ভেবেছেন, কে এই গণৎকার।
গণৎকার থেই-ই হোক। পিজারো আর কইজের এই মিলনের গুরুত্ব অতাস্ত
বেশি। নতুন স্বর্ণলক্ষা আবিক্ষারের স্বপ্ন সফল হওয়ার স্ফানা এই মিলন থেকেই
হয়েছে। কিছুদিন বাদে পিজারোর সহায় ও স্ক্রদ আলমাগরো চিকামায় এসে
বন্ধর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

ইতিমধ্যে তিনিও বেশ কিছু কীর্তি করে এসেছেন। পূর্বেকার ব্যবস্থা মত পিজারোর অল্পনি পরেই আলমাগরো পাদ্রী লুকের কাছে টাকার সাহায্য নিয়ে আরেকটি ছোট ক্যারাভেল-এ পিজারোকে অহুসরণ করেন। অজানা মহাসমুদ্রে দক্ষিণ উপকূলে এক জারগার আদিবাসীদের সঙ্গে লড়াইরে একটি চোথ তাঁকে বাদ দিতে হয়েছে। বেশ কিছুদ্র পর্যন্ত পাড়ি দিয়েও পিজারোর কোনো হদিশ না পেয়ে আলমাগরো আবার পানামাতেই ফিরছিলেন। পথে মৃক্তা দ্বীপে নেমে প্রথম পিজারোর থবর তিনি পান। সেই থবর অহুসারেই তিনি চিকামার এসেছেন।

পানামা যদি নরক হয় তাহলে চিকামা তারো অধম। যেমন সেখানে জ্ঞলা-জঙ্গলার ভাপশা গুমোট গরম, তেমনি মশা মাছি বিষাক্ত পোকা-মাকড়ের উপস্তব আর সেই সঙ্গে বন্ধ নোনা জলা অঞ্জের মারাত্মক সব জ্ঞার-জ্ঞালা।

তবু পিজারোর তথন চিকামা ছেড়ে কোথাও যাবার উপার বা সঙ্গতি নেই। ব্যর্থ অভিযানের দক্ষন অপমান লাঞ্চনার সীমা থাকবে না ত বটেই এই অবস্থায় পানামায় ফিরলে পাওনাদাররাও তাঁকে ছিঁড়ে থাবে। পিজারো, আলমাগরোও ক্রইজ তিনজনের পরামর্শে শেষ পর্যস্ত গভর্মর পেড়ারিয়াসের কাছে দরবার করবার জন্তে আলমাগরোকেই পাঠানো স্থির হয়েছে। তাঁদের অভিযান যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়নি আশ্চর্য এক সোনায় মোড়া দেশের বিশ্বাসযোগ্য কিছু হদিশ পেয়েছেন পেড়ারিয়াসকে তা বোঝাতে পারলে দ্বিতীয় অভিযানের অহমতি পাওয়া যেতে পারে। সে অহ্মতি পেলে পান্ত্রী লুকে-কে ধরাধরি করে অভিযানের ধরচা জোগাড় হয়ত অসম্ভব হবে না।

দিতীয় অভিযান শেষ পর্যন্ত সম্ভব হয়েছে কিন্তু তার আগে বাধা-বিপক্তি যা পার হতে হয়েছে তা একেক সময় অসভ্যা মনে করে হতাশ হয়ে পড়েছেন উল্লোগীরা।

গভর্নর পেড়ারিয়াস ত থাপা হয়ে উঠেছেন আলমাগরোর অম্বরোধ শুনে।
অম্মতি দেওয়ার বদলে আগের অভিযানে যে সব সৈনিক নাবিক মারা গিয়েছে
তাদের মৃত্যুর জবাবদিছি চেয়েছেন গভর্নর। আলমাগরোর উপহার দেওয়া
সোনাদানা জিনিস তাঁকে সম্ভন্ন করতে পারেনি। অভিযানের আরজি সরাসরি
নাকচ করে দিয়ে তিনি নতুন উপনিবেশ নাইকারগুয়ার এক বিস্রোহী রাজকর্মচারীকে শাস্তি দিতে চলে গেছেন।

চিকামায় পিজারো কইজের সঙ্গে তুর্ভোগের দিন গুনছেন আর পানামায় আলমাগরো চরম হতাশায় তথন ডুবে আছেন। যে জন্তে একটা চোথ তিনি দিয়েছেন সে স্বপ্রও আর সফল হবার নয়। গভর্নর পেড়ারিয়াস ত বটেই, সাধারণ অন্ত পরিচিত বন্ধু-বাদ্ধবও তাঁদের অভিযান ব্ঁনোহাসের পেছনে ধাওয়া মনে করেছে। যে মোরালেস একদিন উৎসাহভরে তাদের অভিযানের পরিকল্পনায় যোগ দিয়েছিলেন তিনিও এবারে আলমাগরোকে নিরস্ত করতে চেয়েছেন। সত্যিই আশ্রুর্থ কোনো সোনার দেশ আছে বলে তিনি আর বিশাস করতে পারেননি। অনেকের মতো তাঁর কাছেও সমস্ত ব্যাপারটা একটা আজগুবি কল্পনা মাত্র। অজ্ঞানা মহাসমূত্রে এই আজগুবি রূপকথার দেশ থোজার জন্তে ধন-প্রাণ জলাঞ্জলি দেওয়া তাই মূর্থতা।

আলমাগরো হতাশ হয়ে হয়ত চিকামাতেই ফিরে যেতেন কিংবা বন্ধুদের কাছেও মুথ দেখাতে না পেরে পানামা যোজকের নতুন কোনো উপনিবেশে নিজেকে নির্বাসিত করতেন। কিন্তু যার কাছে যেতে তিনি সবচেয়ে বিধা করেছেন সেই পাদ্রী লুকেই একদিন তাঁর থোঁজে মোরালেসের বাড়িতে এসে উপস্থিত।

পিজারো আলমাগরোর বার্থ অভিযান সম্পর্কে আর যে যাই শুনে থাক লুকে কিন্তু সম্পূর্ণ ডিন্ন কিছু শুনেছেন। 'স্থা কাঁদলে সোনা'র দেশ তাঁর কাছে আজগুরি কল্পনা নয়! সঙ্কল সাহস থাকলে সে দেশ খুঁজে পাওয়া যাবেই এই দৃঢ় বিশ্বাসে শুধু গভর্নর পেড়ারিয়াসকেই অভিযানে অমুমতি দিতে তিনি রাজি করাননি দ্বিতীয় অভিযানের জন্যে অনেক বেশি খরচের টাকাও সংগ্রহ করে দিয়েছেন! সর্বসাধারণের ধারণার বিরুদ্ধে সোনায় মোড়া দেশের অন্তিত্ব সহক্ষে পাদ্রী লুকের এরকম দৃঢ় বিশাসের:ভিত্তি কি? ব্যর্থ অভিযানের বিবরণ সবাই যা ভনেছে, তিনি তার বেশি কি ভনেছেন! কার কাছে, কোথায়? কেউ তা জানে না।

বার্থালমিউ রুইজকে নাবিক-প্রধান করে পিজারো ও আলমাগরো আগের চেয়ে আরো ঘৃটি বড় জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র এমন কি ঘোড়া পর্যস্ত নিয়ে পানামা বন্দর থেকে সত্যি একদিন দ্বিতীয় অভিযানে রওনা হয়েছেন।

সে অভিযানও বার্থ। কিন্তু তার বার্থতার ইতিহাসও বিশায়কর। 'স্থ কাঁদলে সোনা'র দেশে সেবারেও পিজারো কি আলমাগরো পৌছুতে পারেননি। কিন্তু অজানা মহাসমুদ্রে দক্ষিণের দিকে যত এগিয়েছেন তত এমন কিছু সব দেখেছেন যা তাঁদের কল্পনারও বাইরে।

এ অভিযানের প্রথম অসামান্ত বিশ্বর নাবিক-প্রধান ক্রইজকে প্রায় স্কম্প্তিত করে দিয়েছে। সম্দ্রের উপকৃলে নতুন নতুন বর্ধিষ্ণু গ্রাম-নগর, নতুন জাতের মান্ত্ব ও পশু-পাথি তারা এ পর্যন্ত অনেক দেখেছেন। সসৈত্তে তীরে নেমে কোথাও লুঠপাঠ করে, কোথাও ভদ্রভাবে বিনিময় করে সোনাদানার জিনিস ও অলহার যা তার। সংগ্রহ করেছেন তা চোথ ধাঁধাবার মতো। 'স্থ কাদলে সোনা'র দেশের আখাস এই সব সোনার জিনিসের মধ্যে ভালোভাবেই পাওয়া গেছে। কিন্তু লুক্ক ও মুশ্ধ করলেও এইসব শ্রেষ্ঠ তাদের কল্পনাতীত নয়।

কল্পনাতীত যে বস্তুটি নাবিক-প্রধান রুইজের চক্ষ্ বিক্ষারিত করে তুলেছে তা তিনি দেখেন উপকূল থেকে বহু দূরে মাঝদরিয়ায়।

প্রথমে নিজের চোথকেই বিশাস করতে পারেননি। বিশাস করা সভ্যিই কঠিন। কারণ দিগস্তবিস্তৃত সম্দ্রের মাঝে যা তিনি দেখেছেন তা গোড়াতে পাল তোলা ক্যারভেল জাতীয় বেশ বড় জাহাজ বলেই মনে হয়েছে। এ অজানা সম্দ্রে তাঁদের আগে কোনো ইউরোপীয় জাহাজের পাড়ি দেওয়া ত অবিখাস্থ ব্যাপার। ইউরোপীয় যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই জাহাজটি এই দেশীয়দেরই। কিন্তু নৌ-বিছায় এ সব দেশ ত একেবারে আদিম যুগে পড়ে আছে বললেই হয়। সভ্যতায় অতথানি অগ্রসর মেক্সিকোর মামুষও ত সম্দ্রে জাহাজ ভাসাবার কথা কল্পনাই করতে পারে না। এ পাল ভোলা জাহাজ ভাহলে কাদের?

কাছাকাছি যাবার পর বিশ্বর আরো বাডে।

যা জাহাজ ভাবা গেছল তা জাহাজ নম্ন, অঙুত বিরাট সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এক রকম ভেলা যা ছোট-থাটো জাহাজেরই সামিল।

প্রথমে যা শুধু দেখেই অবাক হতে হয়েছিল পরে খুঁটিয়ে তার পরিচয় পাবার পরও সে বিশ্বয় বেড়েছে বই কমেনি। এই তেলা-জাহাজ বড় বড় অত্যন্ত হালকা এক রকম গাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। গাছটির নাম বালসা তা থেকে এই ধরনের জাহাজগুলিও বালসা নামে পরিচিত! এই বালসা, কাঠের ভেলায় লোহা ত নয়-ই তামার কোনো পেরেকও ব্যবহার করা হয় না। সমস্ত কাঠের শুঁড়িগুলো ওখানকার জঙ্গলের এক রকম শক্ত লতায় বাঁধা। ভেলার ওপর মোটা শরের পাটাতন। তার ভেতর থেকে ঘটি শক্ত মাস্তলের খুঁটি বেঁধে তোলা হয়েছে। সেই মাস্তলে প্রকাণ্ড পাল ঝোলানো। এই বালসা বা ভেলা-জাহাজে দাঁড় বলে কিছু নেই। একটি বড়ো হাল আর বাঁকানো হেলানো যায় এমন 'ইরাক' বা 'কীল' এর সাহায্যে সেটি চালাবার ব্যবস্থা। এ বালসা যারা চালায় তাদের নৈপুণ্য নিশ্চয়ই খুব উচুদ্বের, তা না হলে খোলা সমুদ্রে এই ধরনের ভেলা নিয়ে তারা চলাফেরা করতে শাহস করতো না।

ক্ষুইজ তাঁর জাহাজটি বালসা-ভেলার কাছে ভেড়াবার পর উভন্ন পক্ষই কিছুক্ষণ অবাক হয়ে পরম্পরকে লক্ষ্য করেছে। তারপর পরম্পরের আলাপ পরিচন্ত্রের স্থযোগ হরেছে বালসার একজন আদিবাসী যাত্রীর সাহায্য।

ক্রইজ ও তাঁর এসপানিওল নাবিকেরা প্রথমতঃ ভেলা-জাহাজ বালসা আর তারপর তার সওয়ারী নারী পুরুষদের গায়ের সোনাদানা আর পোশাকের বৈচিত্র্য দেখে অত হতভম্ব ও মৃথ্য না হলে এই সম্পূর্ণ অজানা অঞ্চলের আজব ভেলা-জাহাজে অমন আশাতীত ভাবে দোভাষী পাওয়াতে কৌতৃহলী হয়ে তাকে একটু ভালো করে লক্ষ্য করতেন।

কিন্তু তাঁরা সবাই তথন বালসার যাত্রীদের সোনার গছনার ওজন ও কারুকাজ আর সেই সঙ্গে তাদের গান্তে পশমের মত কি বস্তুতে চমৎকার নক্সা তুলে বোনা পোশাকের থোঁজ নিতেই তন্ময়।

দোভাষীর কাছেই রুইজ জেনেছেন যে, পশমের মত যা দেখতে সে পোশাক ভেড়ার লোম থেকে তৈরী নয় এ দেশের সম্পূর্ণ ভিন্নজাতের অভুত এক পশুই তা জোগায়।

সেই দোভাষীই তাঁকে আরো কিছু দক্ষিণের এক বন্দর-নগরের খবর দিয়েছে। সে নগরের নাম টম্বেজ। সেখানে গেলে এ দেশের পশম যারা

জোগায় সেই অন্তৃত প্রাণীর পাল মাঠে-ঘাটে দেখা যাবে আর যা দেখা যাবে তার বর্ণনা শুনেই ক্লইজ ও তার সঙ্গীদের চোথ লোভে চকচক করে উঠেছে।

সেখানে সোনা আর রূপো নাকি কাঠ-কাঠরার মতোই সন্তা জানিয়েছে দোভাষী। সোনা রূপো সম্বন্ধে এ ধরনের উচ্ছাস রুইজ বা অক্ত এসপানিওলরা এর আগেও অনেক শুনেছে। যত অতিরঞ্জিতই হোক, এ সব বিবরণের মধ্যে কিছু সত্য আছে বিশ্বাস করেই তারা স্ক্থ-ণান্তি এমন কি জীবনের মায়াও জলাঞ্জলি দিয়ে পাড়ি দিয়েছে এই অজানা বিপদের দেশে। কিন্তু ভেলা-জাহাজ বালসার দোভাষীর আখাসের বেশ ভালো রকম প্রমাণ চাক্ষ্মই দেখা গেছে। দেখা গেছে ওই বালসাতেই। ওই ভেলা-জাহাজে রুইজ আর তার নাবিকেরা কি দেখেছিল তার একটা তথনকার লেখা বিবরণ আছে, একটা পুরানো পাঙ্-দিপিতে। তাতে লিখছে 'এম্পেহোস গুয়ার নাসিদস দে লা দি চা গ্লাটা। ই ভাসাস ই ওটাস ভাসিহাস পারা বেবের…

শ্রীঘনশ্রাম দাসকে থামতে হয়েছে। উদর দেশ যাঁর কুণ্ডের মত ফীত সেই রামশরণবাব্র গলা থেকে জলে কুন্ত নিমজ্জনের মতই একটা থাবি-থাওয়া গোছের আওয়াজ শোনা গেছে। ধ্বনিটা সত্যিই মারাত্মক কিছু নয়, দাসমশাইকে তাঁর কি যেন বলার চেষ্টা দিগায় সঙ্কোচে ওই ধ্বনিরূপ নিয়েছে।

দাসমশাই অস্ফুট বক্তব্যটা সঠিক অন্থমান করে নিয়ে বলেছেন—ও আপনারা ত আবার স্প্যানিশ জানেন না। ও পাণ্ডুলিপিতে লেখা আছে…

দাসমশাইকে আবার থামতে হয়েছে। এবার বাধা দিয়েছেন মর্মরের মত মন্তক থার মন্তণ সেই শিবপদবাবু। দাসমশাই-এর উন্নাসিক কুপাকটাক্ষটুকুই সহু করতে না পেরে শিবপদবাবু জিজ্ঞাস।করেছেন,—পাণ্ডুলিপিটা কি জানতে পারি ?

পারেন বইকি!—দাসমশাই অফ্কম্পাভরে চেম্বে বলেছেন,—পাগুলিপির পরিচয় হল রিলেসইয়োর সাকাদা দে লা বিব্লিওটেকা ইম্পেরিয়াল দে ভিয়েনা।

শিবপদবাব সামলে ওঠবার আগেই মেদভারে হন্তীর মত যিনি বিপুল সেই সদাপ্রশন্ন ভবতারণবাব তাড়াতাড়ি বলেছেন, পাণ্ডুলিপির নাম জেনে কি হবে মশাই! বালসা জাহাজে কি ছিল তাই বলুন!

দাসমণাই থেন ভোট অফ্ কন্ফিডেন্স পেয়ে আবার স্থক করলেন—ওই পাণ্ড্লিপি থেকে জানা যায় যে, ভেলা-জাহাজটিতে সোনা-জপোর উচুদরের কাফকাজ করা গহনাপত্র ও পশমী পোশাক ছাড়া বিচিত্র আকারের ধাতুর পাত্র আর পালিশ করা ফপোর যে আয়না ইত্যাদি জিনিস কইজ দেখেন, তা উচুন্তরের সভ্যতারই পরিচন্ন দেয়। এ পর্যন্ত এ ধরনের স্থন্ম ও উন্নত চারুশিল্পের নিদর্শন ভাঁরা কোথাও দেখেননি।

দোভাষীর কাছে টম্বেজ নামে বন্দরনগরের কথা ভনে ক্লইজ সেখানেই যাবার জন্মে উদ্গ্রীব হয়ে ওঠেন। পথ দেখাবার জন্মে বালসা থেকে দোভাষীকে যে তিনি নিজের জাহাজে তুলে নেন, তা বলাই বাছলা। টম্বেজ-এ একা যাওয়া অবশু তাঁর চলে না। এ অভিযানের নেতা পিজারোর অধীনেই সেখানে যাবার আরোজন করতে হয়। তাই পিজারো আর তাঁর সঙ্গীদের রিও-দে-সানজোয়ান নদীর তীরে যেখানে ছেড়ে এসেছিলেন, সেখানেই প্রথমে ফিরে গেছেন ক্লইজ।

পিজারো আর তাঁর দলবলের ইতিমধ্যে তুর্দশার একশেষ হয়েছে। ক্রইজ জাহাজ নিয়ে সে সময়ে না ফিরলে এ দলের অন্তিছই থাকত কিনা সন্দেহ। পিজারোর দলের কিছু নাবিক সৈনিক মারা গেছে অস্থপে-বিস্থথে ও অনাহারে। সঙ্গের সামান্ত থাবার ফ্রিয়ে যাবার পর ব্নো আলু, নোনা তীরভূমির নারকেল আর গরানগাছের তেতো ফল ছাড়া আর বিশেষ কোন আহার তাঁদের জোটেনি। নদীতীরের বাদা-জঙ্গলে ওদেশের কুমির কেম্যান-এর পেটে গেছে কেউ কেউ, কাকর জীবনাস্ত হয়েছে ওথানকার অজগর আনাকোণ্ডার আলিঙ্গনে। আর কিছু মরেছে আদিবাসীদের গোপন আক্রমণে। ও অঞ্চলের যে আদিবাসীরা প্রথম দিকে স্পেনের অভিযাত্রীদের স্থের সন্তান দেবতা বলে ভক্তির চোথে দেথেছিল, তারা এম্পানিওলদের সত্যকার স্বরূপ তথন জেনে ফেলেছে।

ক্ষইজ একেবারে শেষ মৃত্রুর্ভে জাহাজ নিয়ে ফিরে পিজারো আর তাঁর অষ্ক্চরদের শোচনীয় পরিণাম থেকে বাঁচিয়েছেন। পিজারোর ভাগ্য এবার সবদিক দিয়েই অন্তর্কুল মনে হয়েছে। শুধু ক্ষইজ নয় আলমাগরোও পানামা থেকে প্রচুর রসদ ও নতুন ভর্তি হওয়া নাবিক-সৈনিক নিয়ে এসে পৌছেছে সেই সময়।

কুইজ-এর কাছে পিজারো ও আলমাগরো তাঁর অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ শুনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। টম্বেজ বন্দরনগরের থবর যার কাছে পাওয়া গেছে ভেলা-জাহাক্স বালসা থেকে তুলে নেওয়া সেই দোভাষীর সঙ্গে ভাঁবা স্বাস্থি আলাপ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু কোথায় সে দোভাষী। কোথাও তাঁর পাতা পাওয়া যায় নি। বিও-

দে-সান-জোদ্বানের তীরে পিজারোর আন্তানায় ফিরে আসার দিনও দোভাষীকে জাহাজে দেখেছেন, বলে কুইজ-এর মনে আছে। অক্সান্ত নাবিকরাও তাঁকে সমর্থন করে জানিয়েছে যে, সেই দোভাষীকে তীরে নামতেও তারা দেখেছে। তারপর থেকে তার আর কোন হদিশ নেই।

নদীর মোহনার বালুকামর তীরভূমিতে পিজারো আর তাঁর সাক্ষপাক অফ্চরদের ছোট্ট একটা উপনিবেশ। তার চারদিকে তুন্তর বিপদসঙ্গল বাদাজলা আর হর্ভেত জকল। নেহাৎ আহম্মকের মত জলা-বাদা পার হয়ে যদি না সেক্মির, অজগর কি জাগুয়ারের শিকার হবার ভয় তুচ্ছ করে পালিয়ে থাকে তাহলে তার এমনভাবে উধাও হওয়া ত অবিশ্বাস্থ ব্যাপার। হঠাৎ অকারণে সেপালাতে যাবেই বা কেন?

দোভাষীর অন্তর্ণান-রহস্তের কোন মীমাংসা শেষ পর্যন্ত হয়নি।

তার দেওয়া বিবরণের ওপর নির্ভর করে পিজারো দক্ষিণের বন্দর-নগরে টম্বেজ থুঁজতে যাওয়ার সংকল্প কিন্তু ছাড়েননি। দলের সকলেরই মনে এখন নতুন আশা, নতুন উৎসাহ। বুনো আলু আর গরানগাছের ফল খেয়ে যাদের হাড়-চামড়া সার হল্পেছিল, তাদের এখন আর রসদের অভাব নেই। আলমাগরোর চেষ্টায় লোকবলও তাদের বেড়েছে। তুম্ল উত্তেজনা ও উৎসাহের মধ্যে ঘটি জাহাজ প্রায় একসকেই ছেড়েছে। লক্ষ্য, দূর দক্ষিণ সম্জের বন্দর-নগর টম্বেজ, এ যুগের স্বর্ণলকার যা হয়ত প্রথম সোপান।

অভিযাত্রীদের এবারের স্বপ্নপ্ত কিন্তু বিফল হয়েছে। আশ্চর্য বন্দর-নগর টম্বেজ-এ পিজারো তাঁর দলবল নিয়ে পৌছেছেন। আশাতীত অভ্যর্থনাও সেখানে পেয়েছেন। বন্দর-নগর টম্বেজ যে অত্যস্ত উন্নত ও সমৃদ্ধ এক অজানা রাজ্যের একটি সীমান্তঘাঁটি মাত্র তা ব্যতে তাঁর দেরী হয়নি। সর্বত্ত রাস্তায় ঘাটে দেবস্থানে সোনা-রুপোর ছড়াছড়ি দেখেছেন, দেখেছেন সেই আশ্চর্য প্রাণী যার কোমল মহল লোম ইউরোপের শ্রেষ্ঠ পশমকেও হার মানার,—অজানা সভ্যতার ব্যবহৃত নতুন ক্রেকটি শন্দ শিখেছেন যেমন কুরাকা, যেন মিনি মারেস্ যেমন ইকা।

এই টম্বেজ বন্দর-নগরেই পিজারো মহামহিম রাজ্যেশ্বর হুরাইনা কাপাক-এর নাম শুনেছেন, সম্প্রতীর থেকে অনতিদ্রের অল্রভেদী তুষারমৌলি পর্বতশ্রেণী পর্বস্ত থাঁর একছত্র রাজত্ব বিস্তৃত।

এ বাজ্যের শাসনশৃত্বলার পরিচয় টম্বেজ নগরীতে ভালোভাবে পাওয়া

গেছে। পূর্বতন এক রাজ্যেশ্বর মহামহিম টুপাক ইউপান্ধি এ নগরে একটি দুর্ভেগ্ন ছুর্গ স্থাপন করেছেন। এ নগরের স্থবর্দমণ্ডিত দেবস্থান পিজারো ও তার সহ-অভিযাত্রীদের বিশ্বয় উৎপাদন করেছে। নগরের একটি আশ্চর্য আবাস-হর্ম্য তারা দেখেছেন স্থাকুমারীদের জন্মে যা নির্দিষ্ট। নগরময় অসংখ্য জলধারা বহন করবার ক্রত্রিম প্রণালী তাঁদের চোখে পড়েছে। তাঁরা দেখেছেন সমুদ্র আর উর্বর মৃত্তিকার দাক্ষিণ্যে নগরবাসীদের কোন কিছুর্স্থ অভাব নেই।

নম্না স্বরূপ এ নগর দেখেই এ সোনার রাজ্য জন্ম করবার লালসা তীত্র হয়ে উঠেছে পিছাবোর মনে। কিন্তু সে বাবের মত এ রাজ্যের বিশদ কিছু বিবরণ আর তার কল্পনাতীত ঐশর্ষের বিশায়কর কিছু নিদর্শন নিয়েই পিজারোকে সদলবলে পানামায় ফিরতে হয়েছে।

টম্বেজ থেকে আরো কিছু দক্ষিণ পর্যন্ত অবশ্য তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন। সে পথে সম্দ্র উপকৃলে আরো বহু সমৃদ্ধ নগর তিনি দেখেন আরু সর্বত্তই সেই অসামান্ত রাজ্যেখরের কথা শোনেন, আকাশটোয়া ত্যারমৌল গিরিশ্রেণীর এক গছন গোপন উপত্যকায় যাঁর প্রমাশ্চর্য রাজ্ধানী রূপকথার রহস্ত বিশ্বয় দিয়ে ঘেরা।

সে স্বপ্নপুরীতে পৌছোবার স্থগম পথ কি নেই?

দক্ষিণ সমুদ্রে একটু করে পিন্ধারো এগিয়ে গেছেন জাহাজ নিয়ে। তার বাদিকে অজানা ভটরেথা। অনতিদ্রে আকাশপটে অভ্যালিহ সব গিরিশিথরের একসঙ্গে নিষেধ ও নিমন্ত্রণ। সে সব গিরিশিথরের নাম ভিনি শুনেছেন স্থানীয় অধিবাসীদের কাভে।

চিখোরাজো, কোটোপাঝি,—সে সব নামগুলিই শঙ্কামেশানো সম্ভ্রম আর বিস্ময় জাগায়।

আর একটু, আর একটু করে পিজারো আর তাঁর সঙ্গীরা বিষ্বরেখার দক্ষিণে প্রায় নবম অক্ষাংশের কাছে এসে পৌছেছেন। ইউরোপের কারুর ইতিপূর্বে এতদুর পর্যস্ত আসার সৌভাগ্য হয় নি।

স্থন্দর বিশাল একটি নদীর মোহনায় ঢুকে পিজারো এক বন্দর-নগরে জাহাজ ভিডিয়েচেন এবার।

প্রশস্ত চওড়া নদী তার ধারে স্থল্বর ছোট্ট শহর। তবু এখানে পা দেবার পর থেকেই কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ করেছে সবাই, কি একটা প্রায় গা ছম-ছম করা ভাব।

কি নাম এ শহরের? নাম জানা গেছে সাস্তা।

এখানে এ রকম অভূত অহভূতি হবার কারণটা কি হতে পারে? শহরটা কি আলাদা ধরনের কিছ?

এমন কিছু নয়। হাওয়াটা শুধুবড় বেশী রকম যেন শুকনো। নিঃশাস নিতে নাকের ভেতর পর্যস্ত শুকিয়ে দেয়।

আর, আর ওগুলো কি ?—জিজ্ঞাসা করেছে পিজারো আর তাঁর দলের লোকেরা, শহরে ঘুরতে বেরিয়ে।

ওগুলো 'গুরাকান'!

গুরাকাস! সে আবার কি?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন পিজারো।
নগরবাসীরা গুরাকাস কি ব্বি'য়ে দিয়েছে। কিন্তু দলের কেউ ত নয়ই,
পিজারো বা আলমাগরোও স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারেন নি।

ব্ধবেন কী করে? আসলে ত্'জনেই ত সরস্বতীর ত্যাজ্যপুত্র টিপসই দেওয়া মূর্য। এ দেশের রাজ্যেশরের পরিবার আর থানদানিরা যে মৃত্যুর পর আপন-জনের মৃতদেহ মিশরীদের মত মামী করে রাখে আর এথানকার আবহাওয়া অসম্ভব রকম শুকনো বলেই সাস্তা বন্দর যে সমাধি-নগর হিসেবে নির্বাচিত, তা বোঝবার মত জ্ঞানবিতে তু'জনের কাক্সরই নেই।

গুয়াকাস মানে সমাধিস্থান। এইটুকুই তাঁরা ব্ঝেছেন, আর যত রাজ্যের সেকাল একালের মড়া তার মধ্যে ওষ্ধে আরকে তাজা রাথবার ব্যবস্থা হয় এইটুকু জেনেই ও শহরে থাকবার আর উৎসাহ পান নি।

জীবিতের চেম্নে মতের মর্যালাই যেখানে বেশী সে বন্দর-নগর ছাড়বার পর পিজারোর লোকজন আর অজানা দক্ষিণে পাড়ি দিতে চায় নি। পিজারোকেও তাদের মতে সায় দিতে হয়েছে।

'স্থ কাদলে সোনা'-র কিংবদন্তীর দেশ যে সত্যি আছে তার যথেষ্ট প্রমাণ ত তাঁরা এবার সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছেন। ছোটখাট একটা জনপদ ত নয়, এ বিশাল সমৃদ্ধ শক্তিমান রাজ্য জয় করা পিজারোর ওই সামান্ত ক'জন সাক্ষ-পাক্ষদের ক্ষমতার বাইরে। তার জত্তে পুরোপুরি তৈরী হয়ে আসতে হবে।

এবারের সার্থক অভিযানের বিবরণ শুনলে আর এ অজানা আশ্চর্য রাজ্যের কল্পনাতীত ঐশর্থের কিছু নিদর্শন চাক্ষ্য দেগলে শাসনকর্তা পেড়ারিয়াস যে কিছুতেই আগের মত বিমুখ থাকতে পারবেন না, নতুন অভিযান সাজাবার জন্মে যা কিছু দরকার সাগ্রহেই তা দেবেন, এ বিষয়ে পিজারোর কোনো সংশয় জ্বেন আর নেই।

আশার উৎফুল্ল হয়ে দৃঢ় আত্মবিখাস নিয়ে প্রায় আঠারো মাস বাদে পিজারো তার সাঙ্গপাঙ্গ সমেত হুটি জাহাজ পানামা বন্দরে ভেড়ালেন।

পানামা বন্দরে দে এক অভ্তপ্র্ব দৃষ্ঠা। সমস্ত শহরই যেন ভেঙে পড়েছে পিজারো আর তাঁর সঙ্গীদের দেখতে আর অভ্যর্থনা জানাতে। তাঁরা যে এখানো প্রাণে বেঁচে আছেন পানামার কেউ তা-ই ভাবতে পারে নি। আঠোরো মাস যাঁদের কোনো সংবাদ নেই, অজানা অসীম সমুদ্রে সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত ভূভাগে বেপরোয়া হয় পাড়ি দিয়ে নিজেদের গোঁয়াতুমির চরম শাস্তিই তারা পেয়েছে বলে স্বাই ধরে নিয়েছিল।

তার বদলে তারা শুধু নিরাপদে ফিরে-ই আসে নি, কিংবদস্তীর দেশ সতিটই আবিন্ধার করে তার আশ্চর্য বিবরণ আর নিদর্শন সঙ্গে নিয়ে এসেছে, এ খবর চাউর হবার পর পানামার মত বন্দর-নগরে উৎসাহ-উত্তেজনার জোয়ার বওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

পানামা বন্দরে সেদিন গণ্যমান্ত থেকে অতিনগণ্যদেরও প্রায় সকলকেই উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।

দেখা গেছে মোরালেসকে, পাত্রী হার্নান্দো লুকে-কে, আর তথনও পর্যন্ত পিজারোর অভিযানের আগল মহাজন হিসেবে যিনি আত্মপ্রকাশ করেন নি সেই লাইসেনসিয়েট গ্যাস্পার দে এসপিনোসাকেও।

দেখা যায়নি শুধু পানামার গভর্নর পেন্দ্রো দে লোস বিয়স ওরফে পেজারিয়াসকে। তার সম্মানে বাধলেও তার সরকারী-দপ্তরের কেউ ত তার হয়ে পিজারোদের অভ্যর্থনা জানাতে আগতে পারত। সেরকম কেউও আসে নি।

পিজারো, আলমাগরো ও রুইজ-এর তথনই উদ্বিগ্ন হ্বার কথা। কিন্তু নাগরিকদের উচ্ছুসিত সমাদরে কিছুকাল মাথা ঠাণ্ডা রাথাই তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়েছে।

মেঘলোক থেকে মাটিতে নামবার অবসর হবার পর তিনজনে যথন পেড্রারিয়াসের কাছে নিশ্চিম্ব বিখাসে দরবার করতে গেছেন তথন বে আঘাত তাঁরা পেয়েছেন তা সত্যিই কল্পনাতীত।

'সূর্য কাদলে দোনা'র দেশ জন্ন করার স্বপ্ন একমূহুর্তে ধূলিসাৎ করে দিলে

গভর্নর পেড়ারিয়াস বলেছেন,—নো এনতেনদিয়া দে দেসপোবলার স্থ গবর্নেসিওন পারা কে আভিয়া মুয়েরতো…

নিজেকে যেন কড়া রাণ টেনে থামিয়ে দাসমণাই নিজের ক্রটি স্বীকার করে বললেন,—ভূলে পেড়ারিয়াস-এর আসল ম্থের কথাই বলে ফেলছিলাম। মোদদা কথা হ'ল পেড়ারিয়াস পিজারোদের আরজি সরাসরি নাকচ করে দিয়ে রুচ্ভাবেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, নিজের ম্লুক ভাসিয়ে দিয়ে অত্যের ম্লুক গড়ে দেবার বাসনা তার নেই। সন্তা ক'টা সোনা-রূপোর খেলনা আর কিস্তৃত একজাতের ভেড়ার জন্যে যতজন প্রাণ খুইয়েছে তা-ই যথেষ্ট। তার বেশী প্রাণ অকারণে নষ্ট হতে তিনি দেবেন না।

পাহাড় টললেও পেড্রারিয়াস টলবেন না। হয় পিজারোদের অভিযানের অসীম সম্ভাবনা তিনি ধারণা করতে পারেন নি কিংবা সে সম্ভাবনা অত বিরাট বলেই ভয় পেয়ে গেছেন।

কিন্তু পিজারো আর তাঁর সঞ্চীরা যে চোথে অন্ধকার দেখেছেন! তাঁদের এত কুর্ভোগ এত প্রাণের-মায়া-ত্যাগ-করা হংসাহস? সব নিক্ষল, অত্যের কাছে যা সাহায্য পেয়েছেন তার ওপরে নিজেদের যথাসর্বস্ব তাঁরা এই অভিযানের পেছনে ঢেলেছেন। এখন তাঁরা পথের ভিথিরী বললেই হয়। পানামার গভর্নর বিরূপ হবার পর আর নতুন অভিযান সাজাবার কথা ভাবা বাতুলতা। 'স্ক্র্যাদলে সোনা'র দেশ অনাবিদ্ধতই থেকে যাবে, কিংবা তাঁরা যে প্রথম ধাপ কেটে দিয়ে যাচ্ছেন তাই দিয়ে ভাগ্যের পরিহাসে আর কেউ সাফল্যের শিখরে উঠকে এ দেশ আবিন্ধারের গৌরব আত্মসাং করতে।

পিজারো আর আলমাগরো একেবারে ভেঙ্গে পড়ে নিজেদের বাসা থেকেই আর বার হ'ন না।

ক্ষইজ শুধু এত বড় আশাভকের তৃঃথ ভূলতে শুড়িথানাতেই প্রায় দিনরাত পড়ে থাকেন। অনেক রাত্রে শুড়িথানার মালিক যথন একরকম জোর করে তাঁকে রাস্তায় ঠেলে বার করে দিয়ে দোকান বন্ধ করে, ক্ষইজ তথন কোনরকমে টলতে টলতে মোরালেস-এর বাড়িতেই গিয়ে ওঠেন। সেই তাঁর আস্তানা!

দেদিন অমনি টলতে টলতে মোরালেসের বাড়িতে যাবার পথে রুইজ নির্জন জলার রাস্তার যেন ভূত দেখেছেন। নেশায় নিজেকে বেঁছশ জেনে প্রথমে নিজের চোথকে বিশ্বাস করতে না পেরে জেগে স্বপ্ন দেখছেন বলেই মনে করছেন। কিন্তু স্বপ্ন বা চোখের জুল নয়। সত্যিই নির্জন রাস্তার চালের আলোয় মান্থটাকে স্পষ্ট দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেছে। নির্জন রাস্তায় এমন একজন মান্থৰ দাঁড়িয়ে থাকা কিছু আজগুৰি ব্যাপার নয়। কিন্তু মান্থটা যে সেই দোভাষী, ভেলাজাহাজ বালগা থেকে যাকে তুলে নিয়েছিলেন আর পিজারোর তথনকার আন্তানা বিও দে সান জুয়ান-এর তীরে জাহাজ বাঁধবার পর যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল আশ্চর্যভাবে।

তুমি! তুমি এখানে? রুইজ-এর নেশার জড়ানো জিভ যেন আরো অসাড়হয়ে গেছে।

हাা, একটা কথা শুধু বলবার জন্মে দাঁড়িয়ে আছি এখানে। কি কথা ?—ক়ইজ মাথাটা পরিষ্কার করবার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করেছেন।

আঁয়া!—মাথাটায় ঝাঁকানি দিয়ে ঝাপসা বৃদ্ধি ও দৃষ্টি একটু স্পষ্ট করতে যাবার পর ক্রইজ সামনে আর কাউকে দেগতে পান নি। লোকটা যেন জোৎস্থার আবভা আলোয় মিশে গেছে।

বালসা থেকে যাকে তুলেছিলেন সেই দোভাষীকেই সন্ত্যি একমাত্র দেখেছেন কিনা মনে সন্দেহ জেগেছে।

যা সে বলে গেল সে কথাটারও মাথা-মৃতু কিছু থুঁজে পান নি।

ইদারায় জল না পেলে নদীতে যেতে হয়।

সারা সেভিল শহরেই সেদিন উৎসবের আনন্দ কোলাহল। এক জায়গায় জনতার চেহারা একটু সন্ত্রাস্ত।

সেখানে ঘুরেফিরে অনেকেরই দৃষ্টি একদিকে পড়ছে। পড়া কিছু আশ্চর্য নম্ন। অভিজ্ঞাত স্থন্দরী নারী। সৌন্দর্যেও বিশেষত্ব আছে। অনেক স্থন্দরী নারীর ভিডেও এ মহিলাকে আলাদা করে দেখতে হয়।

ভিড় জমেছে অসামান্ত এক গীর্জার উৎসব উপলক্ষে। যে সে গীর্জা নয়, সাস্তা মারিয়া দে লা সেদে ক্যাথিড্রাল! সেভিল শহরের পংম গর্বের স্থাপত্যনিদর্শন।

পৃথিবীতে ওর চেম্বে বড় গীর্জ। আর একটি মাত্রই আছে।

শতাধিক বছর আগে কাজ শুরু হয়ে ১৫১৯-এ মাত্র ন' বছর হল গীর্জাটি তৈরী শেষ হয়েছে। সেই থেকে প্রতিবছর এ গীর্জাকে কেন্দ্র করে উৎসব হয়ে আসছে। দর্শকদের ভিড় যেখানে স্বচেয়ে বেশী পূজাবেদীর পেছনের সেই অপূর্ব চুয়ালিশটি গিল্টিকরা কাঠের খোদাই মূর্তিগুলির কাজ সাতচল্লিশ বছর ধরে নানা শিল্পীর সাধনায় সমাপ্ত হয়েছে মাত্র তু-বছর আগে।

অন্ত অনেকের দৃষ্টি বারবার যার ওপর গিয়ে পড়ছে, দেই স্থলরী মহিলার অথগু মনোযোগ কিন্তু এই অপূর্ব শিল্পনিদর্শনের ওপর নেই। নেহাং বাইরের ডড়ং রাথবার জন্তেই সে মৃতিগুলির ওপর চোথ বৃলিয়ে যাচ্ছে মাত্র। ভালোকরে একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়, ক্ষণে ক্ষণে স্থলরী বাইরের গীর্জাতোরণের দিকেই কিনের একটা প্রত্যাশায় যেন তাকাচ্ছে।

রীরভদ্-এর মৃতিগুলি পুরোপুরি না দেখেই মহিলাকে গীর্জার আর একদিকে চলে যেতে দেখা যায়।

এখানেও ক্যাথিড়ালের একটি অতুলনীয় সম্পদ অবশ্য আছে। মেরীমাতার একটি প্রমাণ কাঠের মৃতি। জননী মেরী রুপোর সিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর কেশরাশি সোনার স্থতোয় তৈরী।

এ অপূর্ব মৃতির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষণেকের জল্ঞে নতি জানিছেই

মহিলা উঠে পড়ে আবার গীর্জার বাইরের তোরণের দিকেই এগিয়ে যায়।

ক্যাথিড্রালের ঈষং স্তিমিত আলো থেকে বাইরে আসবার পর স্থন্দরী মহিলাকে কেউ কেউ চিনতে পারে।

মহিলা সেভিলের অধিবাসিনী নয়। কিছুদিন মাত্র এ নগরে তাকে দেখা বাছে। এই সময়টুকুর মধ্যে মহিলা শুধু মৃগ্ধ বিস্মন্থই নয় তার স্বামীর সঙ্গে বেশ একটু তীত্র কৌতৃহলও জাগিয়েছে।

মাকুইস গঞ্জালেস দে সোলিস নামটা তথন স্পেনের খানদানী মহলে একেবারে অপরিচিত নয়। বনেদী প্রাচীন ঘরানা না হয়েও কিসের দৌলতে মাকুইস উপাধি পাবার সৌভাগ্য হয়েছে সেই বিষয়েই সঠিক ধারণা বিশেষ কারুর নেই। নানারকম অফ্মান ও গুজব তাই এই নিয়ে প্রচলিত। মাকুইস-এর আভিজাত্য কত গভীর সে বিষয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও তার স্ত্রী মার্শনেস-এর সৌন্দ্য সম্বন্ধে অবশ্র বিমত নেই। সেভিলের সন্ত্রাস্ত মহলে মাকুইস ও মার্শনেস-এর খাতির সেই জন্মেই দিন দিন বাড্ছে।

কিন্তু মার্শনেস-এর মত অভিজাত স্ক্রনী মহিলাকে এখন দেখলে একটু অবাক্ট হবার কথা।

সাস্তা মারিয়া দে লা সেদে-র ক্যাথিড্রাল থেকে সে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে।
নেহাং মেলার আবহাওয়া না হলে মার্শনেস-এর এভাবে চলাফেরা অত্যস্ত দৃষ্টিকটু হত।

ধর্মের উৎপবের দিন। রাস্তায় উৎসবমন্ত নাগরিকদের ভিড়। মার্শনেস-এর ওপরে বিশেষভাবে কেউ নন্ধর দেয় না।

এসপানিওলরা জাত হিসেবেই ফুর্তিবাছ। তার ওপর সেভিল শহর শুধু নয়,
দক্ষিণ স্পেনের সমস্ত সেভিল প্রদেশের লোকেরই আমৃদে বলে খ্যাতিটা সবচেক্ষে
বেশী। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাকীতে সেভিল শহরের পত্তন থেকেই সেখানকার
মাহ্য আমাদের দেশের বাবো মাসে তেরো পার্বণের মত যে কোন ছুতোয়
একটা উৎসব করতে পেলে আর কিছু চায় না। স্পেনের নিজম্ব ঘাড়ের লড়াই
নিয়ে তার যেমন মেতে ওঠে তেমনি ধর্মের অফুষ্ঠানের মেলা কি কার্নিভ্যালেও
ভালের আদম্য উৎসাহ।

তথনকার উৎসবটা আবার ইস্টার-এর। সেভিলের এই উৎসবটাই সবচেম্বে বড়। সেভিল জলার দেশ বললেই হয়। শাখা-প্রশাখা সমেত গুয়াদালকুইন্ডির নদীর বক্তা সামলাতে বর্তমান যুগেও সেখানে অনেক তোড়জোড় করতে হয়। কিন্তু জলার দেশ হলেও গোটা আন্দালুসিয়া অঞ্চলটার শুকনো রোদে ঝলমল আবহাওয়াই সেগানকার মাহুষের পোশাক যেমন মনও তেমনি রংচঙে করে তোলে।

শুধু শহরের লোক নয় দূর গ্রামাঞ্চল থেকেও চাষীরা সপরিবাবে তথন মেলায় যোগ দিতে এনেছে। তাদের রংবেরং-এর সাবেকী ধরনের সাজের মধ্যে মার্শনেস-এর পোশাক একটু বেমানান হয়ত লাগে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামাবার মত সময় ও উৎসাহ কাঞ্চর নেই।

মার্শনেস ক্যাথিড্রাল থেকে বেরিয়ে উত্তর-পূব কোণের ঘণ্টামিনার বা জিরান্ডার নিচে থানিক দাঁড়ায়। এ ঘণ্টামিনার এখন প্রায় তুশ হাত উচু। তথন ছিল মাত্র সপুরা একশ হাত। আগের মিনারটি নতুন করে গোঁথে পরে বাড়িয়ে ভোলা হয়। পুরানো মিনারটির বয়স কিন্তু গীর্জাটির চেয়ে সাড়ে তিনশ বছরেরও বেশী। সে মিনার ছিল একটি প্রাচীন মসজিদের অংশ। স্পেনের স্থাণি মুদলিম অধীনতার শ্বতিচিক্ত হিসাবে এ ঘণ্টামিনারটি সেভিল ক্যাথিড্রালকে একটি বৈশিষ্টা দিয়েছে।

স্থাপত্যরীতির ও সব ভেদাভেদ বুঝে উপভোগ করবার মত ক্ষমতা থাক বা না থাক মার্শনেস-এর তথন সেদিকে দৃষ্টি দেবার মত মনের অবস্থাই নয়। কী একটা অস্থিরতা তাকে যেন তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে।

ঘণ্টামিনারের নিচে একটু অপেক্ষা করে মার্শনেস আবার ক্যাথিড্রালের দিকেই ফেরবার জন্মেই পা বাড়ায়।

ঠিক সেই সময় পেছন থেকে তার পোশাকে একটা টান পড়ে।

বেশ একটু চমকে মার্শনেস ঘ্রে দাঁড়ায়। সেভিল-এর লোকেরা ফুর্তিবাজ কিন্তু তাদের শিষ্টতার খ্যাতি অনেককালের। তারা ত পারতপক্ষে এমন অসভাতা করে না। তাছাড়া মার্শনেস-এর পোশাকটাই তাকে চিনিয়ে দেয়। সে পোশাক যে হেঁজি-পৌজির হরের নয় তা ব্বে এরকম অসম্মান করবার সাহস করবে কে?

গাঁ-দেশ থেকে চাষাভূষো অনেক এসেছে। তারা অবশ্য অতশত বোঝে না। মাতাল হয়ে গোশমেজাজে তারাই কেউ কি না জেনেশুনে এ বেয়াদপি করেছে?

ফিরে দাঁড়িয়ে লোকটার দিকে চেয়ে সেই অনুমানই ঠিক বলে মনে ২য়। রংদার হলেও একেবারে মার্কামারা গ্রাম্য-উংস্বের পোশাকে একটি গাঁইয়া লোক নেশায় চূল্-চূল্ চোথে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। খাটো আঁট ইজের। কোমরবন্ধ আঁটা ঝোলা কুর্তা আর উর্ড্-করা প্রকাণ্ড সানকীয় মত টুপিতে লোকটার গাঁইয়া পরিচয় স্পষ্ট করে লেখা।

মার্শনেস এক মুহূর্তে রেগে আগুন হয়ে ওঠে। তার মধ্যে যে একটা হিংস্র বাঘিনী আছে বাইরের রূপ দেখে তা বোঝবার উপায় নেই।

দেই বাঘিনীটাই যেন হঠাৎ জেগে উঠে লোকটার ওপর ঝাপিয়ে পড়তে চায়।

নিজেকে তবু অতিকণ্টে সামলে সে গোলামদের ধমক দেবার ভঙ্গিতে ক্রুদ্ধ চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করে,—তুই আমার পোশাক ধরে টেনেছিস বদমাস ?

আত্তে ইাা, মার্শনেস !—অস্লানবদনে আগের মতই মৃচকে মৃচকে হাসতে হাসতে বলে লোকটা।

মার্শনেস! লোকটার কাছে তার পরিচয় তাহলে অজানা নয়। তা সত্তেও চাষাটার এতবড় বেয়াদবী করবার স্পর্ধা হয়েছে!

রাগে মার্শনেশ প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, চোথের দৃষ্টিতে আগুন ছিটিয়ে বলে,
—হাতত্তী কাটিয়ে ফলো হতে চাদ ?

তাতে রাজী আছি মার্শনেস দে সোলিস! লোকটার মূখে কোন ভাবাস্তর দেখা দেয় না,—তার আগে ওই মিহি কোমরটা একবার জড়িয়ে ধরবার অহ্মতি যদি দেন!

মার্শনেস অভদ চাষাটার গালে ক্যাবার জন্মে চড়টা তুলে ছিল তার আগেই। কিন্তু হাতটা তাকে বেশ একটু হতভম্ব হয়ে নামাতে হয়।

ভাকে মার্শনেস বলে চেনা একজন চাষা-ভ্ষোর পক্ষে ষদি বা সম্ভব, মার্শনেস দে সোলিস বলে তার পুরো পরিচয়টো জানা ত প্রায় অবিখাত্ত ব্যাপার।

লোকটাকে তীক্ষ্ণৃষ্টিতে এবার লক্ষ্য করে মার্শনেস সত্যিই চমকে উঠে,—
ভূমি!

চাষাড়ে মোটা নকল গোঁফটা থুলে আর মাথায় বড় কানাতোলা থালার মত টুপিটা নামিয়ে লোকটি এবার সম্পূর্ণ ভিন্ন গলায় তীত্র বিজ্ঞপের সঙ্গে বলে, ই্যা আমি, মার্শনেস দে সোলিস্! তোমার প্রিয়ত্তম স্বামী। সামান্ত একটু ছল্লবেশ করে তোমার ওপর নজর রাখছি অনেকক্ষণ থেকে। সাস্তা মারিয়া দেলা সেদে ক্যাথিড্যালের ইন্টার উৎসবে যোগ দেবার নামে যথন একলা বাসা থেকে বেরিয়ে এগেছে তথন থেকেই। আমার ছদ্মবেশ অতি সাধারণ। কোনো ছেলেমাম্বরে চোথকেও বোধহয় এতে ফাঁকি দেওয়া যায় না। কিছু কোনো কিছুর চিস্তায় তুমি এত উত্তলা, এমন অস্থিরভাবে কাউকে খুঁজতে ক্যাথিড্যালের এ প্রাস্ত থেকে ও প্রাস্ত ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছ যে অমন একটা বেয়াদবীর পরও আমাকে ভালো করে লক্ষ্য করবার ক্ষমতা তোমার হয়নি।

একটু থেমে মাকু ইস গঞ্চালেস দে সোলিস বাকা হাসিতে বিষ ছড়িয়ে আবার জিজ্ঞাসা করে, এত ব্যাকুল হয়ে কাকে থুঁজছ বলে ফেলো দেখি! কার সঙ্গে এই ক্যাথিডাালের ভেতরে বা বাইরে দেখা করবার ব্যবস্থা করছে?

একটা গোলামের সঙ্গে: প্রথম চমকের পর ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলে
নিয়ে মার্কুইস-এর চেয়েও তিক্ত তীব্র বিদ্ধপের চাবৃক্ চালিয়ে মার্শনেস বলে,
—যাকে শয়তানী ফন্দিতে গোলাম না বানাতে পারলে আজ মার্কুইস
গঞ্জালেস দে সোলিস-এর বদলে ছল্লেশে যা সেজে আছো তোমার অবস্থা তারো
অধম হত।

তা যে হয়নি,—মার্ক সৈ যেন স্থার তীব্র বিদ্বেষটা উপভোগ করে বলে,—
তার জন্মে মার্শনেস-এর কাছেই কুতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ শয়তানকেও হার
মানানোর ফলিটা খাটাবার বাহাত্রী আমার একার নয়, তাতে তাঁরও কিছু
কেরামতি আছে। আর আমি আজ মার্ক ইস না হয়ে চাষার অধম হলে
বেহায়া বিধবা হিসেবে ফার্ননিভিনাতেই তাঁরও বোধহয় এতদিনে সোনার অক্ষে
ছাতা ধরত।

জানোয়ার!—দাঁতে দাঁত চেপে কথা দিয়েই মাংস থ্বলে নেবার মত গলায় বলে মার্শনেস।

নিশ্চরই! তা না হলে তোমার স্বামী হবার যোগ্য হতে পারি!—আগের মতই জালাধরানো হাসির সঙ্গে বলে মাকুইস গঞ্জালেস দে সেলিস,—কিন্তু পরস্পরকে মধুর সব সন্তাষণ করবার যথেষ্ট সময় পরে পাওয়া যাবে। আপাতত তোমার এত ছটফটানি কার জন্যে সেইটেই বুঝে দেখা যাক। সেই গোলামটার ?

মাকু হিস একটু থেমে ভুঞ্জ কুঁচকে যেন গন্তীরভাবে ভাববার ভান করে বলে—না গোলামটা নয়। তবে তারই হদিস পাবার আশায় আবু কারুর জত্যে !

কথাগুলো কিরকম বিঁধছে বোঝবার জন্মেই স্থীর মৃথের দিকে চেয়ে মাকু ইস খানিক চুপ করে। মার্শনেস-এর মুখ যেন পাথর কেটে তৈরী। শুধু চোখছটো আঙরার মত-জলচে।

দে আর কেউ-কে কি আমি চিনি? মাকু ইস যেন সরবে চিন্তা করে,— মনে হচ্ছে চিনি। সেই অপদার্থ বুড়ো পাইলট্টা, সেই কাপিতান সানসেদো, তোমার তিয়েন সেই আহামকটা, যার ধর্মজ্ঞানের বাড়াবাড়িতে আমাদের স্বকিছু বানচাল হতে বঙ্গেছিল। হাা, ঠিক! সে ছাড়া আর কেউ নয়। বুড়ো জরদগ্রতা গোড়া থেকেই আমায় বিষনজ্ঞরে দেখেছে। সেই গোলামটার ওপরই তার ছিল যত টান। জুয়াতে গোলামটার ওপর দরদের তাকে তার শোধও আমি নিষ্কেছি। মহামান্ত স্পোন-সমাটের সোনাদানার নজরানা মেক্সিকো থেকে জাহাজে বয়ে আনার সময়ে বেশকিছু সরাবার দায়ে তার পেছনে হলিয়া ছুটছে। বুড়োকে এখন ফেরার হয়ে ফিরতে হচ্ছে গা-ঢাকা দিয়ে। তার মেদেলিনের বাড়িঘর সম্পত্তি সব বাজেয়াগু হয়ে গেছে। সেই বুড়োটার সঙ্গে তোমার কোনওভাবে দেখা হয়েছে নিশ্চয়। বুড়োই গোপনে যোগাযোগ করছে। সে তোমান্ন জপাতে চায় সেদিনকার আসল ব্যাপারটা তার কাছে গ্রায়ধর্মের থাতিরে থুলে বলবার জন্মে! আর তুমি তার কাছে গোলামটার হদিস চাও। বুড়ো আবার কিসব ডাইনি বিজে-টিজের জোরে ভূতভবিগ্যং বলে কিনা! হুজনে গোপনে যুক্তি করে এইখানেই কোথাও দেখা হবার ব্যবস্থা তাই ঠিক করেছিলে, কেমন ?

শয়তানের মত হেসে ওঠে এবার মাকু ইস। তারপর আকোণ আর বিছেছে
ম্থচোথের বিক্ত ভঙ্গিতে বলে,—কিন্তু তা হবার নয় মার্শনেস। সেই বুড়ো
আহাম্মক, তোমার তিয়েন, কাপিতান সানসেদোকে সেভিল শহরে আর
দেখতে পাবে না। তুমি ডালে ডালে ফেরো বলে আমায় পাতায় পাতায়
থাকবার ব্যবস্থা করতেই হয়। চরেদের কাছে থবর পেয়ে তোমার আর
কাপিতানের জোটবাধার রাস্তাটা তাই বন্ধ করতে হয়েছে। তোমার আদরের
পাতানো মামা কাপিতান সানসেদোর নামে হুলিয়াটা এখানেও চালু করে
দিয়েছি। এগানে ধরা পড়লে হাজতের দরজা যে তাঁর জন্যে হা করে আছে
তা জেনে কত পগার তিনি এতক্ষণে পার হয়েছেন কে জানে!

তুমিই তাহলে মেদেলিন শহরে তাঁর ভিটেমাটি নিলামে চড়িয়ে আমার তিয়েনকে দেশছাড়া করেছ, সম্রাটের নক্ষরানা চুবির মিথ্যে অভিযোগ সাজিয়ে তাঁর নামে হুলিয়া বার ক্রিয়েছ, আর এই সেভিল শহরে থেকেও তাঁকে তাড়িয়েছ পাছে আমার সঙ্গে দেখা হয় বলে।

মাকু ইসকেও একবার চমকে ভ্রু কুঁচকে তাকাতে হয় স্ত্রীর দিকে।
মার্শনেস যেন হঠাৎ অন্ত কেউ হয়ে গেছে। এতগুলো কথা যে বলেছে তার
মধ্যে উত্তেজনা আক্রোণ কিছুই নেই। এক পদীয় কথাগুলো যেন ছোটদের
ম্থস্থ পড়ার মত সে বলে গেছে। কিন্তু সেই একঘেয়ে একটানা বলাটাই যেন
আরো বেশী অস্বন্ধিকর।

ভেতরে বেশ একটু অম্বন্তি বোধ করলেও বাইরে তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার সঙ্গে মাকু ইস বলে, ফিরিস্থিটা ঠিকই দিয়েছ। কিন্তু আমায় লুকিয়ে মেদেলিন শহরে সানসেলোকে খুঁছতে গিয়ে যখন রাজন্রোহের অপরাধে ভিটেমাটি খুইয়ে তাঁর ফেরারী হবার কথা জেনেছিলে তখনই আমার বাহাত্রীটুকু আঁচ করা উচিত ছিল। সেভিলে তার সঙ্গে মেলবার মিথ্যে আশা তাহলে আর করতে লা। আর যেখানেই পাও সেভিল শহরে তার দেখা পাবে না।

মার্শনেদ কিছুই না বলে স্বামার দিকে একদৃষ্টে কল্পেক মুহূর্ত চেল্লে থেকে ক্যাধিড্যালের ভেতরেই চলে যায়।

মাকু<sup>ঁ ইস</sup> গঞ্জালেস দে সোলিস-এর আফালন কিন্তু মিথ্যে হয়ে গেছে অপ্রত্যাশিত একটি ঘটনায়।

কাপিতান সানসেদোর মত সামান্ত একটা মাহুষের বিরুদ্ধে হলিয়া নিয়ে সেভিল শহরের মাথাব্যথার তথন অবসর নেই। লুকিয়ে থাকতে হলেও কাপিতান সানসেদোকে সেভিল ছেড়ে যেতে হয়নি। তিনি তথন সেভিল ছেড়ে গেলে এ কাহিনীর সমাপ্তি এগানেই টানতে হত কিনা কে জানে!

সেভিল শহর শুধু নয় সারা স্পেনকে পরে সজাগ চঞ্চল করে তোলবার মত একটি ব্যাপার তথন ঘটেছে। ঘটেছে প্রথমে কিন্তু নিঃশব্দে।

যার সম্বন্ধে অনেক কিংবদস্তী আগেই স্পেনে এসে পৌছেছে সেই ফ্রানসিসকো পিজারো গেভিলের বন্দরে তাঁর জাহাজ নিয়ে এসে নোঙর ফেলার পরই পুরানো দেনার দায়ে গ্রেফতার হয়েছেন।

তাকে গ্রেফতার করিয়ে জেলে যিনি পাঠিয়েছেন ইতিহাসে শুধু সেই একটি কারণেই তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর নাম ব্যাচিলর এনসিসো।

## এগারো

হাা পিজারো সত্যিই কুড়ি বছর বাদে আবার নিজের দেশ এসপানিয়ার ফিরেছেন।

ছন্নছাড়া অভাগা বাউণ্ডুলে হিসেবে দেশ ছেড়ে তুর্গম অজানা বিপদের রাজ্যে অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁপে দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবার পর এতদিন বাদে অনেক আশা নিয়ে ফিরে দেশের মাটিতে পা দেওয়া মাত্র জ্ঞেলখানার কয়েদী হতে বাধ্য হওয়া যদি অভাবনীয় হয়, তাহলে পানামা থেকে তোড়-জোড় করে তাঁর স্পেনে আসার ব্যবস্থা করাই আশ্চর্য ব্যাপার।

পানামার গভর্নর পেড়ারিয়াস ত পিজারো আর আলমাগ্রোর সব আশায় ছাই ঢেলে দিয়েছিলেন। তাদের আকূল প্রার্থনায় কানই দিতে চান নি, নিজেদের জীবনের তোয়াক্কা না করে চরম হৃঃথ হুর্যোগ বিপদের সঙ্গে ঘুঝে আশ্চর্য এক দেশের যে-সব চাক্ষ্য প্রমাণ তাঁরা এনেছিলেন সন্ধা কটা খেলনা বলে তা অগ্রাহাই করেছিলেন।

পিঙ্গারো আলমাগ্রো ত বটেই তাঁদের সঙ্গাসাথী আর মহাজন পর্যন্ত তথন হতাশার ভেঙে পড়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। পেড়ারিয়াস যথন বিম্থ তথন চিরকালের মত তাঁদের কপাল ভেঙে গেছে বলে তাঁরা মেনেই নিয়েছিলেন।

তারই মধ্যে হঠাৎ স্পেনে আসার মতলব এল কোথা থেকে!

এল বার্থালমিউ ক্রইজ-এর সেই নেশার ঘোরে শোনা ভূতুড়ে নির্দেশ থেকে। ইদারায় জল না পেলে নদীতে যেতে হয়।

এ আবার কি রকম কথা!

মাতালের থেয়ালে কথাটা মুখে আওড়াতে আওড়াতে রুইজ সেনিনা মাঝরাত্রে মোরালেস-এর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলেন।

বন্ধুর ঘরেই ক্লইজ-এর শোবার ব্যবস্থা। ক্লইজ-এর মাতাল হয়ে রাত করে। বাড়ি ফেরা মোরালেস বন্ধুত্বের খাতিরে মেনেই নিম্নেছেন। কিন্তু সেদিন এই বিড়বিড়িনির উপস্তবে ঘুমোতে না পেরে চটে উঠে বলেছিলেন,—মাতাল হওয়ার সঙ্গে পাগলও হয়েছ নাকি! বিড়বিড় করে বলছ কি? বলচি, ইদারায় জল না পেলে নদীতে যেতে হয়।

তার মানে ?—মোরালেস বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন,—রাতত্বপুরে জপ করবার এ মন্তর আবার কোথায় পেলে ?

পেলাম ভূতের কাছে!

থামো! ঘুমোতে দাও বলে ধমক দিয়েছিলেন মোরালেস। ক্রইজ কিন্তু থামেন নি । বলেছিলেন,—সতি্য বলছি তোমায়, এখানে আসতে জলার ধারের রান্তায় ভূত দেখেছি। অনেক দ্রের অজগর জঙ্গল ঘেরা, এক জলাবাদার মাঝখানে যে হঠাৎ যেন হাওয়াতেই মিলিয়ে গেছল একদিন, দেই দোভাষীটাই নির্জন পথে আমায় থানিক আগে থামিয়ে ওই কথাটা শুনিয়েছে। শুনিয়েই আবার মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

কি কথাটা আর একবার বলো তো!—মোরালেস হঠাং উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।—বলো, বলো।

ইদারায় জল না পেলে নদীতে যেতে হয়।—মোরালেগ-এর হঠাৎ এত উত্তেজিত হবার কারণ ব্ঝতে না পেরে একট হতভম্ব হুমেই বলেছিলেন রুইজ।

হয়েছে! হয়েছে! ঠিক হয়েছে!—মোরালেস বিছানা ছেড়েই উঠে বসেছিলেন।

কি ঠিক হয়েছে ?—ফইঙ্গ বন্ধুর জন্মেই তথন চিস্তিত। স্ত ড়িখানা থেকে ত তিনিই আগছেন, মোরালেগ তাহলে এমন আবোল-তাবোল বকছেন কেন ?

ঠিক হয়েছে তোমাদের এখন কি করতে হবে তাই !—উত্তেজনার ভেতরই গম্ভীর হয়ে এবার বলেছিলেন মোরালেস,—কালই পিজারো আর আলমাগ্রোকে ডেকে আনবে। তোমাদের সব সমস্তা মেটাবার এই উপায়টার কথাই আগে মাথায় আসে নি।

সে উপায় আর কিছু নয়, সেড্রারিয়াস-এর কাছে বিফল হলেও স্পেনে গিয়ে খোদ সমাটের কাছেই একবার হত্যা দেওয়া।

কুয়োর জল না পেলে নদীতে যেতে হয়।

কুরো হ'ল পেড়ারিয়াস। পেড়ারিয়াস যদি আশা না মেটায় তাহলে চলো, পেড়ারিয়াস যার ত্রুমের চাকর সেই সমাট প্রুম চার্লস-এর কাছে শেষ চেটা করে দেখতে।

কিন্তু যাবে কে এই গুরুভার নিয়ে?

আলমাগ্রো?

না, মৃথ্যু শুধু নর বেঁটে খাটো গাঁটাগোটা চোয়াড়ে চেহারা। রাজদরবারে গিয়ে দাঁড়ালে চাকরবাকর ছাড়া আর কিছু মনে হবে না।

ইগা চেহারার দিক দিয়ে মানায় বটে পিজারোকে। তিনিও মৃথ্যু বটে, এককালে শুয়োরের রাথাল ছিলেন। কিন্তু চেহারা দশাসই হোমরাচোমরা গোছের। বলিয়ে-কইয়েও ভালো। অভিযানের কাহিনী ফলাও করে শোনাবার উপযুক্ত লোক।

স্থৃতরাং ঠিক হয়েছে পিন্ধারোই যাবেন স্পেনে সম্রাটের কাছে নিবেদন জানাতে।

কিন্তু এদিকে তথন অভিযাত্রী দলের যে ভাঁড়ে মা ভবানী। পানামা থেকে স্পেনের রাজনববারে পাঠাবার পাথেষ জোগাড় করাই দায় হয়ে উঠেছে। ত্ব্রুটো অভিযানে থরচ ত বড় কম হয় নি। 'স্ফ্র্র কাঁদলে সোনা'র দেশের হদিদ তাতে মিলেছে, কিন্তু লাভ যা হয়েছে তা উজ্জ্বল সোনালী আশা, আসল সোনা নয়।

অনেক কটে পোনেরো শ' ডুকাট জোগাড় হয়েছে। তাই নিয়ে পিজারো একদিন পানামার বন্দর নোম্বর দে দিয়স থেকে পাড়ি দিয়েছেন।

সঙ্গী হিসেবে নিষ্ণেছেন শুধু পেড্রো দে কান্ডিয়াকে।

জাতে এসপানিওল নয়, গ্রীক। বিশাল দৈত্যাকার চেহারা। পিজারোর অহুগত বিথ্যাত তেরো সঙ্গীর একজন। টম্বেজ শহরে তার বিশাল বর্মপরা চেহারা দেখেই সেখানকার মান্ত্র থ হয়ে গেছল।

স্পোনের রাজনরবারে তাঁদের অভিযানের প্রমাণ হিসেবে দাখিল করবার জন্মে পিজারো গোনাদানার নানা জিনিসপত্র, গয়না, ও-দেশের পশমী কাপড়-চোপড়, আর হু' তিনটি বিচিত্র প্রাণী ল্লামা ত নিম্নেভিলেনই, কয়েকজন ওদেশের আদিবাসীও সঙ্গে নিতে ভোলেন নি।

এইসব লটবছর নিম্নে পিজারোর জাহাজ নিরাপদেই মাঝখানের অকৃল সমূত্র পার হয়ে একদিন দেভিল বন্দরে গিয়ে ভেড়ে।

অতপান্ত দার্ঘ সমূদ্রপথে যার দেখা পান নি, সে আপদ তার জন্যে সেভিলের বন্দরেই অপেকা করছিল তা আর পিজারো কেমন করে জানবেন।

স্পেনে নতুন মহাদেশ থেকে কোন জাহাজ এসে ভিড়লেই তথনো একটু উৎক্ষক হয়ে থোঁজথবর লোকে নেয়। কোথা থেকে জাহাজ এলো? ফার্নানিভিনা কি হিসপানিওলা থেকে এলে তেমন কোন কৌত্হল নেই। মেক্সিকো যুকাটান কি নতুন উপনিবেশ পানাম। গুয়াতামেলা থেকে এলে আগ্রহ একটু বেনী।

এ জাহাজ পানামা থেকে এদেছে শুনে ত্' চারজন বন্দরে একটু কৌত্হলী হয়ে দিছিয়েছেন, দাছিয়ে দেখাটা সার্থকও হয়েছে। কি সব অভুত জানোয়ার নামানো হয়েছে তক্তা ফেলে জাহাজ থেকে! আাডমিরাল কলম্বস ছব্রিশ বছর আগে সেই নতুন সম্প্রপারের দেশ আবিদ্ধার করার পর থেকে অনেক কিছু অবাক করবার মত দেখলেও এমন অভুত জানোয়ার স্পেনের কেউ কথনো দেখেনি। শুধু জানোয়ারই নয়, একটু ভিন্ন চেহারার আদিবাসীও নেমেছে জাহাজ থেকে।

কোথা থেকে এসব আমদানি!

তা কেউ সঠিক বলতে পারে না।

এনেছে কে?

এনেছে এমন একজন যার সম্বন্ধে উড়ো থবর এই সেভিলেও কিছু কিছু পৌছেছে। লোকটার নাম ফ্রানসিসকো পিজারো।

ফ্রানসিস্কো পিজারো! বন্দরে নতুন জাহাজের মাল থালাস দেথবার জন্মে ছোট্ট যে ভিড় জমেছিল তার ভেতর থেকে একজনকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেথা গেছে॥

ফানসিদ্কো পিজারো। নামটা শুনতে ভূল হয়নি ত? না ভূল হয়নি।
ওই ত পিজারো, একজন দেখিয়ে দিয়েছে। পিজারো তখন জাহাজ থেকে
নামবার জত্যে ভেকের ধারে এসে দাঁড়িয়ে আর এক দৈত্যাকার সন্ধীর সঙ্গে কথা
বল্ছেন।

ভিডের উত্তেজিত লোকটিকে এবার ব্যস্ত হয়ে যেতে দেখা গেছে বন্দরেরই কোতোয়ালীতে।

কিছুক্ষণ বাদে পিজারো জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে ত্'পা যাবারও সময় পান নি। চারজন সেপাই এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

এ কি ব্যাপার !- অবাক হয়ে জিজ্ঞানা করেছেন পিজারো।

কী বাপোর ব্যতে পারছ না!—সেপাইদের পেছন থেকে ভিড়ের সেই উত্তেজিত লোকটি এবার এগিয়ে এলেছে,—সামায় দেখলে হয়ত ব্যতে পারবে! চিনতে পারছ আমায়? পিন্ধারো সবিষ্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলেছেন,—আপনি—আপনি বাাচিলর এনসিসো!

নামটা ত মনে আছে দেখছি! ব্যাচিলর এনসিসো ব্যক্ত করে বলেছে,—
শুধু দেনাটাই ভূলে গেছ বেমালুম। স্মরণশক্তিটা সেদিকে একটু উদকে দেবার
জন্মেই এই হাজতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করেছি। দেনাটা শোধ করতে পারো
ভালো, নইলে হাজতেই পচিয়ে মারব।

পিজারো সত্যিই তথন হতজম। স্পেনের বীর সেবক সে যুগের সবচেক্ষে হঃসাহসিক অভিযানের নামক দেশের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সক্ষেই দেনার দায়ে গ্রেকতার হয়ে হাজতে চলেছেন! তাঁর হয়ে বলবার তাঁকে বাঁচাবার কেউ নেই?

বাধা দেবার জন্মে দৈত্যাকার পেড়ো দে কানভিয়া অবশ্য ছুটে এসেছিল।
নেহাং সরকারা সেপাই না হলে অমন গোটা দশেক লোককে সে একাই তক্তা
বানিয়ে দিতে পারত। কিন্তু মারামারির জান্ত্রগা এটা নন্ত্র, সেটুকু বৃদ্ধি তার
ঘটে ছিল।

কানভিয়া নিজেকে সামলে যতদ্র সম্ভব ভদ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে, ব্যাচিলর এনসিসোকে,—কা করছেন আপনি! কাকে ধরে নিয়ে বাচ্ছেন, জানেন?

জানি, জানি!—ব্যাচিলর এনসিসো টিট্কিরি দিয়ে বলেছে,—উনি নাকি সাগরপারে মস্ত এক বাঁর হয়েছেন আজকাল! বাঁশবনে গিয়ে শিয়াল রাজা! তা উনি রাজাগজা যা-ই হোন আমার কাছে উনি খাতক। দেনা শুখতে না পারলে শ্রীঘর যেতেই হবে।

কত আপনার দেনা? দেনাই-বা কিসের?—জিজ্ঞাসা করেছে পেড্রো দে কানভিয়া।

তারপর দেনা কত আর কিসের বাচিলর এনসিসোর মৃথে শুনে কান্ডিয়া থ হরে গিরেছে একেবারে। পিজারো স্পেন থেকে সমুদ্রে পাড়ি দিরে প্রথম ডাারিয়েনেই গিয়েছিলেন। এখন যাকে পানামা-যোজক বলি তারই তথনকার নাম ছিল ডাারিয়েন। সেখানে তখন নতুন উপনিবেশ বসছে। যারা সে উপনিবেশে বস্তি করতে চেয়েছে মহাজন হিসেবে তাদের ধার দিয়েছিল এই ব্যাচিলর এনসিসো। পিজারোও এরকম ধার নিয়েছিলেন। সে ধার আর শোধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ন। চক্রবৃদ্ধি স্থদে বেড়ে প্রতি এক ভূকাটের ঋণ বছর কুড়ির মধ্যে একশ ডুকাট হয়ে দাঁড়িরেছে। সেই দেনার দায়েই ব্যাচিলর এনসিসো এখন পিজারোকে গ্রেফ্তার করিয়ে ক্ষেদ্থানায় চালান করছে।

সত্যি চোথে অন্ধকার দেখেছে পেড়ো দে কানডিয়া। নেহাৎ সাদাসিধে মাস্থ। চেহারাটা তার যত বিরাট, বৃদ্ধিটা তত অল্প। পিজারো বন্দী হবার পর সঙ্গের নজরানার জিনিসপত্র জন্তুজানোয়ার আর আদিবাসীদের ক'টাকে নিম্নে কী করবে তাই সে ভেবে পায়নি। তার বৃদ্ধিতে মৃদ্ধিল আসানের একটিমাত্র যে উপান্ন সে বার করতে পেরেছে তা হ'ল, সঙ্গে যা কিছু আনতে পেরেছে তা নিলেমে বেচে পিজারোকে দেনা মিটিয়ে খালাস করা।

কিন্তু সবকিছু বেচেও দেনা শোধ হবে কি না সে বিষয়ে তার কোনো ধারণা ন নেই। তা ছাড়া এ সব বেচে দিয়ে পিজারোকে ছাড়াঙ্গে মনের হুঃখে তিনি ত আৰার আত্মঘাতী হবেন। পিজারো তথন ছাড়াই পাবেন ভুধু, কিন্তু সম্রাটের দরবার কোনু মুখে কী নিয়ে যাবেন ?

দারুণ ফাঁপরে পড়ে জাহাজ থেকে নামানো মালপত্র তদারক করতে গিয়ে কানভিয়াকে মাথায় হাত দিয়ে বদে পড়তে হয়েছে।

জাহাজ থেকে নামানো ল্লামাগুলোর মধ্যে একটা ল্লামা নেই। সেই সঙ্গের টম্বেজ থেকে আনা চারজন আদিবাসীর একটিও নিফদেশ।

পিন্ধারোকে ধরে হাজতে নিম্নে যাওয়ার অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে বন্দরের লোকন্দন বেশ উত্তেজিত চঞ্চল থাকবার দক্ষনই কথন যে আদিবাসীটি আর ল্লামাটা তাদের চোথের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে কেউ থেয়াল করেনি।

কিন্তু আদিবাসীটার এমন হুর্দ্ধি হলই বা কেন? ল্লামাটাকে সেই যে বাঁধন খুলে ছেড়ে দিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। সঙ্গে করেও যদি নিয়ে বেরিয়ে থাকে তাতে তার লাভটা কি? এই সম্পূর্ণ অজানা বিদেশে একটা অভুত অচেনা জানোয়ার নিয়ে সে পালাবে কোথায়? পালাবার দরকারটাই বা তার কি ছিল?

প্রশ্নগুলোর উদ্ভব দৈত্যাকার পেড়ো দে কান্ডিরা অন্ততঃ ভেবে পার নি। সে তথন পিজারোকে ছাড়াবার জন্মে ব্যাচিদর এনসিসোরই হাতে পারে ধরা একমাত্র উপার বলে ঠিক করেছে।

ব্যাচিলর এনসিসো কিন্ত অটল নির্ময়। দেনার একটি দামড়ি সে ছাড়তে

প্রত নয়, আর কড়ায় ক্রান্তিতে দেনা শোধ না হলে পিজারোকে।

দে কান্ডিয়া নিরুপায় হয়ে যা-কিছু সঙ্গে এনেছে সব নিলেমে তোলার নিয়ম কাত্মন থোঁজ করতে ব্যস্ত হয়েছে।

নেটা ১৫২৮ খৃষ্টান্ধ। গ্রীষ্মকালের শুরু। ইস্টার পরবের আনন্দে সমস্ত সেভিল শহর তথন মেতে উঠেছে।

পিজারো সম্বন্ধে একটু-আধটু উড়ো থবর আর গুজব অতলাস্ত সমূত্র পার হরে এ ক্লে মাঝে মাঝে ভেসে এসেছে বটে কিন্তু পিজারোর নামে তথনও সে জাহু নেই। বন্দরের হু'চারজন বাদে উৎসবমত্ত সেভিল শহর সেদিন পিজারোর কারাক্ষ হবার থবরেও এমন কিছু চঞ্চল হয়ে বোধহন্ন উঠত না।

দে খবর তাদের কাছে কতদিন কিভাবে পৌছোত তারই ঠিক নেই। বাসি ও ফিকে হরে সে খবর যখন সাধারণের কানে যেত তখন কান্ডিয়ার নিলেমে বিক্রি করা জিনিসপত্র সৌখীন সম্লান্ত ধনীদের প্রাসাদে সাধারণের চোখের আড়ালে হ'ত গায়েব। হাজতে থেকে মৃক্তি পেলেও বিষদাত ভাঙা সাপের মত পিজারো তখন হতেন নিঃসহায় নিঃসম্বল।

ইস্টার উংসবে মত্ত সেভিল শহর কিন্তু পিজারো সম্বন্ধে উদাসীন থাকতে পারে নি।

পিজারোর গ্রেফ্তারের খবর যাদের কাছে পৌছোলেও এমন কিছু সাড়া তুগত না তারাই সচ্কিত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে একটি অভাবিত ব্যাপারে ?

সেভিল শহরের রাস্তার রাস্তার উৎসবমত্ত জনতা হঠাৎ সেদিন বিশ্বিত বিহবল আতহিত হরে উঠেছে।

কিঞ্চিৎ স্থরা পানে যারা মন্ত তারা আচ্ছন্ন মন্তিক্ষের ত্:স্বপ্নই দেখছে বলে মনে করেছে। যারা সহজ স্বাভাবিক তারা নিজেদের চোখকেই বিশাস করতে পারে নি।

সেভিল শহরের রাস্তায় চিরপরিচিত রাস্তায় রাস্তায় অবিখাস্ত অভূত এক প্রাণী ছুটে বেড়াচ্ছে!

এ কি শয়তানের প্রেরিত কোনো মূর্ত অভিশাপ না বান্তব কোনো প্রাণী ?

মার্শনেস গঞ্জালেস দে সোলিস হঃসহ রাগে ঘুণায় স্বামীর কাছ থেকে চলে গিয়েছিল ক্যাথিড্রালের ভেতরে। সেথান থেকে কিছুক্ষণ বাদে বার হয়ে মনের অশাস্ত অস্থিরতার উৎসবের ভিড়ের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসেছিল সেভিলের মুসলিম বুগের বিখ্যাত প্রাসাদ আলকাজার-এর কাছে। প্রানাদার আলহাম্ত্রার সঙ্গে তুলনীয় এই প্রাসাদের কাছেই মার্শনেস হঠাৎ জনতার ভীত চিংকার শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর তার চোথের সামনে দিয়ে যে প্রাণীটি ছুটে চলে যায় সেটিকে দেখে আতত্কে বিশ্বয়বিহ্বলতার মৃহুর্তের জন্মে সৃষ্কিং হারিয়ে সে প্রায় টলেই পড়ছিল।

পেছন থেকে কে যেন তাকে তথন ধরে ফেলে।

কে ধরে ফেলেছে মার্শনেস-কে?

ত্ব্ৰক মূহুর্তের অচেতনতার পরই মার্শনেস সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে চমকে পাশে তাকায়।

আলকাজার প্রাসাদের কোল দিয়ে তথন ভীত বিশৃষ্থল জনতার স্রোভ বইছে। তারই ভেতর একপাশে একটু সরে দাঁড়িয়ে যিনি তাকে বুকে ঈরং ভর দেবার স্থযোগ দিয়ে ধরে আছেন, তাঁকে দেখে প্রথমটা মার্শনেস সন্ত্রন্ত হয়ে ওঠে।

এ কোন অজানা অচেনা একটা বুড়ো বাউণ্ডুলে ভিথিরী তাকে ধরে আছে? ঝটকা দিয়ে সবে আসতে গিয়ে ভিথিরীটার মুখের হাসি দেখেই মার্শনেসকে একটু থমকে যেতে হয়।

জটু পড়া শাদা কালো দাড়ির ফাঁকের হাসিটা তার যেন চেনা।

পরমূহুর্তেই আবার ভিখিরীটার বুকের ওপরই মাথা গুঁজে রেথে মার্শনেস উচ্ছুসিত গলার বলে ওঠে, তিরেন! তুমি? আমি যে তোমার…

বাউণ্ডুলে ভিথিরী চেহারার লোকটি চাপা গলায় এবার বলে,—চূপ ! তারপর বেশ একটু জোর করেই মার্শনেসকে দূরে ঠেলে দিয়ে জনতার স্রোতে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে এগিয়ে যায়।

এক মৃহুর্তের জন্মে একটু চমক লাগলেও, মার্শনেস আর অবাক হয় না।
বাউপুলে ভিথিরী চেহারায় লোকটিকে চিনতে তার ভূল হয় নি। মাত্রুষটা
বে তার পাতানো তিয়ো অর্থাৎ কাকা, কথনো কথনো আদর করে যাকে সে
তিয়েন বলে, সেই কাপিতান সানসেদো সে বিষয়ে কোনো সনেদহ নেই।

কেন যে কাপিতান সানসেদো তাকে অমনভাবে ঠেলে সরিয়ে ভিড়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছে মার্শনেস তথন তাও বুঝে নিয়েছে।

শহরের ক'জন পাহারা দেপাই তাদের পাশ দিরেই তথন ছুটে ষাচ্ছে। কাপিতান সানসেদোর সন্ধানে অবশু তারা ছুটছে না। তব্ সাবধানের মার নেই বলেই সানসেদো নিশুর মার্শনেসকে ঠেলে দিয়ে সরে গেছেন। মার্শনেস-এর মত সম্ভ্রাস্ত পোশাক ও চেহারার স্থন্দরী এক মহিলাকে একটা হাঘরে ভিথিরীর সঙ্গে অত ঘনিষ্ঠ হতে দেখলে পাহারাদারদের পক্ষে সন্দিগ্ধ হওয়া স্থাভাবিক।

কিন্তু রাস্তার ধারের এরকম অভুত কোন দৃশ্রও লক্ষ্য করবার মত অবস্থা তাদের বোধহয় তথন নয়।

রাস্তার জ্বনতা যে কারণে তথন উত্তেজিত, ভয়ার্ড, পাহারাদার সেপাইরাও অস্থির ও শশবাস্ত সেই কারণেই।

মনের মধ্যে সেই একই আতঙ্ক বিহবলতা নিয়েও মার্শনেস জন-প্রবাহের মধ্যে তার তিয়েনকে অক্সসরণ করেই এগিছে চলে।

বেশীদূর মার্শনেসকে এভাবে যেতে হয় না।

আলকাজার প্রাসাদের 'টরে দেল অরো' নামে টুঙ্গির নিচে পৌছেই মার্শনেস কাপিতান সানসেদোর সঙ্গে মেলবার স্কুযোগ পায়।

পাহারাদার সেপাইরা সামনে বেরিয়ে যাবার পর সানসেদো সেখানে জনতার প্রবাহ থেকে সরে টুঙ্গির নিচে একটি কোণে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

मार्गत्नरक दिशो किছ वनवात व्यवसत सानत्माता पन ना।

দে গিরে তাঁর কাছে দাঁড়াবার পরই চাপা গলায় ব্যক্তভাবে সানসেদো বলেন,—শোনো আনা, তোমার আমার এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলাও নিরাপদ নয়। তোমার মাকুইস কী করেছে, তা বোধহয় জানো। এখানকার কোতোয়ালীতেও আমার বিক্লদ্ধে হলিয়া বার করিয়েছে! সমস্ত শহরের লোক হঠাৎ অভ্যস্ত উত্তেজিত সম্ভস্ত হয়ে উঠেছে তাই…

সানসেদোকে বাধা দিয়ে প্রধান প্রশ্নটা আপাততঃ স্থগিত রেখে অস্থির উদ্বেগের সঙ্গে আনা জিজ্ঞাসা করে,—কিন্তু ব্যাপারটা কি তিয়া? শহরের মান্থ্যের মত আমিও ত ভয়ে দিশাহারা। এইমাত্র যা দেখেছি তা সত্যি না ছঃস্বপ্র তা বুঝতে পারছি না। তুমিও দেখেছ নিশ্চর!

ই্যা দেখেছি! অস্বস্তির সঙ্গে বলেন সানসেদো,—নিজের চোথকে বিশ্বাস করতে আমারও মন চাইছে না। কিন্তু সমস্ত শহরের লোকের একসঙ্গে দৃষ্টি-বিভ্রম হওয়াও সম্ভব নয়। স্থতরাং একটা অদ্ভুত ভয়য়র কিছু মানে ব্যাপারটার নিশ্চর আছে। কিন্তু এখন তা নিয়েও কথা বলবার সময় নেই। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে তা যখন হয়েছে তখন সন্ধ্যার পর সান মার্কস্থ্য মিনারের কাছে সাধারণ কিষাণ মেয়ের পোশাকে আমার সঙ্গে দেখা কোরো। ও মুসলিম মিনারের কাছে আজকের পরবের দিন তেমন ভিড হয়ত না থাকতে পারে। মনে রেখো…

সানসেদোর কথার মাঝখানেই উত্তেজিত আতঙ্কবিহ্বল জনতার আর্ত চিৎকার হঠাৎ আবার তীব্র হয়ে ওঠে। সামনের দিকে জনতার যে স্রোত বয়ে গিয়েছিল তা আবার বিশূলঝভাবে স্বেগে ঘুরে আসছে।

তানেরই ভেতর দিয়ে ছুটে যার উদ্ভট কিছুতকিমাকার সেই প্রাণীটি।

কি ? কি ওটা তিয়ো? ছদ্মবেশী সানসেদোর খাটো আলখালা গোছের পোলাকটা সভয়ে আঁকডে ধরে মার্শনেস প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

কি তা জানি না। সানসেদো বিচলিত-স্বরে বলেন, তবে এখন তাই জানবার চেষ্টাই আগে করতে হবে।

সানসেলো না জানলেও সেভিলের নানা জায়গায় থবরটা তথন ছড়াতে শুক

करत्रदह !

জনতার মধ্যে এখানে সেথানে সামাশ্র একটু কানাকানি। বিরাট জলাশয়ে ছোট ছোট ঢিল পড়লে যেমন হয়, সেই সামাশ্র খবর তেমনি চারিদিকে ঢেউ তুলে ক্রমশঃ বিস্তৃত হচ্ছে তখন।

কে যে কোধার কলকাটি নাড়ছে তা কেউ জানে না। কিন্তু লোকের মুখে মুখে কটা প্রশ্ন আর উত্তর চালাচালি হচ্ছে প্রায় সর্বত্তই।

কিছুত্তিকমাকার প্রাণীটা সম্বন্ধে ভরের বিহ্বলতাটা তথন তীব্র কৌতৃহলে রূপাস্তরিত হতে শুরু করেছে।

এটা কি আজগুবি জানোয়ার? কোথা থেকে এল? শক্ষিত বাাকুল প্রশ্ন।
সে প্রশ্নের উত্তরন্ত কেউ কেউ দিচ্ছে,—ঠিক জানি না। তবে ওরা বলছে
নতুন মহাদেশ থেকে নাকি আমদানি।

নতুন মহাদেশের জানোয়ার! সবিস্ময়ে অবিশ্বাসের স্থারে বলেছে অনেকে,
—এরকম জানোয়ার ত সেধান থেকে এপর্যন্ত কথনো আসেনি!

তা আসেনি। তবে এ হিসপানিওলা ফার্নানিতিনা মেক্সিকো কি ভারিয়েন-এর জানোয়ার নয়। একেবারে অজানা আর এক আশ্চর্য মৃল্পুক থেকে আনা।

কে আনল কে? এনে এমন করে রাস্তায় ছেড়েই-বা দিয়েছে কেন?

ছেড়ে দেয় নি। শুনছি, কেমন করে আপনা থেকেই পালিয়ে এসেছে বন্দরের জাহাজ থেকে। তা কেউ ধরছে না কেন এখনো! এ জানোরার যে এনেছে সে-ই বা করছে কি? এত অসাবধান সে হয় কেন?

সে আর কি করবে! সে ভ ভনছি কয়েদ হয়েছে বন্দরে পা দিভে-না-দিভে পুরোনো দেনার দায়ে।

प्तनात नाटत्र कटत्रन!

জনতার মধ্যে এই শুনেই আরেক ধরনের উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। স্বদখোর মহাজনদের ওপর সে যুগের মাস্ক্রের দ্বণা আক্রোশ কিছু কম ছিল না। বিশেষ করে জীবনমরণ তুচ্ছ করে যারা নতুন মহাদেশ আবিদ্ধারে সর্বস্থ পণ করছে তাদের প্রতি মুগ্ধ শ্রদ্ধা ও সহাস্কৃত্তি তথন এত বেশী যে কোনো মহাজনের হাতে তাদের একজনের নিগ্রহ জনতাকে ক্রমশঃ অস্থির ক্রুদ্ধ করে তুলেছে।

কাকে কয়েদ করেছে কাকে? এই অজানা নতুন মূল্পক থেকে কে এনেছে এই অন্তত জানোয়ার? উত্তেজিত জিজ্ঞাসা শোনা গেছে নানা জটলায়।

এনেছেন ক্রানসিস্কো পিজারো! বন্দরে পা দিয়ে তিনিই হয়েছেন বন্দী। ক্রানসিসকো পিজারো!

অনেকের কানেই নামটা একেবারে নতুন শোনায় নি।

হাা, হাা, এ নামটা ত একটু-আঘটু তাদের কানেও পৌছেছে। বিশেষ করে ডারিয়েন পানামা থেকে যে সব জাহাজ দেশে ফেরে তাদের কোনো কোনো মাঝিমালা গল্প করেছে এক রূপকথার দেশের মত আজগুরি রাজ্যের। সে রাজ্য থোঁজার ত্ঃসাহসিক অভিযানের যারা নায়ক তাদের নাম শোনা গেছে এইসব নাবিকদের মূথে। কখনো অবজ্ঞায় বিজ্ঞপে, কখনো মৃশ্ধ বিশ্বয়ে। তার মধ্যে সবচেয়ে যাঁর নাম বেশী করে রটেছে, তিনি হলেন ফ্রানসিস্কো। পিজারো।

সেই ফ্রানসিদ্কো পিজারো দেনার দায়ে বন্দী ? কে তাকে বন্দী করেছে ? করেছে ব্যাচিলর এনসিসো।

তা দেনা মিটিয়ে দিলেই ত হয়।

মেটাবে কি করে? জানপ্রাণ কবুল করে নতুন দেশ যারা থোঁজে তাদের নিজের বলতে কিছু থাকে কি। অভিযানের পেছনেই সব কিছু ঢেলে তারা ত ফতুর। ব্যাচিলর এনসিসোর কাছে দেনাও ত কম নয়। প্রায় কুড়ি বছর আগের তিল প্রমাণ দেনা স্থদে ফেঁপে দশ-বিশটা তাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে দেনা শোধ করবার মত সম্বল পিজারোর নেই। তাই এখন তাঁকে যতদিন বাঁচেন জেলেই পচে মরতে হবে। জেলেই পচে মরতে হবে। অসহায় আক্রোণ ফুটে উঠেছে নানান্ধনের গলার স্বরে,—কেন কেউ কি নেই তাঁর জামিন হয়ে দাঁড়াবার!

কে দাঁড়াবে তাঁর হয়ে! সত্যি সে ক্ষমতা যাদের আছে সেই বড়মান্থ্যরা লাভের আশা যাতে অনিশ্চিৎ তেমন দায় কি ঘাড়ে নেয়? এখনো ত তিনি কাম ফতে করে আগতে পারেন নি! ফ্রানসিস্কো পিজারো ত্'বারের পর তিনবারের অভিযানের খরচা জোগাড় করতে পারেন নি বলেই স্বয়ং সমাট পঞ্চম চার্লস-এর কাছে আগছিলেন তাঁর অন্থ্যহ ভিক্ষা করতে। কিন্তু এখন সমাটের কাছে তাঁর খবরই পৌছোবে না। আশ্চর্য দেশের সামান্ত যে সাক্ষী-প্রমাণ পিজারো সক্ষে এনেছেন তা কে গাপ করবে কে জানে?

না, কিছুতেই তা হতে দেব না! আজগুবি জানোয়ারটার ছোটাছুটি এবার আতক্ষের বদলে একটা কঠিন সক্ষেই জাগিয়েছে নানা জায়গায় ছোট ছোট দলের মধ্যে।

পিন্ধারোকে দেনার দায়ে কয়েদ করার থবর সম্রাটের দরবারে পৌছে দিতেই হবে। প্রতিজ্ঞা করেছে অনেকে।

ব্যাচিলর এনসিসো-র মত একটা চামার মহাজনের জুলুমে এতবড় একজন সাহসী বীরের সব চেষ্টা কিছুতেই পশু হতে দেওয়া হবে না।—এই কথাই শোনা গেছে বহুজনের মুখে।

তাদেরই কেউ কেউ কৌতৃহলী হয়ে উঠেছে পিজারোর থবর যার কাছে পাওয়া গেছে তার বিষয়েও।

কিন্ত আপনি এত কথা জানলেন কী করে? জিজ্ঞাসা করেছে হ'একজন। আমি ? মাহুষটা একটু হেসেছে। তারপর যা উত্তর দিয়েছে তা সব জায়গায় এক নয়।

কোথাও বলেছে, আমি জানব না ত জানবে কে? আমি যে পিজারোর সঙ্গে এক জাহাজেই আসছি।

লোকে একটু অবাক হয়ে মাহ্যবটাকে একটু বেশী করে লক্ষ্য করেছে এবার। হাঁা, মাহ্যবটাকে আগে এ শহরে দেখেছে বলে কারুর মনে পড়ে না। লোকটার চেহারা পোশাকও একটু কেমন আলাদা। নেহাত ইন্টারের উৎসবের দিন বলেই এতক্ষণ তেমন চোখে পড়ে নি।

লোকটার ভালো করে থবরাথবর দেওয়ার কিন্তু স্থযোগ মেলে নি কারুরই। তার আগেই কেমন করে ভিড়ের সঙ্গে মিশে লোকটা যেন হারিয়ে গিয়েছে। দেখা গিল্পেছে তাকে আবার আর এক দলে। সেখানেও পিঙ্গারোর বন্দী হওয়ার থবরটা একটু হেরফের করে শুনিয়েছে সে।

বেশীর ভাগ স্থান্থগায় প্রশ্নটা ঘুরে তার নিজের সম্বন্ধেই ওঠবার আগেই সে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। যেখানে তা সম্ভব হয়নি সেখানে কোথাও বলেছে বদর থেকে টাটকা খবর শুনেই সে আসছে। কোথাও নিজেকে পিজারোর জাহাজের মাল্লা বলে চালিয়েছে। কোথাও বা তারই অফ্চর।

এ মাক্ষটার আসল পরিচয় সম্বন্ধে তৃ'একজন একটুসন্দিগ্ধ যে না হয়েছে তানয়।

কিন্তু পিজারো সম্বন্ধে উত্তেজনা সহাত্মভৃতি ও উৎসাহ ক্রমণ: তুর্বার হয়ে উঠেছে। সমস্ত সেভিল শহরে সাড়া পড়ে গেছে তথন।

পিজারোকে কয়েদখানা থেকে ছাড়াতেই হবে। ব্যাচিলর এনসিসো যদি তাঁকে নিজে থেকে না মৃক্তি দেয়, তাহলে থোদ সমাটের কাছে তার জুলুমের খবর না পৌছে দিয়ে তারা ছাড়বে না।

সেভিল শহরের এ দৃঢ়সংকল্পের মৃলে আছে অজানা অভুত একটা প্রাণীর আকস্মিক আবির্ভাব। বন্দরে পিজারোর জাহাজ থেকে নামাবার সময় এই ল্লামাটি ছাড়া পেয়ে না পালালে অমন সচকিত সম্ভত্ত হয়ে উঠে সেভিলের নাগরিকেরা সেইদিনই পিজারোর ছুর্ভাগ্য সহদ্ধে অবহিত হয়ে তার প্রতিকারে তৎপর নিশ্চয় হত না।

ল্লামাটি কেমন করে ছাড়া পেল ? কে তাকে ছেড়ে দিয়েছিল ?
নগরের পথে পথে পিজারোর বন্দীত্তের বিবরণ যে সেদিন নানা জটলার
দিয়ে ফিরেছে সে মাহুষটাই বা কে ?

বন্দর থেকে ল্লামাটির সঙ্গে আশ্চর্য দেশের অন্ততম জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে স্থান টামবেন্দ্র থেকে আনা একজন আদিবাসীও কেমন করে নিথোজ হয়েছিল, পিজারোর সঙ্গী পেডো দে কানডিয়া তার কিনারা করতে পারেননি।

'ল্লামা'টি শেষ পর্যন্ত ছুটে ছুটে ক্লান্ত হয়ে সেভিলের রাস্তায় ধরা পড়েছিল। কিন্তু সেই আদিবাসীর কোন সন্ধান আর মেলেনি।

সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দেশের শহরে অজ্ঞ অসহায় একজন ভিন্নজগতের আদিবাসী ওভাবে উধাও হঙ্গে কোথায় যেতে পারে ?

দাসমশাই একটু থামতেই মন্তক যার মর্মরের মত মহণ সেই শিবপদবাবু একটু বাঁকা ছাসির সঙ্গে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু শ্রীঘনশ্রাম দাস সে-স্বযোগ তাঁকে দিলেন না।

শিবপদবাব্র মৃথের হাসিটা বাঁকা থেকে সোজা করে একেবারে বিমৃচ্তার পৌছে দিয়ে দাসমশাই বললেন,—আপনি যা বলতে চাইছেন, তা জানি। এসব প্রশ্নের জবাব আমি যা দেব, সরকারী ইতিহাসে তা পাবেন না ঠিকই। তবে বিখ্যাত স্থপতি হেরেরা-র তৈরি 'লন্খা'-র নাম শুনেছেন? তার লাল বাদামী মার্বেল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে 'আচিভো দে ইনদিয়াস'-এ গিরেছেন কখনো? সেখানে গেলে স্পেনের আদি আবিদ্ধারক অভিযাত্তীদের সম্বন্ধে ত্রিশ হাজার বিরল প্রাচীন পুঁথি পাবেন। সেসব পুঁথির অনেকগুলি এখনো যে পরীক্ষাই করা হয়নি আপনার ইতিহাসের পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করলেই তা জানতে পারবেন। সে-সব পুথির পাঠ উদ্ধার হলে স্পেনের ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে এইটুকু জেনে রাখুন।

শিবপদবাবুকে নির্বাক করে দিয়ে শ্রীঘনশ্যাম আবার স্থক্ষ করলেন,—সান মার্কস-এর মিনারের কাছে আনার সঙ্গে সম্বের সময় দেখা করবেন বলেছিলেন সানসেনো। শহরের অন্ত সব রাস্তাঘাটে সন্ধ্যায় উৎসবে মন্ত নর-নারীর ভিড় বাড়বে ভন্ন করেই মুসলিম মিনারের কাছাকাছি নির্জন জান্নগা তিনি বেছে নিম্নেছিলেন আনার সঙ্গে গোপন সাক্ষাতের জন্তে।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সেকালের সেভিলের বেশীর ভাগই সন্ধীর্ণ আঁকা-বাঁকা রাস্তা দিয়ে সান মার্কস-এর মিনারের দিকে যেতে যেতে সানসেলো রাস্তায় তেমন কোনো ভিড় কিন্তু দেগতে পান না।

প্রথমটা একটু অবাক হলেও রাস্তাগুলো এমন ফাঁকা হওয়ার কারণটা তিনি অনায়াসেই ব্যতে পারেন। ইন্টার উৎসবে যে জনস্রোত নানাদিক থেকে শহরে এনে মিলেছিল তার গতি এখন অন্তাদিকে! শহরের ভেতর থেকে বেশীর ভাগ জনতা এখন গেভিল-এর বন্দরে গিয়ে জমায়েত হয়েছে।

বেশীর ভাগ নাগরিকই দেখানে গেছে নতুন অজানা রহস্তরাজ্য থেকে আশ্চর্য সব জিনিস আর জানোয়ার নিয়ে বন্দরে নেমেই দেনার দায়ে যিনি বন্দী হয়েছেন সেই পিজারো সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়ে।

পিজারোর কিংবনন্তা যারা কিছু কিছু আগে শুনেছে তাদের সঙ্গে নামটা যাদের কাছে একেবারে অজানা, তারাও যোগ দিয়েছে শহরের রাস্তাঘাটের অঙ্ক কয়েকটি বটনার উত্তেজনায়। বিকট আজগুরি এক জানোয়ারের সামনে পড়ার ভয়েও সন্ধার পর শহরের মাঝগানে বেশী কেউ আসতে সাহস করেনি।

আলকাজার প্রাসাদের ধারে ত্বপুরে আনার কাছে তাড়াতাড়ি বিদায় নেবার পর সানসেদো এই অভুত জানোয়ারটির রহস্ত জানবার জক্তে থোঁজখবর নিম্নে আরো অনেকের মত পিজারোর সমস্ত বিবরণই পেয়েছেন।

সত্যি কথা বলতে গেলে এ ব্যাপারে খুব বেশী উত্তেজিত হবার কারণ তিনি পাননি। আর পাঁচজন তৃঃসাহসী অভিযাত্রীর থেকে পিজারোর কিছু তফাৎ আছে সন্দেহ নেই। এ পর্যন্ত যা আবিষ্কৃত হয়েছে তা থেকে আরো অজ্ঞানা বিচিত্র কোনো রাজ্যের সন্ধান যে পিজারো পেয়েছেন ওই অভুত জানোয়ারটি তার প্রমাণ। কিন্তু নতুন মহাদেশে এখনো অনেক রহস্থা বিশ্বয় আবিদ্ধারের অপেক্ষায় থাকারই ত কথা। শুধু ওই জানোয়ারটি দেখেই পিজারোর কীর্তি সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা তাই উচিত নয়।

পিজারোর বন্দী হওয়ার ত্র্ভাগ্যটা স্ত্যিই অবশ্র শোচনীয়। কিন্তু তাঁদের সময়কার ত্রনিয়ার হালই ত এই। বিশেষ করে নিজেদের জীবন নিয়ে অজ্ঞানা মূর্কে যারা ভাগ্যের সঙ্গে জুয়া থেলার সাহস করে তাদের 'ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ'-এর মত নসীব ত মেনে নিতেই হবে। তাঁর নিজের ত্র্ভাগ্যটা কি ক্ম নিদারুণ? ছিলেন ট্রুপ্রানিয়ার রাজদরবারের একান্ত বিশ্বাসী মাত্রগণ্য একজন কাপিতান। সং ও কর্তব্যনিয়্ঠ বলে এমনি ছিল তাঁর স্থনাম যে সম্রাটের খাজনা ও নজরানার সোনাদানা মেক্সিকো থেকে এসপানিয়ায় বয়ে নিয়ে আসার ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছে বার বার।

সেই তাঁকেই আজ ফেরারী হয়ে বাউণ্ডুলে ভিথিরী সেজে চোরের মত পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে শহর থেকে শহরে। তাঁর নিজের মেদেলিন শহরের বাড়িগর সব নিলেম হয়ে গেছে। সেথানে কোতোয়ালীর সেপাইরা তাঁকে শুঁজতে গ্রেফ জারী পরোয়ানা নিয়ে।

সে শহর থেকে পালিয়ে এসেও তাঁর নিস্তার নেই। রাহুর মত একজন তুষমন তাঁর পেছনে লেগে আছে। এই শহরেও তাঁর বিরুদ্ধে হুলিয়া বার করিয়েছে সে। এ শহরে স্কুতরাং বেশীক্ষণ থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যাওয়াই ভালো।

কিন্তু কোথায় বা যাবেন! এসপানিয়ার যেখানেই যান ভয়ে ভয়ে তাঁকে লুকিয়ে ফিরতে হবে। তাতেও আর ক'দিন রেহাই পাবেন! অনিবার্থ অভিশাপের মত এ ছলিয়া তাঁর পিছনে লেগে থাকবেই।

এসপানিয়া ছেড়ে নতুন মহাদেশে পালাতে পারলে এ অভিশাপ হয়ত

এড়ানো সম্ভব। কিন্তু নতুন মহাদেশে জাহাজ যা যায় তা নেহাৎ গোনাগুণতি। অপরাধীদের দেশ ছেড়ে পালাবার স্থযোগ সে সব জাহাজে বন্ধ করবার জন্তেই বন্দরে বন্দরে কড়াকড়িটা একটু বেশী। সাধারণ চোরহাাচড় সে কড়াকড়ির ভেতর দিয়ে গলে যেতে পারলেও, তাঁর মত স্বয়ং সমাটের কাছে যারা অপরাধী তাদের সে আশা নেই। বন্দর-কোতোয়ালদের শ্রেনচক্ষ্ তাদের জ্বতেই সারাক্ষণ সজাগ হয়ে আছে।

অন্ত কোন উপায় যথন নেই, রাজদ্বারেই আত্মসমর্পণ করে তাঁর বিরুদ্ধে যা অভিযোগ তা থণ্ডন করাবার চেষ্টা কি তিনি করতে পারেন না ?

কেমন করে করবেন ? নিজের স্বপক্ষে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণই যে তাঁর নেই। স্বত্যিই তিনি যে এক হিসেবে হাতে হাতে ধরা পড়েছেন।

একান্ত বিখাদে তাঁর জিমায় মেক্সিকো থেকে এসপানিয়ায় সমাট পঞ্চম চার্লস-এর রাজ-কর ও উপঢৌকন হিসেবে পাঠানো প্রচুর সোনাদানা ও মহামূল্য রত্ত্বসম্পদের অধিকাংশ তাঁর জাহাজের গোপন হুরক্ষিত সিন্দুক থেকে কিভাবে খোয়া গেছে সানসেনো তার কোনো কৈফিয়ৎই দিতে পারেন নি।

এসণানিষার বন্দরে নামবার আগে জাহাজের সিন্দুকে রাখা ধনরত্বের হিসাব মেঙ্গাতে গেলে এই সর্বনাশা তসরুফ-এর ব্যাপারটা তিনি আগেই টের পেতেন। তথন তাঁর হয়ত এ চুরির রহস্ত ভেদ করবার কিছু উপায় থাকত।

কিন্তু জাহাজের ওপর আর এক অপ্রত্যাশিত ঘটনায় তুমূল আলোড়ন তথন চলছে। বন্দরে ভেড়াবার আগে সিন্দুক খুলে দেখবার সময়ই তিনি পান নি।

বন্দরে জাহাজ লাগাবার পর সমাটের থাজাঞ্জিখানার কর্মচারীদের কাছে সিন্দুক খুলে হিসেব মিলিয়ে দিতে গিয়েই সাংঘাতিক ঘাটতিটা ধরা পড়েছে।

কাপিতান সানসেদো এসপানিয়া সামাজ্যের অনেক দিনের অত্যন্ত বিশ্বাসী নাবিকপ্রধান। ব্যাপারটা যত গুরুতরই হোক সন্দেহজ্ঞমে তাঁকে বলী করার কোন প্রশ্নই বলরের কোনো রাজপুরুষের মনে তাই ওঠেনি। কাপিতান সানসেদো তাঁর নিজের বিবৃতি দিয়ে বিমৃত বিহ্বলভাবে তাঁর মেদেলিন শহরের বাড়িতে ক'দিনের জন্মে ঘুরে আসতে গিয়েছেন। ফিরে এসে তাঁর যা বক্তব্য রাজদরবারেই তিনি পেশ করবেন এই স্থির হয়েছে।

রাজ্ঞদরবারে কৈফিয়ৎ দেবার জন্মে আর তিনি ফিরে আসেন নি। মেদেলিন শহর থেকেই একদিন হঠাৎ তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

নিক্লদেশ না হয়ে তাঁর উপায়ও ছিল না। মেদেশিন শহরে নিজের বাড়িতে

যাবার পরদিনই তাঁর জাহাজের অত্যন্ত অহুগত ও বিশ্বন্ত এক মালার মারফং তাঁর বিরুদ্ধে কি সর্বনাশা ষড়যন্ত্র যে হয়েছে তা তিনি জানতে পেরেছেন। জানতে পেরেছেন যে স্বন্ধং সমাটের স্বাক্ষরিত পরোয়ানা নিয়ে সওয়ার সেপাই আসছে মেদেলিন-এর কোতোয়ালীতে তাঁকে গ্রেপ্তার করাবার জন্তে।

তথনও কি তিনি নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করবার জক্তে এই অফ্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুথে দাঁড়াতে পারতেন না ?

না, তা সম্ভব ছিল না। পৃথিবীর সর্বগ্রই তথন ক্সায়বিচারের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট। বিচারের ফলাফল বেশীর ভাগই দৈবাধীন।

তা ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে যে সাংঘাতিক অভিযোগ করা হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন সত্যিই তা খণ্ডন করবার মত কোনো বিশ্বাসযোগ্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থিত করতে তিনি তখন অক্ষম।

জাহাজের গুপ্ত সিন্দুক তাঁরই জিম্মায় ছিল। তাঁর চাবি নিজের কাছছাড়া করাও তাঁর পক্ষে অপরাধ। সে সিন্দুক থেকে ওই সব অম্ল্য সম্পদ তিনি নিজে ছাড়া আর কে সরাতে পারে ?

সরিয়ে তিনি রাথবেন কোথায়? তিনি ত ঝাড়া হাত-পা জাহাজ থেকে নেমে সেই অবস্থাতেই মেদেলিন-এ গিয়েছেন!

সানদেশের প্রতি শ্রন্ধা ও বিশ্বাস যাদের তথনও টলেনি তারা কেট কেউ ওই প্রশ্ন তুলেছে।

কিন্তু সানসেনোর বিরুদ্ধে ওই ভন্নম্বর অভিযোগ যে সাজিন্নেছে, জবাব দিতে তার দেরী হন্ন নি।

কাপিতান সানসেদো নিজে সরিয়ে রাখবেন কেন! তিনি তাঁর দোসর সেই গোলামটার হাত দিয়ে সব চুরির মাল পাচার করে সাধু সেজেছেন। তাঁর ষোগসাজস না থাকলে বন্দরের ওই কড়া পাহারার ভেতর দিয়ে সে গোলাম পালাতে পারে? এ ষড় যে তিনি অনেক আগেই করেছিলেন জাহাজে গোলামটার সঙ্গে তাঁর গলাগলি দেখেই তা বোঝা গেছল।

এ সব যুক্তি সাজাবার গুণে একেবারে অকাট্য বলে মনে হয়েছে। এর ওপর আর বলবার মত কথা কেউ পার নি। কাপিতান সানসেদোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁর জাহাজ থেকে একটা ছদ্মবেশী গোলামের রহস্তজনকভাবে উধাও হওয়ার। দক্ষনই অথগুনীয় হয়ে উঠেছে।

ক্রীতদাস বলে ধরা প্রভার পর একজন যে তাঁর জাহাজ থেকে পালিয়েছিল

এ কথা ত মিথ্যে নয়। তাঁর সঙ্গে দেই ছদ্মবেশী গোলামের যথেষ্ট সম্প্রীতি যে ছিল তাও জাহাজের যাত্রী মাত্রেই দেখেছে।

স্তরাং আত্মসমর্পণের চেষ্টাই তাঁর বৃথা। ঘটনাচক্র সম্পূর্ণ তাঁর বিপক্ষে বুঝে সানসেদো নিঃশব্দে নিরুদ্ধেশ হওয়াই শ্রেয় মনে করেছেন!

তার ফলে প্রাণে এখনো বেচে আছেন বটে কিন্তু রাজরোমে যথাসর্বস্থই তাঁকে হারাতে হয়েছে। পালিয়ে যাবার দক্ষন তার অপরাধ আরো অভ্রাস্ত-ভাবে প্রমাণিত বলে যে ধরা হবে তা তিনি জানতেন। তবু এ ছাড়া আর কোনো উপায় তাঁর ভিল না।

সানসেলো ত স্থান্থ উদয়সমূত্রের এক ঐশ্বর্ষয় দেশের আশ্চর্য জ্যোতিষ-বিহা কিছুটা শেখবার স্থযোগ পেয়েছিলেন। ঘনরামের ভবিদ্যং তিনিই গণনা করে বলে দিয়েছিলেন অনেকথানি। অন্তের ভাগ্যালিপি যিনি অমন নিপুণভাবে পড়েছেন নিজের অদৃষ্ট জানবার কোনো চেষ্টা কি তিনি করেন নি।

করেন নি সত্যিই। জ্যোতিষবিভার ছাতেখড়ি থার কাছে তাঁর হয়েছিল এ তাঁর সেই গুফরই আদেশ।

মৃত্যুর আগে নিজের বিভা যতথানি সম্ভব সানসেদোকে দান করে এই অলজ্যা নির্দেশই তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন যে নিজের ভবিতব্য নির্দারণের জন্মে এ বিভা কখনো যেন তিনি প্রয়োগ না করেন।

সানসেদো তথন অবশ্য বিশ্বিত হয়েছিলেন এ আদেশে। একটু ক্ষ্ও বোধহয়।

আপনি নিজে ত আপনার বিধিলিপি সম্পূর্ণ জানেন বলেই মনে হয়। তাহলে আমার প্রতি কেন এ নির্দেশ ? —জিজ্ঞাসা করেছিলেন সেই আশুর্য প্রোচকে।

ভোমার প্রতি এ নির্দেশ প্রথমত: বিভা ভোমার অসম্পূর্ণ বলে।—বলেছিলেন স্থৈব্বে প্রতিমূর্তি সেই সৌম্য মাস্থটি,—এ থণ্ডিত বিভা নিজের জন্তে প্রয়োগ করলে অকারণ উবেগ আর অশাস্তিকেই নিতাসঙ্গী করে শুধু নিজেকে নিয়েই তুমি ভন্ময় থাকবে। এ বিভা ভাহলে হবে নিফলা।

একটু থেমে তিনি আবার প্রশাস্ত গভীর স্বরে বলেছিলেন—এ বিভা তোমার শশ্র্প হলেও নিজের ভাগ্যলিপি পাঠ করার বিষয়ে এই নিষেধই তোমার জানাতাম।

কেন ? —সবিশ্বরে জিঞ্জাসা করেছিলেন সানসেদো,—সম্পূর্ণ বিভা নিয়ে
আাপনি কি নিজের অদৃষ্টলিপি আভোপান্ত পাঠ করেন নি ?

তা করেছি। স্মিগ্ধ করুণ অপরপ একটি হাসি ফুটে উঠেছিল সেই আশ্চর্য মানুষটির মুখে। ধীরে ধীরে তিনি বলেছিলেন,—কিন্তু নিজের নিয়তি নিভূল-ভাবে জেনেও জীবনের ভার অকাতরে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়ায় কঠিনতম পরীক্ষা সকলের জল্ফে নয়। যতটুকু বিভা পেয়েছ অপরের জল্ফে যথাসাধ্য প্রয়োগ করে, অনিশ্চিত ভবিয়তের বদলে নিজের বেলা প্রত্যক্ষ বর্তমান নিয়েই ব্যাপৃত থেকো।

শানদেশে গুরুর সেই নির্দেশই একাস্ত বাধ্যতার সঙ্গে পালন করে এসেছেন।

প্রলোভন যে আসেনি তা নয়, তুর্বলতাও হয়েছে। কিন্তু তা তিনি জ্ঞার করেছেন শেষ পর্যস্ত।

এবার এসপানিয়ার মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্বাস্থা নিদারুণ ভাগ্যবিপর্যয়ের পর নিজের সম্বন্ধে অটল থাকা বুঝি সবচেয়ে কঠিন হয়ে উঠেছিল।

কিন্ধ সে কঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। ব্যাকুলতা যত ভীত্রই হোক গণনার সাহায্যে নিজের ভবিদ্যুৎ জানবার চেষ্টা তিনি করেন নি: সামনে যা উপস্থিত সেই ঘটনাপ্রবাহ থেকেই নিজের গতিবিধি ও কর্তব্য নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন।

মেদেলিন শহর থেকে নিরুদ্ধেশ হবার পর যে কোনো মুহুর্তে ধরা পড়বার আশকা সত্ত্বেও একটি লক্ষ্য নিয়ে এসপানিয়ার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সমস্ত শহর বাউপুলে ভিথিরীর সাজে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন।

সে লক্ষ্য হল তাঁর বিরুদ্ধে অতবড় মিথ্যা অভিযোগ যে শাজিয়েছে তাকে খুঁজে বার করা।

তাকে খুঁজে বার করলেই অবিশাস্তভাবে তাঁর জাহাজের বন্ধ সিন্দুকের ঐশর্থ লোপাট হবার রহস্ত ভেদ করা সম্ভব হবে কি না সানসেদো জানেন না, কিন্তু তাঁর কল্পনাতীত ভাগ্যবিপর্যয়ের মূল কারণে পৌছোবার আর কোন উপান্ন তিনি ভেবে পান নি।

এক ছন্মবেশী ক্রীভালাসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সমাটের উদ্দেশ্যে পাঠানো মহামূল্য সব নতুন মহাদেশের সম্পদ চুরি করেছেন বলে সাংঘাতিক অভিযোগ কাপিতান সানসেদোর বিরুদ্ধে সাজিয়েছিল কে, তা বোধহন্ন আর বলতে হবে না।

যার সঙ্গে বিশেষ প্রীতির সম্পর্কের দক্ষনই সানসেদো গভীরভাবে সন্দেহভাজন

এসপানিয়ার বন্দরে জাহাজ ভেড়বার পর রহস্তজনকভাবে পলাতক সেই ছন্মবেশী ক্রীতদাসই বা কে তাও সম্ভবতঃ এখন কারুর অগোচর নয়।

ক্রীতদাস আর কেউ নয় সেই ঘনরাম দাস আর কাপিতান সানসেদোর বিরুদ্ধে অভিযোক্তা হল ঘনরাম দাসের কাছে জুয়ায় জুয়াচুরির চেষ্টায় চরম শিক্ষা-পাওয়া সেই সোরাবিয়া, মার্কু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস বলে এসপানিয়ার খানদানী সমাজে যে এখন পরিচিত।

কিন্ত মেক্সিকোবিজয়ী কর্টেজের নিজের স্বাক্ষরিত মৃক্তিপত্র সন্ত্রেও ঘনরাম দাসকে আবার ছন্মবেশে ক্রীতদাসের পরিচয় লুকোবার শান্তি এড়াতে পলাতক হতে হয় কেন?

নিজেকে রমণীমোহন মনে করার গর্বে আত্মহারা, অসাধু অপদার্থ জুয়াড়ী সোরাবিয়াই বা মাকু ইস গঞালেস দে সোলিস হয়ে ওঠে কি করে ?

এ ছই রহস্ত হয়ত একসক্ষেই জড়ানো। একটির সমাধান হলেই আর একটির উত্তর আপনা থেকে মিলে যাবে।

বাউণ্ডুলে ভিথিৱীর বেশে কাপিতান সানসেদো সেই আশাতেই সান-মার্কস-এর মিনারের তলায় আনার সঙ্গে দেখা করবার জন্মে ব্যাকুলভাবে এদিকে প্রায় নির্জন হয়ে আসা সেভিলের সঙ্কীর্ণ রাস্থা ধরে এগিয়ে চলেন।

আনা-ব সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হরেছে মাত্র সম্প্রতি। সে যে এখন সামান্ত আনা নয়, মার্শনেস গঞ্জালেস দে সোলিস এই সংবাদই তাঁর কাছে বিম্ময়কর। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিম্ময় হ'ল আনার স্বামী মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস্-এর আসস পরিচয়। এই জমকালো খানদানী উপাধির আড়ালে সোরাবিয়াই যে গা ঢাকা দিয়ে আছে তা তিনি আগে কল্পনা করতে পারেন নি।

অসপানিয়ার শহরে শহরে ঘুরেও কেন যে সোরাবিয়ার থোঁজ এতদিন তিনি পান নি এই সেভিল শহরে এসে আকিম্মিকভাবে আনা-র সঙ্গে দেখা হবার পরই তিনি প্রথম ব্রতে পেরেছেন। তিনি যেখানে সোরাবিয়াকে সন্ধান করে ফিরেছেন মাকুইস গঞ্চালেস দে সোলিস সে জগতের মাক্ষ্য আর নয়।

আনার সঙ্গে দৈবাং সেভিলের একটি রাস্তার দেখা না হয়ে গেলে সোরাবিয়ার নামের এ রূপান্তর তাঁর কাছে অজানাই থেকে যেত।

আনাকে তাঁর নতুন আভিজাত্যের চেহারা পোশাকে দেখে বিশ্বিত হলেও সানসেদো সেই সঙ্গে অভ্যস্ত খুণিও হল্লেছেন। তিনি যখন সোরাবিয়াকে অধীরভাবে খুঁজে ফিরছেন তথন আনা যে আবার তাঁরই সন্ধানে ব্যাকুল এইটুকু তাঁর জানা ছিল না।

আনার কাছে অনেক কিছুর উত্তর তিনি চান, কিন্তু আনা তাঁকে কেন খুঁজেছে তা তিনি ঠিক বুঝতে পারেন নি।

বেশ একটু উৎৰগ-চঞ্চল মন নিয়েই সানসেদো সান-মার্কস-এর মিনারের নিচে গিয়ে দাঁড়ান। জারগাটা একেবারে নির্জন। আনা তথনও সেথানে এসে পৌছোর নি। বেশ কিছুক্ষণ অপেকা করার পরও আনার দেখা পাওয়া যায় না। সানসেদো এবার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন অধীর হয়ে ওঠেন। হঠাৎ তাঁর মনে হয় আনা বোধহয় আর তাঁর সঙ্গে দেখা করবে না।

একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সক্রে সানসেদোর মন হতাশার আচ্ছন্ন হয়ে যার। আনার সঙ্গে দেখা না হলে তাঁর বিরুদ্ধে যে সাংঘাতিক অভিযোগ দাঁড় করানো হয়েছে তার মূল রহস্ত জানবার আর বৃঝি কোনো উপায় নেই।

আনা তাঁর সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত মত বদলাতে পারে এমন কথা সত্যিই তিনি ভাষতে পারেন নি।

পারলে যত বিপদই থাক সেই ছুপুরবেলাই আনার কাছে যা জানবার তা জেনে নেবার চেষ্টা করতেন।

শুধু পথে-ঘাটে ভিড় অত্যস্ত বেশী বলে নয়, সন্ত্রাস্ত মহিলার পোণাকে আনাকে তাঁর মত ভিথিরীর সঙ্গে বেশীক্ষণ দেখলে লোকে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠতে পারে এই কারণেও সানসেদো তথনকার মত আনাকে ছেড়ে দিয়ে সন্ধ্যায় এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাঁর সামান্ত একটা চিরকুটে লেখা চিঠির ডাকেই সকালে আনাকে অমন-ভাবে সাস্তা মারিয়া দে লা ক্যাথিড্রালে উপস্থিত হতে দেখেই সন্ধ্যায় তার কথা রাখার বিষয়ে নিশ্চিস্ত ভিলেন তিনি।

এখন কিন্তু তাঁর সন্দেহ গভীর হতে স্থক্ষ করে।

সতিটে আনার মত মেয়ে, আজ মার্শনেস গঞ্চালেস দে সোলিস বলে যার পরিচয় সে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্মে এত কট্ট করে কোনো ঝক্কি নিতে যাবে কেন!

তাঁকে 'তিয়ো' বলে ভক্তি-শ্রদ্ধা এককালে সত্যিই করত সন্দেহ নেই। তাঁর কাছে সে সময়ে যে স্নেহ, সাহায্য ও প্রশ্রদ্ধ পেয়েছে তার জন্তে মনে হয়ত একটু ক্বতজ্ঞতাও ছিল। সেই জন্মেই তাঁর প্রথম চিঠি পেরে তার আহ্বান উপেক্ষা করতে পারে নি।

কিন্তু তারপর একটা অভাগ্য বুড়ো ভিথিরীর জন্মে নিজের মান-মর্থাদা যাতে খোষাতে হতে পারে এমন ঝক্কি নেবার কি দায় তার পড়েছে! একবার তাঁর সঙ্গে যে দেখা করতে এসেছিল তাই যথেষ্ট।

সোরাবিয়া তার নামে এখানেও যে হুলিয়া বার করেছে, তা কি আনার অজ্ঞানা?

স্বামীর এ শয়তানীতে তার সায় না থাক বাধাও সে নিশ্চয় দেয় নি।

না, আনার সঙ্গে দ্বিতীয়বার দেখা হওয়ার আশা করাই সানসেদোর ভূল হয়েছে। তাঁর কাছে এককালে যত ক্ষেহ আদরই পেয়ে থাক সে যে সোরাবিয়ার স্ত্রী হয়েছে এই থেকেই তার স্বরূপ বোঝা তাঁর উচিত ছিল।

অথচ আনাকে চিনে তার সঙ্গে দেখা করার স্থযোগ পাওয়ার পর কত আশাই না তিনি করেছিলেন! ভেবেছিলেন তাঁর অদৃষ্ট এইবার বুঝি তিনি রাহুমুক্ত করতে পারবেন।

আনার দেখা তিনি পেয়েছিলেন অবশ্য নেহাৎ দৈবাং। তাকে থোঁজবার কোনো চেষ্টাই তিনি ভাগ্য বিপর্যবের পর করেন নি।

তিনি সোরাবিয়ার থোঁজেই ভিথিরী বাউণ্ডুলের বেশে শহর থেকে শহরে ঘূরে বেডাচ্চিলেন।

সোরাবিরা অত্যস্ত নীচ চরিত্রের ইতর জুয়াড়ী। তার মত লোকের যে রকম আন্তানা ও আড্ডা হতে পারে সানসেদো প্রতি শহরের সেই সব জায়গায় আশে-পাশেই টহল দিয়ে ফিরেছেন।

সোরাবিয়ার দেখা সে-সব মহলে কোথাও না পেয়ে বিস্মিত হয়েছেন স্তিটি।

সোরাবিয়ার মত মাস্থ হঠাৎ চরিত্র ভগরে সাধু পুরুষ হয়ে উঠেছে এ ত বিশাস করবার মত কথা নয়। ইাসকে পুক্র থেকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, কিছু জুয়ার আড্ডা থেকে সোরাবিয়ার সরে থাকা অসম্ভব।

ৰিশেষ করে তাঁর যা অহুমান তা একেবারে ভ্রান্ত না হলে সোরাবিয়ার জুয়ার মহলে এখন বড় চাঁই হিসেবেই পরিচিত হওয়া উচিত।

সে জগতে তাকে খুঁজে না পেলে আবার সে দরিয়া পার হয়ে নতুন
মহাদেশে পাড়ি দিয়েছে ভাবতে হয়।

কিন্তু মেক্সিকো থেকে যে বেশ একটু দাগী হয়ে ফিরেছে তার পক্ষে আবার সাগর পাড়ি দেওয়া খ্ব সহজ নয়। তা-ছাড়া আসলে লোকটা শুধু কপট শঠ ইতর নয়, অলস আয়েমীও বটে। নতুন মহাদেশে ভাগ্যোয়তির ধকল সইতে সে সাধ করে পা বাড়াবে না।

তাহলে মাহুষটা হঠাৎ এমন উধাও হতে পারে কি করে কাপিতান সানসেদো ভেবে পান নি।

তিনি যথন শহরের আজে-বাজে পাড়ায় জুয়াড়ী সোরাবিয়াকে থুঁজে বেড়াচ্ছেন তথন সে যে মাকুঁইস গঞ্জালেস দে সোলিস হয়ে হয়ত তাঁর চোথের সামনে দিয়েই কথনো-স্থনো সাড়্যরে চলে গেছে তা তিনি আর কেমন করে জানবেন। ও ধরনের রাজাগজার দিকে তথন তাঁর নুজরুই নেই।

সোরাবিয়াকে না দেখুন আনাকে হঠাৎ একদিন সেভিলের এক গরিবানী পাড়াতেই তিনি দেখেছেন।

প্রথমে অবশ্য আনাকেও তিনি চিনতে পারেন নি।

ভিথিরী সাজলে তার অভিনয়টাও নিথ্ত রাথতে হয়। সানসেলো তাঁর ভবঘুরে ভিথিরীর পোশাকে সে দিক দিয়ে ক্রটি রাখেন না। তাঁর মত ভিথিরীদের যা দস্তর বড় মানুষ দেথলেই সেই মত ভিক্ষের হাত পাতেন।

গরীব পাড়া দিয়ে লাগাম ধরে নফরের ধরে নিয়ে যাওয়া জমকালো সাজের বোড়ায় চেপে সন্থান্ত চেহারা পোশাকের এক মহিলাকে যেতে দেখে রান্তার আবো তার মত তৃ-একজন ভিথিরীর সঙ্গে হাত বাড়িয়েছিলেন একটা 'পেসো'র জলো।

ভিক্ষে তিনি পান নি। সম্ভান্ত মহিলার নফর তাঁদের ধমকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেই সময়টুকুর মধ্যেই আনাকে চিনতে সানসেদোর ভূল হয় নি।

আনা তাঁকে অবশ্য চিনতে পারে নি। চেনবার কথাই নয়। তাচ্ছিল্য ভরে সে তাঁর দিকে একবার চেয়েছে কি না সন্দেহ। সেই এক পলকের নজরে ভেড়া-থোড়া পোশাকের সঙ্গে ফেরার হওয়া অবধি এক মুখ দাড়ি গোঁফে যা চেহারা হয়েছে তার আড়ালে কাপিতান সানসেদোকে চেনা সম্ভব নয়।

আনাকে এই অপ্রত্যাশিত ভূমিকার দেখে সানসেদোর বিশায় কৌতৃংল যেমন তাঁর হয়েছে. মনে আশাও জেগেছে তেমনি গভীর।

তখন আনার সঙ্গে সোরাবিয়ার দাম্পত্য সংশ্বের কথা তিনি জানেন না।

তবু তাঁর মনে হয়েছে তাঁর জাহাজের রহস্যোদ্যাটনের ব্যাপারে আনার কথাটাও তাঁর ভাবা উচিত ছিল।

আনার সন্ত্রান্ত মহিলা হিসেবে নতুন পরিচয় জেনে তার সঙ্গে দেখা করার উপায় তারপর সানসেদোকে ভাবতে হয়েছে।

ভিক্ষে না পেরে যেন ক্ষ্ম হয়ে রাস্তার একজনকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন, কনোথে উল্ভেদ আ এসা সেনিয়োরা ?

তাঁর প্রশ্নে যতটা নয় তাঁর মৃথের 'কনোথে' শুনে লোকটা একটু কৌতৃকের বাকা হাসি হেসে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি আন্দাল্সিয়ার লোক নয়, কেমন ?

সানসেদো নিজের ভূসটা ততক্ষণ বুঝে ফেলেছেন। 'কনোসে'র বদলে 'কনোথে' বলে গোড়াতেই সেভিল যার প্রধান শহর সেই আন্দাল্সিয়ার বাইরের লোক বলে নিজের পরিচয় ধরিয়ে দেওয়াটা তাঁর ঠিক হয় নি।

তাড়াতাড়ি ভূলটা সামলে বলেছেন, না এধানকারই লোক তবে কান্তিল-এ অনেকদিন কাটিয়েছি।

সে তোমার ছবে জিভের 'কনোথে' শুনেই ব্ঝেছি। —বঙ্গে লোকটা একটু অবজ্ঞা ভরেই হেসেছে। ভবিয়তে সমস্ত স্পেনের রাজভাষা যা হয়ে উঠবে তথনও তার কদর তেমন বেশী হয় নি।

আন্দানুসিয়ার কয়েকটা দস্ত্য 'স' কান্তিলে আধ আধ 'থ' হল্পে তথন বিজ্ঞপ জাগায়।

শ্রীঘনশ্রাম দাস তাঁর ভাষাতত্ত্বের গভীর জ্ঞান জাহির করে বোধহর যথোচিত তারিফের জন্মেই থেমেছেন, মোক্ষম সংলাপ বলতে বলতে রঙ্গমঞ্চের জাদরেল অভিনেতারা যেমন হাততালির সময় দেবার জন্মে থামে।

তারিফের তার অভাব হয় নি। মুগ্ধ স্তুতি ফুটে উঠেছে উদরদেশ থার কুষ্টের মত ফীত ভোজনবিলাসী সেই রামশরণবাব্ আর মেদভাবে হস্তীর মত যিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবুর মুখে চোখে।

শুধু মর্মবের মত মন্তক থার মহণ সেই ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবাব্ পাণ্ডিত্যের এ আতসবাজীতে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে জিজ্ঞাসা করেছেন অগোপন ঈষৎ অধৈর্থের সঙ্গে,—'স' আর 'থ'-এর মারপ্যাচ এখন রাখ্ন। আপনার সানসেদো আসলে জিজ্ঞেস করেছিল কি ?

অজ্ঞ বর্বরদের প্রতি যেন করুণার দৃষ্টি বিতরণ করে দাসমণাই একটু হাসলেন। তারপর বললেন,—জিজ্ঞেস করেছিল,—ওই মহিলাকে কি চেনেন! মহিলা! রাস্তার লোকটি আবার হেসে উঠেছিল কৌতুকভরে। তারপর বলেছিল—ওঁকে শুর্ মহিলা ভাবছ নাকি, উনি সাধারণ 'সেনিয়োরা' নর, দস্তরমত মার্শনেস। কিছুদিন হল স্বামী মার্ক্ ইস গ্র্যালেস দে সোলিস-এর সঙ্গে সেভিলের শোভা বাড়াচ্ছেন।

আমৃদে আর রসিক বলে সেভিলের লোকের তথনই খ্যাতি ছিল।
সানসেলা তাই লোকটির কোতৃকের থোঁচাগুলো গায়ে মাথেন নি। আরো
থোঁজ খবর নিয়ে শেষ পর্যন্ত মাকু ইস গঞ্জালেস দে সোলিসের আবাস থুঁজে বার
করেছেন, আর সেখানেই আনা-র সঙ্গে দেখা করবার স্থযোগের জন্তে বাইরে
ঘোরাঘুরির সময় স্বয়ং মাকু ইসকে দেখে শুস্তিত হয়ে গেছেন। আনার মার্শনেস
হওয়া বিশ্বয়কর হলেও সোরাবিয়ার মাকু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস হওয়া তাঁর
স্তিটেই কয়নাতীত।

সোরাবিয়ারই মার্ক্ ইন রূপে আনার স্বামী হওয়ার ব্যাপারটা যত জটিলই হয়ে উঠুক, নানসেলোকে আনার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করতেই হয়েছে! সে-বাড়ির একজন পরিচারককে ঘুষ দিয়ে আনার কাছে গোপনে একটি চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। সে চিঠিতে আনাকে সাস্তা মারিয়া দে লা সেদে ক্যাথিড়ালের কাছে ইন্টারের পরবের দিন তাঁর সঙ্গে দেখা করার অন্তর্যাধ ছিল।

সে চিঠি আনা ঠিকই পেরেছে। কিন্তু তার আগে সোরাবিয়া স্বয়ং। কারণ বাডির প্রত্যেকটি চাকর তার চর।

আনাকে লেখা সানসেদোর গোপন চিঠি চর পরিচারক প্রথমে তার প্রভু মার্কু ইস গঞ্চালেস দে সোলিসকেই দিয়েছিল।

মাকু ইন অর্থাং গোরাবিদ্বা নে-চিঠি পড়ে ছি ছে ফেলতেও পারত। কিন্তু ছিঁড়ে নে ফেলেনি। বরং আনার হাতে নে-চিঠি পৌছে দেবার হুকুমই দিয়েছিল তার পরিচারককে।

আনা চিঠি পড়ে সানসেলোর সঙ্গে দেখার আশার সাস্তা মারিয়া দেলা সেদে ক্যাথিড্যালে গেলে তাকেই টোপ করে সানসেদোকে নিজের হাতে ধরবে এই ছিল সোরাবিয়ার ফন্টা। এইজন্তেই গাঁইয়া চাষীর ছন্মবেশে সে আনাকে অহসরণ করে ফিরেছে সেদিন।

তার সে-ফন্দী যে সফল হয়নি, তা আমরা জানি।

সফল না হবার কারণ এই যে, কাপিতান সানসেদোও আগে থাকতে

সাবিধান হয়ে গিয়ে আনার সঙ্গে ক্যাথিড্যালের কাছে দেখা করবার কোনো চেষ্টা করেন নি।

আনাকে অবশ্র তিনি চোথে চোথে রেখেছিলেন দূর থেকে, আর তারই দক্ষন আনা না পারলেও দোরাবিয়ার ছদ্মবেশ গোড়াতেই ধরে ফেলেছিলেন আনার পিছনে তার লেগে থাকবার ভক্ষি দেখে।

কাপিতান সানসেদো আগে থাকতে সাবধান হতে পেরেছিলেন সোরাবিষ্ণার অতিরিক্ত উৎসাহের দক্ষন। সানসেদোকে ধরার আগ্রহাতিশয্যে সে তাঁর চিঠি পড়বার পরই সেভিলের কোতোয়ালীকে সজাগ করে দিয়ে সেধান থেকে সানসেদোর নামে হুলিয়া বার করাবার ব্যবস্থা করে।

ঢেড়া পিটে সে-হুলিয়ার কথা শহরে জানান হয় বলেই কাপিতান সানসেলে। জাগে খাকতে সোরাবিয়ার ফলী সহক্ষে সাবধান হবার স্করোগ পান। সোরাবিয়ার শয়তানী ফলি এড়িরে আনার সঙ্গে কয়েক মুহুর্তের আলাপে সান মার্কসের মিনারের নীচে গোপন সাক্ষাতের যে-বাবস্থা তিনি করেছিলেন, তা বার্থ হওয়ায় একান্ত হতাশ ও ক্ষুর হওয়া সানসেদোর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু আনার প্রতিশ্রুতিভক্ষের কারণ তিনি যা ভেবেছিলেন তা ভূল। নিজের আগ্রহেই কথা দিয়েও আনা কেন যে তা রাথতে পারেনি, তা কল্পনা করাও সানসেদোর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আনার জীবনে সেদিন যা ঘটেছে, তা তারও কল্পনাতীত।

সেভিল শহরের রাস্তায় সে এক অদ্তুত আজগুরি জানোয়ার দেখে শহাবিহ্বল হয়েছে, তারপর সেইদিন সন্ধ্যাতেই তার নিজের আবাস থেকে বার হবার পথে যা দেখেছে, তা অবিশাস্ত ভৌতিক কিছু ছাড়া প্রথমে ভাবতে পারেনি।

তার তিয়ো সানসেলোর সঙ্গে দেখা করবার জন্মেই আনা তথন গ্রামাঞ্চলের চাষী মেয়ের পোশাকে সেজে সান মার্কস মিনারের দিকে রওনা হয়েছিল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক পা যেতে-না-যেতেই তাকে সবিস্ময়ে কিন্তু থমকে দাড়াতে হয়েছে।

মাকুইিস গঞ্জালেস দে সোলিস অর্থাৎ তার স্বামী সোরাবিয়াই সেই পথ দিয়ে বাড়ি ফিরছে।

কিন্তু তার সঙ্গে ও কে আগছে বেশ একটু উত্তেজিতভাবে আলাপ করতে করতে ?

সন্ধার অন্ধকার তথন গাঢ় হতে শুরু করেছে। আনা রাস্তার ধারের একটি বাড়ির তোরণের নিচে লুকিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল। নিজেদের মধ্যে আলোচনায় মন্ত সোরাবিয়া ও তার সন্ধী তাকে লক্ষ্য করেনি কিন্তু সেই বিলীয়মান আলোতে স্বামীকে ধেমন তার সন্ধীটিকেও তেমনি আনা নিভূলভাবেই চিনেছে।

চেহারাটা চিনতে ভুল হয়নি বলেই নিজের চোধকে বিশ্বাস করা আনার পক্ষেশক্ত হয়েছে। অবিধান্ত অলৌকিক কিছু বলে মনে হয়েছে ব্যাপারটা।

व्यविशास व्यानोकिक मत्न इन्द्रश व्यशानांविक किছू नम्र। क्रीवतन गांदक

দেখতে পাওরার আশা প্রার ছেড়েই দিরেছিল, স্পেনের মাটিতে পা দেওর। মানে স্বেচ্ছার আত্মঘাত জেনেও সে শুধু সেডিল শহরের রাস্তাতেই নম্ন তার স্বামী সোরাবিয়ারই সন্ধী হয়ে তালের বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এ-ব্যাপার সভাই আনার সব কল্পনার বাইরে।

সান মার্কস মিনারে যাওরা আনার আর হয়নি। স্বামী আর তার সঙ্গী কিছুটা এগিরে যাওয়ার পর সে অন্ধকারে একটু দূর থেকে তাদের অহসরণ করেছে।

সোরায়িবা তার সন্ধীকে নিয়ে বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢোকবার পর আনা বিমৃচ্ স্তম্ভিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী। কিষাণমেয়ের ছয়বেশে তথনই বাড়িতে ঢোকা ভার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অস্থির উদ্বেগ নিয়ে বাড়ির বাইরে অন্ধকার রাস্তাতেই তাকে অপেকা করতে হয়েছে। অপেকা করতে তার ক্লান্তি নেই। সোরাবিয়ার সঙ্গে যে বাড়ির ভেতর গেছে, তার জন্তে এমন অনেক দীর্ঘ রাত সে অপেকা করতে প্রস্তত।

স্বামীর সঙ্গে কেন যে সে তাদের বাড়িতে গেছে আনা তা অহুমান করতে গিয়ে কৃল পায়নি। কিন্তু যে কারণেই গিয়ে থাক বার হয়ে সে ত আগবেই। ইস্টারের সময় দক্ষিণ স্পেনের সেভিল শহরে শীতের দাপট আর নেই বললেই হয়। প্রচণ্ড তৃষারঝড়ের রাত হলেও কিন্তু আনা অকাতরে যতক্ষণ প্রয়োজন অপেকা করতে বিধা করত না। যার চেয়ে কাম্য তার কিছু নেই সেই আশাতীত স্থযোগই আনা আজনপেয়েছে। যথনই বার হয়ে আস্ক্ আনার কাছে আজ ধরা না দিয়ে তার উপায় নেই।

থ্ব বেশীক্ষণ আনাকে অপেক্ষা করতে হয়নি। তাদের বাড়ির ভেতর থেকে ঘোড়ার ক্রের আওয়াজ শোনা গেছে। ক্যেক মৃহুর্ত বাদে ঘোড়সওয়ারই বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়।

কিন্তু এ-সভয়ার ত আনার স্বামী সোরাবিয়া!

সঙ্গীকে ভেতরে রেখে একলাই সে ঘোড়ার চড়ে বেরিয়ে এসেছে কেন ?

সোরাবিয়ার ঘোড়ার ক্রের শব্দ দ্বে মিলিয়ে যাবার পর আনা একমূহ্র আর অপেকা করেনি। পরনে তার চাষী মেয়ের পোশাক। বাড়ির চাকর-দাসীদের লুকিয়ে এ-পোশাকে সে বাইরে এসেছিল। এখন কিন্তু তাদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা গ্রাহ্ম না করে অস্থির উত্তেজনায় আনা বাড়ির ভেতর ছুটে গেছে।

চাকর-দাসী। কারুর সঙ্গে দেখা হয়নি। কিন্তু যাকে সে খুঁজছে, সেই বা কোথায়? সোরাবিয়ার সঙ্গে এসে সে কি এই বাড়ির মধ্যে হাওয়াতেই মিলিয়ে গেল?

সত্যিই আনা কি তাহলে অশরীরী ছান্নামূর্তিই দেখেছে? অন্থির ব্যাকুল উত্তেজনায় আনা চিৎকার করে ডাকে, দাস! কোথাও কোনো সাডা মেলে না।

মেক্সিকো থেকে এস্পানিয়ায় ফেরার জাহাজে সম্লাস্ত কাবালিয়েরো হিসেবে 
যাকে একদিন দেখা গিয়েছিল আর তারপর ভাগাচকে স্বেচ্ছায় পিজারোর 
বন্ধু মোরালেসের কাছে আবার জীতদাস হয়ে কিছুকাল কাটিয়ে যিনি আশ্চথভাবে নতুন মহাদেশের পানামা থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, আনার ব্যাকুল
সন্ধানের পাত্র যে সেই ঘনরাম দাস,—তা বোধহয় আনার আকুলকঠে তাঁর
নাম শোনবার আগেই বোঝা গেছে।

ঘনরাম দাসই যে অঙ্গানা নতুন দেশ থেকে সঙ্গে আনা ল্লামাগুলির একটিকে ছেড়ে দিয়ে সেভিলের নাগরিকদের পিজারোর বন্দীত্ব সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছেন তা-ও বোধহয় অনেকের পক্ষেই অহুমান করা কঠিন হয়নি!

নতুন মহাদেশ থেকে আদিবাসীদের একজন হয়ে পিজারোর জাহাজে ঘনরামের এসপানিয়া এসে নামা রহস্তময় নিশ্চরই, কিন্তু সোরাবিয়ার কাছে নিজে থেকে আত্মপ্রকাশ করে তারই বাড়িতে আসা কম বিশ্বয়কর নয়।

ঘনরাম সত্যিই তাই করেছিলেন। করেছিলেন পিজারোকে স্থলখোর মহাজন এনসিসো-র আক্রোশ থেকে বাঁচাবার আর কোন উপায় না দেখে।

শহরের রাস্তায় অভূত আজগুরি প্রাণী হিসাবে ল্লামাটিকে ছেড়ে দেওয়ার কৌশল তাঁর আশাতীতভাবে সফলই হয়েছিল। পথের নানা জটলায় পিজারোর বন্দীত্বের সংবাদ জানিয়ে জানতাকে উত্তেজিত করে তোলবার ফলীও তাঁর বার্থ হয়নি। ইস্টারের উৎসবমন্ত সেভিল শহরের প্রায় অর্বেক নাগরিকই বন্দরের চারিপাশে গিয়ে জড় হয়েছে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। জনতার মধ্যে মিশে থেকে, ঘনরাম কিছুক্ষণ বাদেই ব্ঝেছেন মে, তাদের উচ্ছাস আফালন সবই র্থা। ইওরোপে সামস্ততন্ত্রের য্গ শেষ হয়ে গেলেও জনগণের অধিকার স্বীকৃত হতে তথনও অনেক দেরী? ওপরের মহলের ভাগ্যবানরা জনসাধারণ বলে কোনো কিছুর অন্তিত্ব সম্বন্ধে অচেতন। তাদের বিক্ষোভ অভিযোগের কোনো তোয়াকাই কেউ করে না।

শেভিলের বন্দরের জনতার কঠ সম্রাট পঞ্চম চার্লস দূরে থাক তাঁর পরিষদের কারুর কান পর্যন্তও গিয়ে পৌছোবে না। তা পৌছে দেবার জ্বন্তে এমন কাউকে দরকার রাজসভা যার কাছে অগম্য নয়।

এমন মাহুষ কে আছে সেভিলে ?

ঘনরাম জনতার সঙ্গে মিশে সন্ধান নিয়েছেন! সন্ধান যা পেশ্নেছেন, তাতে। হতাশই হতে হয়েছে।

রাজ্যভার পর্যন্ত থাতির আছে এমন মাস্থ দেভিল-এ থাকবে না কেন ? দেভিল ত আজেবাজে শহর নয়। কিন্তু পিজারোর মত মাসুষের জত্যে নড়েবদতে তাদের দায় পড়েছে। হাজার হলেও ব্যাচিলর এনসিসোর মত মহাজন তাদেরই জাত-ভাই। ফুটো আজগুরি জানোয়ার এনেছে বলে কোথাকার কোন্ হাখরে বাউপুলের জত্যে দেই জাতভাইকে চটাতে দেভিল-এর বনেদী বড়ু ঘরোয়ানার কেউ রাজী নয়।

ব্যাচিলর এনসি:সার ইয়ার-দোন্ত কি জাত-ভাই নয় এমন হোমরা-চোমরা কি আর কেউ নেই তাহলে গেভিলে-এ ?

আছে। ওই ত মাকু ইস গঞ্চালেস দে সোলিসই আছেন।— ত্-চারজন ভিড়ের ভেতর থেকে দেখিয়েও দিয়েছে।— দরবারে ওঁর নাকি দারুল থাতির। কোধায় কি ছিলেন কেউ জানে না। একধাপে একেবারে মাকু ইস হয়ে গেছেন কি অমনি অমনি!

মাকু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস!

ঘনরাম ভিড়ের ভেতর দ্র থেকে মাকু ইসকে ঘুরতে দেখেছেন। মাকু ইসকে আবো অনেকের মতই পিছারে। আর তার জাহাছের আজগুরি জানোয়ারের থবর কোতৃহগী করে বন্দরে টেনে এনেছে। সেভিল-এর খানদানীরা অবশু বাাচিলর এনসিসোর এ-বাাপারের সঙ্গে সংশ্রবের কথা জানবার পর আজেবাজে চাষাভূযো ইতরের ভিড়ে বেশীক্ষণ সময় নই করেননি। সেভিল-এর বাইবের মাহ্য বলেই মাকু ইস গঞালেস দে সোলিসকে তথনো বন্দরে ঘুরতে দেখা গেছে।

মাকু ইসকে দ্র থেকে চিনিয়ে দেবার পর ঘনরাম প্রথমটা চমকে উঠেছেন সতিাই। কিন্তু তারপর একটু কৌতুকের হাসিই ফুটে উঠেছে তাঁর মুখে।

মাকু হিদ গঞ্চালেদ দে দোলিদ-এর ঠিক এই সমন্নটিতে দেভিল শহরে উপস্থিক্ত থাকা নিরতির আর এক কুটিল কৌতুক সন্দেহ নেই। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে, তাতে মাকু ইসকেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরতে হবে।
পিজারোর থবর সমাটের দরবার পর্যন্ত পৌছে দেবার এ ছাড়া কোনো উপায়া
নেই। তাঁকে দেখে চিনতে পারলেই মাকু ইস কি করতে চাইবে, তা তিনি
ভালো করেই জানেন। পলাতক ক্রীতদাস হিসেবে তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার
উৎসাহ ছাড়া মাকু ইস-এর মাথার আর কোন চিস্তাই তখন থাকবার কথা
নয়।

তব্ এ-ঝুকি তাঁকে নিতেই হবে। থেমন করে হোক তাকে বিশাস করাতে হবে থে, পিজারোর ধবর ঠিকমত সমাটের দরবারে পৌছে দিলে তার নিজের ভবিশুংই আরো উজ্জ্বল হতে পারে। মাকুইস-এর ওপরে আরোধ বড় থেতাব আছে। মাকুইস হিসাবে দে যা পেয়েছে, তার চেয়ে বড় ইনাম। গোরাবিয়া নাম মৃছে যে মাকুইস গঞ্জালেস দে সোলিস হতে পেরেছে স্মাটকে বাধিত করে রাথার এ-স্থোগ ছাড়া তার উচিত নয়।

মাকু হিদ গঞ্জালেদ দে দোলিদকে এদব কথা ব্ঝিয়ে বিশ্বাদ করানো ঘনরাম যতটা কঠিন হবে ভেবেছিলেন, তা হয়নি! সোরাবিয়া নির্বোধ নয়, সম্রাটের দরবারে পিজারোর হয়ে ওকালতি করতে যাবার লাভ যে কি হতে পারে কথাপড়তে না পড়তেই দে বুঝেছে।

প্রথমে অবশ্য ঘনরামকে দেখে সোরাবিয়া ঠিক চিনতে পারেনি, কিংবা চিনলেও বিখাসও করা তার পক্ষেশক্ত হয়েছে।

ঘনরাম নিজে থেকেই ভিড়ের ভেতর সোরাবিয়ার পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, মহামাল মাকু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস পুরানো এক আলাপীকে চিনতে পারবেন কি!

সোরাবিল্লা মৃথ ফিরিয়ে বেশ থানিকক্ষণ একটু হতভম্ব হল্পে তাকিক্ষে থেকেছে। তার চোধের বিভ্রম ধীরে ধীরে বিস্মন্ন থেকে হিংস্র উল্লাসে পৌছেছে তারপার।

তুই! তুই এসেছিস এই সেভিল শহরে আমারই চোথের সামনে!— পৈশাচিক আনন্দী সোৱাবিয়ার গলায় লুকোনো থাকেনি।

হাা, আমি নিজে থেকেই তোমার কাছে এসেছি গোরাবিরা! শাস্ত অহাত্তজিত স্বরে বলেছেন ঘনরাম,—আমি এখানে সম্পূর্ণভাবে তোমার হাতের মুঠোর। আমার যথন থুনি তুমি ধরিরে দিতে পারো ফেরারী গোলাম হিদাবে। কিন্তু, তার আগে আমি যা বলতে এসেছি ধৈর্থ ধরে নিজের স্বার্থেই তোমান্ধ

একটু শুনতে অফুরোধ করছি। শুনে মনে না ধরলে আমায় কয়েদ করবার পুরো এক্তিয়ার তোমার থাকবে।

ছ-এক মূহূর্ত কি ভেবে নিম্নে দোরাবিয়া বলেছে,—চলো। তোমার কথাই আগে শুনব, কিন্তু আমার নিজের বাসায় আমার একটি সর্তে।

তাতেই রাজী হয়ে ঘনরাম সোরাবিয়ার সঙ্গে তার সেভিলের আবাসে গেছেন।

## (SCR)

আনা শেষ পর্যন্ত ঘনরামকে খুজে পেয়েছে।

থুঁজে পেরেছে সমস্ত বাড়িতে ব্যাকুল হল্পে ছুটে বেড়াবার পর এমন অবস্থায় এমন একটি জান্নগায় যেথানে সন্ধান করার কথা সে প্রথমে ভাবতেই পারেনি।

বাড়িতে দাসদাসী কেউ তথন নেই। ইস্টারের উৎসবের জন্মে বিকেল থেকে সে-রাতের জন্মে যে তাদের ছুটি দেওয়া হরেছে তা আনার ভূলে যাবার কথা নয়। সোরাবিয়াকে একবার শুধু জানিয়ে ছুপুর থেকে ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থাটা আনা নিজেই করেছিল সন্ধ্যায় কিষাণ মেয়ের ছন্মবেশে বার হবার স্থবিধের জন্মে। এখন কিন্তু সাহায্য করবার কাউকে না পেয়ে সে ক্রমশঃই বেশী অস্থির হয়ে উঠেছে। তার সমাজের অক্ত মেয়েদের চেয়ে কুসংস্থার তার কম। তব্ আজকের সব ক'টি ব্যাপার মিলে তার মনটা যেন ছুর্বল করে দিয়েছে। আশাতীতভাবে যার দেখা সে আজ পেয়েছে এই বাড়ির মধ্যেই সোরাবিয়ার সঙ্গে ত্বল করে গাকটা হঠাৎ এমন নিশ্চিক হয়ে যেতে পারে কি করে?

ব্যাপারটা সত্যিই ভৌতিক কিছু, না সোরাবিয়া নিজের খপ্পরে এনে মাস্থ্যটাকে গুমথুনটুন কিছু করেছে ?

তার কাছে স্থনহীন নিস্তন্ধ তার নিজের চেনা বাড়িটাই কেমন যেন বিভীষিকাময় হল্নে উঠেছে হঠাং।

একবার মনে হরেছে বাজি থেকে বার হয়ে গিয়ে কাউকে সাহায্যের সঞ্চী হবার জন্মে ডেকে আনে।

কিন্তু কাকে এখন সে ভেকে আনতে যাবে? রাস্তায় যাকে তাকে ত সে আহ্বান করতে পারে না। তার নিজের এখনকার সমাজের কাইকে ভাকতে গেলে একটা কৈফিয়ৎ ত দিতে হবে। কি কৈফিয়ৎ সে দিতে পারে!

সোরাবিয়াকে বাড়ি থেকে ঘোড়ায় চড়ে বেরিয়ে যেতে সে দেখেছে। ঘনরামকে সঙ্গে করে এনে তারপর একলা দে গেলই বা কোথায়?

স্থিরভাবে সমস্ত অবস্থাটা একবার বোঝবার চেষ্টা করবার জন্তে আনা তার নিজের ঘরে এবার গেছে! তিয়ো সানসেদোর সঙ্গে দেখা করা আঞ্চ আর হবে না। তার নিজের কিষাণ মেয়ের পোশাকটাও তাই বদলানো দরকার।
নিজের ঘরে চুকেই আনাকে স্তম্ভিত বিহবল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে।
ঘনরাম তারই ঘরে পড়ে আছে, তারই বিছানার ওপর।

সমস্ত বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিতে ঘনরামের থাকার কথা কল্পনা করতে পারেনি বলেই আনা এখানে থোঁজ করতে আসেনি।

নিজের ঘরে নিজের বিছানায় ঘনরামকে দেখবার পর আনা কিছুক্ষণ স্থাণুর মত দাঁডিয়ে থেকেছে। তার হাত পা নাডবার যেন আর ক্ষমতা নেই।

ঘনরাম কেন যে তার এতক্ষণের ব্যাকুল চিৎকাবে সাড়া দেয়নি তা এইবার বোঝা গেছে।

না, সে মৃত কি আহত বা অজ্ঞান নয়, আনার বিছানার ওপরই আছেপুটে খাটের সঙ্গেই বাঁধা। শুধু চোথ হটি বাদে মৃথটাও তার কাপড় গুঁজে বন্ধ করা। তোমার, তোমার এ অবস্থা কে করেছে! কে তোমার বেঁধেছে এখানে! এক হিদেবে অর্থহীন প্রশ্ন ক্ষুক্ত চিংকার হয়ে বেরিয়েছে আনার কঠ থেকে।

এ অবস্থায় ঘনরামের যে উত্তর দেবার ক্ষমতা নেই পরমূহূর্তে তা স্মরণ কবে আনা ছুটে গিয়ে পাশের সোরাবিয়ার ঘর থেকে আর কিছু না পেয়ে তার দীর্ঘ ছোরাটা নিয়ে এসেছে।

সেই ছোরা দিয়ে ব্যস্তব্যাকুলভাবে ঘনরাম দাসের বাঁধন সে কেটেছে। সব বাঁধন কাটতে হয়নি। বিছানার সঙ্গে জড়ানো হাতের বাঁধনটা কাটবার পর ঘনরাম নিজেই তাঁর মুখের ওপর চাপা দেওয়া কাপড়টা খুলে ফেলে যা বলেছেন ভা ওই অবস্থায় একট অপ্রত্যাশিত আর অস্বাভাবিক।

অন্ত সময় হলে আর অমন উত্তেজিত বিহবল হয়ে না থাকলে আনার মত মেয়ে একথায় বোধহয় জলে উঠত।

ঘনরাম দাস নিজের মুথের বাঁধন থুলে বিছানার ওপর উঠে বলে একটু ছেসে বলেছেন,—কাঞ্চা কি ভালো করলেন মার্শনেস? একটা ফেরারী গোলামকে পালাবার স্থথোগ দেওয়া যে অপরাধ তা ত জানেন!

ক্ষাটার স্ক্র থোঁচা যা ছিল তা বোঝবার মত মনের অবস্থা আনার তথন নয়।

জানি! বলে অস্থির আগ্রহে সে জিজাসা করেছে,—তোমাকে সোরাবিদ্বাই তাহলে এখানে বেঁধে রেখেছে! কিছু কেন? বাঁধলই বা কেমন করে? তোমার এমন করে বাঁধবার ক্ষমতা তার হল! তা হবে না কেন? ঘনরাম এবার উঠে দাঁড়িয়ে ঈষৎ কোতুকের স্বরে বলেচেন,—আমি নিজেই যখন তাকে বাঁধতে দিয়েচি।

তুমি নিজেই তাকে বাঁধতে দিয়েছ! আনার গলায় প্রথম গভীর বিভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে। তারপর তীব্রস্বরে সে বলেছে, এ পরিহাসের সময় নয় দাস। মনে হচ্ছে চরম বিপদে পড়ে তোমার বৃদ্ধিভ্রংশ হয়েছে! নইলে তোমার অবস্থা যে কি সাংঘাতিক তুমি বুঝতে!

অবস্থা সাংঘাতিক জেনেই এখানে এগেছি মার্শনেস! ঘনরামের গলায় আর কৌতুকের স্থর তথন নেই,—আর, পরিহাস করে নয় সত্যই বলছি, আপনার মার্কু ইসকে স্বেচ্ছায় এইভাবে আমায় বাধতে দিয়েছি!

কিন্তু,—গভীর বিমৃত্তায়, আনা কয়েক মুহূর্ত থেমেছে নিজের প্রশ্নটা গুছিয়ে নিতে। একটু অধৈর্যের সঙ্গে তারপর জিজ্ঞাসা করেছে—নেহাৎ উন্মাদ না হ'লে তা কি কেউ দেয়? তোমাকে ত তার সঙ্গেই এসে আমি এখানে চুকতে দেখেছি। তুমি কি এইভাবে বাধতে দেবার জন্মেই তার সঙ্গে এসেছিলে?

তা একরকম বলতে পারেন! ঘনরামের মৃথে একটু তিক্ত হাসি এবার দেখা দিয়েছে,—বাঁধা পড়বার জন্তে না হোক, তাঁর মর্ত মানতে রাজী হয়েই তার সঙ্গে এধানে এসেছিলাম। এখানে আসবার পর তিনি ওই সর্তই জানিয়েছিলেন।

মানে ভোমার বেঁধে রাথার সর্ভ! আনার ম্থ দেখে মনে হয়েছে, ঘনরাম তাঁর সঙ্গে যে পরিহাস করছেন না তথনও সে এ বিষয়ে নি:সংশ্র হতে পারেনি,
—আর বেঁধে রাথা আমারই ঘরে আমার বিছানার ওপরে ?

হাা, এটা মাকু ইস মানে আপনার স্বামীর একটা নীচ ইতর কৌতুক।

বনরামের গলার স্বর এবার স্বণাতীর হয়ে উঠেছে,—তিনি তাঁর সর্ত জানিয়ে
বলেছেন য়ে, শুধু বাঁধা পড়লেই হবে না, তাঁর জ্রী মার্শনেস-এর ম্বরের বিছানায়
আমার বাঁধা থাকতে হবে।

এরকম সর্তের মানে ?—ভীত্র হয়ে উঠেছে আনার কণ্ঠস্বর!

এ বিশেষ সর্তের কারণ কুংসিত রসিকতা করে তিনি যা বলেছেন তা আপনাকে শোনাতে পারব না মার্শনেস। তিক্তকণ্ঠে বলেছেন হনরাম,—তা ভনেও বাধ্য হয়ে তার সব কথায় যে রাজী হয়েছি তার জন্মে মনের প্লানিটুকু ঘোচাবার স্থযোগ আশা করছি এখুনি পাব।

ঘনরামের কথার যথার্থ তাৎপর্বটা আনা তথনো ঠিক ধরতে পারেনি।

কথাটা কেমন অন্তুত লাগায় ঘনরামের দিকে সবিস্থায়ে চেয়ে নিজের মনের জালাতেই জিজ্ঞানা করেছে,—আমার ঘরে আমারই বিছানায় তোমাকে বাঁধবার সর্তের কি কারণ দেখিয়েছিল আমার স্বামী! শুনি কি রসিকতা সে ক্রেছিল?

সে বসিকতাটা ওই নকল কাবালিয়েরো-সাজা ফেরারী গোলামের জিভে বোধহয় বাধছে! অত যথন শোনবার আগ্রহ তথন আমিই শোনাচ্ছি না হয়।

আনা চমকে ফিরে তাকিয়েছে। তার স্বামী সোরাবিয়াই খাপ থেকে খোলা তলোয়ার হাতে সেখানে দাঁড়িয়ে। মূখে তার হিংস্র পৈশাচিক কৌতুকের হাসি।

আনার সাময়িক বিমৃঢ় অম্বস্তিটুকু উপভোগ করে সে কথাগুলো এবার যেন কুরিয়ে কুরিয়ে বলেছে,—স্বপ্নে যাকে পাশে দেখো সেই গোলামটাকে জ্যান্ত তোমার বিছানার বেঁবে তোমার দেখানোই ছিল আসল উদ্দেশ্য। সেইজন্তেই তোমার ফেরার অপেকার হতভাগাকে বেধে রেখে গিয়েছিলাম। ওকে তথন অবশ্য অন্য কৈফিয়ৎ দিয়েছিলাম। বলেছিলাম,—আমাদের মার্শনেস-এর শুচিবায়্ বড় বেড়েছে। আলাদ। ঘরে থাকেন নোংরা হবার ভয়ে তাঁর বিছানা আমায় ছুঁতে দেন না। একটা গোলামকে বেধে শুইয়ে বিছানাটা তাই একটু পবিত্র করতে চাই।

আনার মৃথের চেহারা আর চোথের শানিত তীত্র ঝিলিক দেখে মনে হয়েছে সে বুঝি ক্ষিপ্ত চিতার মত তৎক্ষণাৎ সোরাবিয়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু তা সে ঝাঁপিয়ে পড়ে নি। তার বদলে ঘনরামের দিকে ফিরে জ্ঞলন্ত স্বরে জিজ্ঞানা করেছে,—এই কুংসিত ইতর বিদ্রূপ শুনে একটা জ্ববাবও দাওনি! খুব মজা পেয়েছিলে বোধহয়?

না মঙ্গা পাইনি। তবে জবাবও দিতে পারিনি তথন।—ঘনরাম অহুত্তেঞ্জিত গলায় বলেছেন সোৱাবিয়ার দিকে চেয়ে।

জবাবটা এখন তাহলে দিবি বোধহয়! হিংশ্রভাবে হেসে উঠেছে সোরাবিয়া
—তাই নেওয়াই ত আমি চাইছি! ফেরারী গোলাম হিসেবে ভোকে শুধু
ধরিয়ে দিয়ে আমার কতটুকু আর স্বথ হত! মার্শনেস আদর করে তোর বাধন
খুলে দিয়েছে। এখন তার বিহানাতেই তোর লাশটা শুইয়ে তার সাধ মেটাই।
কই জবাব দে!

সোরাবিদ্যা তার থোলা তলোদারটা ঘনরামের দিকে তুলে ধরেছে এবার।

সেটা যেন লক্ষ্যই না করে ঘনরাম অবিচলিতভাবে বলেছেন, জবাব আপনাকে দভািই দেব মাকু ইদ। কিন্তু শুধু ওই ইতর নোংরা রসিকভার নয়। আরো অনেক কিছুর জবাব আপনাকে দেবার আছে। প্রথম জবাব আপনার বেইমানির। পরস্পত্রের সর্ভ মানব বলে আমরা কথা দিয়েছিলাম। আপনার সর্ত মেনে আমি আপনারই আবাসে এসে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় আমার বক্তব্য আপনাকে শোনাতে রাজী হয়েছিলাম। আপনার নীচ জঘক্ত রসিকতাও নীয়বে সহু করেছিলাম আপনাকে দিয়ে একটা বড় কাজ করাবার জন্মে। কথা ছিল আপনার সর্ভ মানলে আপনিও আমার সর্ভ মানবেন। আমার বক্তব্য শুনে সেই অমুসারে কাজ করা আপনার পক্ষেও লাভের বুঝলে আমাকে মুক্ত করে সেই কাজই করবেন। এই বিছানায় বাঁধা অবস্থায় আপনাকে যা আমি বলেছি তার মূল্য আপনি বুঝেছেন, বুঝেছেন যে পিজারোর মত অসামাক্ত আবিষ্কারকের সেভিলে অক্তায়ভাবে বন্দী হওয়ার থবর সমাটের দরবারে পৌছে দিতে পারলে আপনার কদর সেখানে অনেক গুণ বেড়ে যাবে। সমস্ত কথা বুৱে৷ মনে মনে আমার প্রামর্শ নেওয়ার মতল্ব করেও আমার বাঁধন আপনি থুলে দেন নি। স্ত্যি স্ত্যিই আপনার স্ত্রী মার্শনেসকে তারই বিছানায় আমার বাঁধা পড়ে থাকার দৃশ্য দেখিয়ে চরম অপমান করবার জ্তাে তাঁকেই থুঁজতে গেছলেন। আপনার এতরকম নীচ্ডা ইতরতা বিশাস্থাতকতার পুরোপুরি জবাব এথন অবশ্য দেওয়া চল্বে না।

কেন, তৈরী করার স্থােগ পাস নি ব্ঝি? বাকা হাসির সঙ্গে তলায়ারের ছগাটা ঘনরামের গলার কাছটায় স্থানিপুণ কোশলে ত্বার ঘ্রিয়ে বলেছে সোরাবিয়া—মার্শনেসের সঙ্গে একটু প্রেমালাপেরও সময় মেলেনি? বড় আচমকা এসে পড়েছি, কেমন!

না, আচমকা নয় মার্কু ইস।—বেন বিনীতভাবে বলছেন ঘনরাম,—গোলাম হিসেবে মনিবদের কানমলা থেয়ে থেয়ে কান ছটো আমার একটু বেশী ফল্ম হয়ে গেছে। এইখানে বসে বাড়ির বাইরের রান্তায় ঘোড়া থামিয়ে নিঃশব্দে আপুনার নামবার চেষ্টা আমি টের পেয়েছি। টের পেয়েছি চুপি চুপি পা টিপে আপুনার বাড়ির ভেতর ঢোকা। মার্শনেসকে তাই তথন বলছিলাম যে আপুনার ইডরু মনের জ্বল্ম দর্ভ মেনে নেওরার গ্লানিটুকু ঘোচাবার স্থ্যোগ বোধহয় পাব। আপুনি তথন সবে বাইরের দেউড়িতে চুক্ছেন।

বটে! ভোর কান ও তাহলে কুকুরকেও হার মানায়! কুৎসিতভাবে

হেদে উঠে বলেছে সোরাবিয়া,—তোর কান ঘটোই তাহলে আগে কেটে রাখি তারপর এমন দরেস জবাব দেবার ওই জিজ্টা।

সোরাবিয়ার আফালিত তলোয়ারের ফলাটা ঝিলিক দিয়ে উঠেছে ঘরের ঝোলানো বাতিদানের আলোয়।

সোরাবিয়ার তলোয়ারের ফলাটা তথনই রক্তপাত করবার জন্মে অবশ্র ঝিলিক দিয়ে ওঠেনি। সোরাবিয়া নিষ্ঠুর কৌতুকে ঘনরামকে নিয়ে একট্ থেলাবার জন্মেই তলোয়ারটা তার মুখের চারিধারে নাচিয়েছে একট্।

কিন্তু দে ভধু বুঝি মুহূর্তের জন্মে।

সোরাবিয়ার তলোয়ারটা তাঁর ম্থের কাছে নেচে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গেষ্ট্র ঘনরাম বিত্যুৎ গতিতে আনার হাতের ছোরাটা টেনে নিয়ে একটু সরে দাঁড়িয়েছেন।

সোরাবিরা প্রথম এক লহমা বুঝি একটু হকচকিরে গিয়েছিল, তারপরই তার মুখ শয়তানী হাসিতে কুঞিত হয়ে উঠেছে।

বাং চমংকার!—চাপা হিংস্র উল্লাসে বলেছে সোরাবিয়া,—ফেরারী গোলামের ধরা পড়ে ছোরা নিয়ে আক্রমণ! আজ্কাল আইন-কাম্বন একট্ বেয়াড়া হয়েছে। নফর গোলাম মারলেও কৈফিয়ৎ দিতে হয়। কিন্তু বেয়াড়া গোলাম কি ক্যাপা কুকুর মারলে ইনাম পর্যন্ত মেলে। তোকে মুর্দা বানাবার এমন নির্দায় স্থযোগ তুই নিজেই দিবি ভাবতে পারিনি।

শোনো!—সোরাবিয়া তলোয়ারটা বাড়িয়ে আবার একটু নাচাতেই রেগে চিংকার করে এগিয়ে গিয়েছে আনা—এ তোমার অক্সায় লড়াই সোরাবিয়া। তোমার হাতে তলোয়ার আর দাসের হাতে শুধু একটা ছোৱা।

ইস্! গোলাম জাবের জন্ম বড় যে দরদ। তার জন্মেই এ অভিসারের শালা? কেমন?—কুংসিতভাবে হেসে উঠেছে লোরাবিয়া। তারপর হঠাৎ তলোরাবের ফলাটা অভুত কৌশলে আনার পোশাকের ওপর যেন ব্লিয়ে দিয়েছে।

তলোয়ারের খেলায় গোরাবিয়া বে উচ্ দরের বাহাত্তর তার এই গারে আঁচড়টি না লাগিয়ে ফলা বুলোবার কামনাতেই তা বোঝা গেছে। আনার পরনে কিষাণ মেয়ের পোলাক। কাঁথ থেকে কোমর পর্যন্ত সে পোলাক তলোয়ারের ফলার স্ক্ষ টানে তু ফাঁক হরে ঝুলে পড়েছে শরীরের ত্-ধারে। হঠাৎ এভাবে বেআবক্ষ হয়ে ক্ষণেকের জন্মে শুন্তিত ও তার পরেই লক্ষার অপমানে দিশাহারা অবস্থায় আনাকে ছুটে বেরিয়ে যেতে হয়েছে ঘর থেকে অফুট আর্তনাদ করে।

গোলাম প্রেমিককে রূপ দেখাতে এত লজ্জা কিসের !—ইডর মুখডলি করে আনার পেছনে অপমানটা যেন নোংরা কাদার মত ছুঁড়ে দিয়েছে সোরাবিয়া। তারপর ঘনরামের দিকে ফিরে বিজ্ঞাপে বাঁকা কুংসিত হাসির সঙ্গে বলেছে,—
জানের বংলে তোকে একটু খেসারং দিতে চেম্নেছিলাম। কিন্তু যাবার আগের
চক্ষু সার্থক করে যাওয়া তোর কপালে নেই!

ঘনরাম তথন শাস্ত স্থির অবিচল, কিন্তু সে স্থৈ যেন থমকে যাওয়া তৃফানের ভয়ন্বর মেধের।

ভেতরে যে কি চলছে তা শুধু তাঁর চোথের দৃষ্টির তীত্র বিদ্যুৎ-জালার ধরা পড়ে। গলা কিন্তু তাঁর সহজ স্বাভাবিক, বরং একটু যেন পরিহাসলঘু।

সেই হান্ধা গলাতেই তিনি বলেছেন,—আপনি যে সত্যিকার বনেদী
মাকুইস তা আপনার চালচলনেই বোঝা যায়। নিজের স্ত্রীর সম্মান এভাবে
রাখতে ইতর ভূইফোড় কেউ পারে! আপনার মত মাকুইস-এর উপযুক্ত
নজরানা আজই দিয়ে যেতে পারলে খুশি হতাম কিন্তু তার উপায় নেই।
আপনাকে শুধু একটা অফুরোধ করছি। হাতের তলোয়ারটা ফেলে দিন।
আমাকে শিক্ষা দেবার বাসনা থাকে ত শুধু হাতেই তা দেবার চেষ্টা করতে
পারেন। তলোয়ার হাতে থাকলে আপনার বেশী জ্বম হবার বিপদ আছে।

বটে !—হিংপ্রভাবে হেদে উঠে বলেছে সোরাবিয়া—তলোদ্ধার চালাতে আমি যে আনাড়ি তা ধরে ফেলেছিস, কেমন !

না, আনাড়ি নয় মাকু ইস—বেশ একটু তাঞি করার ভদিতেই বলেছেন ঘনরাম,—আমি সমুদ্রের এপারে-ওপারে আপনার মত তলোয়ারের পাকা হাত দেখেছি কি না সন্দেহ। কিন্তু মুদ্ধিল হচ্ছে এই যে, আপনি তলোয়ার না ছাড়লে আমাকেও ছোরাটা হাতে রাখতে হয়। তলোয়ার ঠেকাতে ছোরা, বুঝতেই ত পারছেন বেসামাল হয়ে যদি একটু বেশী ঘা দিয়ে ফেলি।

বেসামাল হয়ে আমায় বেশী বা দিয়ে ফেলবি! তোর ওই পুঁচকে ছোরা দিয়ে?—শুনে থ হয়েই সোরাবিয়া বোধহয় হাসতে ভূলে গেছে প্রথমে। তারপর রাগে চিড়বিড়িয়ে উঠে বলেছে,—সত্যিই তোর মরণ ছিট্ফিটিনি ধরেছে দেখতে পাচিছ। মুখে যাই বলি, ভেবেছিলাম শুধু তোর নাক কান কেটে খাদা বোচা করে ঠেলে ফেলে দেব রাশ্তার তোর প্রেয়সীর মন ভোলাতে। সভ্যি তোর শমনের ভাকই এসেছে। নে ইট্রনাম জপ করে নে।

দাঁড়ান! দাঁড়ান মাকু ইস।—সোরাবিয়া চালাবার জন্তে তলোয়ারটা তুলতেই মিনতির স্থরে বলেছেন ঘনরাম,—আবার আপনাকে বলছি তলোয়ারটা ফেলে দিন। এথনো আপনার অনেক কিছু করার আছে। অনেক ওপরের ধাপে ওঠবার…

ঘনরাম তথন তাঁর কথা আর শেষ করতে পারেন নি। সোরাবিয়ার ঘা সামলাতে তাঁকে এক লাফে পালে সরে যেতে হয়েছে।

সেথান থেকে প্রায় যেন নাচের পায়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনি আবার আগের কথার খেই ধরেই বলেছেন,—আপনাকে সমাটের দরবারে যেতে হবে মার্ক্ইস —সে কথা ভূলে যাছেন কেন?

স্থোরবিয়ার পরের মারটাও নাচুনে পায়ে এড়িয়ে ঘনরাম যেন বেশ একটু
ক্ষা হয়ে বলেছেন, এই সোজা কথাটা ব্রছেন না কেন? সমাটের কাছে কানা
থোড়া হয়ে কি গায়ে মাথায় ঘেয়ো পটি বেঁধে যাওয়া কি ভালো দেখাবে!

সোরাবিয়ার তৃতীয় মারটা ঘনরাম তাঁর ছোরা দিয়েই ঠেকিয়েছেন এবার। তারপর কিছুক্ষণ কথা বলার ফুরসং পান নি।

সোরাবিশ্বা তথন সভ্যিই একেবারে ক্ষেপে গেছে। আজেবাজে নয়, যথার্থই সে উচুদরের আসিযোদ্ধা। সামান্ত একটা ছোরা নিয়ে তাকে ঠেকানো মানে তার চরম অপমান। সে অপমানের শোধ নিত্তে খোঁচানো বাঘের মত সে তথন হিংস্র হয়ে উঠেছে। ঘনরামকে ট্করো টুকরো করে না কাটলে বোধহয় তার রাগ যাবে না।

কিন্তু ঘনরামকে কাটতে হলে ধরা ত চাই। সেইটেই যে মৃদ্ধিল। হাতে তাঁর একটা গাটো ছোরা মাত্র। কিন্তু সেই ছোরা দিয়েই যেন তিনি ভেলকি দেখিয়েছেন। হাতের ছোরার চেরে তাঁর পায়ের ভেলকি অবশ্র বেশী বই কম নয়। তলোয়ার হাতে ওই ঘরটুকুর মধ্যে চরকিপাক খেতে হয়েছে সোরাবিয়াকে তাঁকে বাগে পাওয়ার জয়ে। হেলে ছলে যেন নাচের পা ফেলার কৌশলে ঘনরাম সোরাবিশাকৈ বার বার এড়িয়ে গিয়ে তার তলোয়ারের নিপুন চালও হাস্তকর করে তলেছেন।

সোরাবিরার ক্যাপা আক্রোশের প্রথম ধাকাটা সামলে ঘনরাম আবার তাকে বোঝাতেও শুরু করেছেন আগের জের টেনে,—তলোরার আপনি ভালোই থেলেন, কিন্তু পারের কাজ কিছু শিখলে ভালো করতেন। পারের দোষেই ঠিক স্থবিধে করতে পারছেন না। তা ছাড়া আমার এই ছোরাটাকে হেনস্থা করাও আপনার উচিত হয় নি। এ ছোরা আপনারই। শুধু এর দাম যে কত তা আপনি জানেন না। নেহাং বাহার হিসেবেই এটা কথনো-স্থনো তলোগ্ধাবের কোমরবন্ধে ঝুলিয়েছেন। এ বিষয়ে একটু ওয়াকিবহাল হলে ব্যতেন তলোগ্ধাবের সঙ্গে তানদিকে শোভার জত্যে ঝোলাবার 'মিজেরিকর্দে' ছোরা এটা ঠিক নয়। এটা তার চেয়ে আনেক দামী আর কাজের জিনিস। এ ছোরা আপনাদের উত্তর-পূবের পাহাড়ী রাজ্যের পেশাদার সেপাইদের কাছ থেকে পাওয়া। আপনি কোখা থেকে এটা হাতিয়েছেন কে জানে, কিন্তু এ ছোরার পুরো মর্ম বোঝেন নি। পাহাড়ী সেপাইদের ছোরার সঙ্গেও এ ছোরার একটু তফাং আছে। সে ছোরা একটু বদলে এক ধার দাঁতালো করে এ ছোরা বানানো। নাম হল 'মাইন গাউচে'!

হঠাৎ থেমে গিয়ে জিভে আফসোসের আওয়াজ করে ঘনরাম বলেছেন,—
এই দেথুন এ বেয়াড়া হাতিয়ার এত সাবধানে চালাবার চেষ্টা করেও একটা কান
আপনার কেটে ফেললাম। এই জন্মেই আপনাকে তলোয়ার ফেলে হাতে লড়তে
বলেছিলাম। যাক, একটা কানই যখন গেছে তখন ছটোই যাক! ছেলেবেলায়
যেন কোথায় শুনেছিলাম হ' কান কাটা হ'লে আর লজ্জা-সরম কিছুর দরকার
থাকে না। আরে আরে আপনি যে আরো ক্ষেপে যাচ্ছেন! ভুলে যাচ্ছেন
কেন যে এ ছোরার একধারে দাত থাকাটা মিথ্যে বাহার নয়। এর কাজ
হ'ল অতি ধারালো তলোয়ারও এমনিভাবে কায়দা মাফিক ধরে নিয়ে হ'টুকরো
করে ফেলা।

সোরাবিয়ার তলোয়ার তথন সত্যিই ঘনরামের হাতের ছোরার দাঁতালো ধারে পড়ে ছ'টুকরো হয়ে সশব্দে মেঝের ওপর পড়েছে।

ব্যাপারটা বোধহন্ব সোরাবিন্ধার একেবারে কল্পনাতীত। মেঝের ওপরকার তলোয়ারের টুকরো হু'টোর দিকে চেন্নে সে একেবারে হতভন্ন, নির্বাক।

প্রথম বিমৃত্তাটা একটু সামলে সে সভয়ে ঘনরামের দিকে তাকিয়েছে। ঘনরামের দিকে ঠিক নয়, তাঁর হাতের ছোরাটার ওপরই তার দৃষ্টি তথন স্থির।

ঘনরাম প্রথমে সজোরে মারবার ভক্তিতেই ছোরাটা তুলেছেন।

ফাকিশে মূথে সোরাবিয়া ত্'পা পিছিয়ে যেতে একটু মুচকি হেসে ঘনরাম ছোরাটা আবার নামিয়ে বলেছেন,—ভন্ন নেই মার্কু ইস। আগেই বলেছি আপনার সব কীতি আর কথার পুরো জবাব আছই দেওয়া হবে না। ছনিয়ার ইতিহাসের একটা নতুন পাতা খোলাবার জন্তে আপনাকেও এখন একটু দরকার। আপনাকে এই অবস্থাতেই তাই ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি। আমি চলে যাবার পর আপনারও বেশিক্ষণ এখানে থাকার অন্ত বিপদ আছে। আপনার স্ত্রী মার্শনেসকে যে চরম অপমান করেছেন, তাতে লজ্জায় ছেয়ায় দেশান্তরী হবার মত মেয়ে তিনি বোধহয় নন। পোশাক বদলে উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতে আসতে তিনি দেরী করবেন না এ অস্থমান আমার বোধহয় ভূল নয়। আমি সামনে থাকলে ব্যাপারটা একটু কুংসিত রকম জটিল হতে পারে বলে আমি এখুনি চললাম। তারপর বিলম্প না করে আপনারও টোলেডো রওনা ছওয়া উচিত। সম্রাট পঞ্চম চার্লস সেথানেই দরবার বিসয়েছেন খবর পেয়েছি। আশা করি নিজের স্বার্থ ব্বে আমার পরামর্শটা নেবেন…

হঠাং থেমে বাঁ-হাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় সোরাবিয়াকে ঘরের কোণে ছিটকে ফেলে দিয়ে ঘনরাম আবার বলেছেন,—না না, মাকুঁইস এরকম ভুল করা আপনার উচিত হয়নি। বিশেষ কারণে এখনকার মত উদার হচ্ছি বলে অসাবধান আমি হইনি। আপনার মত প্রাণীর পাঁচালো মাথার অদ্ধিসদ্ধি আমার জানা। হতরাং অক্সমনস্কতার হুযোগে আচমকা কার্ করবেন, বৃথাই সে-আশা করেছেন। আপনার সঙ্গে হিসেব-নিকেশ সব বাকি রেখেই এখন যাছি। আশা করছি একটা কান একটু ছিঁড়ে যার নম্না দেখিয়েছি, একদিন সেই হিসেব পুরোপুরি চোকাবার হুযোগ পাব।

সেই মুহুর্তে ঘরের বাইরে একটা জ্রুত্ত পদশক শোনা গেছে।

ঘনরাম সজোরে ঘরের বাতিদানের দিকে তাঁর ছোরাটা সঙ্গে সঙ্গে ছুঁড়ে মেরেছেন।

ঝন্থনিয়ে কাচের ঢাকনা সমেত বাতিদানটা মেঝেয় আছড়ে পড়ে ঘর অন্ধকার হয়ে যেতে-না-যেতেই ঘনরাম সেধান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেছেন।

যাবার পথে অন্ধকারে সম্বোরে একবার ধাকা খেয়েছেন।

দেহের উষ্ণ কোমলতা থেকেই সংঘ্র্বটা যে কার সঙ্গে হয়েছে তা ব্যতে দেরী হয়নি।

ধাৰু । পাঞ্জার সঙ্গে সঙ্গে কোমল দেহটা তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে তা থেকে যেন ইস্পাতের তু'টি বাহু বেরিয়ে তাঁকে ধরে রাখতে চেয়েছে।

সেই সঙ্গে নারীকণ্ঠে শোনা গেছে ব্যাকুল বিজ্ঞাসা,—কে ? কে তুমি? দাস?

ঘনরাম কোনো উত্তর দেননি। নীরবে প্রাণপণ শক্তিতে আনার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে প্রায় নিষ্ঠুরভাবে মৃক্ত করে ছুটে বেরিয়ে গেছেন।

বাড়ি থেকে জনহীন নিরালোক রাস্তার বেরিয়ে এসে তিনি নিশ্চিম্ভ হরেছেন অনেকথানি।

আপাতত সেভিল শহরে সে-রাত্রের মত অন্তত তিনি নিরাপদ।

সোরাবিয়ার বাড়ির দেউড়ি থেকে রাস্তায় পা বাড়িরে কয়েক পা এগিয়েই তিনি কিন্তু চমকে উঠেছেন।

সেখানে এমন একজন তাঁর পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে, যাকে এখানে দেখবার কথা ঘনরাম কল্পনাও করতে পারেন নি।

পিজারোর সেভিলের বন্দরে দেনার দায়ে বন্দী হওয়ার থবর সম্রাট পঞ্চ চার্লসের দরবারে সত্যি পৌছেছিল।

সংবাদের প্রধান বাহক মার্কু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস। তার আগে একট্আঘট্ উড়ো থবর যা পাওয়া গেছল তা দরবারে যৎসামান্ত আলোচনার টেউ
তুললেও সমাটের কানে তোলবার যোগ্য কেউ ভাবে নি। মার্কু ইস বিশেষভাবে উল্লোগী হয়ে এ থবর বয়ে না নিয়ে গেলে পিজারোর মৃক্তি কতদিনে হ'ত
কে জানে! নাও হতে পারত বছরের পর বছর। তথনকার যুগে অনেক উচ্
দরের মাস্থবেরও গারদখানার দেওয়ালের আড়ালে চিরকালের জন্তে হারিয়ে
যাওয়ার ঘটনা বিরল ছিল না।

মাকু ইস গঞ্চালেস দে সোলিস-এর কাছে এ খবর পাবার পর সমাটের দরবার উত্তেজিত চঞ্চল হয়ে ওঠে।

পঞ্চম চার্লদ তথন টোলেডোতে। পিন্ধারো কে, কী জন্মে দে নতুন মহাদেশ থেকে এপেছে, আর এসেই কুড়ি বছরের পুরনো দেনার দায়ে কিভাবে করেদ হয়েছে সমাটের কানে যাওয়া মাত্র তিনি পিন্ধারোকে মৃক্ত করার হুকুম পাঠিয়ে দেন, সেই সঙ্গে রাজদরবারে তৎক্ষণাৎ পিন্ধারোর আদার অহ্নমতি, যা নিনম্বণেরই সামিল।

পিজারো যথন টোলেডোতে এসে শৌছোলেন তথন সমাটের সেধান থেকে ইটালীতে পাড়ি দেবার তোড়জোড় চলছে। জন্মগত উত্তরাধিকারস্ত্তে স্পেনের সমাট হলে কি হবে, পঞ্চম চার্ল্য স্পেনে থাকা খ্ব পছন্দ করেন না। সময়টাও তথন তাঁর অত্যন্ত ভালো যাচ্ছে। তাঁর যোগ্য প্রতিদ্বদ্ধী ফ্রান্সের রাজার মাথা তিনি হেঁট করতে পেরেছেন পাভিয়ার যুদ্ধে। স্বার্মানীর সিংহাসন তাঁর দথলে। এ সব সৌভাগ্যে উৎফুল্ল হয়ে স্পেনের চেয়ে ইওরোপের বড় আসরে বাজাগিরির জাঁক দেখাবার আগ্রহ খুব অস্বাভাবিক নয়।

পিন্ধারো টোলেভোতে এসেই ব্ঝলেন যে, তাঁর যা-কিছু আর্দ্ধি তাড়াতাড়ি মঞ্ব না করাতে পারলে সব বরবাদ হয়ে যাবে। সমাট কদিন বাদেই ইটালীতে রোম্যান পণ্টিফ্-এর হাত থেকে রাজচক্রবর্তীর মৃকুট নিতে যাচ্ছেন। একবার স্পেন ছেড়ে চলে গেলে পঞ্চম চার্লসের নাগাল পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না।

পিঙ্গারোর ভাগ্য একটু ভালো যে, সম্রাট খ্ব সম্প্রতি সাগরপারের নতুন মহাদেশের আবিন্ধার অভিযান সহদ্ধে একটু উৎসাহী হবেছেন। প্রথম দিকে কাগজে কলমে বিরাট সব নতুন নতুন দেশ আবিন্ধার ও দখলের প্রমাণ পেলেও সে সব জারগা থেকে এমন কিছু ভেট নজরানা খাজনা পাননি যাতে তাঁর মন ওঠে। নামে তালপুক্র আসলে ঘটি ভোবে না গোছের নতুন রাজ্য সহদ্ধে তাই তিনি তখন উদাসীনই ছিলেন।

হাওয়াটা বদলেছে কটেজ-এর মেক্সিকো বিজয়ের পর। মেক্সিকো থেকে সোনাদানা মণিরত্ব যা এসেছে তাঁর রাজকোষে, তাতে থুশি হয়ে নতুন মহাদেশের ব্যাপারে তিনি একটু মনোযোগ দিতে স্বক্ষ করেছেন।

পিঙ্গারো টোলেভোতে এসে সময় নই করেন নি। সভাসদদের মধ্যে যারা হোমরা-চোমরা তাদেরই নানা উপহার দিয়ে বশ করেছেন স্বার আগে। তারপর পশ্চিম অজানা সম্ভের উপক্লের পরমাশ্চর্য 'স্থা কাঁদলে সোনা'র দেশের বলতে গেলে চৌকাঠ থেকে তুলে আনা সম্পদের নম্না সমাটের কাছে নিবেদন করেছেন।

সোনারুপোর তৈজ্ঞপত আর অলকারের কারুকাজ আর প্রাচ্<sup>র্য</sup> দেখে মৃথ হয়েছেন পঞ্ম চার্ল্স, মৃথ্য হয়েছেন সেদেশের অভুত পশমের বস্তা। কিন্তু ভাতেও পিজারোর ওপর সেরকম সদন্ধ তিনি হতেন কিনা সন্দেহ।

তাঁকে মনস্থির করতে যা সত্যিই সাহায্য করেছে তা হল সেই আজগুৰি জানোয়ার, ল্লামা, সেভিল শহরে যা পিজারোর তুর্ভাগ্যের প্রথম বিজ্ঞাপন হয়ে নগরবাসীদের সজাগ করে তুলেছিল।

পিজাবোর ওপর সম্ভষ্ট হয়ে টোলেডো ছেড়ে যাবার আগে সমাট তাঁকে যতগানি সম্ভব সাহায্য করবার হুকুম আমলাদের দিয়ে গেছেন।

সম্রাট ত ছকুম দিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু সব দেশে সব যুগেই সরকারী ব্যবস্থার চাকা সমান গদাইলশকরী চালে ঘোরে।

পিজারোর পুঁজি আর কতটুকু। তৃ তুটো অভিযানের পর সর্বস্বাস্ত হয়ে মহাজন আর হিতৈষীদের কাছে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে যা এনেছেন রাজদরবারে ধরনা দিতে দিতেই তা প্রায় ফুরিয়ে এল। ফতুর হয়ে রাজদরবারে টেঁকা যায় না, আর যদি বা টি কৈ থাকেন, আকালে বীজ পর্যস্ত থেয়ে শেষ করা চাবীর ক্ষেতে বৃষ্টির পশলার মত সম্রাটের অহুগ্রহ ত তথন উপহাস হয়ে দাঁড়াবে! সে অহুগ্রহ ত কোনো কাছেই লাগবে না আর।

মবিয়া হয়ে পিজারো সমাজ্ঞীর কাছেই এবার করুণ আর্জি জানালেন, আর তাতেই অঘটন ঘটে গেল। পিজারো রাজাত্মগ্রহ যা পেলেন তা তাঁর কল্পনাতীত।

সমাট টোলেডো ছেড়ে যাবার পর সমাজ্ঞীর ওপরই ছিল এ সব রাজ কার্যের ভার। মেরেছেলে এসব অভিযান আবিন্ধারের মর্ম আর কতটা ব্রবে এই ছিল পিন্ধারোর ভাবনা। কিন্তু সমাটের বদলে সমাজ্ঞীর হাতে ভার পড়া পিজারোর কপালে শাপে বর হল। সমাজ্ঞী মেরেছেলে বলেই অহুগ্রহ যা করলেন তা সব হিসেবের বাইরে।

এই অনুগ্রহ বিতরণের পাকাপাকি ব্যবস্থাপত্র সমাজী দন্তথত করে দেন ১২২০ খুইাব্দের ছাব্বিশে জুলাই। সে ব্যবস্থাপত্র অন্থলার শুধু যে নতুন মূলুক আবিদ্ধার ও জয় করবার অধিকার পিজারোকে দেওয়া হল তা নয়, তিনি সেপ্রদেশের গস্তর্নর ও ক্যাপ্টেন জেনারেল হবেন বলেও সাব্যস্ত হল। তা ছাড়া তিনি, আগলে যা-ই হোক্ গালভরা নামের 'আদেলাস্তাদো' আর 'আলগাকুয়াথিল' হবেন, সারাজাবনের জন্তে আর বেতন পাবেন বছরে সাত শ পচিশ হাজার 'মারাভেদি'! 'মারাভেদি' যে কোন্ মূলা তা এখন সঠিক বলা কঠিন। স্পেনে মূরদের আমলের সোনার মূলা একরকম দিনারকে বলত 'মারাভেদি'। পিজারোকে সেই সোনার দিনারে মাইনে দেওয়ার কথা ব্যবস্থাপত্রে লেখা হয়েছিল কিনা বলা যায় না। স্পেনের মধ্যমূগের আর এক কপোর মূলা 'রিয়াল-এর ভাঙটার নামও ছিল, 'মার ভেদি'। সোনার দিনারের বদলে কপোর 'মারাভেদি' হলেই কিন্তু আমরা খুশি হই বোধহয় মনে মনে। সাড়ে চারশ' বছর আগে চুকেবুকে গেলেও অমন বরাত দেখলে এখনও আমাদের যেন চোখ টাটায়।

আমাদেরই অবস্থা যথন এই তথন পিজারোর ওপর এই অম্প্রাহ বর্ষণের ঘটা দেখে টোলেডোর রাজসভার ঈর্বা যে অনেকের হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ সৌভাগোর সিঁড়ির প্রথম ধাপেই যে জবর কাঁটার বেড়া একটা ছিল সেইটেই বোধহর বড় কেউ থেরাল করে দেখেন নি।

দে কাটার বেড়া হল এই যে, বাবস্থাপত্র দস্তথতের তারিধ থেকে ছ'মাদের

মধ্যে পিজারোকে অস্তত আড়াই শ জনের এক লশকর বাহিনী তার অভিযানের জন্মে জোগাড় করতে হবে। সে আড়াই শ'র মধ্যে নতুন মহাদেশের উপনিবেশ থেকে একশ জন বংকট নেওবা চলবে অবশ্য।

শুধু এই নয়, এই লশকর বাহিনী জোগাড় করে পানামায় পৌছোবার ত্র'মাসের মধ্যে পিজারোকে অভিযানে রওনা হতে হবেই।

পিজারোর তথন যা নামডাক আর নতুন মহাদেশের 'স্থ কাঁদলে সোনা'-র রাজ্যের যা সব কিংবদস্তী তথন সারা এম্পানিয়ায় ছড়িয়েছে তাতে এই সামাঝ্য কটা লোক তড়ি দিয়েই জোগাড় করা যাবে মনে হয়েছিল।

কিন্তু তা হয়নি।

পিঙ্গারো টোলেভো থেকে তাঁর নিজের জন্মস্থান ট্রাকসিলোয় গেছেন নিজের জানা এলাকায় লশকর সংগ্রহের স্থ্রবিধা হবে ভেবে। সেধানে তাঁর চার ভাই তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে বটে কিন্তু তাঁর ম্থের বিবরণ শুনে যত মোহিতই হোক তাঁর জাহাজের লশকর সেনা হিসেবে নাম লেখাতে বেশী কেউ অগ্রসর হয়নি।

দেখতে দেখতে তাঁর বরান্দ ছ' মাস কেটে গেছে।

সেভিল-এর বন্দরে তিনটে জাহাজ তিনি অভিযানের জ্বন্তে সাজিম্বে রেখেছেন বটে কিন্তু সেগুলির অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। মাঝি মালা লশকরও তাঁর যা দরকার তা জোগাড় হয়নি।

ব্যবস্থাপত্তের শর্ত সময়মত প্রাণপণে যথন পূরণ করবার চেষ্টা করছে তথন রাজ-সরকার থেকে এক নির্দেশ এসে হাজির।

সমাজ্ঞীর দেওয়া ব্যবস্থাপত্তের সমস্ত শর্ত ঠিকমত পূরণ করা হয়েছে কিনা পরীক্ষা করবার জন্মে সরকারী পরিদর্শক আসভেন।

পিজারে! সত্যিই চোথে অন্ধকার দেখলেন। অজানা দূর সমূদ্রের কোনো রহস্তময় উপকৃলে নম্ন—তাঁর নিজের দেশ এসপানিয়ার ঘাটেই এমন করে তাঁর ভাগ্যের ভরাড়বি হবে তিনি ভাবতে পারেননি।

পিঙ্গারোর ভাগ্য যদি অপ্রত্যাশিতভাবে থারাপ হয়ে থাকে তাহলে তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের দক্ষন হিসাবের ভূল তার জন্মে কিছুটা দায়ী। তিনি গালভরা সব পদবী আর কাঁড়ি কাঁড়ি 'মারাভেদি' বেতনের আশ্বাসেই গলে গিয়েছিলেন। স্পেনের রাজ-সরকারের সব অন্থ্রহ যে মাছের তেলে মাছ ভাঙ্গা, সেটুকু আর তলিয়ে বোঝেননি।

অভিযাত্রীদের উৎসাহ দেবার জন্মে স্পেনের ব্যবস্থা বড় চমৎকার। নিজের

রাজকোষ থেকে স্পেন একটি পর্মা খরচ করবে না। ধনপ্রাণপণ করে যদি কেউ নতুন দেশ আবিকার আর জর করতে পারে সম্রাটের নামে তাহলে তারই সম্পদের ছিটেফোটা তাকে দেওয়া হবে অহ্পগ্রহ করে। সেই সঙ্গে গালভরা লম্বা লম্বা থেতাব বিলোতেও স্পেন সরকার মৃক্তহন্ত।

পিশ্বারের বেলা ব্যাপারটা যদি গাছে না উঠতে এক কাঁদির স্বপ্ন হয়ে থাকে তা হলেও টোলেডোর রাজদরবারে পিন্ধারোর খবর প্রথম পৌছে দেবার বাহাত্রী যে দেখিয়েছে সেই মাকু ইস গঞ্জালেগ দে সোলিসের ত তা হবার কথা নয়।

পিন্ধারের ভাগ্যে যাই হয়ে থাক মার্কুইস-এর বরাত ত ওই থবর পৌছে দেওয়া থেকেই খুলে যাওয়া উচিত ছিল। আর কিছু না হোক এই এক বাহাত্রির জোরেই টোলেডোর রাজদরবারে তার পেথম তুলে ঘুরে বেড়াবার কথা।

আশ্চর্য কথা এই যে, টোলেডোতে পিজারোর সংবাদ সবিস্তাবে স্বয়ং সমাটের কাছেই জানাবার পর্যদিন থেকেই মার্কুইসকে আর রাজদরবারের তিসীমানায় দেখা যায়নি।

অথচ মার্কুইস-এর হঠাৎ এমন নিরুদ্দেশ হবার কোনো কারণই পাওয়া যায় না।

সম্রাট পঞ্চ চার্লদ এ থবর শুনে কর্তবাবৃদ্ধি আর স্থবিবেচনার জন্মে নিজের মৃথে মাকুইসকে তারিফ করেছেন। সংশ্লিষ্ট রাজকর্মচারী থাতির করে মাকুইসকে নিজেদের দফ্তরে ডেকে সেভিলের কোতোয়ালীতে পাঠাবার হুত্মনামা মুসাবিশা করেছেন ভাকে শুনিয়েই।

সেই দফতর থেকে বার হবার মূখে এমন একজন তাকে দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে তার সম্বন্ধ থোঁজ নিয়েছেন খাঁর কৌত্হলটুকুর দক্রই মাকু ইস-এর ফুতার্থ হওয়া উচিত।

থোঁজ যিনি নিরেছেন তিনি আর কেউ নয় স্বরং মেক্সিকো-বিজেতা হার্নাণ্ডো কটেজ। তিনি তথন মেক্সিকো থেকে টোলেডোর রাজদরবারে তার কিছু আর্জি আর অভিযোগ জানাতে কয়েকদিন আগে মাত্র এসেছেন।

ঘটনাচক্র নিয়ে যারা মাথা ঘামার তারা স্পেনের টোলেডোতে একই সমরে হার্নাণ্ডো কর্টের আর ফ্রানসিদকো সিন্ধারোর উপস্থিতির একটা তাংপর্য খুঁরতে পারে। হার্নাণ্ডো কর্টেজ আতঙ্গান্তিক সাগর পাবে উত্তর দিকের এক অসীম ঐশ্বর্যের দেশ ব্রম্ব করে তথন তাঁর কীতির শিখরে পৌচেচেন।

আর ফ্রানসিসকো পিজারো তথনো দক্ষিণের আর এক আশ্চর্য সোনায় মোড়া দেশ আবিকার ও জয় করবার শুধু স্বপ্নই দেখছেন।

এ তুজনের পরস্পারের মধ্যে আলাপ পরিচয় তথনো বোধহয় হয়নি। অস্ততঃ টোলেডোতে নিশ্চয় নয়। হলে সে সাক্ষাৎ শ্বরণীয় হয়ে থাকত।

হার্নাণ্ডো কর্টেজ সেদিন মাকু ইসকে দেখে কিন্তু একটু চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

মাকু ইসও দফতরখানা থেকে বেরিয়ে কটেজকে দেখেছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু দে একবার দেখেই মুথ ফিরিয়ে হনহন করে যেভাবে বেরিয়ে চলে গেছল তাতে কটেজকে সে চেনে না বলেই মনে হয়েছে।

কর্টেজের কিন্তু মাকু ইসকে সম্পূর্ণ অচেনা বোধহয় মনে হয়নি !

মাকু ইস চলে যাবার পর পাশের এক কর্মচারীকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন
—উনি কে বলুন ত ?

বা: উনিই ত মাকু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস—বেশ একটু সম্ভ্রের সঙ্গে জানিয়েছিল কর্মচারীটি।

माक् रेन गक्षात्नन तम तमानिम !

নিজের মনে নামটা উচ্চারণ করতে করতে কর্টেজের জ্র একটু কুঞ্চিত হয়েছিল। চেহারা আর নামটা যেন কিছুতেই তিনি অরণ করতে পারছেন না।

আর একবার রাজদরবারে দেখা হলে হয়ত পারতেন। কিন্তু দে স্থাগ আর মেলেনি।

পরের দিন থেকেই মার্কুইসকে টোলেডোতে আর দেখা যায়নি। কর্তব্যটুকু করে সে যেন প্রাপ্য সম্মান্টুকু তোয়াকা না রেখে চলে গেছে।

শুধু ওই কর্তব্যটুকু সে করেনি। সেভিল থেকে টোলেডো রওনা হবার। আগেই সং নাগরিকের আর একটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য সে পালন করে। এসেভিল।

পলাতক ক্রীতদাস হিসাবে ঘনরামের বিস্তারিত পরিচয় সেথানকার কোতোয়ালীতে জানিয়ে এসেছিল।

এর আগে কাপিতান সানসেদোর বিহুদ্ধে সে হুলিয়া বার করবার ব্যবস্থা

করছিল এবার বার করিয়েছে ঘনরামের বিরুদ্ধে।

আশ্চর্য ব্যাপারে এই যে, মার্কু ইস-এর সেভিল ছাড়ার ত্দিন বাদেই এই ছুটি ফেরারী অপরাধীই একসঙ্গে ধরা পড়েছে। ধরা পড়েছে সেভিলে নয়, সানসেদোর নিজের শহর মেদেলিন-এ।

একজন পলাতক রাজন্রোহী আর একজন ফেরারী ক্রীতদাস। এদের ছজনের জন্তে এক ফোঁটা সহাত্ত্তি থরচ করতেও কেউ আসে নি। ছাঘরে চোর বদমায়েসের সঙ্গে ছজনকে নোংরা শ্রাবের থোরাড়ের মত কোন এক গরাদে পুরে দেওয়া হয়েছে।

## প্ৰের

পোনেরো শ' ত্রিশ খুরীবেদর জাহয়ারি মাস। গাঢ় কুয়াশাচ্চন্ন রাত। সেভিলের বন্দরে তাঁর থাস জাহাজে পিজারো তাঁর সহকারী পেড়ো দে কাণ্ডিয়ার সঙ্গে নিজের কেবিনে গুম হয়ে বসে আছেন।

খানিক আগে এ কামরায় পিজারোর আরো চার ভাই ছিলেন। পিজারোর জ্যেষ্ঠ হার্নাণ্ডো আর বাকি তিন ভাই গঞ্চালো পিজারো, জুয়ান পিজারো আর ফ্রানসিদ্কো মার্টিন দে আলকান্ট্রা।

নিজের দেশ টুক্মিলোতে গিয়ে এই চাব ভাইকে পিজারো দলে পেয়েছেন।

এই চার ভাই-এর মধ্যে বড় হার্নাণ্ডোই সত্যিকার পিজারো পদবী নেবার অধিকারা। তিনিই পিজারোর পিতার একমাত্র বৈধ বিবাহের সন্তান। অন্ত তিন ভাই-এর কেউই সে মর্ঘাদা দাবী করতে পারেন না। গঞ্জালো আর জুয়ান এ অভিযানের নায়ক জ্ঞানসিসকোর মতই অবিবাহিত মাতার সন্তান আর ক্লানসিসকো আলকান্ট্রা তাঁদের সংভাই শুধু মায়ের দিক দিয়ে।

পাঁচ ভাই মিলে কিছুক্ষণ আগে এই কেবিনে বসে অনেক জল্পনাকল্পনাই করেছেন। কিন্তু সমস্তার কোন মীমাংসা কেউ করতে পারেন নি।

সমস্তা সভি।ই বুঝি সব সমাধানের বাইরে।

টোলেডোর সমাজীর দন্তথৎ করা দলিস হাতে পেরে পিজারো যথন আহলাদে আটথানা হরেছিলেন তথন স্বয়ং সমাটের অম্প্রহংক্ত এরকম অভিযানে হ' মাস সময় পেয়েও মাত্র শ' আড়াই লম্বর আর মজবুত ক'টা জাহাজ জোগাড় করতে প্রাণান্ত হবে ভাবতে পারেন নি।

ছ' মাসের মেরাদ শেষ হরে গেছে। লোকলম্বর আর জাহাজ বা জোগাড় করতে পেরেছেন 'কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ'-এর কর্তারা তা দেখলে যে খুশি হবেন নাতা বলাই বাছলা।

'কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ'-ই নতুন মহাদেশ সংক্রান্ত সব কিছু সমাটের হয়ে দেখান্তনা করেন। তাঁরা বদি পিজারোর বিফকে তাঁদের মতানত জানান তাহলে সমাট সেই মৃহুর্তে সব অহগ্রহ ফিরিয়ে নিয়ে এ অভিযান নাকচ করে দেবেন। কাউন্সিল অব ইপ্তিজ-পিজারোর অভিযানের আয়োজন সম্বন্ধে কিছু সন্দিশ্ব নিশ্চর হয়েছেন। কোনো দেশে, কোনো যুগেই কান ভাঙাবার লোকের অভাব হয় না। পিজারোর আশাতীত অমুগ্রহ পাওয়ার অনেকেরই চোথ টাটিয়েছিল, তাদেরই কেউ কেউ পিজারোর স্ত্যিকার অবস্থার কথা রাজনরবারে জানিয়েছে।

কাউন্সিল অফ ইণ্ডিষ্ক থেকে ক'জন কর্তাব্যক্তি ত্থএক দিনের মধ্যেই পিন্ধারোর অভিযানে আয়োজনের সঠিক থবর জানতে সরেজমিনে তদারক করতে আসছেন এ থবর সেইদিনই সবে এসেছে।

পাঁচ ভাই মিলে অনেক রাত পর্যন্ত আলোচনা করেও এ সঙ্কট থেকে উদ্ধার পাবার কোনো পথ দেখতে পান নি।

অন্ত কোনো সরকারী বিভাগ হলে ঘুষ দিয়ে মৃথ বন্ধ করবাব কথা ভাবা যেত। কিন্তু কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ তথনও এ সমস্ত প্রলোভনের উর্ধেব বলে সবাই জানে। তাছাড়া কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ-এর কর্তারা ত আর হেঁজিপেঁজি নয়। ঘুষ্ট যদি তাঁরা নেন তাহলে নেটে ইন্থবের নয়, তাঁদের খাঁই হবে একেবারে সিংহের। অভিযানের থরচ জোগাড় করতে যারা হিমসিম খাচ্ছে তারা এ খাঁই মেটাবে কোথা থেকে।

না, কাউন্সিদ অফ ইণ্ডিছকে সম্ভষ্ট করবার কি তাদের চোথে ধুলো দেবার কোনো উপায়ই নেই।

আগল অবস্থাটা কাউন্সিলের কাছে জানবার পর সম্রাট বিরক্ত হয়ে শুধু এ অভিযানই বন্ধ করে দেবেন না, তাঁকে মিথো স্তোক দিয়ে ফাঁকি দেবার জন্মে রেগে আগগুন হয়ে আরো কঠিন শাস্তি দেওয়াই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

এ বিপান এড়াবার একমাত্র উপায় এ অভিযানের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে জাহাজ-টাহাজ হেড়ে একেবাবে গা ঢাকা দেওয়া কি না, পাঁচ ভাই শেষ পর্যন্ত দেইটেই ভেবে ঠিক করবার জন্ম মাঝরাতে পরস্পরের কাছে বিনায় নিয়েছেন। বড় ভাই হার্নাপ্তোর সঙ্গে আর ভিন ভাই গেছেন অন্ম ঘৃটি জাহাজে। ক্রানসিদকো পিজারো অহুগত দে কাপ্তিয়ার সঙ্গে তাঁর কামরায় এনে বনেছেন হতাশ ভাবে।

এই রাত্তের মধ্যেই একটা কোন সিদ্ধান্ত তাঁকে নিতেই হবে।

্হর কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজকে তাঁর যথার্থ অবস্থা জানিয়ে যে কোনো শান্তির জন্মে প্রস্তুত হয়ে সমাটের কাছে আত্মসমর্পণ, নর জাহাজ-টাহাজ সূব ছেডে নি:শব্দে পলায়ন।

বাইরের পাঢ় কুয়াশার দিকে চেয়ে হঠাৎ পিজারোর মনে হয়েছে পালাতে হলে এরকম কুয়াশাচ্ছয় অন্ধকার রাতই ত সবচেয়ে হ্রবিধের। মাঝি মালা লস্করদের এমন কি তাঁর ভাইদেরও কাউকে কিছু না জানিয়ে চুপি চুপি শুতে যাওয়ার নাম করে জাহাজ থেকে জলে নেমে সাঁতারে তীরে উঠে একবার নিজদেশ হয়ে গেলে ক্ষতি কি ?

তাঁর পালানো নিয়ে সাড়া পড়বার আগেই তীরে নেমে কোনোরকমে স্পেন ছেড়ে সাগরপারে উধাও হওয়ার চেষ্টা করা তবু সম্ভব। এ যাত্রাম্ব সেখানে পৌছে সমাটের কোপদৃষ্টি এড়াতে পারলে ভবিষ্যতে হয়ত আবার সোনায় মোড়া দেশ থোঁজবার স্থযোগ পেতে পারেন। আর না যদি পান তাহলেও স্পেনের কারাগারে বন্দী হয়ে ত পচে মরতে হবে না।

ভাইদের কিছু না জানিয়ে যাওয়ার জন্মে মনে তাঁর কোনো থুঁত থাকা উচিত
নয়। রাজদরবারের সঙ্গে সর্ভ ত তিনি করেছেন, ভাই-এরা ত নয়। তিনি
ফেরারী হলে তাঁর অপরাধের জন্মে তাদের দায়ী করবে না কেউ। লোকসান
তাদের বিশেষ কিছু হবে না শুধু একটু আশাভঙ্গ হওয়া ছাড়া। কুড়ি বছরের
নিক্ষদেশ ভাই হঠাৎ উদয় হয়ে তাদেরও ধায়া দিয়ে ঠকিয়ে গেল এই রাগে তারা
গালাগাল দিতে দিতে ঘরে ফিরে যাবে নিশ্বয়।

স্বচেয়ে বেশী গালাগাল দেবে বড়ভাই হার্নাণ্ডো। সে বন্ধসেই বড় নর, মেজান্তও তার স্বচেয়ে কড়া। বেজনা বলে ফ্রানসিস্কো পিজারোকে সে যে গাল দেবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ও গাল দেবার অধিকার একমাত্র তারই আছে।

ভাই-এরা যা করে করুক, যাই ভাবুক তার লোকলস্কর, পিজারোর সামনে ওই একটি রাস্তাই খোলা। এই কুয়াশায় ঢাকা রাত্রে নি:শব্দে জাহাজ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া।

পিন্ধারো সমল্প স্থির করে উঠে দাঁড়াতে গিল্পে হঠাৎ চমকে ওঠেন। এ কি! তাঁর জাহাজ যে চলতে শুরু করেছে!

কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? বন্দরে নোঙর বাঁধা জাহাজ হঠাৎ নিজে থেকে ভেনে যেতে পারে কি করে? নোঙর কি তাহলে উপড়ে গেছে হঠাৎ? তা ত অসম্ভব। অজানা সমৃত্রে বাঁধবার জন্তে তৈরী অত্যন্ত মজবৃত নোঙর। তা ছাড়া নোঙর উপড়ে দেবার মত কোনো ঢেউ কি স্রোত্রের বেগই এখানে নেই।

নোঙর কি তাহলে তোলা হয়েছে? কিন্তু তাঁর হুকুম ছাড়া কেউ ত তা তুলতে পারে না।

ব্যাপারটা যে একেবারে ভৌতিক বলে মনে হচ্ছে। সবচেয়ে বিপদ হচ্ছে এই যে এই গাঢ় কুয়াশায় আপনা-থেকে-ভেসে-যাওয়া জাহাজ যেখানে সেখানে ধাকা খেয়ে আর লাগিয়ে যে কোনো মুহুর্তে দারুণ ফ্যাসাদ বাঁধাতে পারে!

তথন গভীর রাত। সমস্ত মাঝিমালাই বন্দরে বাঁধা জাহাজে কাজকর্মের দায় না থাকায় নিশ্চিম্ভ হয়ে ঘুমোচ্ছে।

পিজারো আর তার পিছনে কানভিয়াই শুধু শশব্যস্ত হয়ে জাহাজের হাল ধরবার টঙের দিকে ছুটে যান।

টঙ পর্যন্ত উঠতে হয় না। তার আর্গেই সিঁড়িতে থমকে দাঁড়াতে হয় পিজারো আর তার পিছনে কানভিয়াকে।

পাইলটের টঙে কে একজন তাঁদের দিকে পিন্তল লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে পিন্তল, গলার স্বরে কিন্তু যেন হাসির আভাস।

শাস্ত হয়ে আপনি একলা ওপরে ওঠে আহ্বন সেনিয়র পিজারো। কোনো ভর আপনার নেই। গোড়ায় না বুঝে একটা হাকামা-ট্যাকামা পাছে করে বসেন এই ভত্তে পিশুলটা উচোতে হয়েছে। স্থবোধ ছেলের মত ওপরে এসে সব ভনলেই বুঝবেন আজ আপনার কতবড় উপকার করেছি।

আমার উপকার করেছেন! আমার জাহাজ লুকিয়ে নোঙর তুলে নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে?—পিজারো গর্জন করে ওঠেন, আপনাকে হাতে পেলে আমি টুকরো টুকরো করে ছিড়ব…

না, কিছুই অমন করবেন না। অত্যন্ত শাস্ত গলায় উত্তর আসে,—বরং কি পুরস্কার দেবেন তাই ভেবে সারা হবেন।

পিন্ধারোর এবার সন্দেহ হয় একটা দারুণ উন্মাদের হাতেই তাঁর জাহাজ্ঞ পড়েছে।

কিন্তু আপনি কি করছেন তা জানেন! রাগের চেয়ে উদ্বেগই এবার পিজারোর গলায় বেশী প্রকাশ পায়, এই অন্ধকার কুয়াশায় জাহাজ যে বানচাল হুয়ে যাবে এথুনি।

না, তা হবে না। —এবার উত্তরটা দৃঢ়স্বরে দেওয়া—দেভিলের তীর থেকে সমুদ্র পর্যন্ত এই গুয়াদালকুইভীর নদীর সমস্ত আটঘাট অন্ধিসন্ধি নিজের হাতের তেলোর মত আমার জানা। মায়ের কোলে ছেলের মত আপনার এ জাহাজকে

জাহাজকে আমি নদীর মোহনায় সান ল্যকার-এর চড়া দেখতে দেখতে পার করে দেব।

সান ল্যুকার-এর চড়া!

নামটা সবিস্ময়ে উচ্চারণ করেন পিজারো। তারপর বিমৃচভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—সান ল্যুকার-এর চড়া পার করে দেবার কথা বলছেন কেন ?

বলছি, সেই মতলবেই বন্দর থেকে নি:শন্দে নোঙর তুলে এ জাহাজের হাল ধরেছি বলে! —লোকটি তার পিন্তলটা এবার স্বিয়ে নিয়েই বলে।

পিজারো তাকে আক্রমণ করবার এ স্থযোগ কিন্তু নেন না। বিশ্বরের সঙ্গে একটু যেন সম্রমের স্থরে জিজ্ঞাসা করেন,—কে আপনি ?

নাম ভনলে কি চিনতে পারবেন! আমার নাম কাপিতান সানসেলো!

কাপিতান সানসেদাে!—সত্যিই কথাটা পিজারাের পক্ষে বিখাস করা কঠিন হয়। কাপিতান সানসেদাের সঙ্গে সাক্ষাং পরিচয় তাঁর কথনাে হয় নি। কিন্তু হিসাপনিওসা ফার্নানিডিনা থেকে নতুন মহাদেশের যে কোনাে উপক্লে নিপুণতম নাবিক হিসাবে বাঁদের নাম উচ্চারিত হয় কাপিতান সানসেদাে তাঁদেরই একজন। সানসেদাে নামটা ত অপরিচিত নয়ই সম্প্রতি টোলেডাে আর সেভিলে নানা জনের আলাপ আলােচনায় মাহ্যটার নিদাক্ষণ ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনীও তাঁর কানে এসেছে। সানসেদাে সমাটের ধনরত্ব চুরি করে যে ফেরারী ভাও পিজারাে জানেন।

এই মাহ্যটা তাঁর জাহাজে কোথা থেকে এসে উদয় হল? তাঁর জাহাজ নিয়ে এভাবে গোপনে ভেসে পড়ার উদ্দেশ্যই বা কি? সানসেদা কি নিজের পালাবার স্থবিধের জন্মেই এ ফন্দি করেছেন? তা ধদি করে থাকেন তাহলে তা ত নেহাং আহাত্মুকী ছাড়া কিছু নয়। শুধু ওই পিশুলের জোরে জাহাজস্ক লোককে কতক্ষণ তিনি ঠেকিয়ে রাথতে পারবেন! চরম ফ্রাগ্যের চাপে এমন একটা মাহ্যবের স্তিটে কি তাহলে মাথায় গোলমাল কিছু হয়েছে?

কথাগুলো এই ভেবেই একটু সাজিয়ে গুড়িয়ে নিয়ে পিজারো এবার সহজ শাস্তভাবে জিজ্ঞাসা করেন—নদীর মোহনায় সান ল্যুকার-এর চড়া পার করে দেবেন বললেন। বললেন তাতে আমার এমন উপকার করছেন ধার জন্মে আমি ফতজ্ঞ হব। উপকারটা কি তা ত বুঝতে পায়ছি না!

এখনো ব্রতে পারছেন না!—হেদে বলেন সানসেলো, আপনার ওই

দৈত্যাকার সঙ্গীকে ফিরে থেতে হুকুম দিরে ওপরে উঠে আহ্বন সব ব্ঝিরে বলছি। সব কথা না শুনে এ ব্ড়োর ওপর হামলা যে করবেন না এটুকু ভরসা আপনার ওপর বোধহয় রাখতে পারি। আহ্বন।

পিজারো সানসেদোর নির্দেশ মওই কানভিয়াকে ফিরে যেতে বলে ওপরে গিয়ে ওঠেন। মনে মনে তথন তিনি স্থির করে নিয়েছেন যে সত্যি উন্মাদ বলে ব্যতে পারলে সানসেদোকে গায়ের জোরে বন্দী করতে তিনি বিধা করবেন না।

সানসেদে। তাঁর মনের কথা যেন কেমন করে টের পেরে বলেন,—এখনো আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে আপনি পারছেন না জানি। আশা করি আমার কৈফিয়ংটা শুনলে পারবেন। আপনার জাহাজ নিয়ে লুকিয়ে পালিয়ে সান লাকার-এর চড়া পার করে দিয়ে আপনার এই উপকার করছি যে কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ-এর কর্তারা এনে আপনার জাহাজ আর তদারক করতে পারবে না। ওরা যথন আসবে তথন আপনি ওদের নাগালের বাইরে মাঝদবিয়ার।

কিন্তু তাতে আমার লাভ? হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করেন পিজারো।

লাভ বোলো আনা। আপনার স্থাহাক্তে কতজন লস্কর আপনি নিয়ে গেছেন ওদের গুনে দেখার কোনো উপায় নেই। ওরা যখন শুধু হিসেব নিতে আসার খবরই জানিয়েছিল, আপনাকে বন্দরে হাজির থাকার কোনো হকুম পাঠায় নি তখন আপনার এভাবে চলে আসার কোনো দোষ ধরতে পারবে না। আপনার প্রতিনিধি হিসেবে আপনার ভাই হার্নাণ্ডো যা বলবে তা মেনে নেওয়া ছাড়া ওদের উপায় নেই। লস্করদের গুনতিতে যা কম পড়বে সব আপনার জাহাজেই আগে চলে গেছে জানাবে হানাণ্ডো। সে হিসেব নিয়ে গোলমাল ওয়া নিজেদের গলন ঢাকতেই করবে বলে মনে হয় না। যে বিপদে আপনি পড়েছিলেন তা থেকে বাঁচবার এর চেয়ে ভালো উপায় অস্ততঃ আর কিছু নেই। এখন স্পেন ছেড়ে ক্যানারী দ্বীপাবলির গোমেরায় গিয়ে আপনি অপেক্ষা করুন। হার্নাণ্ডো আর ছটি জাহাজ নিয়ে সেখানেই আপনার সঙ্গে মিলবে।

কিন্তু এসব কি করে সম্ভব? হতাশভাবে বলেন পিজারো,—হার্নাণ্ডোর এ ব্যবস্থার কথা জানা ত দরকার। আজ রাত্রে শেষ দেখা যখন আমাদের হঙ্গেছে তথন এরকম ঘটনা আমাদের কল্পনার বাইরে।

কিছু ভাববেন না। জোরের সঙ্গে আখাস দেন সানসেদো,—কাল সকাল থেকে যা যা করতে হবে তার পুরো নির্দেশ হার্নাগ্রেক আপনার নামেই পাঠিয়ে না দিয়ে আমরা আসি নি। আপনি ত লিখতে জানেন না স্ক্রাং স্কালে আপনার জাহাজ গায়েব হয়েছে দেখবার পর অন্তের হাতে লেখা সে নির্দেশ হার্নাত্তো অমাক্ত করবে না।

নিরক্ষরতার থোঁচাটা হজম করে পিজারো সবিশ্বরে জিজ্ঞাসা করেন,— নিজের বৃদ্ধিতে এত কাণ্ড আপনি করেছেন একা?

না। হেসে বলেন সানসেদো, একা নয়, নিজের বৃদ্ধিতেও না। আমার এক সঙ্গী সহায় এই জাহাজেই আছেন।

## যোল

মাক্ ইস আর মার্শনেস গঞ্চালেস দে সোলিস-এর বাড়ি থেকে ছুটে বেরিস্থে যাবার মুগে সন্ধ্যার অন্ধকারে কে যে ঘনরাম দাসের পথ আটকে ছিল তা এতক্ষণে বোধহর বোঝা গেছে।

পথ আটকে দাঁড়িয়েছিলেন আর কেউ নয়, স্বয়ং কাপিতান সানসেদে।।

কাপিতান সানসেদো আনার জন্মে নির্দিষ্ট জায়গায় বহুক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রথমে অত্যন্ত কুণ্ণ আর তার পরে সত্যি উদ্বিগ্ন হয়ে তার বাড়িতেই আনার সন্ধানে এসেছিলেন।

সানসেলো প্রথম ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন আনা তাঁর সঙ্গে দেখা করাটা ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গ্রেছে মনে করে।

একটু ভেবে দেখবার পর আনার পক্ষে এরকম তাচ্ছিল্য বেশ অস্বাভাবিক বলেই তারশ্মনে হয়েছে।

সোরাবিষার ত্রী হিসেবে আনার মার্শনেস হওয়া একটা রহস্ত নিশ্চয়। কিন্তু যেজাবেই এ আভিজাতের ছাপ সে পেয়ে থাকুক তাঁর সঙ্গে ব্যবহারে কোন পরিবর্তন তার মধ্যে দেখা যায় নি। উন্নাসিক ঔন্ধতো তাঁকে তাচ্ছিল্য করলে তাঁর একটা চিঠির চিরকুট পেয়েই অমনভাবে নিজেকে বিপদে ফেলে ক্যাথিড্রালে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্তে সে ছুটে আসত না।

আনার ভাব-গতিক দেখে তথন এই কথাই মনে হয়েছে যে, তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্মে সে নিজেও বিশেষ কোন কারণে ব্যাকুল।

তা সত্তেও যথাস্থানে যথাসময়ে আনা যদি উপস্থিত না হয়ে থাকে তাহ**লে** তার অক্ত কোন গুরুতর কারণই সম্ভবত আছে। সেই কারণটা ভাবতে গিরে সানসেশে উদিয় হয়ে উঠেছেন।

সোরাবিয়া প্রথম সাক্ষাতের ব্যবস্থার সময় ক্যাথিড়ালে কিভাবে ছন্মবেশে আনাকে চোথে চোথে রেখেছিল তা তিনি দেখেছেন। তাঁদের এ বিতীয় সাক্ষাৎ বার্থ করার মূলে তারই কি কোন শয়তানী আছে? সে শয়তানী কি হতে পারে অনুমান না করতে পারার দক্ষনই আরো বেশী উন্বিগ্ন হয়ে উঠে

কাপিতান সানসেদো শেষ পর্যন্ত আনার বাড়িতেই তার থাঁজ নেবার জন্তে না এসে পারেন নি।

এভাবে আসা যে কতথানি বিপদের তা তাঁর অজ্ঞানা নয়। যে সোরাবিয়া হিংস্র ব্যাধের মত তাঁকে সন্ধান করে ফিরছে এথানে আসা মানে সাধ করে তার-ই থপ্পরে পড়া। তব্ কাপিতান সানসেদোকে নিরুপায় হয়ে এ ত্ঃসাহস করতে হয়েছে।

বাড়ির কাছে এনেও কিভাবে আনার থোঁজ নেওয়া যায় তাই নিয়েই হয়েছে মৃদ্ধিল। সোন্ধাস্থজি বাড়ির দেউড়িতে গিয়ে থোঁজ নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যা সম্ভব তা হল দূর থেকে লক্ষা রেখে চাকর-দাসী কাউকে বাড়িতে চুকতে কি সেখান থেকে বার হতে দেখলে জিজ্ঞাসাবাদ করার স্ক্রোগ নেওয়া।

বহুক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কোন চাকর-দাসীর সাড়াশন্দ কিন্তু পান নি। বাড়িটাই কেমন অস্বাভাবিক রকম নিস্তন্ধ মনে হয়েছে। সন্দেহ হয়েছে সেধানে বুঝি কেউ নেই।

সন্দেহ নিরসনের একমাত্র উপায় বাড়ির দরজায় গিয়ে ঘা দেওয়া কিষা গোপনে কোনরকমে ভেতরে গিয়ে ঢোকা।

দেউড়ির দরজায় ঘা দেওয়া যখন তার পক্ষে সম্ভব নয়, তথন বাড়িতে গোপনে ঢোকবার উপায়ই খুঁজতে হয়।

সেভিল-এর এ সব বাড়ির ছক তাঁর জানা। বাড়িগুলি পুরোনো আমলের মুরদের রীতিতে তৈরী। মাঝখানের একটি বিস্তৃত উচ্চান-প্রাঙ্গণকে ঘিরে সাধারণতঃ এ সমস্ত বাড়ির ঘরগুলি সান্ধান থাকে। আনাদের বাড়িটা এ ধরনের একটু উচুদরের ইমারতের মত দোতলা।

এ সব বাড়ির স্থবিধা এই যে, মাঝখানের উত্থান-প্রাক্তণে কোন রক্তমে গিয়ে পৌছতে পারলে লুকিয়ে থাকবার ব্যবস্থা একটা করা যায়। বেশীর ভাগ উত্থান-প্রাক্তণেই একটি করে ফোয়ারা থাকে মাঝখানে। তারই সঙ্গে চারিদিকে নানা ফুলের গাছ ও লতার কুঞ্জ। সে বাগিচায় তেমন কোন পাহারা থাকে না বললেই হয়।

বন্ধসে প্রোট় হলেও সানসেদো অথর্ব একেবারেই হন নি। অন্ধকারের মধ্যে বাইরের দেয়াল ডিন্সিয়ে ভেতরে ঢোকবার স্থবিধে কোথাও আছে কি না তিনি এবার থোঁজবার চেষ্টা ক্রেছেন।

কিন্তু বেশীক্ষণ তার স্থযোগ মেলে নি। হঠাৎ রাস্তার ঘোড়ার পারের শব্দ

শুনে তাঁকে চমকে উঠতে হরেছে। নিঃশব্দে রাস্তার এক অন্ধকার কোণে তিনি তারপর সরে দাঁড়িরেছেন! ঘোড়ার পায়ের শব্দ তথন থেমে গেছে। ঘোড়াটা ক্লথে তা থেকে সাবধানে যে নেমেছে আবছা অন্ধকারেও তাকে চিনতে সানসেদার দেরী হয় নি।

লোকটি যে সোরাবিয়া তা আমরাও ইতিমধ্যে জেনেছি। নিজের শত্য জ্ঞদ্ব করে ঘনরামকে আনার বিছানায় বাঁধা অবস্থায় ফেলে রেখে সে ইতর্বভাবে অপমান করবার জন্মে স্ত্রী আনাকেই খুঁজতে গেছল। তাকে না পেয়ে ফিরে চোরের মত সম্ভর্পণে নিজের বাড়িতে ঢুকেছে।

সানসেদো এসব ব্যাপারের কিন্তু জানেন না। সোরাবিয়ার নিজের বাড়িতে ঢোকার অন্তুত ধরনে আরো সন্দিশ্ব ও উদ্বিগ্ন হরে উঠে তিনি অধীরভাবে বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছেন। বিপদ যতই থাক আনার জন্মেই বাড়ির ভেতর থোঁজ করতে পারেন কি না এই নিয়ে তাঁর মনে তথন প্রবল দ্বিধান্ধ্ব চলছে।

ধৈর্য ধরতে না পেরে বাড়ির ভেতরেই ঢুকতে যাবেন এমন সময় ঘনরাম দাস জ্বতপদে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছেন।

মাস্থবটা যে সোরাবিয়া নয় শরীরের গড়নেই তা বুঝে সানসেলো আরো বিশ্বিত চমকিত হয়ে তার পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন। তারপর রুক্ষ স্বরে বলেছেন —দাঁড়াও। কে তুমি?

এই উত্তেজিত বাস্ততার মধ্যে নিরন্ধ একটা ভিথিরী গোছের পোশাকের লোকের কথা ঘনরাম অনায়াসে অগ্রাহ্ম করতেও পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি। অগ্রাহ্ম না করবার কারণ এই ষে, আবছা অন্ধকারে ভিথিরী গোছের মাহ্ম্মটার চেহারা দেখা না গেলেও তার গলার স্বরটা ঘনরামের মনে কোধার যেন একটা ক্ষীণ সাড়া তুলেছে।

বিনা প্রতিবাদে দাঁড়িরে পড়ে তীক্ষ দৃষ্টিতে মাছ্যটাকে অন্ধকারের মধ্যে চেনার চেষ্টা করে মুখে একটু কৌতুকের স্বরে ঘনরাম বলেছেন,—এ বাড়ি থেকে বার হবার পরও পরিচর জিজ্ঞাসা করবার দরকার হয়? সেভিল শহরে কে নাজানে যে এ বাড়ি মহামাল্য মাকু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর।

এ বাড়ি তার হতে পারে কিন্ত তুমি সে মাকু ইস নও! সানসেদো কঠিন স্ববে বলেছেন এবার—বলো তুমি কে?

আমি !— ঘনরাম মাহুবটিকে চিনতে পেরে এবার হেসে উঠেছেন হঠাৎ, মাকুইিস না হলে আমার ত গোলাম হতে হয়। মনে কন্ধন আমি এক ফেরারী গোলাম। বছকাল আগে কাপিতান সানসেদো বলে এক নাখোদার জাহাজ থেকে এই সেভিলের বন্দরেই পালিয়ে ছিলাম।

করেক মৃহুর্ত বিশ্ময়ে স্তব্ধ হয়ে থেকে সানসেদো উচ্ছুসিভন্তাবে বলে উঠেছেন
—লাগ! তুমি? এ যে আমার কল্পনাতীত!

আপনাকে এ বেশে এখানে দেখাও আমার পক্ষে তাই! সানসেদাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে ঘনরাম বলেছেন, কিন্তু এখানে আর থাকা আমাদের ছুজনের কাক্ষর পক্ষেই নিরাপদ নয়! পরস্পরের অনেক কিছুই আমাদের জ্ঞানবার আছে। নির্ভয়ে কিছুক্ষণ কাটাতে পারি এমন আন্তানায় তাই এখন যাওয়া দরকার।

কিন্তু সে রকম জায়গা সেভিল-এ পাবে কোথায়? বিষয় স্বরে বলেছেন সানসেলো,—ফেরারী গোলাম হয়ে কোন সাহসে কিভাবে এ শহরে তুমি এসেছ জানি না কিন্তু এ শহরে তোমার চেয়ে আমার বিপদ এখন কম নয়। সোরাবিয়া আমার বিরুদ্ধে এখানে ছলিয়া বার করিয়েছে তা বোধহয় জান না।

না জানলেও আপনার চেহারা পোশাক দেখে দে রকম একটা কিছু অহুমান করেছি। তিক্ত স্বরে বলেছেন ঘনরাম,—সমস্ত ইতিহাস তাই শুনতে চাই ?

সে ইতিহাস তাহলে এই বাত্রে পথে পথে ঘ্রেই তোমাকে শোনাতে হবে।
কিন্তু এখন আমার পক্ষে তা সম্ভব নর। রাস্তার মাঝেই থেমে পড়ে বলেছেন
সানসেলো,—আমার অভিশপ্ত জাহাজের আনাকে নিশ্চর তুমি ভোল নি। সেই
আনার থবর না নিয়ে এখান থেকে আমি থেতে পারব না। এ বাড়িতে আসার
ছংসাহস কেন তোমার হয়েছিল জানি না, কিন্তু বাড়িটা যথন তোমার চেনা তখন
আনা যে এখন মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস অর্থাৎ সোরাবিয়ার স্ত্রী তাও
তোমার জানা উচিত। এই আনার থোঁজ নেবার জন্তেই আমি এখানে দাঁড়িয়ে
ছিলাম! তার সম্বন্ধে দুর্ভাবনার কারণ সত্যিই ঘটেছে।

সে তুর্ভাবনা এখন আপনি ঝেড়ে ফেলতে পারেন। ঈষৎ কৌতুকের স্বরে জার দিয়েই বলেছেন ঘনরাম,—আপনার ভাগ্নী আনা সম্পূর্ণ নিরাপদ এটুকু আখাস আপনাকে দিতে পারি। তুর্ভাবনা যদি করতে হয় তাহলে মাকু ইস গঞ্চালেস দে সোলিস-এর জন্তেই বোধহয় করা উচিত।

ভার মানে ?—সানসেলো বিষ্ট হয়েই জিজ্ঞাসা করেছেন। মানেটা আমার বিবরণ শুনলেই বুঝবেন। একটু হেসে বলেছেন ঘনরাম,— আপনার ইতিহাস শোনবার ও আমারটা শোনাবার স্থবিধামত আন্তানার এখন শুধু যাওয়া দরকার।

কিন্তু সে আন্তানা সেভিল শহরে ত পাওয়া য়াবে না।—হতাশভাবে বলেছেন সানসেলো,—রাত্তিরটুকু পথে পথে যদি-বা কাটাতে পারি, সকাল হলেই সমস্ত শহর ত আমানের শত্রপুরী।

না, আখাস দিয়ে বলেছেন ঘনরাম,—আমাদের মত অভাগাদের নিশ্চিস্তে গা-ঢাকা দিয়ে থাকবার জায়গা এ শহরে আছে। সেথানে প্রায় স্বাই দাগী, স্বতরাং ঝোড়ো কাকের পালে নেহাৎ হাঁস কি কব্তর না হলে কাকর নজর পড়ে না।

কোথায় দে জায়গা ?—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছেন সানসেদো।

এই গেভিল শহরেই নদীর ওপারে ত্রিয়ানায়। —জানিয়েছেন ঘনরাম,—
কুমোরদের কান্ধ আর গান-বাজনার জ্ঞে ত্রিয়ানার সারা স্পেনে যত স্থনাম
তত তুর্নাম চোর আর বেদেদের চিরকেলে আন্তানা বলে। চলুন রাতারাতি
নদী পার হয়ে যেতে পারলে কিছুদিনের মত অন্তত নিশ্চিস্ত।

নদী পার হয়ে সেই ত্রিয়ানায় গিয়েই ত্জনে সে রাত্রে উঠেছেন। বেশী
দিন সেথানে কাটান কিন্তু সম্ভব হয় নি। ত্রিয়ানায় তাঁদের লুকিয়ে থাকার
অহবিধে অবগু কিছু ছিল না। সেই ষোড়ণ শতান্দীর গোড়ার দিকে ত্রিয়ানা
সতিটেই বেপরোয়া বাউণ্টেলেরে স্বর্গ ছিল। স্পেনের বেদেরের সেটা ছিল বড়
গোছের একটা ঘাঁটি। যত রাজোর চোর-ছাাচড়দেরও সেটা ছিল মনের মত
আন্তানা। তারাও বেদেরের মতই ভাগ্যের স্রোতে ভাসা শেওলা। আজকের
খোরাক জুটলে কালকের ভাবনা কেউ ভাবে না। তারা যার যেমন মিজ আর
পুজি সেই মাফিক সেথানে ফুতি নাচ-গান থানা-পিনাতেই মেতে থাকত।
সবাই সেথানে ছুঁচ বলে চাল্নির পেছনে লাগবার গরজ কারুর ছিল না। ইচ্ছে
করলে কাপিতান সানসেদো আর ঘনরাম যতদিন খুশি সেথানে অজ্ঞাতবাসে
থাকতে পারতেন।

কিন্তু শুধু নিরাপদে থাকাই তাঁদের লক্ষ্য নয়। পিছারোর পরিণামের সক্ষে ঘনরাম নিজেকে জড়িরেছেন। ত্রিয়ানায় নিশ্চিত হরে বসে থাকা তাঁর চলে না। সানসেদোর ব্রত আলাদা। নিজের অবিশাস্ত ভাগ্যবিপর্যয়ের মূলে কি বহস্ত আছে তা তাঁর ভেদ না করলেই নয়। সেই জন্মেই ত্রিয়ানায় নিরাপদ আশ্রয় না ছেড়ে তাঁর উপায় নেই!

পরস্পরের সমস্ত বিবরণ শুনে মূল রহস্ত সম্পূর্ণ ভেদ না করতে পারলেও
নিজেদের সম্বল্প তাঁরা আরো কঠিন হয়েছেন। ত্রিয়ানায় থাকতে থাকতেই
টোলেভোর সমাটের দরবারে পিজারোর সসম্মানে নিমন্ত্রণের থবর তাঁদের কাছে
পৌছেছে। ঘনরাম ও সানসেদো তৃজনেই এবার যে যার নিজের পথে যাবেন
স্থির করেছেন। আলাদা হবার আগে শুধু একটি তৃত্রহ কাজ তাঁদের সম্পন্ন
করতে হবে। সে কাজ হল সানসেদোর অত্যন্ত মূল্যবান একটি সম্পদ তাঁর
মেদেলীন শহরের স্পেন সরকারের বাজেরাপ্ত বাড়ি থেকে উদ্ধার করে আনা।

এ মূল্যবান সম্পদ সোনা-দানা হাঁরে-মুক্তো কিছু নয়। একটি চামড়ার থলের মধ্যে রাখা কয়েকটা কাগজপত্র মাত্র। সেগুলির মধ্যে একটি কাগজ আবার কাপিতান সানসেদোর কাছে সবচেয়ে দামী।

ত্রিয়ানা ছেড়ে যে যার নিজের পথে যাবার সঙ্কল্প করবার পরই সানসেদো অভান্ত ছংপের সঙ্গে এই কাগজটির কথা ঘনরামকে বলেন। নিজের একটা অঙ্কের বিনিময়েও এ কাগজটি উদ্ধার করতে তিনি প্রস্তত। সানসেদোর মুখে এ কথা শোনবার পর ঘনরাম বেশ অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করেন,—কাগজটা কি বলুন ত? কোন দামী সম্পত্তির দলিল।

ना, प्रान्त नम्, अकठा विक्रि ;—वटनन गानरमरा।

একটা চিঠি!—খনরাম অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—একটা চিঠির এত দাম আপনার কাছে ? কার লেগা সে চিঠি? কাকে লেগা ? আপনাকে?

না আমাকে নয়।—বিষয় স্বরে বলেন সানসেলো,—সে চিঠি কাকে লেখা তা জানি না। যে ভাষায় লেখা তা আমার অজানা। স্থতরাং সে চিঠি পড়েও কিছু বোঝবার ক্ষমতা আমার নেই। সে চিঠির দাম আমার কাছে এত বেশী যিনি লিখেছেন শুধু তাঁর জন্মে।

কে তিনি ?

ক্রীতদাস হিসেবে থাঁকে কিনে মৃক্তি দিতে পেরে আমি ধন্ত হয়েছি, থার কাছে জ্যোতিষ গণনার যংসামান্ত পাঠ নেবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, তিনি অদুর উদয় সাগ্রের দেশের সেই অসামান্ত পুরুষ।

একটু থেমে সানসেলো আবার বলেন,—তাঁর নিজের গণনা যদি সভা হয় ভাহলে তাঁর এ লিপির বাহক যথাসময়েই পাওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে সেটি আমার হাতে থাকা ত দরকার। রাজরোমের থবর পাওয়ার পর গোপনে মেদেলীন শহরের বাড়ি ছেড়ে আসবার ব্যস্তভায় এই কাগজটি আমি

ভূলে ফেলে আসি। নিজের সে অপরাধ আমি কখনো ক্ষমা করতে পারব না।

সানসেদোর কথা শেষ হবার পর ঘনরাম কিছুক্ষণ যেন উদাসীনের মত নীরব থেকে হঠাং জিজ্ঞাসা করেন,—আপনার মেদেলান শহরের বাড়ি ত সেখানকার কোতোয়ালীর জিম্মায়? অন্ত কেউ সে বাড়ির দখল নিয়েছে কিনা জানেন?

তা ঠिक জানি না। गानरमा तलन, - তবে না নেবারই কথা!

আমরা তাহলে মেদেলীন শহরেই প্রথমে যাচ্ছি। দৃঢ়স্বরে বলেন ঘনরাম, আপনার পূজনীয় গুরুর গচ্ছিত করা লিপি উদ্ধারই এখন আমাদের প্রথম কাঞা।

কিন্তু... ?

সানসেদোর উদ্বিগ্ন প্রশ্নটা শেষ করতে না দিয়ে ঘনরাম আবার বলেন,—কেমন করে তা সম্ভব তাই ভাবছেন? চারিদিকে একবার চোথ বুলিয়ে দেখুন ফিকির-ফন্দি সামনে সান্ধান রয়েছে। এই জন্যেই মনে হচ্ছে আমাদের ত্রিন্নাান্ন আসার মধ্যে নিয়তির হাতই ছিল।

সেভিল শহরে কিছুকাল গা ঢাকা দিয়ে থাকবার জ্বন্যে সানসেদোকে নিয়ে গুলাদালকুইভির নদীর ওপারে চোর-চ্যাচড় আর বেদেদের আন্তানা 'ত্রিয়ানা'য় প্রঠার মধ্যে নিয়তির হাত আছে বলে মনে করেছিলেন ঘনরাম।

নিয়তির হাত ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ ত্রিয়ানার গিয়ে কদিন না কাটালে সানসেদোর গুরুর গচ্ছিত করা লিপি উদ্ধারের অমন ফলি ঘনরামের মাধার বোধহয় আসত না।

ফনিটো অবশ্য ভালোই কিন্তু তার দক্ষন নিম্নতির হাতটা ঠিক কল্যাণের বোধহয় বলা চলে না।

কারণ মেদেলীন শহরে এই ফন্দি থাটাতে গিয়েই ঘনরাম সানসেদোর সঙ্গে ধরা পড়েন।

ধরা পড়েন আবার যার তার নর একেবারে মার্কু ইস গঞ্চালেস দে সোলিস-এরই হাতে।

এইখানেই বৃঝি নিয়তির কারসাজি। নইলে মাকুইস হঠাৎ মেদেলীন শহরে ঠিক ওই সময়টিতেই হাজির থাকে কি করে?

নিয়তি মানতে হলে বলতে হয় যে তার হাতের চাল অনেক আগেই শুক

হরেছে। শুরু হরেছে কর্টেজ যেদিন টোলেডোর মহাফেজগানার থেতে যেতে মাকু ইসকে দেখে একটু কৌতৃহলী হয়ে তার পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন দেইদিন থেকেই।

পরিচয় শুনেও তাঁর মনের ধোকা পুরোপুরি যান্ন নি। ঠিক চিনতে না পারলেও মান্ন্যটা সম্বন্ধে মনে কোথায় একটা যেন থোঁচা থেকে গেছে। কি যেন তার সম্বন্ধে জানলেও স্মরণ করতে পারছেন না বলে মনে হয়েছে।

মনের এ সংশয় দূর করা কিছু শক্ত নয়। মার্কুইস গঞ্চালেস দে সোলিস-এর বিশদ বৃত্তান্ত সরকারী দফতরে গিয়ে জানতে চাইলেই হয়। বংশাক্ষক্রমে ধারা অভিজাত আর অসামান্ত কোনো কীতির জন্তে সমাট থালের আভিজাতে। প্রতিষ্ঠিত করেন তাঁলের সকলের বিস্তারিত পরিচয় ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাধার বিশেষ দফতর আচে।

মাকু তিস ত আর যেমন তেমন পদবী নয়। এ পদবী যাঁরা পান তাঁরা হয় থানদানীদের মধ্যে বংশপরিচয়ে নৈক্যাকুলীন, নয়ত অসামান্ত কীর্তিধর।

গঞ্জালেস দে সোলিস বলে কোনো বনেদী বংশের কথা কর্টেজ মনে করতে পারেন নি। তবে সেটা এমন কিছু বড় কথা নয়। তিনি নিছে এমন কিছু খানদানী নন। অর্ধেক জীবন বিদেশে কাটিয়ে স্পোনের সব বড় ঘরোয়ানার নাম জানবার স্থ্যোগই বা কত্টুকু পেয়েছেন, স্থতরাং মাকুইস-এর কোনো বনেদী বড় ঘরোয়ানা হওয়া অসম্ভব নয়। আর তা যদি না হয় তাহলে নিশ্চয়ই স্পোনের রাজদরবারকে মৃথ্য ও বাধিত করবার মত কিছু তিনি করেছেন।

মাকু হিস-এর সঙ্গে দেখা হ্বার পর দিনই কটেজ আদল ব্যাপারটা কি জানবার কোতৃহলে উপযুক্ত দফতরে যাবার জন্মে রওনা হয়েছিলেন, সেখানে পৌছে মাকু হিস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর বিবরণটুকু জানতে পারলেই সমস্ত রহস্থ কটেজ-এর কাছে পরিদার হয়ে যেত।

এ কাহিনীর বেশ কিছু জটও তাহলে ছেড়ে যেতে পারত এখান থেকেই। কিন্তু তা হবার নয়। ভাগ্য এইখানেই বাদ সেধেছে।

দফতরে যাবার পথে কটেজ হঠাৎ বাধা পেয়েছেন। রাজদরবারের এক দৃত তাঁকে ছুটে এসে ধরে জানিয়েছে যে, সমাটের টোলেভো ছেড়ে যাবার বিশেষ তাড়া থাকায় সেইদিনই কটেজকে রাজদর্শনের অমুমতি দিয়ে অমুগ্রহ করেছেন।

কর্টেজ-এর দফতরখানার যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি। ব্যস্ত হয়ে বাসায় ফিরে

রাজ-সাক্ষাতের জন্মে তাঁকে যথোচিত পোশাক-পরিচ্ছদ আর কাগজপত্র নিয়ে তৈরী হতে হয়েছে।

সমাটের সঙ্গে সাক্ষাৎটা কর্টেজ-এর পক্ষে মোটেই প্রীতিকর হয় নি। মেক্সিকোর মত রাজ্য আবিদ্ধাব ও জয় করে কুবেরের ভাগুার যিনি সমাটের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর যথোচিত মর্থাদা দিতে স্পেনের রাজদরবারে কার্পণ্য করেছে। আশাভকের ক্ষোভে হঃথে কর্টেজের মন থেকে অন্ত সমস্ত চিম্ভা দূর হয়ে গেছে তথন।

মাকুইস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর সঙ্গে টোলেডোর দরবারে কি রাস্তাঘাটে এরপর এক-আধবার দেখা হলে কর্টেজের কৌতৃহলটা আবার হয়ত মাথা চাড়া দিত। কিন্তু সেই প্রথম সাক্ষাতের দিনের পর টোলেডোতে মাকুইসকে কর্টেজ কেন, কেউই আর দেখেনি।

দেখবে কোথা থেকে? কর্টেজ-এর সঙ্গে দেখা হবার পর সে রাভটা পর্যস্ত মাকুইস টোলেডোতে কাটায় নি। সেই সন্ধ্যাতেই পাতাড়ি গুটিয়ে টোলেডোর টাগুস নদীর সান মার্টিন পোল পেরিয়ে উধাও হয়ে গেছে।

এ রকম হস্তদন্ত হয়ে টোলেডো ছাড়ার কারণ কি কর্টেজ-এর সঙ্গে ওই আকম্মিক সাক্ষাৎ?

তাই বলেই ত মনে হয়। কটেজ না পারলেও এক পলকের দেখাতেই কটেজকে চিনতে মাকুইল-এব ভূল হয় নি। চিনতে পেরে প্রতিক্রিয়া যা হয়েছে তা একটু অভূত। লক্ষ্য করবার কেউ থাকলে দেই মৃহুর্তে মাকুইলের ছাই মেডে দেওয়া মুখ দেখে একটু অবাকই হত।

কটেজকে এতথানি ভয় করবার কি আছে মার্কুইদের ? যাই থাক্ সে বহস্তের মীমাংসা এখন হবার নয়।

আপাতত: কর্টেজের নজর এড়িয়ে পালিয়ে মার্কুইস ঘনরাম আর সানসেদোরই জীবনের শনি হয়ে উঠেছে।

মার্ইস গঞ্চালেস দে সোলিস অর্থাং সোরাবিয়া টোলেডো থেকে সেভিল-এ ফিরে যার নি। সেথানে ফিরে যাবার কোনো আকর্ষণও তার নেই। সেভিলের বাসা থেকে দলিত কণিনীর মত প্রতিহিংসার জন্মে উন্মাদিনী স্ত্রীকে কোনো রক্মে ফাঁকি দিরে সে রাত্রে যে পালাতে পেরেছে এই তার সৌভাগ্য। আনা সেথানে এথনও থাক বা না থাক সে বাড়িতে ফিরতে সে এখন আর প্রস্তুত নর। একদিকে কর্টেজ-এর ত্রিসীমানা ছাড়িয়ে আর একদিকে স্ত্রী আনার নাগালের বাইরে নিশ্চিন্তে কিছুদিন কাটাবার পক্ষে মেদেলীন শহরের হ্বিধার কথাই সোরাবিয়ার প্রথমে মনে হয়েছে। মেদেলীন শহরে কাপিতান সানসেদের ভিটেমাটি স্পেন সরকার রাজদ্রোহের দায়ে বাজেয়াপ্ত করেছে। সে জন্মে আর হুলিয়ার ভয়ে সানসেদের সে শহরের ধার অন্ততঃ মাড়াবে না। আনার পক্ষেও মেদেলীন শহরে যাওয়া তাই প্রায়্ম অসম্ভব। আনা এখন সাহায্য আর পরামর্শের জন্মে তার তিও সানসেদের সঙ্গে দেখা করবার জন্মেই যে ব্যাকুল তা সেভিলের ক্যাথিড্রালে তার সেদিনকার ব্যাকুল ছোটাছুটি থেকেই বোঝা গেছে। সানসেদের যেখানে যাবার সম্ভাবনা নেই সেখানে আনা সাধ করে বেড়াতে যাবে না নিশ্চয়। তার নতুন আন্তানা হিসেবে মেদেলীন শহরের স্থবিধা তাই অনেক। এ শহর আন্তানা হিসেবে বাছবার সময় শুধু এই কথাটাই সোরাবিয়ার জানা ছিল না যে মেদেলীন কর্টেজ-এর জন্মস্থান।

মাকু ইসরপী সোরাবিয়া টোলেডো থেকে একটু ঘুরপথে মেদেলীন শহরেই গিয়ে উঠেছে তারপর। সেথানে গিয়ে কোতোয়ালী থেকে থবর নিয়ে গানসেদোর বাড়ি তথনো নিলেমে ওঠেনি জেনে থূশি হয়েছে অত্যন্ত। যেথানে যেমন দরকার টাকা থাইয়ে এ-বাড়ি স্ববিধামত কিনে নিতে সোরাবিয়াকে থ্ব বেগ পেতে হয়নি।

তার সব মতলবই এ পর্যন্ত প্রায় নির্বিদ্নে হাসিল হবার পর আবেগ এমন একটি ব্যাপার ঘটেছে যা যেমন হুথের তেমনি তার আশাতীত।

মেদেশান শহরে সানসেদোর বাড়িতে সোরাবিয়া তথন সবে সাজিয়ে গুছিয়ে বসবার আন্মোজন করছে। নিজে সে তথনও সে বাড়িতে এসে ওঠেনি। শহরের এক সরাই-এ থেকে ঠিকাদারকে দিয়ে বাড়িটার যেখানে বা দরকার অদশ-বদল মেরামত করাচছে।

সেই সময়ে একদিন একদল বেদেকে সেথানে ঘোরাঘ্রি করতে দেখে ঠিকাদারই তাদের ভেতরে ভাকে।

স্পেনে বেদেদের আমদানি তথনও খুব বেশীদিন হয় নি। চুবি-চামারী করার হর্নাম সত্ত্বেও রকমারি নাচ-গান আর ভৃতভবিশ্রৎ বলার ক্ষমভার জ্ঞে সাধারণের কাছে তাদের আদর-খাতির যথেই।

ठिकानात्र अथरम अवश्र व्यापरानत धमक निरम्रहे त्मश्रात्न पूत्र पूर कर्तात कातन

জিজ্ঞাসা করে। ধমক-ধামক দিয়ে তাদের কাছে একটু গান-বাজনা শোনাই তার মতলব ছিল বোধছর। কিন্তু বেদেদের সর্দার গোছের একজ্ঞন তার ধমকের জবাবে যা বলে তা শুনে ঠিকাদারের চকুস্থির।

বেদেরা মিছিমিছি এ বাড়ির কাছে ঘোরাফেরা করছে না। এ বাড়িতে কেউ যা ভাবতে পারে না এমন গুপ্তধনের ইসারা নাকি তারা গুণে পেয়েছে।

অন্ত কোথাও হলে যদি বা সন্দেহ হত, কাপিতান সানসেদোর বাড়িতে গুপ্তধন থাকা এমন কিছু আজগুবি বলে ঠিকাদারের মনে হর না। কাপিতান সানসেদো যে সমাটের জন্তে মেক্সিকো থেকে পাঠানো সোনাদানা গাপ করে ফেরারী, মেদেলীন শহরের কে না জানে। সে চোরাই মাল সানসেদোর এই বাড়িতেই কোথাও লুকিরে পুতে রাথা অসম্ভব কিছু নয়।

ঠিকাদার লুক উৎসাহিত হয়ে বেদেদের গুপ্তধন থোঁজবার অহমতি দেয়। থুঁজে পেলে তাদের মোটা বক্লিণ। মালিক সোরাবিয়া তথনও এসে পৌছোর নি। তার হয়ে এ আশাস দিতে তব্ ঠিকাদারের বাধে না।

বেদের। গুপ্তধন থোঁজার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়। গুপ্তধন তারা যে বার করবেই এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, শুধু জায়গাটা নিভূলভাবে থোঁজবার জন্যে তাদের একটা জিনিস দরকার।

কি জিনিগ ?

এ বাড়ির যে আসল মালিক তার নিজের নাড়াচাড়া জিনিস কিছু।

এ বাড়ির আসল মালিক ত ছিল সানসেদা। কিন্তু তার জিনিস এখন পাওরা যাবে কোথার? নাড়াচাড়া যা যার সব ত এতদিনে 'মীরমিদন'রাই লুটপাট করে নিয়ে গেছে।

কিছুই তাহলে নেই?

হাঁ৷ আছে বটে পুড়িয়ে দেবার মত কিছু কাগজপত্তের বাণ্ডিল? হবে ভাতে কাজ?

(मशेरे यांक-वटन व्यत्मता।

কাজ কিন্তু হয় না। বেদেরা সে কাগজ-পত্র ফিরিয়ে দিয়ে আবার থড়ি পেতে গুণতে বসে।

আবার ঠিক সেই সমরে এসে হাজির হয় নতুন মালিক মার্কুইস গঞ্চালেস দে সোলিস।

এ সব কি ব্যাপার ?—জলে উঠে জিজ্ঞাসা করে সোরাবিগা।

ঠিকাদার উত্তেজিতভাবে বেদেদের গুপ্তধন থোঁজার কথা তাকে জানায়।

কিন্তু নতুন মালিককে দেখে বেদেরাই কেমন যেন গুপ্তধন থোঁজার উৎসাছ হারিছে সরে পড়বার জত্যে ব্যাকুল। ছজন বাদে স্বাই তারা সরে পড়বার স্থযোগও পায়।

ধরা যে তুজন পড়ে প্রথমে তাদের দেখেই হিংস্র উল্লাসে চিৎকার করে লোক-জনের ভিড় জমিয়ে ফেলেছে সোরাবিশ্বা।

ত। সত্ত্বেও একজন বোধহয় ইচ্ছে করলে অনায়াসে সোরাবিয়া আর দলবলকে বৃদ্ধাকৃষ্ঠ দেখাতে পারত। তা সে দেখায়নি শুধু তার সঙ্গীর জন্যে। সঙ্গীটির প্রথম দিকেই পালাতে গিয়ে বেকাশ্বদায় পড়ে একটি পা মচকে যায়। তাকে নিয়ে পালান যায় না! তাকে ফেলে যাওয়াও অসম্ভব হয়েছে দ্বিতীয় জনের। সে তাই স্বেচ্ছাতেই ধরা দিয়েছে সঙ্গীর আপত্তি সত্ত্বেও।

পা ভাকা সকীটি যে কাপিতান সানসেদো আর তাঁরই জ্বান্থ নিজের মৃক্তির স্থোগ যিনি উপেক্ষা করেছেন তিনি যে ঘনরাম দাস তা বোধহয় বলার প্রয়োজন নেই। 'ত্রিয়ানা'র বেদেদের দিয়ে কাজ হাসিলের ফন্দি তাঁদের পক্ষেসর্বনাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এক সঙ্গে এই তৃজনকে গারদে ভরতে পারার সৌভাগ্য সোরাবিয়া বোধহয়
কল্পনাও করতে পারে নি। খুনিতে ডগমগ হয়ে কয়েদখানায় তৃজনের যথোচিত
সমাদরের জন্যে মেদেলানের অ্যালগুয়াসিল অর্থাৎ নগর কোটালকে সে একদিন
ভোজ দিয়েই আপ্যায়িত করেছে।

নগর কোটাল অক্কতজ্ঞ নয়। ঘনরাম আর কাপিতান সানসেদোকে এমন এক গারদে পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে যা ক্বর্থানারই সামিল। যারা সেথানে একবার গিয়ে ঢোকে তারা আর কোনদিন বার হয় না। বাইরের পৃথিবী থেকে তাদের নামই মুছে যায়।

তাদের নাম বাইরের জগৎ ভূলে গেলেও বাইরের থবর তাদের কাছে পৌছোর। সে রকম আগ্রহ থাকলে যমদূতের মত রক্ষীদের দিয়েই সে থবর সংগ্রহ অসম্ভব হয় না।

শুধু আগ্রহ নয়, তার সঙ্গে অবশ্য একটু উৎকোচও দরকার। উৎকোচ দেবার মত কিছু ঘনরাম বা সোরাবিয়ার কাছে থাকবার কথা নয়। কিন্তু ঘনরাম কি কৌশলে কে জানে বন্দী হওয়ার পরও কিছু পয়সা-কড়ি লুকিয়ে সঙ্গে রাথতে পেরেছিলেন। তাঁদের বেদের পোশাকের দক্ষন তল্লাসাঁও বোধহয় তেমন ভালো করে কেউ করে নি। তা ছাড়া এক রকম জীবস্ত কবরই যাদের দেওয়া হচ্ছে, তাদের সঙ্গে কি রইল না রইল, তা নিয়ে মাথাব্যথা আর কিসের ?

পেসোটা-আসটা ঘৃষ দিয়ে ঘনরাম থবর যা বাইরের জগতের পেরেছেন তা প্রথমে থূশি হবার মতই মনে হয়েছে। একটু অম্পষ্ট গোলমেলেভাবে হলেও জানা গেছে যে পিজারো বলে কে একজন নাকি সম্দ্র পারের নতুন এক সোনার দেশ দথল করবার হকুম পেরেছে সমাটের কাছে। সে নাকি জাহাজ সাজিয়ে তৈরী হচ্ছে পাড়ি দেবার জন্যে।

সানসেদো আর ঘনরাম যেমন থুশি তেমনি একটু অস্থির হয়ে উঠেছেন এ খবরে। গারদথানায় বন্দী অবস্থায় ঘনরাম সানসেদোকে যতথানি দরকার পিজারোর অভিযান আর তার লক্ষ্য সম্বন্ধে জানিয়েছেন। পিজারোর অভিযানের বিষয়ে সানসেদো তথন আর নির্লিপ্ত উদাসীন নন।

খুশি হওয়ার সঙ্গে তাঁদের অস্থিরতা শুধু নিজেদের মৃক্তির কোনো আশা না দেখে।

ষে গারদে তাঁদের রাখা হয়েছে তার অন্থ বিষয়ে শাসন তেমন কড়া না হলেও সেখান থেকে বার হবার কথা ভাবাও বৃঝি বাতুলতা। সমূদ্রের তলায় পাতালে বন্দী থাকলে বাইরের জগতের মুখ আবার দেখবার যতটুকু আশা থাকে এ গারদখানাতেও তার বেশী কিছু নেই।

দেখতে দেখতে তুই তিন চার পাঁচ মাস কেটে গেছে। এবার যা খবর পাওয়া গেছে তা বেশ একটু ভাবিয়ে তোলবার মত।

এ থবর রক্ষীদের কাছে নয় পাওয়া গেছে নতুন এক কয়েদীর কাছ থেকে।
পিক্ষারোর নাকি দারুণ মৃদ্ধিল হচ্ছে লোকলম্বর যোগাড় করতে। আর
কিছুদিনের মধ্যে তা যোগাড় করতে না পারলে তাঁকে কথার খেলাপের জ্বের কাঠগড়ায় উঠতে হবে।

এ খবর যে এনেছে সে নিজেও একজন বার দরিয়ার মালা। হিসপানিওলা
ফার্নিডাইন পর্যন্ত এর আগে ঘুরে এসেছে জাহাজে। পিজারোর অভিযানের
রংদার গুজব শুনে কাজ নিতে সেভিদ-এ গেছল। সেখানে কিন্তু উপ্টো খবর
শুনেছে। ওসব খোলামকুচির মত সোনা সন্তার গালগল্প নাকি শুধু বোকাদের
ঠকিয়ে জাহাজে তোলবার ফিকিরে বানানো। পিজারোর জাহাজে নাম
লেখাবার চেষ্টা না করেই সে তাই ফিরে এসেছে। তারপর মেদেলীন শহরে
এক শুঁড়িখানায় হলা মারামারি করে চালান হয়েছে এই গারদে।

পিজারোর ত্রবস্থার এ থবর শোনবার পর সানসেলো হতাশ হয়েছেন, আর ঘনরাম প্রম হয়ে থেকেছেন কয়েকদিন।

ভারপর এক রাত্রে পাহারাদার এক রক্ষী ঘনরাম আর সানসেনোর গারদ কুঠুরির পাশ দিয়ে শেষ টহল দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ চমকে থেমে গেছে। ভালো করে নজরবন্দী রাথবার জন্মে সোরাবিয়ার পরামর্শ মতই এ চ্জনকে এক কুঠুরিতে রাত্রে বন্ধ রাথা হয়।

কুঠুরির ভেতর থেকে চুপি চুপি কি আলাপ শোনা যাচ্ছে। চাপা গলায় হলেও কথাগুলো না বোঝবার মত অস্পষ্ট নয়।

সে আলাপের যেটুকু মর্ম রক্ষী বুঝেছে তাইতেই তার চোথ তথন ছানাবড়া।
চুপি চুপি আলাপটা তারপর হঠাং একেবারে তুম্ল ঝগড়া হয়ে উঠে তাকেও
চমকে দিয়েছে।

ত্বজনে রাগে কেপে গিয়ে পরস্পরকে যা নয় তাই বলতে বলতে ব্ঝি খুনই করে ফেলে।

অন্ত রক্ষীরাও ছুটে এসেছে দারুণ গোলমালে। দরজা খুলে হজনকে ছাড়িয়ে দিয়ে কুঠুরির তুপাণে বেঁধে ফেলে রাথবার ব্যবস্থা হয়েছে তারপর।

এমনিভাবে তুদিন কেটেছে ঘনরাম আর সানসেদোর।

ত্ত্বিন বাদেই কিন্তু আর তাদের দেখা যায় নি। গারদখানার পাথরের দেওয়াল যেন হাওয়ার চেয়েও স্ক্রাদেহে তাঁরা ভেদ করে চলে গেছেন।

তারপর শেষ পর্যন্ত যেথানে গিয়ে তারা উঠেছেন পিজারোর সেই থাস জাহাজ আচমকা সেভিলের বন্দর ছেড়ে কেমন করে লুকিয়ে পালায় সে বিবরণ আমরা আগেই জেনেছি।

পনেকা শ' ত্রিশ খুষ্টাব্দের জাহ্ময়ারি মাসের এক গাঢ় কুয়াশাল্ডয় রাত্রে সেভিলের বন্দরে বাধা তাঁর জাহাজ বিনা হুকুমেই হঠাং যেন ভৌতিক নির্দেশে গুয়ালালকুইভির নদীর স্রোতে ভেসে যাওয়ায় বিমৃঢ় বাাকুলভাবে তার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে পিজারো হাল চালাবার চত্তে কাপিতান সানসেদোকে সবিস্ময়ে আবিজার করে তাঁর কাছে জাহাজ এভাবে নিঃশন্দে গোপনে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ায় অভুত কৈফিয়তের সঙ্গে আর একটি এমন কথা শোনেন যা সভ্যিই কৌতুহল জাগাবার মত।

কাপিতান সানসেলে৷ গোপনে জাহাজ ছাড়ার ব্যাপারে অবিশ্বাস্ত যে-স্ব কাণ্ড-কারখানা করেছেন ভাতে তিনি পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছেন নাকি আর একজনের কাছে। তাঁর সে সঙ্গী সহায় নাকি সেই জাহাজেই বর্তমান।

কে সে লোকটা?—একটু রুঢ়ভাবেই জানতে চান পিজারো। কাপিতান সানসেদোর কৈফিয়ৎটা যতই মনে ধরুক, তাঁর ওপর থোদকারী করে জাহাজ নিয়ে পালাবার ফন্দির স্পর্ধটো তথন পিজারো পুরোপুরি বরদান্ত করতে পারছেন না।

সে লোকটার পরিচয় আর কি দেব! দেবার মত কিছু নেই—হেসে বলেন সানসেদো,—এই জাহাজেই সে আছে, সময় মত আপনার সামনে হাজির হবে।

সময় মত মানে ?—বেশ গ্রম হয়ে ওঠে পিজারোর গলা—এখুনি তাকে ডাকান। নইলে সমস্ত জাহাজ আমি তালাশ করাব।

তার দরকার হবে না আদেলানটাডো!

পিজারোকে চমকে পেছন ফিরে তাকাতে হয় এবার। শুধু যে পেছনে অপ্রত্যাশিত কণ্ঠ শুনেই তিনি চমকান তা নয়, 'আদেলানটাডো' বলে সম্বোধনও তাঁকে বিশ্বিত করে। যে সোনার রাজ্য তিনি আবিষ্কার ও জয় করতে ষাচ্ছেন তার পুরস্কারস্বরূপ টোলেডোর রাজ্বনরবার থেকে তাঁকে অক্যাক্ত স্থবিধা ও সন্মানের সঙ্গে এই পদবীর প্রতিশ্রুতিও যে দেওয়া হয়েছে তা ত যার-তার জানবার কথা নয়।

লোকটাকে দেখবার পর তার মুখে এ সম্বোধন ত আরো অবিশ্বাস্ত লাগে।
চহারা পোশাক দেখে লোকটা যে জাতে বেদে এ বিষয়ে পিজারোর কোন
সন্দেহ থাকে না। চুরি, হাত-সাফাই ছাড়া বেদেদের অভুত কিছু কিছু ক্ষমতা
থাকার গুজব তিনি বহুকাল আগে স্পেনে থাকতে শুনেছিলেন। কিন্তু
টোলেডোর রাজনরবারের গোপন ব্যাপার জ্ঞানবার মত বিজে তাদের থাকতে
পারে বলে ত বিশাস হয় না।

আদেলান ীড়ো বলছ কাকে ?—জকুটি করে জিজাসা করেন পিজারো।
আপনি ছাড়া ও সম্বোধনের যোগ্য আর কে আছে এখানে ?—সমন্ত্রমে মাথা
ফুইম্বে বলে লোকটি—শুধু আদেলানটাডো কিম্বা আলগুয়ালির মেয়র নয়,
কাপিতান জেনেরালও আপনাকে বলা উচিত…

থামো!—বেশ একটু অস্বস্তি ও অধৈর্যের সঙ্গে লোকটিকে থামিয়ে দিয়ে পিন্ধারো বলেন,—এসব আবোল-তাবোল কথার মানে কি! কোথায় শুনেছ যে কাপিতান জেনেরাল? কোথাও শুনিনি আদেশানটাভো।—লোকটা অবিচলিতভাবে বলে,—ভর ছওয়ার সময় জানতে পেরেছি, যেমন আপনার সেভিল ছেড়ে পালাবার উপায়ও জানতে পেরেছি সেই অবস্থায়।

সেই অবস্থার জানতে পেরেছ।—হতত্ব হলেও গলাটা কড়া রেখে জিজ্ঞাসা করেন পিজারো,—সে ভর হওয়াটা আবার কি!

কি, তা বোঝাতে পারব না আদেলানটাডো। তবে মাঝে মাঝে আমাতে আর আমি থাকি না।—চাপা গলায় যেন ভয়ে-ভয়ে বলে লোকটি,—তথন আশুর্ব অনেক কিছু আমি ক্লানতে পারি। আমাদের বেদেদের মধ্যেই একেই ভর-হওয়াবলে। দেবতা কি অপদেবতা কেউ তথন আমার মধ্যে এসে ঢোকে।

দেবতা নয় অপদেবতাই হবে।—মুগে তাচ্ছিল্যের ভান করলেও পিজারোর অন্ধ কুশংস্কারে জড়ানো মনে লোকটা সম্বন্ধে বেশ একটু ভয়-ভক্তিই জাগে। নিজে থেকেই তাই আবার জিজ্ঞাসা করেন—কি নাম তোমার? কোথা থেকে এখানে এসে জটলে?

আত্তে নাম আমার গানালে।—লোকটি সবিনয়ে জানায়—আসছি তিয়ানা থেকে।

ত্রিয়ানা থেকে আসছ ?—গানালো অর্থাং গরু-ঘোড়া নামটা বেদের পক্ষেতেমন বেয়াড়া না লাগলেও আর ত্রিয়ানাই যে স্পেনের বেদেদের বড় ঘাটি তা জানলেও পিজারো একটু সন্দিশ্বভাবে জিজ্ঞাসা করেন,—সেথানেই ভর হয়ে আমার আর আমার জাহাজের কথা জানতে পেরে চলে এসেছ আমায় সাহায্য করবার জন্তো?

আছে; ভর-হওয়া অবস্থার ত্তুম ত অমাত করবার জোনেই।—লোকটি অর্থাৎ গানাদোর গলায় আতত্ত মেশানো সম্ভ্রম ফুটে ওঠে।

ভরে বিশ্বরে পিজারোর সন্দেহ করবার মত মনের অবস্থা তথন আর নেই।
একটু হিধাভরেই তিনি শুধু জিজ্ঞাসা করেন,—কিন্তু কাপিতান সানসেদোকে
জোটালে কি করে? তাকে পেলে কোথায়?

ওই ত্রিরানাতেই পেলাম আদেলানটাডো। তাঁকেও আমার ভর-হওয়া দশার তুকুম মেনে এথানে আসতে হয়েছে।

যত আজগুরিই মনে হোক দেবতা-অপদেবতার নামে জড়ানো কথাগুলোকে অবিখাস করবার সাহস পিজারোর আর হয় না। বেশ একটু আগ্রহের সঙ্গেই তিনি এবার জিজ্ঞাসা করেন,—ক্যানারী খীপপুঞ্জের গোমেরায় গিয়ে অপেকা

করবার হুকুমও কি তুমি ভর-হওয়া অবস্থায় পেয়েছ?

আছে হাা আদেলানটাডো! বেদেরণী গানালো গলায় সরল বিশায় ফুটিয়ে বলে,—নইলে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জ কি গোমেরার নাম আমি জানব কোথা থেকে!

এপব নামও তুমি জানতে না!—পিজারো সবিস্মরে অভুত বেদেটাকে ভাল করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করেন। লোকটা তাঁর সম্পূর্ণ অচেনা! গাঢ় কুয়াশার মধ্যে অন্ধকারে তার মুখটা সম্পূর্ণ অম্পষ্ট হলেও দেহের গড়নটা কিন্তু পিজারোকে যেন কার কথা মনে করিয়ে দেয়।

কাকে যে মনে করিয়ে দেয় সে রাত্রে ত নয়ই, তার পরে অনেক কালের সংশ্রবেও পিজারো ধরতে পারেন নি।

শেষ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন নানা থগুরহস্ত যথন এক সঙ্গে যুক্ত হরে তাঁর কাছে পরিষ্কার হল্পে যায় তথন 'সূর্য কাললে সোনা'র দেশকে রক্তে ভাসিয়ে তিনি তাঁর ভয়ন্কর নিয়তির শেষ ধাপে গিয়ে পৌছেছেন।

সে অবশ্য অনেক পরের কথা।

আপাততঃ অভূত অচেনা বেদেটার কথা আজগুবি মনে হলেও কুসংস্কার জড়ানো ভয়-ভক্তিতে সব সন্দেহ চাপা দিয়ে তার নির্দেশ মেনে পিজারোর স্ত্যি-স্তিট্যথেষ্ট লাভ বই লোকসান হয় না।

কাপিতান সানসেলে। ওই কুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাতেই সান ল্যুকার-এর বিপজ্জনক চড়ার পাশ কাটিয়ে বারদরিয়ায় জাহাজ এনে ফেলে তাঁর নৌবিভার বাহাতুরী দেখান।

পিজারো তাঁর জাহাজ নিয়ে নির্বিদ্নেই তারপর ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের গোমেরাতে গিয়ে ওঠেন। সেখানেই কাপিতান সানসেলার আদেশ মত পিজারোর ভাই হার্নাণ্ডো বাকি জাহাজ ছটি নিয়ে গিয়ে যোগ দেন কয়েক দিন বাদে। সেভিলের বন্দরে পরের দিনই কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ্ঞ থেকে যারা তদস্ত করতে এসেছিলেন তাঁদের দেশকা দিয়ে পালিয়ে আসা হার্নাণ্ডোর পক্ষে শক্ত হয় নি!

ছোট-বড় অনেক বাধা এর পর দেখা দিলেও 'সূর্য কাঁদলে সোনা'র রছস্থ-রাজ্যের অভিযান অনিবার্যভাবেই এগিয়ে গেছে।

সেই কুরাশাচ্ছন রাত্রে সেভিলের বন্দর থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে জাহাজ ভেসে যাওরার সময় উত্তেজনা আর আশকার মধ্যে কাপিতান সানসেদো ছাড়া আর যে-লোকটির পরিচয় পেরেছিলেন তার বিষয়ে পিজারোর কোতৃহল বেশীদিন খ্ব সজাগ কিন্তু থাকে নি। পরের পর আরও উত্তেজনা জোগানো ঘটনায় আর মাথা-ঘোরানো সমস্থায় সে কোতৃহল আপনা থেকে কিছু পরে ফিকে হয়ে গেছে। ব্যাপারটায় অলৌকিকত্বের আভাস থাকলেও বেদেদের সে রকম ক্ষমতা থাকা অসন্তব নয়, এই বিশ্বাসে মাহ্রুষটা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেবার কোন তাগিদ আর তিনি অহুতব করেন নি যে গানাদো নামে একজন বেদে আর-সব মাঝিনালার মধ্যে তারপর বেমাল্ম মিশে গেছে! অভিযান অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে কাপিতান সানসেদো এবং সেই এক অজানা বেদের কাছে এ অভিযান সম্ভব করার জন্যে কৃতক্ষ থাকার কথা পিজারোর নিশ্চয় মনে থাকে নি। থাকলে বেদের ছদ্মবেশে ঘনরাম দাসই বোধহয় স্বচেয়ে অস্থবিধায় পড়তেন কারণ বিশেষ প্রেয়াজনে সামনে আসতে বাধা হলেও এ অভিযানে তাঁর যা কাজ তা নেপথ্যে থেকেই সারবার।

ঘনরাম নিজেকে নেপথ্যে রাখবার স্থযোগ নিয়ে পিজারোর অভিযানে যে ভূমিকা নিয়েছেন তার বিবরণ দেবার আগে আর একটি রহস্ত বোধহয় না পরিজার করলে নয়।

ঘনরাম আর কাপিতান সানসেদোকে যমপুরীর মত এক গারদধানার কুঠুরিতে বদ্ধ অবস্থায় আমরা শেষ দেখে ছিসাম।

নিজেদের মধ্যে হিংস্র মারামারি করার জন্মে প্রহরীরা তথন তাঁদের হাত-পা বেধিই কুঠুরির ত্-ধারে ফেলে রেখেছে। সেধান থেকে মৃক্তি পেয়ে সেভিলের বন্দরে তারা উদর হলেন কি করে? কবরখানার মত যে কারাগারে একবার চুকলে আর জাবস্ত ছাড়া পাওয়া যায় না সেখান থেকে মৃক্তি পাওয়াই ত অলোকিক ব্যাপার। কেমন করে তা সম্ভব হল ?

সে অলোকিক ব্যাপার সম্ভব হয়েছে এক হিনাবে বলতে গেলে অতি সহজ একটি কৌশলে। কৌশল আর কিছু নয়, মাহুষের মনের একটি বিশেষ রিপুকে উস্কানি দেওয়া।

গারদথানার এক প্রহরী এক রাত্রে ঘনরাম আর সানসেদোর কুঠুরির পাশ দিয়ে শেষ টহল দিয়ে যাবার সময় ফিস-ফিস কি আলাপ শুনে থমকে থেমে গিয়েছিল।

কি শুনে অমন চমকিত, বিশ্বিত হয়েছিল সে পাহারাদার ? যা শুনেছিল তা সামাক্ত একজন প্রহরী কেন, নেহাৎ সত্যকার সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়া যে কোন সাধারণ মাত্রযের মাথা ঘ্রিয়ে চক্ষ্ বিক্ষারিত করবার পক্ষে যথেষ্ট।

প্রহরী কাপিতান সানসেদো আর ঘনরামকে চুপি চুপি আলাপ করতে ভনেছে গুপ্তধন নিয়ে। স্বয়ং স্পেনের সমাটকে ল্ব চঞ্চল করে তুলতে পারে এমন গুপ্তধনের কাঁড়ি! এ গুপ্তধন আসলে সমাট পঞ্চম চার্লসেরই, আর জাহাঙ্গে মেক্সিকো থেকে আসবার সময় তা চুরি করে কাপিতান সানসেদো এমন গোপন জায়গায় ল্কিয়ে প্তে রেখেছেন য়ে, তাঁর কাছে ছদিস না পেলে হাজার বছরেও কেউ গুঁজে বার করতে পারবে না।

এই সব বিবরণের সক্ষে ফিস-ফিস আলাপে প্রহরী কাপিতান সানসেদোর তীব্র আফসোসও শুনেছে। এত বড় কুবেরের ভাগুার চিরকালের মত মাটির নিচেই পোঁতা থাকবে, ছনিয়ার কাউকে তার হদিস না দিতে পেরে এই গারদথানাতেই তাঁরা শেষ হয়ে যাবেন, সানসেদো আর ঘনরাম ত্জনে এই ছংধই করেছেন।

নিজেদের ভোগে যথন নেই তথন কাউকে অন্ততঃ হদিস্টা দিয়ে গেলে ক্ষতি কি!—বলেছেন এবার সানসেদো।

কিন্তু কাকে এ অহুগ্রহ করা যেতে পারে সে মীমাংসা কিছুতেই আর হয়

নি। তা ছাড়া আর এক সমস্তার কথাও উঠেছে। হদিস ত শুধু মুখে বলে

দিলেই হবে না, গুপ্তস্থানের মাপ-জোকের এমন শক্ত অহু আছে যা সেখানে গিয়ে

না ক্ষতে পারলে নয়। হদিস দিতে হলে আঁক-জোকে ভূল ক্রবে না এমন
কাউকে দিতে হয়। তা না হলে সব গুপ্ত সংহতই বুগা।

হদিস যদি দিতেই হয় তাহলে কাকে দেওয়া যায় সে আলোচনা এবার প্রহরী ক্ষম নিঃখাসে ভনেছে। প্রহরীদের কাউকেই এ সৌভাগ্য যে দেওয়া উচিত এ বিষয়ে একমত হতে শোনা গেছে ত্বজনকেই। মতভেদ হয়েছে ভুধু কোন্ প্রহরী এ হদিস পাবার যোগ্য ভারই বিচার নিয়ে।

উৎকর্ণ হয়ে যে প্রহরী তাঁদের কথা শুনছে ঘনরাম তারই নামই করেছেন প্রথমে।

সানসেলো তাতে সায় দেন নি। সকাল থেকে দিনের বেলা যে তাঁদের পাহারায় থাকে সে-ই তাঁর মতে গুপুধন পাবার যোগ্য।

তুজনে এবার নিজের নিজের বাছাই নিয়ে ওকালতি শুরু করেছেন। ঘনরাম রাত্তের পাহারাদারের হয়ে লড়েছেন। লোকটা খুব খারাপ নয়। তার ওপর সারা জীবন এই গারদখানায় কয়েদীদের সজে একরকম বন্দী হয়েই কাটিয়ে বুড়ো হতে চলেছে। সাত রাজার ধন পেয়ে জীবনের বাকী কটা দিন তারই স্বখভোগ করার স্থবিধে পাওয়া উচিত।

সানসেদো তীব্র প্রতিবাদ করেছেন নিজের প্রোচ্ছ যেন ভূলে গিয়ে।

বুড়োর আবার স্থথভোগ কি! তার ত জীবন ফুরিয়েই এসেছে। দিনে যে পাহারায় থাকে সে জোয়ান। রাজার ঐশ্য তারই পাওয়া উচিত। পেলে সে তার মান রাথতে পারবে।

মান রাথবে, না যত রকম বদখেয়ালে উড়িয়ে-পুড়িয়ে দেবে !—ফনরাম গলার স্বর থ্ব চাপা না রেগে বলেছেন,—জোয়ানদের হাতে টাকা মানেই পাপের প্রশ্রয়।

তাতে হয়েছে কি !—সানসেদোও জ্বলে উঠেছেন,—মঠে গীর্জায় দেবার জন্মেত ত এ গুপ্তধন নয়, এ ক্তি করবার টাকা জোয়ানকেই আমি দেব। আসলে গুপ্তধন ত আমার। আমার যাকে থুশি আমি হদিস দিয়ে যাবো।

তাই দিন। বিজপের স্বরে বলেছেন ঘনরাম,—দেখুন কেমন হদিস দিতে পারেন! হদিস লেখা কাগজ আছে আপনার কাছে?

নেই মানে !—সানসেদো অস্থির হরে উঠেছেন,—আমার জামার হাতার তা সেলাই করে রাখা আছে।

আছে নন্ধ, ছিল। আপনি ঘুমোবার সমন্ন জামার সেলাই খুলে তা আমি বার করে নিমেছি।—ঘনরাম হিংপ্রভাবে হেসেছেন—আর এমন জান্নগান্ধ রেখেছি সারা কুঠুরি ভেঙে খুঁড়েও তার থোঁজ পাবেন না।

তুই বার করে নিয়েছিদ? মিখ্যে কথা।—দানদেদোর ব্যাকুল হয়ে গায়ের জামা খুলে পরীক্ষা করার শব্দ শোনা গেছে।

তারপর চিংকার করে গালাগাল দিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ঘনরামের ওপর!

অন্ধকারে ঘনরামেরও পালটা গালাগাল আর ছজনের ধ্বস্তাধ্বন্তি শোনা গেছে।

সে গোলমালে অক্ত প্রহরীরাও আলো নিয়ে ছুটে এনে ত্জনকে আলাদা করে যথন ত্' দিকে বেঁধে রেখেছে তথনও মুখের আক্ষালনে তাঁদের কামাই নেই।

সে মুথের লড়াই অবশ্য বেশীকণ চলে নি। ক্লাস্ত হয়েই ত্জনকে বুঝি শামতে হয়েছে। তাদের কুঠুরি সেই থেকে একেবারে নিন্তর।

দিন তৃই বাদে সে কুঠুরি শুধু নিস্তন্ধ নয়, সকাল হবার পর একেবারে ফাঁকাই দেখা গেছে। কুঠুরির দরজার তালা খোলা। ভেতরে ছজনের কেউ নেই। সঙ্গে সংক্ষ গারদখানার ছজন প্রহরীও উধাও!

সানসেলো আর ঘনরামের সঙ্গে ছজন প্রহরী উধাও হওয়া থেকেই রহস্টার কিছুটা ছদিস পাওয়া উচিত।

ত্-ত্জন প্রহরীকে কাব্ করে ঘনরাম আর সানসেদো যদি পালাতেন, তাহলে জ্যাস্ত কি মরা যে-কোনো অবস্থায় তাদের পাতা অবস্থা পাওয়া যেত। কোনো চিহ্ন পর্যন্ত না রেখে গারদখানা থেকে তারা অমন বেমালুম লোপাট নিশ্চয় হত না।

প্রহরারা তাহলে কয়েদাদের সঙ্গেই পালিয়েছে! তথু তাই নয়, কয়েদীদের পালাবার সমন্ত স্থ্যোগ নিজেরাই করে দিয়ে একরকম জােরজবরদন্তি করে তাভিয়ে বার করেছে তারাই।

ঘনরাম সেই ফন্দিই এটেছিলেন। যে-পাঁচা তিনি করেছিলেন তা পুরোপুরি সফল হয়েছে।

যে প্রহরা রাত্রের টহলে কয়েদা তুজনের গোপন ফিসফিস থেকে গলাবাজির ঝগড়া শুনেছিল এক রাত্রের বেশী নিজেকে সে সামলে রাথতে পারেনি। স্বপ্নেও যা ভাবতে পারেনি এমন গুপ্তধন বাগাবার এ-স্থোগ কি ছাড়া যায়?

সমস্ত কিছু একলা হাতাতে পারলেই অবশ্য দে থূশি হত। কিছু তার ত উপায় নেই।

বাব্য হয়েই দিনের পাহারাদারকে গোপনে স্ব কথা জানিয়ে ভাগীদার ক্রতে হয়েছে।

সেই রাত্রেই পাহারাদারদের শেষ রোঁদের কিছুক্ষণ বাদে কুঠুরির ত্-কোণে মুথ গুঁজড়ে শুয়ে থাকা অবস্থায় ঘনরাম আর সানসেদো অতি সম্বর্গণে কুঠুরির দরজার তালা থোলার আওয়াজ পেয়েছেন। তারপর পা টিপে টিপে কুঠুরির ভেতর টোকার শব্দ।

কানের কাছে তারপর ফিসফিস শোনা গেছে গায়ে মৃত্ ঠেলার সঙ্গে।
এই ওঠো ওঠো, পালাতে চাও ত উঠে পড়ো জলদি!
ঘনরাম আর সানসেশো তুজনেই যেন ধড়মড়িরে জেগে উঠে বসেছেন।

কুঠুরির মধ্যে আচমকা তৃই প্রহরীকে দেখে আংকে চিৎকারই ব্ঝি করে ওঠেক ভারা।

তাঁদের মুখে প্রান্ধ হাত চাপা দিয়ে প্রহরীদের সে বিপদ ঠেকাতে হয়েছে। ঘনরাম আর সানসেদোকে নিয়ে তারপরও কম বেগ পেতে হয়নি। প্রহরীদের ধারণা ছিল ছাড়া পাবার নামে ছই কয়েদীই ধেই ধেই নৃত্য করে গারদমর থেকে বেরিয়ে যাবে। তার বদলে ছজনের কার্করই যেন ছাড়া পাবার তেমন আগ্রহ নেই।

ছাড়া পেয়ে যাব কোথায়?—বলেছেন ঘনরাম,—আবার ত ধরে এনে গারদে পুরবে!

না, না, দে রকম ট্রকোনো ভর নেই বলে আশাস দিতে হয়েছে পাহারাদারদের। কিন্তু তাতেও যেন চিঁড়ে ভেজেনি। ঘনরাম যদি বা রাজী হয়েছেন, সানসেদো আপত্তি তুলেছেন। ছাড়া পেয়ে তাঁর লাভ কি! যে-গুপুখন উদ্ধার করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন, তা যখন আর উদ্ধার করা যাবেনা, তখন বাইরে থাকাও যা, এই গারদ্ঘরে থাকাও তাই।

তা কেন হবে !— একটু বেশী উৎসাহই দেখিয়ে ফেলেছে প্রাহরীরা। গুপ্তধন উদ্ধার করা আটিকাতের কে? দরকার হলে আমরাই সাহায্য করতে প্রস্তুত।

তোমরাও সাহায্য করতে প্রস্তত!—ঘনরাম আর সানসেদো ছজনেই যেন খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠেছেন।

তারপরই একটু ফাকিড়া তুলেছেন সানসেদো—কিন্তু উদ্ধার হলে গুপ্তধনের ভাগটা হবে কি রকম ?

ঘনরামের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছেন,—এই ঠগটাই সিংহভাগ নেবে তা হতে দেব না।

তা আমি চাইও না।—উদার হয়ে উঠেছেন গনরাম,—চারজন আছি, চারজনের ভাগ হবে সমান সমান। কিন্তু তার জত্যে আমার একটা সর্ভ মানতে হবে।

কি সৰ্ভ ?

সর্ত হল গারদ্বর থেকে বেরিয়ে আমি যেমনটি যথনটি বলব, তাই মানতে। হবে। আমার ওপর কারুর কথা চলবে না। হদিস যার, হকুম তার।

সানদেশে একটু যেন মৃত্ আপত্তি করতে গেছেন। কিন্তু প্রহরীরা তাকে থামিয়ে দিয়েছে। ছদিদ যার হকুম তাঁর—এ-ব্যবস্থা মানতে তাদের কোনো আপত্তি নেই।

ফিসফিসিয়ে এসব তর্ক মীমাংসার মধ্যে পাহারাদারদের নিম্নে আসা পোশাক বদল হয়ে গেছে ঘনরাম আর সানসেদোর। নতুন পোশাক আর কিছুর নয়, পাহারাদারদেরই। সেই পোশাক পরে রাতের অন্ধকারে গারদখানা থেকে যখন তারা বেরিয়েছে, তখন সন্দেহ কেউ করেনি, বাধা তাদের দেয়নি কেউ।

সোনার কেউ কিছু না জানলেও পরের দিন হলুস্থল পড়ে গেছে গারদখানায়। খবর পেরে খাপ্পা হরে প্রথমেই ছুটে এসেছে সোরাবিয়া। আলগুরাদিল মানে শহরকোটাল তার হাতের লোক। থোঁজ করবার সে আর কিছু বাকি রাখেনি। মেদেলিন শহর ত তোলপাড় করে তুলেছেই, ত্রিয়ানায় বেদেদের ঘাটিতে পর্যন্ত পর্যায়ানা দিয়ে লোক পাঠিয়েছে জায়গাটা চষে ফেলে থোঁজবার জন্মে।

কিছ কোথাও তাদের পাতা পাওয়া যায় নি।

পাওর; যাবে কি করে? ঘনরাম আর সানসেদো এবারে ব্রোস্থানেই তিয়ানাম তিসীমানাম যাননি, মেদেলিন শহরেরও ধারে কাচে নয়।

সোরাবিয়ার লাগানো চর যতদ্ব পর্যন্ত তাদের থোঁজ পায়, তা সে ছোট্ট একটি শহর মনটরো। সেই শহরেই তাঁদের সঙ্গী পাহারাদার ত্জন ধরা পড়ে। তারাও তগন অস্থির হয়ে ঘনরাম আর সানসেদোকে খুঁজে ফিরছিল। ঘনরাম আর সানসেদো তাদের ধুলো গোখে দিয়ে পালিয়েছেন। কি করে কোথায় ষে পালিয়েছেন দেইটেই গভীর রহস্ত।

পাহারাদারদের কথায় জানা যায় যে, গুপ্তধনের থোঁজে তাদের মাতব্বর হিসাবে ঘনরাম সকলকে নিয়ে কর্দোভায় আসছিলেন। পথে এই মন্টরো শহরে রাতটা শুধু কাটাবার কথা। কর্দোভাও তাদের লক্ষ্য নয়। সেথান থেকে আর একটু থেমে পাসাদাস শহরে গিয়ে গুয়াদালকুইভির-র উপনদী শুয়াদিয়ানা মেনর ধরে আবার উত্তরে যাওয়াই নাকি তাদের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এই শহরে প্রায় যেন তাদের চোথের ওপর দিয়ে ঘনরাম আর সানসেদো গায়েব হয়ে গেছেন।

পাহারাদারেরা ত নম্নই, সোরাবিয়া নিজেও চরেদের কাছে খবর পেযে মনটবোতে এসে তার ত্ই শিকারের অন্তর্গান রহস্তের কোনো কিনারা করতে পারেনি। চেষ্টার ক্রটি অবশ্য তার ছিল না। কাপিতান সানসেদো ত্ই ফেরারীর একজন বলে প্রথমে তাঁদের ধরাটা সহজই মনে হয়েছে। কাপিতান শানদেশে। মেদেশিন শহরে বেদে সেক্ষে নিজের বাড়িতে থোঁজাপুঁজি করতে যাওরার দিন সেই যে থোঁড়া হরে ধরা পড়েছিলেন, তারপর তাঁর পা আর পুরোপুরি সারেনি। জথম হয়েই আছে। ঘনরাম অনায়াসে পারলেও কাপিতান-সানদেশের পক্ষে হাঁটা পারে তাড়াতাড়ি বেশীদ্র যাওয়া অসম্ভব। বিশেষ করে উত্তরের দিকে সিয়েরা দে মোরেনার পাহাড়ী অঞ্চলে থোঁড়া পা নিয়ে তিনি যাবার সাহস নিশ্চয় করবেন না। আর ঘনরামও সানসেদোকে ফেলে একলা যে যাবেন না—এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। এইসব বিচার করে সোরাবিয়ার দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে, পায়ে হেঁটে নয় কোনরকমে সওয়ার হবার মত ঘোড়া জোগাড় করেই তার শিকার পালিয়েছে। মনটরো শহরে থোঁজখবর করার পর অকাট্য প্রমাণও পাওয়া গেছে তার। আজকালকার দিনে স্পেনের যেঘাড়ার দারুণ নামডাক, সেই কাম্পিনার ঘোড়ার বনেদী বংশের তথনই পত্তন হয়েছে। মনটরো শহরের গেইরকম ঘোড়ার বনেদী বংশের তথনই পত্তন হয়েছে। মনটরো শহরের সেইরকম ঘোড়ার পালের এক মালিকের কাছে জানা গেছে যে, তার ছটি ঘোড়াও ঘনহাম আর সানসেদোর সঙ্গে একই দিনে নিক্রদেশ।

সোরাবিয়া আর একমূহর্ত দেরী করেনি। নিজের গাঁটের প্রসা থরচ করে বেশ কিছু সওয়ার সেপাই ভাড়া করে পাঠিয়েছে সিয়েরা দে মোরেনার দিকে। সেপাইদের বেশী দ্র যেতে হয়নি। ফেরারীদের তার পায়নি। পেয়েছে ঘোড়া হুটোকে শুধু। যারাই সে হুটোকে নিয়ে গিয়ে থাক কিছু,দূর গিয়েই ছেড়ে-দিয়ে গেছে।

ঘোড়া ছেড়ে ছুই ফেরারী কিভাবে কোথায় পালিয়েছে, প্রায় টানা জ্ঞাল দেবার মত করে সিয়েরা অঞ্চল খুঁজেও দোরাবিন্না কোনো হদিস পায়নি।

হদিস পাবে কি করে? সবকিছুই সে ভেবেছে, শুধু মনটরো শহরের গা বেয়ে বএয়া ক্ষনদীটার দিকে তার চোথ পড়েনি। এই নদীই যে কর্দোভা ছাড়িয়ে তুই উপনদীর প্রণামী পেয়ে বিরাট গুয়াদালকুইভির হয়ে উঠেছে, সে-থেয়ালই তার ছিল না বোধহয়। চুরি-যাওয়া ঘোড়াত্টোকে উত্তর দিকের রাস্তায় পেয়েই তার হিসেব গিয়েছে শুলিয়ে।

ঘনরামের প্যাচটাই অবশ্য ছিল তাই।

ঘোড়াছটোকে চুরি করে তাঁরা সিয়েরা দে মোরেনার দিকে রওনা হরে-ছিলেন ঠিকই কিন্তু কিছুদূর গিরে ধোঁকা দেবার জন্তে সেগুলো ছাড়বার পর আর উত্তরে পা বাড়াননি। গুয়াদালকুইজির সেধানে সবে শুরু-হওয়া ছঃখিনী একটি সক্ষ থালের সামিল। সেই থালের মত নদীতেই একটা জেলে ডিঙি জোগাড় ক্ষরে তাঁরা দক্ষিণদিকে পাড়ি দিয়েছেন। উত্তরের পাহাড়ে যথন তাঁদের ভল্লাশ চলেছে, তথন তাঁরা সেই জেলে ডিঙি নিয়েই পৌছেছেন সেভিলের বন্দর পর্যন্ত!

সেখানে গিয়ে পিজারোর জাহাজ থুঁজে বার করতে কোনো অস্থবিধাই হয়নি। কিন্তু জাহাজ পেয়ে লাভ কি ? ওই বন্দরেই পিজারোর শিরে সংক্রান্তির যে-থবর পেয়েছেন, তাতে হতাশ হয়ে ব্বেছেন যে, নেহাৎ অঘটন ঘটাবার যন্ত্র জাড়া সে-জাহাজ আর সমুদ্রে পাড়ি দেবে না।

মন্ত্র না হোক, সেই অঘটন ঘটাবার মন্ত্রণাই ঘনরাম শুনিয়েছেন সানসেদোকে। ঘনরামের কাছে দিনের পর দিন নানা বিবরণ শুনে কাপিতান সানসেদো আগে পিজারোর অভিযানের বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন ঠিকই, কিছু সেভিল-এ এসে ব্যাপার-স্থাপার দেখে সমস্থার জট তাঁর অচ্ছেগুই মনে হয়েছে। শুতাল হয়ে ঘনরামের কাছে তিনি বিদায় চেয়েছেন। তাঁর সোত্রিনা আনাকে তিনি থুঁজে বার করবার চেষ্টা করবেন। তার বাড়ির দরজা থেকে সেবার ঘনরামের সঙ্গে বাধা হয়ে চলে আসার পর থেকে কোনো থবরাথবর আর তার পাননি। সে সেবারে ব্যাকুল হয়ে তাঁকে খুঁজেছিল কিছু যেন একটা বলবার বা কোনো সাহায্য চাইবার জন্তো। কি সে চেয়েছিল জানতে না পেরে মনটায় তাঁর একটা কাঁটা বিভিন্ন আছে। পিজারোর অভিযান যথন আর সম্ভব হবার নয়, তথন সব বিপদ সত্ত্বেও আনাকে তিনি থুঁজেতে চান।

গনরাম ধৈর্য ধরে সানসেলোর সব কথা শুনেছেন। তারপর ছেসে ফেলে বলেছেন,—মাপ করবেন কাপিতান। আপনার আদরের সোবিনা আনার বিরুদ্ধে কিছু বসছি না, কিন্তু আপনার সাহায্য না পেলে সরলা অবলা হিসেবে সে অকৃল পাথারে পড়বে বলে ত মনে হয় না। তাছাড়া স্পেনে তাকে থোঁজার জ্ঞানে এখন থাকতে চাইলে একৃল-ওক্ল তৃক্ল-ই ত আপনার যাবে। নিজে গারদঘরে গেলে তাকে থুঁজবেন কথন?

কিন্তু স্পেন ছেড়ে যাচ্ছিই বা কোথায়!—সানসেলো তৃ:থের সঙ্গে বলেছেন,
—অন্ত কোনো জাহাজে আমাদের মত দাগী ফেরারীদের লুকিয়ে-চুরিয়ে জায়গা
পাওয়াও শক্ত। পিজারোর জাহাজে যদি বা যাবার আশা ছিল, সে-জাহাজই
ত আজ বাদে কাল কোক করবে কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ।

কেমন করে করবে ? — ঘনরামের মূথ গম্ভার হলেও চোথে যেন একটু হাসির বিজিক দেখা গেছে।

কেমন করে করবে জানো না!—সানসেদো একটু অথৈর্বের সঙ্গে বলেছেন,
—পরোমানা এনে জাহাজে কোতায়ালী পাহারা বসিয়ে দেবে। মেয়াদ
ফ্রোবার পরও লোক-লম্বরের বরাদ্দ পুরো যে হয়নি, তা গুণে বার করতে ত
তাদের দেরী হবে না। তখন এ-জাহাজ ক্রোক না করে ছাড়বে!

কিন্তু জাহাজ না পেলে ক্রোক করবে কি? এবার ঘনরামের মুখে হাসির ঝিলিক আবরা স্পষ্ট!

তার মানে !- অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন সানসেদো।

মানেটা ঘনরাম ব্ঝিয়ে দিয়েছেন বিশদভাবে। কি যে ব্ঝিয়েছেন তা আমরা জানি। সানসেদোর কিন্তু মনের সংশয় তাতে কাটেনি।

তৃঃলাহসিক ফন্দিটার বৃদ্ধির পরিচয় আছে বলে স্বীকার করলেও তা সফল হওয়া অসম্ভব বলেই তাঁর মনে হয়েছে।

কিন্তু তা যে হতেই হবে কাপিতান,—এবার গন্তীর হয়েছেন ঘনরাম,— নইলে যাঁর কাছে আপনি পরম দীক্ষা নিয়েছেন, আপনার সেই গুরুদেবের কথাই মিথ্যে হয়ে যাবে!

আমার গুরুদেবের কথা মিথ্যে ?—সানসেদো বিমৃত্ যেমন হয়েছেন, অবাস্তর কথাটায় তেমনি বেশ একটু ক্ষুদ্ধও তাঁর গুরুদেবের অসমানে।

ই্যা !—অবিচলিতভাবে বলেছেন ঘনরাম,—পিজারো যদি জাহাজ নিয়ে এ-অভিযানে থেতে না পারেন, তাহলে আমার নিয়তি যে পূর্ণ হবে না। আর নিয়তি পূর্ণ না হলে আপনার গুরুদেবের শেষ ইচ্ছা আমাকে দিয়ে পূরণ হবে কি করে ?

সানসেলো এবার অবাক হয়ে ঘনরামের দিকে খানিক তাকিরে থেকে ধীরে ধীরে বলেছেন,—তার মানে তাঁর শেষ ইচ্ছা প্রণের ভার নিতে যার আসবার কথা বলে গেছেন তুমি সেই!

আমার ত তাই মনে হয়।—মৃত্ একটু হেসে বলেছেন ঘনরাম,—নইলে আপনার সঙ্গে অমন আশাতীতভাবে আমার আবার সেভিল-এর রাস্তায় দেখা হবে কেন? আপনার গুরুদেবের শেষ লিপি উদ্ধার হবেই বা কেন আমার হাত দিয়ে! আর উদয়সাগরের তীরের যে আশ্চর্য দেশ থেকে আপনার গুরুদেব এসেছিলেন, সেই দেশে ফিরে যাওরার চেয়ে বড় কামনা আমার কিছু থাকবে না কেন?

ফিরে যাওয়া !—ঘনরামের সমস্ত কথার মধ্যে শুধু এইটুকুই বিশেষ করে লক্ষ্য

করে কাপিতান সানসেদো সবিস্ময়ে বলতে গেছেন—তাহলে তুমি…

ইয়া কাপিতান।—সানসেদোকে তাঁর বিশ্বিত মন্তব্যটা শেষ করতে না দিয়ে ঘনরাম বলেছেন,—আমি সেই স্কৃর উদয়সাগরের দেশেরই লোক, সেথানেই ফিরে যাব সময় আর স্থযোগ হলে। কিন্তু নিয়তির সমস্ত দাবী চুকিয়ে শাপমুক্ত না হলে সে সময় আর স্থযোগও আমার হবে না। তাই বলছি আপনার গুরুদেব সভ্যক্তা হলে অজানা নিকদ্দেশে পাড়ি দিয়ে তিন্টির পর চতুর্থ এক মহাসাগর আমায় দেখতে হবে, রক্তের নদী বইবে আমার সামনে, আর পৃথিবীর কেউ আজো যা জানে না, এমন এক অচিন রহস্তের দেশে সোনায় বাঁধানো পথেঘাটে আমি এক রাজকুমারীর বরমাল্য পাব।

কাপিতান সানসেদোর মুথে একটু স্নেছের হাসি দেখা দিয়েছে এবার। বলেছেন,—কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে মনে রেখেছ দেখছি! কিন্তু এসব ত আমার গুরুদেবের কথা নয়। আমি আমার অসম্পূর্ণ বিভার সামান্ত ক্ষমতায় তোমার ওই নিয়তি দেখেছিলাম। তথনই ত বলেছিলাম আমার ও-গণনা অভ্রান্ত বলে মনে কোরো না। গুরুদেবের কাছে কতটুকু আর আমি শেখার স্বোগ পেয়েছি!

কিন্ত যেটুকু শিথেছেন তাতেই আপনার গণনায় আপনার গুরুদেবের হাতের ছাপ স্পষ্ট হরে উঠেছে।—যথার্থ শ্রেনার সঙ্গে বলেছেন ঘনরাম,— আমায় যা বলেছিলেন, তার শুরুটা যখন অমন নিদারুণভাবে ফলেছে, শেষটাও তখন আশ্চর্যভাবে ফলবার আশা আমি রাখি। তাই বলছি, পিজারোর অভিযান বন্ধ হতে পাবে না আর গুরুদেবের কাছে আপনার সত্যরক্ষার জন্মে পিজারোর জাহাজ সেভিল থেকে লুকিয়ে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপনাকে উপলক্ষ হতে হবেই।

সানসেদোর আপত্তির কারণ তথনো হয়ত ছিল কিন্তু তিনি নীরবে এবার নিয়তির নির্দেশ ছিসেবেই যেন ঘনরামের কথা মেনে নিয়েছেন।

এত সব বোঝাপড়া সত্ত্বেও ঘনরাম আর কাপিতান সানসেলোর সব ফন্দিফিকিরই বোধহর ভেন্তে যেত। পিজারোর জাহাজ সেভিলের বন্দরেই আটক হয়ে থাকত কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ-এর হুকুমে। কারণ, মনটরো শহর থেকে যে জেলে নৌকো ভাড়া করে ঘনরাম আর সানসেলো গুরাদালকুইভির নদী দিয়ে দক্ষিণে পালিয়েছিলেন, একটু দেরীতে হলেও শেষপর্যন্ত সোরাবিয়া ভার মালিকের কাছে সমস্ত থবর তথন পেরে গেছে। ধবর পেরেই জেলে-

নৌকোর পেছনে ধাওয়া করতে সে দেরী করেনি। আজকালকার দিনে গুয়াদালকুইভির নদী প্রশন্ত জলপথ হিসেবে সেভিলে এসেই শেষ। কিন্তু মূরদের আমলে ত বটেই, যোড়শ শতান্ধীর গোড়ার দিকে পর্যন্ত সে-নদী দিয়ে কর্দোভা পর্যন্ত বড় বড় জাহাজের যাতায়াত ছিল। সোরাবিয়া মনটরো থেকে একটি জেলে নৌকোতেই কার্দোভায় এসে নেমেছিল নদীপথে তাড়াভাড়ি যাবার জন্তে একটা ক্রতগামী পান্সী ভাড়া করবার জন্তে। সে পান্সী নিয়ে কর্দোভা থেকে রগুনা হতে পারলে পিজারোর জাহাজ অন্ধকার কুয়াশার মধ্যে গোপনে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার স্থযোগ ঘনরাম আর সানসেদো পেতেন না। তার আগেই সেভিলে এসে পৌছে তাঁদের ধরতে পাক্ষক বা না পাক্ষক সোরাবিয়া সব ফন্দি ভঙ্গল করে দিত।

কিন্তু কর্দোভা থেকে পান্সী নিয়ে শিকারের পেছনে ধাওয়া করা সোরাবিয়ার হয়ে ওঠেনি। তাকে নিজেকেই সম্রস্ত হয়ে পালাতে হয়েছে আচমকা।

পান্সী ভাড়া করবার ঘাটে এমন একটি লোকের সঙ্গে তার অকস্মাৎ দেখা, বাঁকে এড়াবার জন্মে টোলেডোর রাজদরবারে ইনামের লোভও সে ছেড়ে এসেছে।

হাা, হার্নাণ্ডো কর্টেজই সেই ঘাটে সেদিন উপস্থিত। তিনিও সেভিল যাবার পান্সী ভাড়া করতে এসেছেন। সোরাবিয়াকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন। সোরাবিয়াও তথন তাঁকে দেখেছে। দেখেও না দেখার ভান করে সরে পড়বার স্থোগ কিন্তু তার মেলেনি।

কটেজ তার পথ আগলে বলেছেন—দাঁড়ান। আপনি কি মাকু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস ?

হাা, কেন বলুন ত ? সোরাবিয়া বে-পরোয়া ঔদ্ধত্যের ভান করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু গলা তার তথন শুক্নো।

কি করে, কবে মার্কুইস হলেন সেইটুকু জানবার জন্তে।—কঠিন কণ্ঠে বলেছেন কর্টেজ,—আমি যেন অন্য একটা নাম জানতাম।

সে অন্য কাৰুর হবে।—সোরাবিয়া ছাই মেড়ে-দেওয়া মূথে পাশ কাটিয়ে ব্যস্ত হয়ে চলে গেছে। এবার কর্টেজ বাধা দেননি। কিন্তু সেভিল যাওয়া বাতিল করে তিনি আবার রওনা হয়েছেন টোলেডোতে সেই দিনই।

সোরাবিয়া তার ভাড়া-করা পান্সীর দখল নিতেও আর কর্দোভার ঘাটে আসেনি।

## সভেরে

'স্থা কাদলে সোনা'র দেশ শুনতে শুনতে ত কান পচে যাবার যোগাড়! কিন্তু দেশটা কি কেউ বোধহয় বোঝেন নি। দেশটা আসলে হল পেরু। হাা, দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের পেরু রাজ্য, প্রশাস্ত মহাসাগরের উপকূলে একটু সরু বাকানো পটির মত যা লাগানো আছে।

দেশটা অবশ্ব সত্যিই অভুত। সাহারার মত মরুভূমি, তার পরেই হিমালয়ের সঙ্গে পালা দেওয়ার মত নগাধিরাজ আর তারই লাগাও কলোর মত অজগর গহন জঙ্গল একই রাজ্যে এমন পাশাপাশি পৃথিবীর আর কোথাও পাবার নয়। পেরুর প্রশাস্ত সম্জের নীল জল থেকে শুরু করে ধৃ ধ্ মরু হিমেল তুষারটাকা পাহাড় আর গহন অবন্য আজকালকার জেট বিমানে অস্ততঃ ত্ঘণ্টার মধ্যেই বোধহয় পার হওয়া যায়।

পশ্চিমে সমুদ্র উপক্লের মক্ত্মি চওড়ায় কোথাও বাট মাইলের বেশী নয়, কিছ লছার প্রায় চোদ্দ শ মাইল। এই মক্ত্মির পরই আণ্ডিজ পাহাড়ের দিরেরা আর তার পর মনটানা অর্থাৎ গহন জকল। আণ্ডিজ পর্বতমালা ছোটখাট পাহাড় নয়। মথাদার তা হিমালয়ের পরেই। পেরুর মধ্যেই তার ইয়াসকারান চূড়োর উচ্চতা প্রায় বাইশ হাজার ফিট। মক্ত্মির সমতল থেকে এ পাহাড়প্রেণী প্রায় থাড়াভাবেই উঠে গেছে। সম্প্রের লেভেল ছাড়িয়ে ঘোল হাজার ফুট উঠতে পঁচাশী মাইলের বেশী যেতে হয় না। আণ্ডিজ পাহাড়ের মাথায় এই পেরুতেই পৃথিবীর স্বচেরে উচ্ মালভূমির হদ টিটকাকা। তার উচ্চতা সাড়ে বারো হাজার ফুটেরও বেশী। টিটকাকা হ্রদের পশ্চিম তীরের পুনো-ই হল পেরুর দক্ষিণের শেষ বড় শহর। তারপর…

ভারপর বক্তা থামলেন।

বক্তা কিন্তু শ্রীঘনশ্রাম দাস নন, মর্মরের মত মন্তক ধার মতণ সেই ইতিহাসের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শিবপদবারু।

সেদিন অন্য স্বাই যথাসমন্ত্রের আগেই উপস্থিত হলেও দাসম্পাই তথনও এসে পৌছোন নি। আসর ফাঁকা পেরে শিবপদবাবু তাঁর বিভা একটু জাহির করছিলেন। 'তারপর'-টুকু বলেই তাঁকে ধামতে হয়েছে অবশ্য তাঁর শ্রোতাদের মূখেই কিরকম একটা অস্বস্থি লক্ষ্য করে।

শ্রোতাদের দৃষ্টি অহসেরণ করেই এবার পিছন ফিরে শ্রীঘনশ্রাম দাসকে তিনি দেখতে পেক্ষেছেন। দাসমশাই কখন তাঁর পেছনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছেন, শিরপদবারু টের পান নি।

শিবপদবাবু মুখ ফিরিয়ে একটু অপ্রস্তুতই হলেন। দাসমশাই কিন্তু তাকে উৎসাহ দিয়েই বললেন,—থামলেন কেন? বলুন তারপর কি?

অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠতে শিবপদবাবুর দেরী হল না। দাসমশাই-এর কথাগুলো উৎসাহের হলেও মৃথের হাসিটা কেমন বাকা মনে হওয়ায় তিনি একটু গরম গলাতেই বললেন,—তারপর কি আবার? তারপর চিলি আর বলিভিয়া। এ বৃত্তান্ত বলবারই বা দরকার কি? ভূগোলের ম্যাপ দেখলেই জানা যায়। আপনি 'স্র্য কাদলে সোনা'র দেশ বলে অত প্যাচালো হেঁয়ালী করছিলেন বলে গেটা একটু ভেঙে দিলাম!

খুব ভালো করেছেন।—দাসমণাই তার নির্দিষ্ট আসনটিতে অধিষ্ঠিত হয়ে বললেন, কিন্তু পেরুর হেঁয়ালী কি শুধু তার ভৌগোলিক বিবরণ একটু দিয়েই ঘুচিয়ে দেওয়া যায় ? পেরুর বিবরণ যা দিলেন তাও ত ঠিক নয়।

ঠিক নর মানে! শিবপদবাবু প্রায় খাপ্পা,—পেরু দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তের সরু একটু লমা বাঁকানো ফালির মত রাজ্য নয়? মরুভূমি থেকে তুষার ঢাকা চূড়োর পাহাড় আর অজগর জক্ষল ও রাজ্যে পাশাপাশি নেই?

ও সবই ঠিকই! দাসমশাই-এর মুথে সহিষ্কৃতার মৃত্ হাসি,—ভথু আয়তনটা ভূল বলেছেন। আজকের পেরু আর সেই পিজারের যুগের পেরু এক নয়। সেকালে পেরুর শেষ দক্ষিণের শহর পুনো ছিল না। উত্তর-দক্ষিণে তথনকার পেরু আরে আনক দ্র ছড়ানো। এথনকার ইকোয়েডর বলিভিয়া চিলির বেশ কিছুটা নিয়ে সেকালের সে পেরু রাজ্য আয়তনে ইওরোপের প্রায়্ম তিনভাগের এক ভাগ ছিল। এই বিশাল দেশের রাজ্যেশ্বকে বলা হত ইংকা। জাপানের শমাটবংশের মত ইংকারা নিজেদের স্থের সন্ধান বলতেন। ইংকাদের সামাজ্যে লেখার পাট ছিল না। লেখার বিভাই ছিল অজানা। ধাতু হিসেবে তথনো লোহা পেরুতে আবিষ্কৃত হয় নি। তবু সভা স্কুল স্থী রাজ্য গড়ে তোলার এক আশ্বর্ধ দৃষ্টাস্ত তারা রেখে গেছেন বছদিক দিয়ে। তাদের স্থাতা ছিল

অন্তত। চন স্থরকি সিমেণ্ট কিছু ব্যবহার না করে আর লোহার ব্যবহার না জেনেও তারা বড় বড় পাথরের চাই দিয়ে যে সব হুর্গ দেবস্থান প্রাসাদ তৈরী করে গেছেন শুধ মাপুসুই ভাবে থাঁজে থাঁজে বসাবার কৌশলে আজও তা অটল। দে যুগে এই তুর্গম মরু পাছাড় অরণ্যের দেশে তাঁরা দিখিদিকে যোগাযোগের হাজার হাজার মাইল রাস্তা তৈরী করিয়েছেন। তাক তাক করে পাহাড় কেটে চাষের ব্যবস্থা করেছেন। যেখানে যেমন দরকার খাল কেটে আর স্থড়ক নালা বসিয়ে মরুভূমিকেও উর্বর করবার ব্যবস্থা করেছেন হুরস্ত পাহাড়ী নদীর সেচের জল দিয়ে। সমস্ত পথিবীর আজ যা একটা প্রধান খাতা, নেই আলুর চাষ পেরু থেকেই আমাদের পাওয়া। ইংকাদের পেরু রাজ্যে দারিন্তা ছিল না বললেই হয়। সমস্ত দেশের যা শস্ত তার একভাগ দেবতার নামে উৎসর্গ করা হত। এক ভাগ বরাদ্দ হত রাজ্সরকারের জন্মে আর তিন ভাগের বাকি এক ভাগ পেত প্রজারা। শস্তের মধ্যে প্রধান হল ভূটা যা আলুর মত আমেরিকা থেকেই সমস্ত পৃথিবী পেয়েছে। সেচের স্থাবস্থায় চাষের নৈপুণ্য আর অধ্যবসায়ে ফসল প্রচরই হত। কাউকে উপবাসী থাকতে হত না। তবু তুর্বংসরের জক্তে রাজ-ভাণ্ডারে ফসল জমা করে রাথার ব্যবস্থাও ছিল। ইংকারা ছিলেন সূর্যোপাসক। দেবতাকে কেন্দ্র করে রাজ্যশাসন করলেও রাষ্ট্রণ্ড সমাজতন্ত্রের নীতির আভাস তাঁদের পরিচালনায় পাওয়া যেত।

পেক্ষ রাজ্যের অধীশ্বর এই ইংকারাই কিন্তু সে দেশের সবচেয়ে বড় হেঁয়ালী।
নিজেদের স্থর্যের সন্তান বলে স্থ্রেই যারা উপাসনা করতেন কোথা থেকে কেমন
করে পেকতে তাঁদের আবির্ভাব ঘটেছে ?

প্রমাণ যতদূর পাওয়া যায় তাতে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেই পেরুতে তাঁদের আধিপত্য শুরু হয়েছে মনে হয়।

তাঁরাই কি এসে পেরুকে সভাতায় দীক্ষা দিয়েছেন ?

না, তা নয়। পেরুর সভ্যতা আরো অনেক প্রাচীন। টিটিকাকা হ্রদের কাছে এমন সব ধ্বংসন্তুপ আছে যা ইংকাদের আবির্ভাবের অনেক আগে নির্মিত হয়েছিল। ইংকাদের আগে পেরুতে যারা রাজত্ব করে গেছে এসব তাদের কীর্তি। তারাই বা কোন জাতি, কোণা থেকে এসেছে, পেরুর রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে গেছেই বা কোণার ?

প্রতাত্তিক ঐতিহাসিকরা এখনও উত্তর খুঁজছেন। স্থান্তর স্থাপ্তিনেভিয়ার এক তরুণ পণ্ডিত গবেষক এই সেদিন ইংকাদের পূর্বগামীদের রহস্ত ভেদ করতে মাত্র একটি কাঠের ভেলায় অকুল প্রশাস্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়েই অক্ষয় কীতি রেখেছেন। অজানা দেশের উপকূলের সাগরজলে পালতোলা যে বিচিত্র ভেলা দেখে পিজারোর নৌ-প্রধান রুইজ বিশ্বিত বিমৃত হয়েছিলেন এ সেই 'বালসা' ভেলা। নরওয়ের তরুণ ছঃসাহসী পণ্ডিত থর হেডেরডাল এই 'বালসা' ভেলায় প্রশাস্ত মহাসাগরের পারের যে, কোনো পলিনেশীয় দ্বীপবিন্দুতে পৌছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, ইংকাদের আগে পেরুতে যাদের প্রতাপ ছিল তারাই ভেলায় ভেসে এসে পলিনেশিয়ার সমস্ত ছড়ানো দ্বীপে ডেরা পেতে তাদের সভ্যতা ছড়িয়েছে।

তাঁর সিদ্ধান্ত প্রমাণ করতে পারুন বা না পারুন, মাত্র করেকজন সঙ্গী নিয়ে ইস্কুপ পেরেক ছাড়া শুধু দড়িতে বাঁধা কাঠের ভেলায় হেডেরডাল সত্যিই প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে পলিনেশিয়ার এক দ্বীপে গিয়ে পৌছে ছিলেন। ইংকা বা তাঁদের পূর্বগামীদের রহস্ত কিন্তু আজও সম্পূর্ণ ভেদ করা বান্ধ নি।

যাবে কি করে? পেরু পৃথিবীর এক অভুত দেশ। বহু বিষয়ে অসামান্ত হলেও পেরুর মাহ্মর লেথবার কৌশলটাই আবিদ্ধার করে নি। লেথা পুঁথিপত্তের বদলে তাদের যা ছিল তার নাম হল 'কিপু'—গিঁট দেওয়া কিছু রঙিন স্তৃলি। এই গিঁট দেওয়া স্তৃলি দিয়ে কেমন করে তারা কাজ চালাত তাই ব্বেওঠা যায় না।

যা কিছু শ্বতি-পুরাণ সব তাদের মুখে মুখে চলে এসেছে। ইংকাদের সম্বন্ধে একটি শুধু লিখিত পুরাণ-কথা আছে। এ পুরাণ-কথা লিখে গেছেন গার্গিলাস্সো দে ভেগা। তিনিও এক অভুত মাহ্মব। বাপ এসপানিওল আর মাইংকা রাজপরিবারের মেয়ে। ইংকা সামাজ্যের মুখে মুখে ফেরা সমস্ত শ্বতি-পুরাণ স্পোনের কর্দোভা শহরে বসে তিনিই তাঁর মহাগ্রন্ধ 'ক্ষেণ্টারিয়োস রিশ্বালেস'-এ স্প্যানিশ-এ লিখে গেছেন।

ইংকাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে পুরাণ-কথা তিনি লিখে গেছেন তা পৃথিবীর অহা বহু জাতির আদি কথার মতই আজগুরি কল্পনায় বোনা।

পৃথিবীর এক পরম তুর্দিনে স্থাদের মাস্থবের ওপর দয়া করে তাঁর তৃটি সস্তান পাঠিয়েছিলেন।

নিজেদের মধ্যে মারামারি কটি কটি খাওয়াখাওয়ি করে, যেখানে ষা দেখে নির্বিচারে তাই পুজো করে মামুষজাতটা তথন ধ্বংস হতে যাচ্ছে।

স্থের ছই ছেলে মেয়ে এনে মাত্মকে ধ্বংস থেকে বাঁচালেন। এই ছুই

ভাই বোনের নাম হল মানকো কাপাক আর মামা ওয়েলো হয়াকো। এই ছুই
স্বর্গের ভাই বোন প্রথমে মাহুষকে সমাজ গড়তে শেখানোর সঙ্গে সভাতার
আর সব দীক্ষাও দিলেন। তারপর তাঁরা এক সোনার খুঁটি নিম্নে চললেন
উত্তর দিকে। সেখানে টিটকাকা হুদের ধারে এক জায়গায় তাঁদের সোনার
খুঁটি আপনা থেকে মাটিতে পুঁতে গেল। সেইখানেই তুজনে তথন ডেরা
বাধলেন। এই ডেরা থেকেই গড়ে উঠল কুজকো শহর।

দেখানে মানকো কাপাক পেরুর পুরুষদের চাষ্বাস শেখালেন আর মামা ওয়েলো মেয়েদের শেখালেন স্থতোকাটা আর কাপড় বোনা।

ইংকাদের আবির্ভাব সম্বন্ধে আর একটি পুরাণ কাহিনীও আছে। তাতে বলা হয় যে, টিটিকাকা হুদের তীর থেকে গৌরবর্ণ শাশ্রমণ্ডিত কিছু মান্থ্য এসে পেক্ষর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। পেক্ষর লোকেদের সভ্যতার দীক্ষা তারাই দিয়েছে।

ইংকাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রাণ কাহিনীর মধ্যে অন্ত যা ডফাংই থাক একটি বিষয়ে মিল দেখা যায়।

ইংকারা যে দক্ষিণ থেকে এসে প্রথম টিটিকাকা হ্রদের ধারে এবং তারপর কুজকো শহরে তাদের ঘাঁটি গাড়েন এ বিষয়ে সব পুরাণই একমত। তার বিপরীত কথা কোনো পুরাণ কাহিনীতে নেই।

কিন্তু পৃথিবীর সবচেরে উচ় হ্রদের ধারে উদয় হবার আবেগ দক্ষিণে কোথায় ছিলেন ইংকারা ? ওদেশের সাধারণ আদিবাসীদের চেয়ে সভ্যতার ওপরের ধাপে তাঁরা উঠলেন কোথা থেকে ? একেশ্বর সূর্যকে পৃজা করবার আশ্চর্য বৈশিষ্ট্যও তাঁদের মধ্যে দেখা দিল কেমন করে, করে ?

এ সব প্রশ্নের স্থাপন্ত উত্তর আজও মেলে নি। সমস্ত আমেরিকার নৃতত্ত্বর ওপর নতুন আলো পড়েছে ইদানীং। বছ আন্ত ধোঁরাটে ধারণা দূর হয়ে গেছে। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মহাদেশে খুস্টজন্মের হাজারখানেক বছর আগে মাস্থ্য প্রথম এশিয়া ও আমেরিকার উত্তরের বেরিং যোজক দিয়ে পদার্পণ করে, এরকম একটা ধারণা বছকাল বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত্রাও আঁকিছে ধরেছিলেন। সে মতবাদ এখন অচল। তারও বছ পূর্বে, খুস্টপূর্ব প্রায় বারো হাজার বছর আগে প্রস্তর মূগের মাস্থ্য যে উত্তরের আলাস্কা থেকে দক্ষিণ আমেরিকার টেরা ভেল ফুরেগো পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিল তার স্কম্পন্ত প্রমাণ এখন পাওয়া গেছে। কিন্তু মেক্সিকো মুকাটান আর পেকর উন্নত সভাতার জন্মরহন্তের তাতে মীমাংসা হয়নি।

আশ্চর্যের কথা এই বে, যুকাটান ও মেক্সিকোর মায়া টোলটেক কি আন্তটেক সভ্যতার সঙ্গে পেক্সর ইংকা সভ্যতা ও সামাজ্যের কোনো যোগাযোগই ছিল না। একই যুক্ত মহাদেশের মধ্যে কয়েক হাজার মাইল ব্যবধানে ঘূটি বিভিন্ন সভ্যতা পরস্পরের সম্পূর্ণ অচেনা থেকে স্বাধীনভাবে গড়ে উঠেছে।

এ তৃই সভাতার বীক্ত কি ওই মহাদেশের মাটিতে আপনা থেকে জন্ম নিম্নে সঞ্জাত ও অঙ্কুরিত হয়েছে? না, বাইরের কোথাও থেকে তা বিক্ষিপ্ত হয়ে এসে পড়েছে এই কুমারী মহাদেশের গর্ভে?

অনেক অহমান অনেক জ্বনা-ক্বনা মতবাদ দিদ্ধান্তের তোলাপাড়া চলেছে আজও এই নিম্নে।

এশিরার প্রাচ্য ভূথগু থেকেই এ সব সভ্যতার বীক্ষ সাগর-স্রোতে ভেসে এসেচে এ মতবাদটাও ফেলনা নয়।

আরও আশ্চর্য অবিশাস্ত এমন তথ্যও আছে যা সমস্ত তর্ক একেবারে গুলিয়ে দেয়।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিক। নিয়ে নতুন অজানা মহাদেশ কলমসই প্রথম আবিদ্ধার করেন আমরা জানি। তার আগে এশিয়া ইওরোপে নতুন মহাদেশ সম্বন্ধে কোনো বিশাস্যোগ্য প্রামাণিক উল্লেখ কোথাও নেই। এশিয়া ইওরোপ আফ্রিকা নিয়ে যে সংযুক্ত মহাভ্বিস্তার, গৌরাক্ত অসামান্ত কয়েকটি মান্ত্রের আকস্মিক আবির্ভাব সম্বন্ধে কিছু অস্পত্ত কিংবদস্তী ছাড়া তার সক্ষে নতুন মহাদেশের যোগাযোগের কোনো চিহ্ন স্বভাবতঃই কোথাও দেখা যায় নি। প্রথম বীজ প্রাচীন মহাদেশ থেকে পেলেও নতুন মহাদেশ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আর স্বতম্ক্র হয়ে শতাশীর পর শতাশী কাটিয়েছে এই সিদ্ধান্ধই ছিল সন্দেহাতীত।

হঠাৎ সে দিদ্ধান্তের ভিৎও অপ্রত্যাশিতভাবে নাড়া থেয়েছে।

বেশী দিনের কথা নয়। উনিশশো বাহায় খৃন্টাক। পেরুর এক অখ্যাত প্রত্নতাত্তিক দানিয়েল রুথো এক আজগুরি কিংবদন্তী অমুসরণ করেই আণ্ডিজের মার্কাহাউসি প্লেটো নামে এক তুর্গম মালভূমিতে যাবার চড়াই ভাওছেন। যে কিংবদন্তী তাঁকে নাচিয়েছে তা হল এই যে পেরু অভিযাত্তী স্পানিশ বাহিনী নাকি কোন এক তুর্গম গোপন অধিত্যকায় নানা মামুষ ও পশুর বিরাট মৃতি তাদের যাত্রাপথে দেখেছিল।

একটিমাত্র অত্যন্ত দ্রারোহ নিরিবর্ত্ম দিয়ে মার্কাহাউনি প্লেটোতে পৌছানো বার। সে নিরিপথ দেখেই দানিয়েল ফুথো বুঝলেন যে তা মাফুষের হাতে তৈরী। প্লেটোতে যাবার রাস্তা পাহাড়ের ভেতর দিয়ে যারা কেটে তৈরী করেছিল তারা রাস্তার ধারে ধারে পাহাড়ের দেয়ালে সব বড় বড় খোপও রেখেছে শত্রু কেউ আক্রমণ করলে পাথর ছুঁড়ে রোখবার জন্মে।

এই মালভূমিতে থাদের প্রাচীন বসতির চিহ্ন রুপো আবিদ্ধার করেন তারা ইংকাদের বহু আগেকার মাত্বয়। গোপন এই প্লেটোতে তারা বারোটি কুত্রিম ব্রুদ বানিয়েছিল জল জমিয়ে রাখার জন্তে, সেচের জন্তে প্রকাশ্য ও স্বড়ক নালা কেটেছিল আর যা করেছিল সেইটেই সবচেয়ে অবিশাশ্য।

তারা পাহাড়ের গারে অভুত রহস্তময় এমন সব মৃতি গড়েছিল যা নতুন মহাদেশের পক্ষে সভািই কলনাতীত।

মৃতিগুলির একটি হল বিরাট এক কাফ্রীর মৃথ।

নতুন মহাদেশে কাফ্রী জাতির প্রথম পদার্পণ ঘটেছে কলম্বদের আবিষ্কারের বেশ কিছু পরে ক্রীতদাস হিসাবে। সে আমদানিও হয়েছে কিউবা হিসপানিওলার মত দ্বীপে। প্রাচীন মহাদেশের প্রায় অগম্য দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে আগুদ্ধ পাহাড়ের গুপ্ত মালভূমিতে কাফ্রী কোথা থেকে আসবে? তাও কলম্বদের আমেরিকা আবিষ্কারের কমপক্ষে পাঁচ ছ' শতান্দী আগে!

কাক্রীর মাথার সঙ্গে মৃতিটির সাদৃশ্য যদি কিছুটা কাল্পনিক বলেও ধরা হয় তাহলেও অক্ত ভাস্কর্যগুলি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই। সেগুলি হাতি ঘোড়া গক্ষ ও উটের।

কলম্বনের আবিক্ষারের আগে এশব প্রাণীর শঙ্গে আমেরিকার কোনো পরিচয় ছিল না।

এসব প্রাণীর মৃতি কারা তাহলে গড়েছে? চাক্ষ্ম পরিচয় না থাকলে এ ধরনের মৃতি গড়া ত সম্ভব নয়। সে পরিচয় যাদের ছিল এমন এক জাতি ওই ছুর্গম ক্বত্রিম গিরিপথ দিয়ে আগলানো গোপন মালভূমিতে কোথা থেকে এসে বসতি করেছিল?

না, পেরুর হেঁরালী শুধু একটু ভৌগোলিক বিবরণ দিরে ঘুচিরে দেবার নয়।

'স্থ্ কাঁদলে সোনা'র এই হেঁশালীর দেশে পোনেরো শ একত্রিশ খৃক্টাব্দের জাত্ম্মাবি মাসে পিজারো তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পানামা উপসাগর থেকে তৃতীয়-বারের অভিযানে পাড়ি দিলেন।

ত্ব ছবারের মত এ অভিযানও কি বার্থ হবে।

## আঠাবে

তৃতীয় অভিযানেও পিজারো তিনটি জাহাজ নিয়ে রওনা হন। তবে এবাবের জাহাজগুলি আগেকার চেয়ে মজবৃত ও বড়। মাঝিমালা লোকলম্বর কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ-এর চাহিদামাফিক না হলেও থুব অল্প নয়। সবশুদ্ধ তিনটি জাহাজে একশ আশিজন লোক আর সাতাশটি সওয়ার সেপাই বাহিনীর বোড়া। অস্থশস্থ গুলিবাঞ্চদের পরিমাণও এবার একটু বেশী।

কিন্ত বেশী হলেও সবশুদ্ধ জড়িয়ে তিনটে জাহাজে ওই ত মাত্র একণ আশিজন মান্নয় আর সাতাশটা ঘোড়া। তাই দিয়ে যে রাজা জয় করতে যাচ্ছেন উত্তর-দক্ষিণে তা লম্বাই ত হ'হাজার মাইলের বেশী। তথনকার পেরু সাম্রাজ্য উত্তরে এথনকার ইকোয়েডরের কুইটো থেকে বলিভিয়ার উঁচু পাহাড়ী ডাঙা আর আর্জেন্টিনার উত্তর-পশ্চিম অংশ নিয়ে চিলির মাউলে নদী পর্যন্ত ছড়িয়ে সতিয়ই হ'হাজার মাইলের অনেক বেশী লম্বা ছিল।

ওই কটা সেপাই আর ঘোড়া নিম্নে সেই পেরুর মত বিশাল সামাজ্য জয় করার কথা ভাবা মোচার খোলায় সাগর পার হওয়ার কথা ভাবার মতই হাস্তকর আজ্ঞবি দিবাস্থ্য।

কিন্তু পিজারোর আত্মবিশ্বাস প্রায় উন্মন্ততারই সামিল। তু-ত্বার বার্থতার পর প্রোট বয়সে অনম্য উৎসাহে তিনি আবার সেই অসাধ্যসাধনের আশায় পাড়ি দিয়েছেন।

পিঙ্গাবোর ইচ্ছা ছিল প্রথমেই আর কোথাও জাহাজ নাধরে একেবারে টাম্বেথ বন্দরে গিয়ে জাহাজ ভেড়ানো। কিন্তু প্রতিকূল হাওয়ায় আর প্রোতে তা সম্ভব হয় না। তের দিন সমুস্বযাত্রার পর পিজারোকে নৌবাহিনী নিয়ে টাম্বেথ-এর অনেক আগেই জাহাজ ভেড়াতে হয়। সেখান থেকে তিনি সৈত্য-সামস্ত নিয়ে ইটাপথে যাত্রা স্কৃক করেন আর জাহাজ তিনটিকে বলা হয় সমুস্রপথে তাঁদের সকী হতে।

অজানা হুর্গম দেশ। আগ্রিজ পাছাড়ের নদীতে শীতের দিনেই ঢল নামে। বসই ঢল নেমে নদীগুলি ফুলে ফেঁপে চ্ন্তুর হয়ে উঠেছে। লোকলস্করের হররানি আর ত্র্দশার সীমা নেই। সোনার লোভ আর পিজারোর আশ্চর্য দৃষ্টাস্ত চোথের সামনে না থাকলে ক'জন এই অভিযানে শেষ পর্যস্ত টিকে থাকভ বলা কঠিন।

পিজারো সত্যিই যেন দানোর পাওরা মাহ্য। পিজারোর জন্মতারিথ নিয়ে জনেক গোলমাল আছে সত্যি কিন্তু তৃতীর অভিযানের সময় তাঁর বরস যে পঞ্চাশ ছাড়িয়ে প্রায় বাটের কাছে পৌছেছে এবিষয়ে মতভেদ নেই। প্রায় বাট বছরের এই ব্ডো দেদিন শক্ত-সমর্থ জোয়ানদের লজ্জা দিয়েছেন। তাঁর প্রাস্তি ক্লান্তি হতাশা বলে কিছু নেই। দরকার হলে ক্ষিদেতেটা সব তিনি জ্বয় করতে পারেন। শক্রবা যেমন, অস্বথ-বিস্লখন্ড তেমনি তাঁকে এড়িয়ে চলে।

এই ফ্রানসিসকো পিজারোর দৃষ্টাস্তে অফুপ্রাণিত হ**রে সৈগু**রাও অসাধ্য সাধন করে। অসাধ্য সাধন অবশু নিজেদের চেরে সংখ্যায় অনেক গুণ বেশী দেশোয়ালীদের মারকাট আর লুটতরাজ।

নতুন মহাদেশে সাদা চামড়ার আগস্তুকদের সম্বন্ধে সাধারণ অধিবাসীদের ধারণা তথনই পাল্টাতে স্কুফ করেছে। এর আগের বার অজানা খেতাক এই বিদেশীদের লোকে দেবতার মত অভ্যর্থনা করেছে। এবারে সেই দেবতার আসল পরিচয় ধরা পড়ে গেছে অনেকের কাছেই।

হাঁটাপথে পাড়ি দেবার কিছুদিন বাদেই প্রথম যে আধাশহর তাদের সামনে পড়ে পিজারোর বাহিনী তা ল্টেপুটে ছারথার করে। শহরের লোকেদের কাছে ব্যাপারটা তথনও কল্লনাতীত। কারুর কোন ক্ষতি ভারা যথন করেনি তথন তাদের জ্বর করবার কিছু নেই এই বিশ্বাসে ভারা সরল আন্তরিকভার সঙ্গে গৌরাল বিদেশীদের ভাদের বসভিতে স্বাগত জানার। কিন্তু বিদেশীরা এ প্রীতির জ্বাব দের খোলা তলোরার নিয়ে ভাদের ভাড়া করে ভাদের ঘরবাড়ির যা কিছু সব লুটেপুটে নিরে।

এই আগাশহরেই পিজারোর লোকলস্করের। প্রথম হুড়ি পাথরের মত এক মণিরত্বের ছড়াছড়ি দেখে। এ মণিরত্ব হল পাশ্লা;

পিজারোর দলে হিভালগো অর্থাং বড় ঘরের ছেলে কিছু ছিল না এমন নয়। কিন্তু তারাও বেশীর ভাগ 'ঘটি ভোবে না নামে তালপুকুর' গোছের পড়ে-আসা বংশের হলাল, তাও বাবে থেদানো মায়ে তাড়ানো। তারা বা বাকি সব নেহাং নিচু ঘরের ভানপিটে মৃথ্যু গোঁয়াররা পালার মর্ম কি ব্রবে। পায়রার ভিদের মত একটা অমূল্য পালা তারা এই শহরেই পায়। সে পালা তারা হাতুড়ি

দিরে ঠুকে ভেঙেছিল। ভেঙেছিল আবার এক পাদ্রীর কথার। পাদ্রীবাবা। সকলকে ব্ঝিরেছিলেন যে পারা শাচ্চা কি ঝুটো তা বোঝবার পরীক্ষাই নাকি হাতুড়ি দিরে পেটানো। সাচ্চা পারা নাকি হাতুড়ি দিরে পিটেও ভাঙা যার না। পাদ্রীবাবার এই পরামর্শ শুনেই পৃথিবীর অমূল্য একটি রত্ন নষ্ট হরে গেছে।

অমূল্য রত্ন মানে পান্ধরার ডিমের মত একটা পান্না!—এতক্ষণ বাদে থোঁচা দেবার এ স্বযোগটুকু মর্মরের মত মস্তক যাঁর মন্তণ সেই শিবপদবাব্ ছাড়লেন না—তা, সে অস্পৃত্য পান্ধার ভাঙা টুকরোগুলো কেউ কুড়িয়ে রেথেছিল বোধছন্ম! নইলে পান্ধরার না ঘোড়ার ডিম জানা গেল কি করে?

কি করে জানা গেল ?—দাসমশাই অবোধকে জ্ঞান দিতে করুণার হাসি হাসলেন,—জানা গেল, রিলেথিওনেস দেল দেশকিউব্রিসিয়েন্ডো ঈ কনকুইস্তা দেল লস রেনস দেল পেরু-র দৌলতে।

শিবপদবাবু ভুক্ল কুঁচকে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে সে স্থযোগ না নিয়ে দাসমশাই আবার বললেন—না এপপানিওল-এর বিজে জাহির কর্ছি মনে করবেন না। শুধু সে যুগের চাক্ষ্য দেখা একটি বিবরণের নাম বলছি। যিনি এ বিবরণ লিখে গেছেন তাঁর নাম পেড়ো পিজারো। পিজারো পদবী দেথে যা মনে হয় তা কিন্তু ভূল। তিনি ফ্রানসিসকো পিঞারোর আপন বা সতাতো ভাইটাই কেউ নয়। পিজারোদের জন্মছান এসট্রেমাত্বরা প্রদেশের টোলেডোতেই অবশ্য তিনি জন্মেছেন আর ধুঁজলে তাদের সঙ্গে দূরসম্পর্কের একটা জ্ঞাতিত হয়ত পাওয়া যেতে পারে। পেড়ো পিজারো পনেরো বছর বয়সেই ফ্রানসিসকো পিজারোর খাদ অন্তুচর হিসেবে তার তৃতীয় অভিযানে যোগ দেন। পেরু-বিজ্ঞরের প্রায় সমস্ত বড় বড় ঘটনাতেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। পেক্ল অভিযানের নেতা ফ্রানসিসকো তাঁকে বিশ্বাস করে অনেক কঠিন হংসাহসিক কাজের ভার দিয়েছেন। পেড্রো সে সমস্ত কাজে তাঁর বিচক্ষণতা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। নেতার বিখাসের অমর্যাদা কখনো করেন নি। সম্পদে বিপদে সৌভাগ্যে আর ভাগ্যবিপর্যয়ে তিনি সমানভাবে ফ্রানসিসকো পিজারোর **অমুগত** থেকেছেন। নিজের ধনপ্রাণ রক্ষা করতেও তার বিফদ্দে নেমক-হারামী কথনো করেন নি।

পেড়ো পিজারো সম্বন্ধে এত কথা বলার কারণ এই যে, প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে যে বিবরণ তিনি রেখে গেছেন, 'স্থ কাদলে সোনা'-র দেশ আবিদ্ধার ও অধিকারের যথার্থ বৃত্তাস্ত সংগ্রহের ব্যাপারে তা অমূল্য। পেড়ো পিজারো এ বিবরণে নিজের ঢাক পেটবার চেষ্টা কোথাও করেন নি। নিজের কথা যেখানে বলতে হয়েছে সেখানে তিনি উত্তম পুরুষের 'আমি'র বদলে প্রথম পুরুষদের 'সে' ব্যবহার করেছেন। দেখবার চোথ ও বর্ণনার ক্ষমতার সঙ্গে আন্তরিকতা ও সত্ততা মিশে তাঁর বিবরণটিকে অতান্ত দামী করে তুলেছে।

এই অম্ল্য বিবরণটিও কিন্ত প্রায় হারাতে বসেছিল। এ বিবরণের হাতে লেখা একটিমাত্র পাঞ্লিপির কথা সেই ষোড়শ শতানীর পর বহুদিন পর্যন্ত বিশেষ কারুর মনেই ছিল না। শ'খানেক বছর আগে সেনিয়র দে নাভাররেতে-র হাতে পড়বার পর মাজিদ থেকে এটি ছাপাবার ব্যবস্থা হয়।

এ বিবরণ থেকে শুধু পায়রার ডিমের মত পালার কথাই নয় পেল্ল-অভিযানের আবেক ঘটনার উজ্জ্বল বর্ণনা পাই।

অমৃল্য একটি পালা মৃর্থের মত ভেঙে নষ্ট করলেও পিজারোর লোকলপ্তর লুটপাট করে যা পেরেছিল তা প্রচুর। ফানসিসকো পিজারো তাঁর বাহিনীর লোকেদের লুটপাট করার বাধা তথন দেন নি। কিন্তু তাঁর একটি অলজ্যা আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সকলকে বাধ্য করেছেন। দে আদেশ হল এই যে যেখান থেকে যা কিছুই লুক্তি হোক সমস্ত পিজারোর সামনে এক জারগার জড় করতে হবে। লুটের মাল পিজারো নিজে তারপর ভাগ করে দেবেন।

লুটের মালের পাঁচ ভাগের এক ভাগ পিঙ্গারো বরাদ্দ করেছিলেন স্পেনের সমাটের জন্তে, বাকি চার ভাগ নির্দিষ্ট ছিল পদমর্থাদা অনুযায়ী তাঁদের সকলের জন্তে। এ আদেশ অমান্ত করার শাস্তি ছিল ছোটখাট কিছু নয় একেবারে প্রাণদণ্ড।

এই কড়া বিধানে আর যাই হোক লুট নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি পিজারোর বাহিনীতে বন্ধ হয়েছে।

লুটের মাল ভাগ বাঁটোয়ারার পর পিজারো প্রথমেই স্পেন সম্রাটের বরাদ্দ পানামায় পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। সম্রাটের জন্মে যা পাঠানো হয়েছে তা সামাম্য কিছু নয়। পেড়ে৷ পিজারো লিখে গেছেন যে সে সভগাতের দাম কমপক্ষে বিশ হাজার কান্ডেললানো। কান্ডেললানো হল প্রাচীন স্প্যানিশ স্বর্গমূলা! ওজনে ত্রিশ রতির কম নয়।

এই সওগাত পাঠাবার পেছনে রাজভক্তি ছাড়া একটু কুটবৃদ্ধিও ছিল। সেভিল থেকে জাহাজ নিয়ে পালিলে আসতে পারলেও শত্রুদের তাঁর বিক্লমে রাজদরবারে গুঞ্জন তোলবার স্থযোগ তিনি দিয়ে এসেছেন। সমাটের নামে এই ধনরত্বের ভেট পৌছোলে সে গুঞ্জনই শুধু বন্ধ হবে না, তাঁর অভিযান সম্বন্ধ যারা বিরূপ কি উদাসীন ছিল এতদিন, তারাও নতুন উৎসাহ পেয়ে হয়ত যোগ দিতে পারে।

পিছারোর হিসাবের ভূল হয়নি। নিজে সৈগ্রসামস্ত নিয়ে ইটোপথে রওনা হয়ে এবার তিনটি জাহাজই তিনি পানামায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কিছুদ্র অগ্রসর হবার পর একটি জাহাজ পানামা থেকে ফিরে তাঁদের সঙ্গে ধরেছে। সে ভাহাজে রাজধাজাঞ্চী ভীভর অর্থাৎ পরিদর্শক ইত্যাদি নিয়ে স্পেন রাজ্যের বেশ কয়েকজন বড় আমলাই ছিলেন। সেভিল থেকে এঁদের সঙ্গে আনবারই কথা। কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজের চোথে ধুলো দিতে অমন লুকিয়ে পালাবার দক্ষনই তাগভব হয়ন।

রাজপ্রতিনিধিরা এখন বেশ প্রসন্নমনেই পিজারোর অভিথানে যোগ দিয়েছেন। আরো কিছুটা এগিয়ে পুন্নের্তো ভিয়েখো অর্থাং ভিয়েখো বন্দর পর্যস্ত পৌছোবার পর দ্বিতীয় একটি জাহাঙ্কও বেলালকাজার বলে একজন সেনাপতির অধীনে নতুন জনত্রিশ সৈক্ত নিয়ে তাঁদের সঙ্গে ভিড়েছে।

দলে একটু ভারী হলেও পিজারোকে এবার বেগ পেতে হয়েছে অজানা দেশের লোকের শত্রুতার জন্মে। পিজারোর বাহিনীর লোকেদের কীতি-কলাপের থবর তাদের আগে হাওয়ায় ছড়িয়ে গেছে। এই শাদা চামড়ার, মাক্ষগুলো যে দেবতা নয় দানব, সম্ভ-উপক্লের শহরে গ্রামে কারুর তা জানতে বোধহয় তথন বাকি নেই।

পিজারোর দলকে আগের বারের মত অভ্যর্থনা করতে কেউ এগিয়ে আনেনি। যেথানেই তারা গেছে হয় লোকেরা যা কিছু সম্ভব নিয়ে ঘরদোর ছেড়ে বনে গিয়ে লুকিয়েছে কিংবা প্রাণপণে তাদের অস্ত্রশক্ত নিয়ে বাধা দিয়েছে।

পিন্ধারোর প্রথম লক্ষ্য হল টাম্বেন্ধ। সে শহরে পৌছোবার আগে কিন্তু অনেক বিপদ তাঁকে কাটাতে হয়েছে।

টাম্বেজ শহরে যেতে ছোট্ট একটি উপসাগর পথে পড়ে। নাম গুয়াকুইল উপসাগর। সেখানে পুনা বলে ছোট্ট একটি দ্বীপের সর্দারের নিমন্ত্রণে বর্ধাকালটা কাটাতে গিয়ে পিজারো সমস্ত বাহিনী সমেত প্রায় ধ্বংস হতে বসেছিলেন। পুনা দ্বীপের লোকেদের সঙ্গে পেরুর ইংকাদের প্রজাদের ঝগড়া। এই ঝগড়ার স্বযোগ নিয়ে পুনাবাসীদের নিজের কাজে লাগাবার ফন্দি কিন্তু সফল হন্ধনি। পিন্ধারোর বাহিনীর লোকেদের নির্ময়তা ও কপটতায় ক্ষেপে উঠে পুনার অধিবাসীরা একদিন তাদের আক্রমণ করেছে।

শরীরের বর্ম, লম্বা বল্লম আর বন্দুকের জোরে কোনোরকমে সে আক্রমণ ঠেকালেও পুনা দ্বীপে থাকা পিজারোর পক্ষে সর্বনাণা হয়েছে। সন্মুথ যুদ্ধে গুলি-বাক্ষদের সামনে দাঁড়াতে না পেরে জকলে গিয়ে আশ্রম নিলেও পুনার লোকেরা তাদের শক্রতা ত্যাগ করে নি। রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে হানা দিয়ে তারা পিজারোবাহিনীর রসদ নই করেছে, দলছাড়াভাবে বাগে পেলে নিকেশ করে দিয়েছে।

এই তুর্দিনে পানামা থেকে আবো শ'থানেক নতুন সেপাই আর কিছু ঘোড়াসমেত তুটি জাহাজ এসে পৌছোবার দক্ষন পিজারো ধড়ে প্রাণ পেয়েছেন:

এই নতুন সেনাদল থার অধীনে এসেছে তাঁর নাম হার্নাণ্ডো দে সটো—পেরু অভিযানে অবজ্ঞা করবার মত না হলেও এ নাম শ্বরণীয় হয়ে আছে আরো একটি বড় কীতির জন্মে। সে কীতি হল উত্তর আমেরিকার মিসিদিপি নদী আবিছার। সেই মিসিদিপির তারেই তাঁর সমাধি বছকাল তাঁর অক্ষয় কীতি ঘোষণা করেছে।

ছার্নাণ্ডো দে সটো নতুন সৈত্তসামস্ত সমেত তুটি জাহাজ নিয়ে আসার পর পিজারো তাঁর পক্ষে অভিগপ্ত পুনা-দ্বাপ ছেডে আবার পেরুর উপক্লে গিয়ে উঠেছেন। সেই উপক্লের পথে টাম্বেজ পর্যন্ত পৌছোনো অবধি তুর্ভাগ্য তাঁকে একেবারে ত্যাগ করেনি। পুনা দ্বাপ থেকে উপক্লে নামবার সময়েই একটি ছোট দল একলা পড়ে গিয়ে শক্রদের হাতে মারা পড়েছে! টাম্বেজ শহরে প্যস্ত এবারে পিজারো প্রথমে সম্পূর্ণ ভিন্ন অভ্যর্থনা পেয়েছেন!

আনের বার যে টাম্বেজ শহরের ফ্রথশাস্তি ঐশর্য দেখে তাঁরা মৃশ্ধ বিশ্বিত হরে ফিবে গিরেছিলেন, সে শহর এখন যেন শ্মশান। লোকজন ত শহরে নেই-ই তার ওপর ত্-চারটি ছাড়া সমস্ত বাড়িবরও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।

রুধাই এ তুর্দশার যথার্থ কারণ জানবার চেষ্টা করেছেন পিজারো। টাস্বেজের কুরাকা অর্থাৎ শাসকও শহর ছেড়ে পালিয়েছিল। কোনরকমে তাকে ধরে আনবার ব্যবস্থা হরেছে। কুরাকা যা বলেছে তা বিশাস করা পিজারোর পক্ষে সম্ভব হয়নি। পুনা-খাঁপের অধিবাসীরাই অতর্কিত আক্রমণ করে টাম্বেজের এই তুর্দশা করেছে বলে বোঝাতে চেয়েছে কুরাকা।

টাম্বেজ শহরে যে ছন্জন প্রতিনিধি পিজারো রেখে গিয়েছিলেন এবারে ফিরে এসে তাদের আরে দেখতে পাননি। তাদের নিশ্চিহ্ন হওয়ার ব্যাপারে উন্টোপান্টা নানা কথা শোনা গেছে।

কেউ বলেছে, তারা মারা গেছে মহামারীতে, কেউ বলেছে, পুনার লোকেদের সঙ্গে লড়াই-এ। ত্'-একজন ভয়ে ভয়ে জানিয়েছে যে, মেয়েদের ইচ্ছৎ নম্ভ করবার চেষ্টার দক্ষনই তাদের প্রাণ হারাতে হয়েছে।

শেষের ব্যাখ্যাটাই ঠিক মনে হলেও পিজারো রজ্জের বদলে রক্ত চেয়ে এবার কাউকে সাজা দেবার ব্যবস্থা করেন নি। নিঃশব্দে সমস্ত ব্যাপারটা যেন হজম করে নিয়েছেন।

এ দেশের মাস্থ সম্বন্ধে পিজারোকে তাঁর নীতিই হঠাৎ বদলে ফেলতে দেখা গেছে এর পর। আর কারণে-অকারণে মারকাট জুলুম জবরদন্তি লুট নয়, একেবারে তৃণাদপি স্থনীচ তার তরোরিব সহিষ্ণু হতে হবে সকলকে। বাহিনীর প্রতোকটি সৈনিকের ওপর এই আদেশ।

হঠাৎ এ পরিবর্তন কেমন করে হল ?

এ কি মনেরই পরিবর্তন না শুধু নীতির?

পরিবর্তন যে রকমই হোক, তার মূলে কিছু একটা ব্যাপার নিশ্চর আছে। কি সে ব্যাপার? একটি নতুন মান্তবের আমলানি?

সেই মাহ্য কি হার্নাত্তো দে সটো স্বয়ং ? না। হার্নাত্তো দে সটোর অধীনে ছটি কাহাজে ভধু ঘোড়া আর সোনা সন্ধানী সেপাই ছাড়া আরো একটি মাহ্য এসেছেন।

পানামা থেকে ১৫৩১-এর জাহুয়ারীতে 'স্থ কাঁদলে সোনা'র দেশের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেবার সময় পিজারোর কোনো জাহাজে তিনি ছিলেন না।

ই্যা ঘনরামই সেই আশ্চর্য মামুষ যিনি পিজারোর অভিযানের নীতি বদলাবার মূলে ছিলেন।

কিন্তু পিন্ধারোর সঙ্গে এক জাহাজেই ত তিনি কাপিতান সানসেলাকে নিয়ে কুয়াসাচ্ছন্ন মধ্যরাতে সেভিলের বন্দর ছেড়েছিলেন বেদের সাজে। গোপনে নোঙর তুলে জাহাজ ছাড়ার ফন্দিও তাঁর।

তারপর তিনি গেপেন কোথার। ১৫৩১-এর জাহুয়ারী মাসে পিজারো বথন

পানামা থেকে তাঁর তৃতীয় অভিযানে বার হন তথন ঘনবাম আর সানসেদো পিকারোর দল থেকে বাদ পড়েছিলেন কেন?

না বাদ তাঁরা পড়েননি। ঘনরাম কাপিতান সানসেদোকে নিয়ে নিজে থেকেই পিন্ধারোর থাস জাহাজ ছেড়ে পানামায় পৌছোবার আগেই সাস্তা মার্তায় নেমে গিম্বেছিলেন।

সাস্তা মার্তার জাহাজ ভেডানো পিজারোর পক্ষে শুভ হরনি। ১৫০০-এর জাহুরারী মাসে সেভিল ছেড়ে সান ল্কোর-এর চড়া এড়িয়ে ক্যানারী দ্বীপপুঞ্জের গামেরাতে জাহাজ ভিড়িয়ে তিনি ভাই হার্নাণ্ডোর জন্যে অপেক্ষা করেন।

কাপিতান সানসেদে। সেভিলে জাহাজ নিয়ে লুকিয়ে পালাবার সময় যে আখাস দিয়েছিলেন তা মিথ্যে হয়নি। পিজাবোর ভাই হার্নাণ্ডো সেভিলে কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ-এর মাতব্বরদের ধোঁকা দিয়ে ঠিকই সেথানে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হন।

তারপর মহাসাগর নিরাপদে পেরিয়ে তাঁদের জাহাজ ভেড়ে সাস্তা মার্তা বন্দরে। এইথানেই পিজারোর লোকলম্বরের মধ্যে অনেকে বিগড়ে যায়। সাস্তা মার্তার বাসিন্দারা তাদের বেশ দমিয়ে দেয়। এসব বাসিন্দারাও এককালে এসপানিয়া থেকে সোনাদানা আর নামষণের লোভে পাড়ি দিয়েছিল। তারপর তাদের সব আশায় ছাই পড়েছে। জোয়ার বয়ে যাবার পর স্রোতের জ্ঞালের মত তারা আটকে পড়ে আছে এই জলাজকলের রাজ্যে।

এসব পোড়-থাওয়া বানচাল মাহুষের কোনো কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই। পিন্ধারোর লোকলস্কর বন্দরে নেমে বৃঞ্জি তাদের অভিযান সম্বন্ধে একটু বড়াই করেছিল।

শান্তা মার্তার লোকেরা তাদের উৎসাহে একেবারে বরফজল ঢেলে দিয়েছে।
তারা হেসে যা বলেছে তার সোজা বাংলা হল এই যে, মার কাছে মাসির
গল্প আর কোরো না। থোলামকুচির মত সোনা ছড়ানো এমন দেশ সত্যি
কোথাও আছে নাকি! ওই সব ভূজ্ং দিয়ে শুধু তোমাদের স্পৌন থেকে ভূলিয়ে
আনা।

শাস্তা মার্তার লোকেরা নিজেদের দৃষ্টাস্তই দিয়েছে। তারাও দেশ ছেড়ে অমনি সব মিথো আখাসে ভূলেই এগেছিল। এনে এখন তাদের এই ছাল। তাদের এ-অঞ্চল ত তবু পদে আছে। 'স্র্য কাঁদলে সোনা'র দেশ ত এরও অধ্য। দে-দেশের কথা জানতে ত আর তাদের বাকি নেই। দে যদি সত্যি

অমন সোনার দেশ হত তাহলে তারা নিজেরা পচে মরত এই নরকে। পিজারোকে যে স্পোন পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছে লোকলম্বর আনতে, তাতেই ত তার ফাঁকিটা বোঝা উচিত। হাতের কাছে এখানে লোক পেলে সাগর-পারে তাকে পাড়ি দিতে হয়?

মূখে একটু-আখটু তর্ক করবার চেষ্টা অবশ্য পিজারোর লোকেরা করেনি এমন নয়, কিন্তু তাদের মনে একটু করে থোচা উঠতে স্থক করেছে সেই থেকেই।

কিন্তু সে-দেশ কেমন কেউ ত তোমরা জানো না। ছ-একজন মৃত্ প্রতিবাদ জানিয়েছে—ভালোও ত হতে পারে।

হাঁয় তা পারে বৈকি ! তারা টিটকিরি দিয়ে বলেছে,—সেধানকার আবহাওয়া আরো গরম আর ভাপসা, মণা-মাছি জংলা পোকা-মাকড়ের ঝাঁক আরো পাগল-করা, তাকায় কিলবিলে সাপ আরো বড় আর বিষাক্ত, আর জলে কেম্যান অর্থাৎ কুমির আরো ভয়কর। স্বদিক দিয়েই সে-দেশ ভালো ত বটেই।

সাস্তা মার্তায় বসে কথাগুলো শোনার দক্ষনই তা মনে দাগ কেটেছে আরো বেনী। স্পেন ছেড়ে যারা বড়জোর ক্যানারিজ দ্বীপপুঞ্জ, কি হিসপানিওলা ফার্নানিডিনা পর্যস্ত এক-আধ্বার এসেছে তাদের কাছে সাস্তা মার্তা সত্যিই প্রত্যক্ষ নরক।

এরকম জারগার সঙ্গে তাদের পরিচরই নেই। তারা আর যাই ছোক থোলামেলা জারগার মাস্থা। এ-ধরনের বুকচাপা লতারপাতার ডালপালার দিনত্পুরেই অন্ধকার তুর্ভেত জ্বলল তারা ক্লনাই করেনি। শুধু জ্বল নর, যেন বিষাক্ত নিঃখালে আকাশ ভারী করে রাখা বিরাট সব জ্বলা। আর শরতানের দ্তের মত বিদ্যুটে সব কীট-পতঙ্গের জ্বালায় এক দণ্ড স্বস্তি নেই। এ-জ্বলাজ্বলের জ্বজ্বানোয়ারগুলোও যেন স্তিয়-হয়ে-ওঠা তঃরপ্প।

প্রথম অভিজ্ঞতা থাদের এইরক্ম, নতুন মহাদেশটা আগাগোড়াই ভন্নাবহ বলে তাদের বোঝানো খুব কঠিন হন্ত্রনি। প্রথম পরিচয়টুকুই সারাদেশের নম্না বলে তারা মেনে নিয়েছে।

এরকম ধারণা ঠেকাবার চেষ্টা কেউ করেনি এমন নয়। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু ফল হরনি।

তথন সাস্তা মার্তার বন্দরে জাহাজ তিনটিতে সামায় কিছু রসদ আর জল তোলার সঙ্গে সেগুলির ছোটখাট একটু-আধটু মেরামতি চলছে। মাঝি মালা সেপাইরা বেশীর ভাগই বন্দরের লোকজনের সঙ্গে সেই স্থযোগে অবসরমত একটু আড্ডা দেয়। আড্ডা মানে অবগ্য শুড়িখানায় বসে 'পুলকে' টানা। আমেরিকার-ই একটি অভুত গাছ 'আগেভি'র ডাঁটার রস থেকে গাঁজানো, ত্বে রং-এর এই 'পুলকে' তথন নেশা হিসেবে এসপানিওলদের দারুল পেয়ারের হয়ে উঠেছে।

এই 'পুলকে'-র আসরেই সাস্তা মার্তার লোকেরা পিন্ধারের লোকেদের কান ভাঙিয়েছে।

বাধা দেবার চেষ্টা যে করেছে সে একটা বেদে মাত্র! পিজারোর দলের লোকেরা তাকে গানাদো বলে জানে। সেভিলের বন্দর ছাড়বার পর জাহাজে নতুন মুখ হিসেবে তাকে দেখা গিয়েছিল। তা নতুন মুখ ত ওই একটাই নয়। এ-ধরনের অভিযানে হামেশাই তা দেখা যায়। গানাদো নামটা একটু অভুত কিন্তু বেদেদের নাম হিসেবে তাও কানে সয়ে গিয়েছে।

কিছু যারা পুরানো তারা বেদে বলে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কি ঘেন্না যেমন করেনি, তেমনি সমীহও নয়। আসলে গানাদোকে নিয়ে তাদের বিশেষ মাথা ঘামাতেই হয়নি। লোকটা নিজে থেকেই একটু যেন সরে সরে থেকেছে সবকিছু থেকে।

এই গানাদোকে কিন্তু 'পুলকে'-র মৌতাতের আসরে একটু ঘন ঘন দেখা গেছে আর সব দলের সঙ্গে।

সেটাও কিছু এমন অন্তুত নয়। 'পুলকে'-র মত নেশার টানে কে না বেরিয়ে আবে।

কিন্তু সাস্তা মার্ভার লোকেদের সঙ্গে তাকে কথা-কাটাকাটি করতে দেখে একট অবাক।

'স্থ্ কাঁদলে সোনা'-র দেশের নিন্দে শুনে গানাদো অবশ্য ক্ষেপেটেপে যায়নি। সে যা বলেছে, তা বিজপের হুরে।

বলেছে, হাা, কথাটা মন্দ নয়। নিজের পচা জলের গর্ভ যার ছাড়বার ক্ষমতা নেই, দে কুয়োর ব্যাভের পক্ষে বাইরের সব-ই এদো পুকুর মনে করাই ভালো।

'পুলকে'-র নেশা ভেদ করে থোঁচাটা মর্মে গিয়ে পৌছোতে একটু দেরী হুয়েছে। সাস্তা মার্ভার মাতালরাই ক্ষেপেছে ভারপুর।

আমরা কুরোর বাঙে! নিজেদের মান বাঁচতে আমরা বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে তুর্নাম রটাচ্ছি। তাহলে ভনবে একটা ছড়া ?

কি ছড়া ?—জিজ্ঞানা করেছে পিজারোর মাঝিমালাদের অনেকে। গানালো অর্থাং ঘনরাম প্রমাদ গুণেছেন তথনই। ছড়ার উল্লেখ শুনেই তিনি বুঝেছেন সমস্তাটা সঙ্গীন।

সাস্তা মার্তার মাতাল নিন্দুকরা তথন ছড়া আওড়াতে শুরু করেছে—

পুরেস সেনিম্বর গোবেরনাদর

মিরেলো বিষেন পোর এস্তেরো

কুষে আলিয়া ভা এল রেকোথেদর

ঈ আকা কুয়েদা এল কানিথেরো

ও-ছড়া আওড়ানো শেষ হবার পর গানাদোকে আর সেথানে দেখা যান্ননি। অবস্থা বেগতিক দেখে গানাদোরপী ঘনরাম সরে পড়েছেন আগেই।

কেন ? ঘনরাম ওই ছড়া শুনেই পালালেন কেন ? ও-ছড়া ভূতের মস্তর-টস্তর নাকি!—শিরোদেশ গার মর্মরের মত মস্থা সেই শিবপদবাবু জো পেয়ে চিমটিটুকু কাটলেন।

না, ভূতের মস্তর নয়। ক্ষমার অবতার হয়ে দাসমণাই কিন্তু অনায়াসে এ-বেয়াদবি মাপ করে বললেন, তবে এ বড় সাংঘাতিক ছড়া। এ-ছড়ার নাম শুনেই ঘনরাম বুঝেছিলেন যে সাস্তা মার্তা তাদের পক্ষে বেশ একটু গরম জায়গা। এ-ছড়া যারা আওড়ায় তাদের ঠাগু। করবার মত জবাব তথনও তৈরী হয়নি।

কিন্তু ছড়াটা অত সাংঘাতিক কেন? ওর মানেটানে কিছু আছে? মেদভারে হন্তীর মত যিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণ সরল কৌতৃহলে জিজ্ঞাসা করলেন,—

হাা, মানে আছে বইকি !—দাসমণাই আশ্বন্ত করে জানালেন, আর সেই মানেটার জন্মেই ছড়াটা সাংঘাতিক। ও-ছড়ার বাংলা মানে মোটাম্টি এইরকম করা যায়—

ফৌজদারদাব থাকুন হু'শিয়ার,

আড়কাটিটার ওপর রাখন নজর!

ভেড়ার পাল সে যায় তাড়িয়ে আনতে

কসাই হেথায় ছুরি শানায় জবর।

এই ছড়াকে ... পর্যস্ত বলেই শিবপদবাবুকে থামতে হ'ল।

শিবপদবাব্ টিপ্পনিট্কু নিজেই পূরণ করে দিয়ে দাসমণাই বললেন,— এই ছড়াকে এত ভয়! সবাই আপনারা তাই ভাবছেন নিশ্চয়। ছড়াটার ইতিহাস জানলে তা আর ভাবতেন না। ছড়াটারচনা হিসেবেও উচু দরের ন্র, মানেটার ভেতবেও এমন ভয়ত্বর কিছু ভুধু কানে ভনে পাওয়া বায় না। ভা পাওয়া যায়, কেন, কারা, কবে, ও ছড়া বেঁধেছিল, তা জানলে। ও ছড়া বেঁধেছিল পিজারোর দ্বিতীয় অভিযানের কয়েকজন থাপা নাবিক সেপাই! সোনার প্রলোভনে পিজারোর অভিযানে যোগ দেবার পর তাদের তথন সব দিক দিয়ে তুর্দশার একশেষ হয়েছে। কোনো রকমে দেশে ফিরতে পারলে তারা বাঁচে। কিন্তু পিজারো আর আলমাগ্রো তাদের জোর করে গাল্পো বলে এক অথদে দ্বীপে ধরে রাথবার ব্যবস্থা করেন। ক্ষেপে আগুন হয়ে নাবিক-দেপাইদের বেশীর ভাগই তথন পানামায় তাদের বন্ধুদের কাছে তাদের অবস্থার কথা জানাবার চেষ্টা করে। গাল্লো দ্বীপে এক দলকে রেথে নেহাৎ রুগ্ন আর অকর্মণ্য কয়েকজনকে নিয়ে আলমাগ্রো তথন নতুন লোকজন আর রুসদ সংগ্রহ করে আনতে একটি জাহাজে পানামায় ফিরছেন। এই জাহাজে ফিরে যাওয়া সেপাইদের মারফংই গালো দ্বীপে যাদের থাকতে বাধ্য করা হয় তারা তালের চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু ব্যাপারটা জানতে পেরে আলমাগ্রো সে সব চিঠি কেডে নিরে তাদের বিক্ষোভ পানামার পৌছোবার রান্তা বন্ধ করেন। তা সত্তেও একটি চিঠি পানামায় গিয়ে পৌচোয়। পৌচোয় আবার যার তার কাছে নয়, একেবারে খোদ গভর্মর পেড়ো দে লস রিয়সের বিবিদাহেবের কাছে।

কেমন করে এ চিঠি তাঁর হাতে পৌছোল? সাবধানের মার নেই বলে আলমাগ্রো ত তন্ন তন্ন করে থুঁজিয়ে লেখা কাগজের একটা টুকরোও কোথাও জাহাজে থাকতে দেন নি। এ চিঠি তাঁর নম্বর এডাল কি করে?

নজ্জর এড়িরেছিল খ্ব চতুর একটি ফন্দির জোরে। আলমাগ্রো ভাবতেই পারেন নি যে তাঁরই হাত দিয়ে চিঠিটা যথাস্থানে পৌছে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। আলমাগ্রো তাঁদের ভেট হিসেবে পানামার গভর্নর আর তাঁর জীর কাছে যা সব নিয়ে গিরেছিলেন তার মধ্যেই চিঠিটা স্বকৌশলে রাখা ছিল!

না সোনাদানার কোনো জিনিসে নয়, ওধু একটা তুলোর গুলির ভেতর।
নতুন দেশের আজব তুলো হিসাবে সেটা উপহার দেওয়া হয়েছিল গভর্নরের
স্ত্রীকে।

গভর্নবের স্ত্রী সেই তুলোর গুলি একটু ছাড়িয়ে দেখতে বেতেই সে চিঠি বেরিয়ে পড়েছে। এক-আধজন নয় বেশ কয়েকজনের সইকরা চিঠি। সে চিঠিতে তারা শিজাবো আর আলমাগ্রোর নির্মম জুলুমবাজির বিরুদ্ধে তাঁত্র নাশিশ জানিয়েছে, আর সেই সঙ্গে বর্ণনা দিরেছে নিজেদের অকথ্য তুর্দশার। এই চিঠির শেষেই ওই ভজাটি ভিল।

পুরোপুরি সত্য হোক বা না হোক এ চিঠির কথা জানবার পর তা বিখাস করে গভনর পেড়ো দে লগ বিষয় আঞ্চন হয়ে উঠেছিলেন রাগে। টাফুর নামে একজন সেনাপতিকে ঘটি জাহাজ দিয়ে তথনই তিনি হুকুম করেন পিজারো আর তার অনিচ্ছুক সাঞ্চপাককে ফিরিয়ে আনতে।

টাকুর গভর্নরের সে হকুম পুরোপুরি তামিল করতে পারেনি। পিজারো লব পরিণাম তুল্ছ করে পানামায় না ফিরে অভিযান চালিয়ে যাবার লয়্বরই জানিয়েচেন।

টাকুর বার্থ হয়ে ফিরে পিজারোর অবাধ্যতার কথা গভর্নকে জানিয়েছে। গভর্নর তাতে কিপ্ত হয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাদ্রি লুকে আর আলমাগ্রোর ধরাধরিতে গভর্নরের রাগ খানিকটা পড়েছে। জালা যার নি তথু টাফুরের। টাফুর সেই থেকে পিজারোর শক্র। গভর্নরের জ্রীকে লেধা চিঠির ছড়া সাধারণের কাছে পৌছে দেবার ব্যাপারে তার বেশ কিছুটা হাত থাকা অবিশ্বাক্ত কিছু নয়।

গভর্নরের বিরূপতার চেরে এই ছড়া পিজারোর ক্ষতি করেছে বেশী। মুখে মুখে ছড়িয়ে ও অঞ্চলের মান্তবের মনে পিজারোর অভিযান সম্বন্ধে অবিশাস তীব্র করে তুলেছে।

এ ছড়া বেখানে পৌছেছে সেখানে পি**জা**রোর স্বপক্ষে কোনো কথার কেউ কান দেবে না ব্ঝেই অত্যন্ত ভাবিত হল্পে সেদিন ঘনরাম 'পূলকে'র আড়া ছেড়ে সবে পড়েন।

আডো ছেড়ে তিনি গোলা বন্দরে গিয়ে কাপিতান সানসেদোকে খুঁজে বার করে সুবু কথা আলোচনা করেন।

তাহলে কী করা এখন উচিত ? জিজ্ঞাসা করেন সানসেদো।

উচিত এখনি এ বন্দর ছেড়ে যাওয়া। জোর দিয়ে বলেন ঘনরাম,—তা না হলে এই সাস্থা মার্তা থেকে জাহাজ নিয়ে বার হবার লোক পাওয়া যাবে না। খবর নিয়ে জেনেছি, টাফুর এখানকার ফৌজনার হয়ে কিছুকাল কাটিয়ে গেছে। পিজারোর বিরুদ্ধে এখানকার মন বিবিয়ে দেবার কিছু সে বাকি রাখে নি। এখানে বেশীদিন থাকলে আমাদের লোকলম্বর সব ছেড়ে যাবে।

कांशिकान मानरमाना शिकां त्रांदिक रमहे भवामर्ग हे मिरक शिह्न ।

কিন্তু পিন্ধারো যদি বা তাঁর কথায় কান দিতেন তাঁর দান্তিক ভাই হার্নাণ্ডো প্রায় অপমান করেই হটিয়ে দিয়েছে সানসেদোকে। অবজ্ঞাভরে বিক্রপ করে বলেছে,—এখানকার শুড়িখানায় একটু বেশী 'পুলকে' টানা হয়ে গেছে না? যাও সেই আসরে গিয়ে এ সব গুল ঝাড়ো।

সানসেদো অপমানিত হয়ে ফিরে গিয়ে ঘনরামকে সব জানিয়েছেন।

তার পরদিনই জানা গেছে যে একটি দল জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছে। দলটা খুব বড় নয় এই যা রক্ষে। সে দলে যারা পালিয়েছে তাদের মধ্যে কাপিতান সানসেলোর নামটাই পিজারো থেয়াল করেছেন। সানাদো নামে একটা বেদের কথা তাঁকে জানানো কেউ প্রয়োজনও মনে করে নি।

দল ছোট হলেও তাতেই পিজারোর টনক নড়েছে। সাস্তা মার্তায় আর একটা বেলাও তিনি কাটাতে সাহস করেন নি। সেইদিনই বাকি লোকলন্ধর নিয়ে রওনা হয়েছেন নোম্ত্রে দে দিওস-এ। সেইখানেই লুকে আর আলমাত্রো পানামা যোজকের শিরণাড়ার পাহাড় ডিঙিয়ে তার সঙ্গে মিলেছেন। তারপার ছোটখাট বাধাবিপত্তি সত্তেও পিজারোর তৃতীয় অভিযান বন্ধ হয়নি।

পোনেরো শ ত্রিশের জামুয়ারিতে তিনি সেভিস ছেড়েছিলেন কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজের ভরে। পুরো এক বছর বাদে ঠিক ওই জামুয়ারি মাসে তিনি পানামাঃ থেকে রওনা হতে পেরেছেন।

সাস্তা মার্তা ছাড়বার পর এতদিনের মধ্যে কাপিতান সানসেদো বা তার সকী বেদে সেই গানাদোর কোনো খবর তিনি পান নি। তাদের কথা পিজারোর মনেই ছিল কি না সন্দেহ।

টাম্বেজ শহরে হঠাৎ একদিন একটি লোককে দেখে তিনি বিশ্মিত হন। বিশ্মিত হন তার অদ্ভুত পাগলামিতে। তথনও তাকে দেখে তাঁর শ্বতিতে কোনো সাডা জাগে নি।

লোকটির চেহারা পোশাক দেখে তাঁর নিজের বাহিনীর কেউ বলেই ব্রুতে পারেন। হার্নাণ্ডোদে সটোর সঙ্গে তারই জাহাজে এসেছে নিশ্চয়। এ নতুন দলের ছু' একজন ছাড়া কেউই তাঁর চেনা নয়।

লোকটি যা করছে তাই অভূত লাগবার জন্মেই তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। টাম্বেজ শহরে এবারে এসে তখনও বেশীদিন তাঁদের কাটে নি। শ্মশানের মত শহরের চেহারা দেখেই সবাই তাঁরা তখন বিষ্চ। তাঁদের নিজেদের লোকজন ছাড়া শহরের বাসিন্দা কেউ নেই বললেই হয়:

সেই নির্জন শহরে একটা ছোট পুকুরের ধারে লোকটা করছে কী?

কাছে গিয়ে সেই কথাই জিজ্ঞেস করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অন্য প্রশ্ন করেন পিজারো। তার কারণ লোকটার মুখের দিকে চাইতেই ঢাকাপড়া স্মৃতিটা একটু ঝিলিক দিয়ে উঠেছে।

তুমি! তুমি সেই বেদে না?— ক্রক্টিভরে জিজ্ঞাসা করেন পিজারো।

গাবেরনাদর, আমি সেই বেদে গানাদো…

গানাদোর আর তার কথাটা শেষ করবার স্বযোগ মেলে না। পিজারো জলস্ত স্বরে বলেন, তুমি না সাস্তা মার্তার জাহাজ ছেড়ে পালিয়েছিল সেই বদমাসদের সঙ্গে। আবার তুমি ফিরে এসেছ?

তাতেই ত ব্যবেন আদেলানটাদো যে ইচ্ছে স্থাপ পালাই নি। পালাতে তথন চাইনি বলেই আবার ফিরে এসেছি।—ঘনরামের গলায় সন্ত্রম থাকলেও ভয়ের লেশ নেই।

পিজারো তাতে আরো গ্রম হয়ে ওঠেন,—পালাতে চাওনি তব্ পালিয়েছিলে? কার প্রামর্শে? সেই কাপিতান সানসেলো? পালের গোদা তাহলে সে?

আছে হাঁা, আদেশানটাদো। ঘনরাম শ্রদ্ধান্তরে বলেন,—তিনি ছাড়া দলপতি আর কে হবেন? তিনি আপনার অভিযানের ভালোর জন্মেই অত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

প্রথমটা হতভম্ব হরেই বোধহয় পিন্ধারোর মৃথ দিয়ে কোনো কথা বার হয়
না। তারপর একেবারে আগুন হয়ে তিনি বলেন,—আমার অভিযানের
ভালোর জন্মে তিনি ত্যাগ স্বীকার করেছেন! জাহাজ থেকে লোক ভাঙিয়ে
পালানোর নাম আমার অভিযানের ভালো করা? আর তা-ই হল ত্যাগ
স্বীকার.?

আছে ই্যা, গোবেরনাদর। ঘনরাম অবিচলিত হয়ে জানান,—তিনি
আমাদের ক'জনকে নিয়ে দল বেঁধে না পালালে আপনার টনক নড়ত না।
আপনি তাঁর হ'শিয়ারী গ্রাহ্ম না করে আর কিছুদিন সাস্তা মার্ডায় থাকলে
আপনার সব লোকলম্বরই বিগড়ে যেত। আপনার বিপদ ঠেকাতেই ছোট
একটা দল ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে তিনি আপনাকে সজাগ করে দিয়েছেন। বেছে
বেছে যাদের তিনি সঙ্গে নিয়ে গেছেন তারা আপনার বাহিনীর সবচেয়ে ওঁচা
বদমাস। তাদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আর সকলকে হোয়াচ থেকে বাঁচানো

একটা বড় কাজ। এ ছাড়া নিজে তিনি তাাগ স্বীকার করেছেন অনেক। প্রথমতঃ বেচে মিথো তুর্নাম মাথার নিরে আপনার অভিশাপ কুড়িরেছেন তার ওপর বুড়ো থোঁড়া মাহ্ম্য হয়ে জলাজকল আর পাহাড় ডিঙিয়ে পালাতে গিয়ে হুর্ভোগ যা ভূগেছেন তার সীমা নেই। একেও তাাগ স্বীকার বলবেন না?

পিজারে। থানিক চুপ করে থাকেন। কথাগুলো গুছিরে ব্রতে তাঁর বেশ একটু সময় লাগে বোধহয়। তারপর রাগটা কাটিয়ে উঠলেও একটু উত্তাপের সঙ্গে তিনি জিজ্ঞাসা করেন গন্তীর হয়ে,—তা অভিযানের থাতিরেই অত কষ্ট যিনি করলেন তিনি তোমার সঙ্গে ফিরলেন না কেন? তুমি ত একাই এসেছ দেখছি?

পিজারোর গলায় রাগটা না থাকলেও একটু জালা তথনও আছে।

হাঁ। আমি একাই এগেছি। ঘনরামের ম্থে তাইতেই এবার একটু হাসির আভাগ বোধহয় দেখা যায়,—আগতে চাইলেও তাঁর মত বুড়ো থোঁড়া মাহ্মকে এ অভিযানে কেউ পাতা দিত কি! না, উপায় নেই বলেই পানামাতেই তাঁকে কেলে আগতে হয়েছে।

ও,—একটু বোধহর অপ্রস্তুত হয়ে সেটা ঢাকবার জ্বন্সেই পিজারো এবার তীক্ষ স্বরে জিজাসা করেন,—কিন্তু তুমি করছ কি এ পুকুরের ধারে ?

গানাদো বলে যে নিজের পরিচর নিয়েছে সে যা করছিল তা সত্যিই অবাক করবার মত।

তার অভূত কাণ্ড-কারখানা দেখেই পিজারো প্রথম নির্জন জলাশরটার ধারে দাঁড়িরে পড়েছিলেন কৌতূহল ভরে। কাউকে লখা একটা জাঁকলি গোছের কাঠি নিয়ে কোনো পুক্রের ধারে খামোখা জল ঠেঙাতে দেখলে বিশ্বর কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক।

সেধানে দাঁড়িয়ে পড়বার পর অপ্রত্যাশিতভাবে মাহুষটাকে চিনতে পেরে তারই উত্তেজনার অস্ত প্রসঙ্গ তুললেও শেষ পর্যন্ত অভূত ব্যাপারটার মানে না জেনে চলে যাওয়া শিক্ষারোর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

পিজারোর প্রশ্নে গানাদো একটু কি অপ্রস্তত হয়ে পড়েছে ?

পিজারোর তাই অস্তত: মনে হয়েছে।

করেক মৃহুর্ত একটু ইতন্তত: করে গানাদো বা বলেছে তাতে হাসবেন না আহাম্মক বলে ধমক দেবেন পিন্ধারো ঠিক করতে পারেন নি।

শেষ পর্যস্ত নিজের গান্তীর্ব বাঁচিয়ে ধমকই তিনি দিয়েছেন।

আহামক কোথাকার। জলে তোমার আংট পড়েছে, আর তাই তুলতে

তুমি আঁকণি দিয়ে জল ঠেঙাচ্ছ। লাঠি আছড়ালে জল সরে গিয়ে ভোমার আংটি ফিরিয়ে দেবে? জলটা থিতোতে দিয়ে আত্তে আঁতে আঁকণিটা নামাও উন্তব্ব, আংটি থাকলে বিনা হাকামায় পাৰে। ব্বেছো?

আজে হা। আদেলানটাদো। গানাদোকে অত্যন্ত লজ্জিত মনে হয়েছে।

এ আহামকটার কাছে আর সময় নষ্ট না করে পিজারো তাঁর নিজের গাময়িক শিবিরের দিকে এগিয়ে গিয়েছেন।

কিন্তু থানিকদ্র বেতেই হঠাৎ তাঁর মনে একটা থটকা লেগেছে। গানাদো একটা বেদে মাত্র বটে, কিন্তু আংট তুলতে জল ঠেঙাবার মত আহামক বলে ত তাকে মনে হয় না। দেবতা-টেবতার ভর হয়ে দৈববাণী গোছের যা সে পেয়েছে বলেছে, তাঁর মধ্যে তার নিজস্ব বৃদ্ধি-শুদ্ধির কোনো প্রমাণ নেই বলে ধরলেও সাধারণ কাজ-কর্ম কথায়বার্তায় ওরকম নির্দ্ধিতার পরিচয় ত সে দেয় নি এ পর্বস্তঃ।

কেমন একটু সন্ধিয় হয়ে পিজারো আবার সেই জ্ঞলাশন্নটার ধারে ফিরে গিরেছেন। ফিরে গিয়ে কিন্তু গানালোকে আর দেখতে পান নি।

সে কি এর মধ্যেই তাঁর আংটিটা তুলে ফেলে চলে গেছে! পুকুরের ধারে যখন সে নেই তখন তা-ই বুঝে নেওয়া উচিত। কিন্তু পিজারোর মনের খটকাটা যায় নি। আর সেই খটকা থেকেই হঠাৎ তিনি যেন নতুন এক হদিশ পেয়েছেন তাঁর অভিযান সম্পর্কে।

তিনি নিজেও হাতে আঁকশি নিয়ে জল ঠেঙাচ্ছেন না কি? ঠেঙালে জল সয়ে. না সমান জোয়ো পান্টা ঘা দেয় ?

নতুন দেশের মাহুৰ সম্বন্ধে পিজারোর নীতি সেইদিন থেকেই বদলেছে। অস্ততঃ তথনকার মত।

আর মারকাট পুঠতরাজ নয়। বন্ধুর মত প্রীতির হাত বাড়িরে দিরে অজানা দেশের রহস্তমন্ত্র তুর্গমতা জন্ম করতে এগিরে যাওয়া।

পিজারো পোনেরো শ বৃত্তিশ খৃস্টাবের মে মাসে টাবেজ শহরে সামান্ত কিছু অক্ষম কয়কে রেখে ইংকা সামাজ্যের হৃদরক্ষণ খুঁজতে তৃষার কিরীটি কার্দোলিরেরাসের দিকে যাত্রা স্কুক করেন।

পথে টাম্বেজ থেকে নকাই মাইল দূরে সান মিগুরেল নামে একটি নতুন শহরেরও পশুন করে যান। এ শহর ছাড়বার আগে এ পর্বস্ত যা-কিছু সংগ্রহ হুরেছে সমস্ত সোনা-রূপো গলিরে তার পাঁচভাগের একভাগ যথারীতি সমাটের জক্ত বরাদ্দ করে বাকি সব কিছু দেনা শোধের জন্তে তিনি পানামার পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। দেনা ত কম নর, জাহাদ্ধ যার কাছে কেনা হরেছে তার কাছে যেমন, তেমনি মালপত্র অস্ত্রশস্ত্র সব কিছুর যোগানদারদের কাছেই তথনও তাঁরা বাকি দামের জন্তে দেনদার। সে দেনার টাকা মেটাবার জন্তে তাঁর লোক-লশ্বরদের ভাগের সোনাদানাও তাঁকে ব্ঝিয়ে-শুঝিয়ে নিতে হয়েছে। তারা যে পিজারোর কথায় বিশাস করে ভবিগ্রতের আশায় অত কষ্টের ও সাধের বথরা ছাড়তে রাজী হয়েছে এতেই অভিযাতীদের মধ্যে তথন নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে বলে বোঝা যায়।

এ উৎপাহ তারপর মান না হয়ে আরো তীব্র হবার কারণই ঘটেছে।

প্রায় আধা-মকর তারভূমি ছেড়ে যত তারা আকাশটোরা পাহাড়ের দেশে এগিয়েছে তত মধুর অপরপ হয়ে উঠেছে তাদের পরিবেশ। আর সেই ভাপদা জলাজলার তর্দশা নয়, চারিদিকে যেন স্বপ্রাজ্যের ক্ষেত্ত-থামার বাগান বিছানো। এদেশের লোক পাহাড়ী নদীকে বাগ মানিয়ে চায়ের জত্যে সেচের কাজে লাগাতে শিথেছে, পাহাড়কে থাঁজে কেটে ফললের ক্ষেত্ত বানাবার কৌশল তারা জানে। যেথানে ক্ষেত্ত থামার গ্রাম নেই সেথানে বিরাট সব অন্থানা মহীরহের অরণ্য আর টেউ-এর পর টেউ তোলা পাহাড়ের সারির মহিমাময় রপ। ইংকাদের প্রতাপ যেন সে নিস্কা শোভার মধ্যে ফুটে উঠেছে।

বন্ধুভাবে অগ্রসর হবার জন্তে পিজারোর বাহিনী প্রায় সর্বত্রই সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে এবার। যেখান দিয়ে তারা গেছে সেখানকার বসভির লোকেরা অতিথি হিসেবে তাদের সংকারের কোনো ক্রটি রাখেনি।

যাত্রাপথে পার্বতা উপত্যকার এই সব বসতিতে পিজারো যা দেখেছেন শুনেছেন তা বেশ একটু জন্তর-ভাবনা জাগাবার মত। ইংকা সাম্রাজ্যের বিধি ব্যবস্থা যে কিরকম উচ্দরের, তীরভূমি থেকে পাহাড়ের দেশে আসবার পথে পদে পদে নিদর্শন মিলেছে। পার্বতা নদী কোথাও বেঁধে কোথাও স্থড়ঙ্গপথে চালিয়ে তাদের সেচের ব্যবস্থা তাঁর নিজের দেশকেও লজ্জা দেবার মত। তীরভূমি থেকে সমন্ত পার্বতা অঞ্চলে দ্র-দ্রান্তরের যোগাযোগের জল্পে যেভাবে রান্তাঘাট ভৈরী ও তা বক্ষার ব্যবস্থা চালু রাখা হল্লেছে তা সভ্যিই বিশারকর। নিরক্ষর পিঞ্চারোর পূর্তবিত্যা সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান না থাকলেও এসব ত্রংসাধ্য কারিগরির অসাধারণত্ব ব্যতে কট হয় নি। নেহাং নগণ্য না হলে পার্বতা পথের প্রতি

জনপদে পিজারো ইংকা নরেশের জন্মে নির্দিষ্ট বিশাল সব পাছ-নিবাসই ভথু; দেখেন নি, দেখেছেন প্রতিরক্ষার স্থানিমিত সব তুর্গ।

জনপদের অধিবাসীদের কাছে ইংকা সাম্রাজ্যের বিস্তারিত বিবরণও তিনি সংগ্রহ করেছেন। মাত্র বাষট জন রিসালা নিয়ে সবশুদ্ধ এক শ আটিষটি জন সৈত্য খার সম্বল তার পক্ষে সে বিবরণ একেবারেই মনোরম নয়।

ইংকা সাম্রাজ্য কত বড় আর কতথানি তার ঐশ্বর্য এ সবের চেয়ে ইংকা নরেশের সৈক্তবল কত ও কি দরের সেই কথা জানবার আগ্রহই পিজারোর তথন বেশী। সঠিক থবর পাওয়া না গেলেও তাঁর মৃষ্টিমেয় বাহিনীকে ইংকা সাম্রাজ্যের বিরাট সেনাদল যে পায়ে মাড়িয়েই শেষ করে দিতে পারে এটুকুপিজারো জেনেছেন।

সৈন্তবল কত ইংকা নরেশের? কেউ তা ঠিকমত বলতে পারে না কিন্ত এটুকু তারই মধ্যে জানা গেছে যে সম্প্রতি ইংকা সমাট যেখানে শরীর সারাবার জন্তে আন্তানা নিয়েছেন সেখানেই তাঁর সঙ্গে আছে অন্ততঃ হাজার পঞ্চাশ সেপাই।

পিজারোর কি এবার মানে মানে ফিরে যাবার ব্যবস্থাই করা উচিত ছিল না?

কিন্তু তিনি তা করলেন কই? এক শ আর্ট্যট্টি জন সৈতা সঙ্গে নিয়েই তিনি আতাহুয়ালপার সঙ্গে দেখা করবার জত্যে কাক্সামালকার উদ্দেশে এগিয়ে চললেন।

আতাহয়ালপা কে তা বোধহয় আর বলতে হবে না।

তিনি হলেন স্থপ্রভব ইংকা সামাজ্যের অধীশ্বর, আর কাক্সামালকা হ'ল পেরুর এক আশ্চর্য ঝরনা-জলের শহর, তথনকার ইংকা নরেশদের মত এখনও মাহুষ বেখানে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্মে যায়।

ইংকা আতাহয়ালপার নিজের ডেরায় কডিলিয়েরাস-এর পার্বত্য গোলোক ধাঁধা ভেদ করে এ ভাবে ধাওয়া এক হিসেবে বাতুল গোঁয়াতু মি ছাড়া কিছু নয়। কি করবেন পিজারো তাঁর ওই কটা সন্ধী নিয়ে সেই ইংকা সমাটের কাছে উপস্থিত হয়ে? তিনি কি শুধু সেই মহামহিমের দর্শনলাভের জন্মেই যাচ্ছেন? অকূল সাগর আর হুর্গম গিরি-মরু পেরিয়ে এসেছেন শুধু কিছু অন্থ্যই ভিক্ষা করতে?

দে অত্তাহ চাইলেই যে পাবেন তারই বা ভরদা কি? রাজা-গজার

নেজাজের কিছু ঠিক আছে? পিজারো আর তাঁর দলবল এ অজ্ঞানা দেশের রেওরাজ দন্তর আদব-কায়দা কিছুই জানেন না বললে হয়। সামান্ত একট্ ভূলচুক হওয়া আশ্চর্য কি! আর তাতেই ইংকা রাজ্যেশ্বরের মেজাজ যদি বিগড়ে যায়, তথন? যে পঞ্চাশ হাজার সৈত্ত ইংকা আতাহুয়ালপার সঙ্গে রক্ষী হিসেবে আছে তারা সবাই একটা করে টোকা দিলেই ত তাঁরা শুড়িয়ে ধূলো হয়ে যাবেন। যদি বা তাদের এড়িয়ে কোনমতে কাক্সামালকা থেকে পালাতে পারেন, তারপর নিস্তার পাবেন কি? এ পাহাড়ী গোলক-খাধার রাজ্যে পথে পথে তুর্গের পাহার। তা ছাড়া দূর-দূরাস্তরে রাজাদেশ নিয়ে যাওয়া ও খবর দেওয়া নেওয়ার জত্তে দৌড়বাজ দূতের ব্যবস্থা আছে। তাঁর পাঁচ পা না থেতে যেতেই তাঁদের খবর পাহাড় থেকে সাগর-তাঁর পর্যন্ত গোছে যাবে।

এ সব কথা একেবারেই ভাবেন নি, পিঞ্জারো এমন নির্বোধ গোঁয়ার সত্যিই নন। তবু তিনি যে অটল সঙ্কল্প নিয়ে কাক্সামালকা শহরের দিকে এগিলে গেছেন তা শুধু বাতুল জেদের জন্তই বোধহয় নয়। ভরসা পাবার মত কিছু একটা তিনি সম্ভবতঃ জেনেছিলেন।

ভরদা যা থেকে পেরেছিলেন তা কি ইংকা দাদ্রাক্সের দাম্প্রতিক ইতিহাস ? মনে হর তাই। এ বিশাল রহস্তমর সাদ্রাজ্যের ভর-জাগানো নানা বিবরণের মধ্যে আতাহয়ালপার রাজ্যেখন হওরার কাহিনীটুকুই হরত তাঁকে কিছুটা আশা দিয়ে থাকতে পারে।

আশা এই কারণে যে আতাহরালপার ভাগ্যে নিরঙ্গুশ সামাজ্য লাভ ঘটে নি। রক্তসমূত্র পার হয়ে তাঁকে সিংহাসনে পৌছোতে হয়েছে। আর তাও তিনি পৌছেছেন মাত্র সেদিন ল্রাভ্রহত্যার পাতকে কলম্বিত হয়ে।

ইতিহাসের জ্ঞান নিরক্ষর পিন্ধারোর ছিল না বটে কিন্ত ধূর্ত বিচক্ষণতা নিশ্চর ছিল যাতে ঘরোরা খুনোখুনিই যে বাইরের ছ্যমণির রান্তা সাফ করে ব্দের তা তিনি ব্রুতেন।

সামাজ্য নিরে যে ঘরোরা সংগ্রামে আতাহরালপাকে ভাতৃহত্যার পাতকী হতে হর ইংকা রাজবংশের ইতিহাসে তা অভাবনীয়।

ইংকাদের আদি অভ্যত্থান টিটকাকা ব্রদের তীবের সময়ের কুঞ্চিকার অস্পষ্ট।
নিজেদের বারা স্থের সম্ভান বলতেন সেই ইংকা রাজবংশের ইংকা টুপান
মুপানকি ছিলেন এক অসামান্ত পুরুষ। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁর মৃত্যু
হয়। তার আগেই ইংকা সামাজ্য তাঁর বাহবলে উত্তরে বর্তমান ইকোন্নেডরের

কুইটো থেকে দক্ষিণে এখনকার চিলি রাজ্যের মক্প্রায় তীরভূমি আভাকামা ছাড়িয়েও বিভূত হয়েছে।

ইংকা যুপানকির পুত্র ও উত্তরাধিকারী হয়াইনা কাপাক, কীতিতে পিতাকেও তারপর ছাড়িয়ে গেছেন। ইংকা সাত্রাজ্যের স্বচেয়ে স্থুখ শাস্তি ও সন্মানের যুগ তাঁর রাজত্বকালেই এসেছিল কিন্তু এ সাত্রাজ্যের ধ্বংসের বীজও তিনি নিজের অজ্ঞাতে রোপণ করে গিয়েছিলেন।

পনেরো শ চব্বিশের নভেম্বর মাসে পিজারো যথন প্রথম পানামা বন্দর থেকে 'স্র্য কাঁদলে সোনা'র দেশ আবিষ্কারের আশায় পাড়ি দেন, হুগাইনা কাপাক তথনও জীবিত।

নতুন মহাদেশে খেতাঙ্গ সম্পূর্ণ অপরিচিত এক জাতের বিদেশী মান্নবের পদার্পণের কথা তিনি জেনে গিরেছিলেন বলে শোনা যার। জেনেছিলেন সম্ভবত পিজারোর প্রথম অভিযান স্থক হবার আগেই। বালবোরা প্রশাস্ত মহাসাগর আবিকার করে সেন্ট মাইকেল উপসাগর পার হরে ইংকা সাম্রাজ্যের প্রথম কিবেদন্তী যখন শোনেন তখনই এই অচেনা আগস্তকদের খবর হয়ত হুয়াইনা কাপাকের কানে পৌছেছিল। তখন যদি এ খবর নাও পেরে থাকেন, পিজারো আর আলমাগ্রো তাঁদের প্রথম অভিযানে রিও দে সান খ্রান নদী পর্যন্ত পৌছোলে তার বিবরণ হুয়াইনা কাপাক নিশ্চর পেরেছিলেন। শোনা যার এ বিবরণ হুলে তিনি নাকি বেশ একটু বিচলিত হুয়েছিলেন ভবিশ্বতের কথা ভেবে। পিজারোর সৈশুদের বন্দুক ও সওয়ারী ঘোড়ার বর্ণনা বেশ একটু অতিরঞ্জিতভাবেই কাপাক শুনেছিলেন নিশ্চয়। এ রক্ষম অন্তুত যাদের শক্তি তাদের নাম্মাক্র সংখ্যা আর ব্যর্থ হুয়ে ফিরে যাওয়ার কথা জেনেও হুয়াইনা কাপাক নিশ্চিত হুননি। দিকচক্রবালে সামাশ্র একটা কালো ফোটা থেকেই ইংকা সাম্রাজ্যের ভিং নাড়ানো প্রলম্ব-তুফানের আবির্ভাব তিনি নাকি অন্থমান করেছিলেন।

নিজের অন্থমান সত্য হয়ে ওঠা দেখে যাবার ছুর্ভাগ্য তাঁর হয়নি। সঠিক তারিধ নিয়ে কিছু মতভেদ আছে তবু পনেরো শপটিশ কি ছাব্বিশে তিনি মারা যান।

মারা যাবার আবে এমন একটি কাজ তিনি করে যান যা ইংকা রাজবংশের চিরকালের রীতি ও সংস্কারের বিরোধী। ইংকা রাজবংশের প্রাচীন রীতি অস্কসারে ইংকা নরেশের নিজের ভগিনীই একমাত্র খাসরাণী হবার যোগ্য এবং তারই প্রথম পুত্রসম্ভান রাজশক্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। সে হিসেবে হুরাইনা কাপাকের সামাজ্য তাঁর বৈধ বিবাহজাত জ্যেষ্ঠ পুত্র হুরাসকারের ওপরই বর্তাবার কথা। হুরাসকার পুত্র হিসেবে কাপাকের অপ্রিয়ও ছিলেন না। তাঁর হুরাসকার নামের কুইচুরা ভাষার অর্থ হল শৃদ্ধল। এরকম অন্তুত নাম রাখবার কারণ এই যে হুরাসকারের জ্বোৎসবের নাচের আসরে অভিজ্ঞাত খানদানীদের জাতীয় নৃত্যের সময় ধরবার জ্বে হুরাইনা কাপাক চার শ হাতেরও বেশী লম্বা ও জোরান মাহ্মষের কবজির মত মোটা একটি স্বর্ণশৃদ্ধল তৈরী ক্রিয়েছিলেন।

হুদ্বাসকারের প্রতি তাঁর স্নেহের অভাব তারপর ঘটেনি, কিন্তু আর এক টান তাঁর ছিল প্রবলতর।

ভ্রমাইনা কাপাক উত্তরের কুইটো জন্ম করবার পর সে রাজ্যের শেষ স্থিরি বা অধীশ্বর পরাধীনতার ছঃথেই মারা যান। কাপাক তাঁর ক্সাকে তথন বিয়ে করেন। তথনকার যুগের প্রায় সব দেশের রাজাবাদশার মত ইংকাদের বৈধ মহিষী ছাড়া অন্স রাণী ও শ্যাসঙ্গিনী থাকত অসংখ্য। কাপাকের স্বচেয়ে প্রিয় রাণী ছিল কিন্তু কুইটোর এই রাজক্যা। এরই প্রেমে শেষ জীবনটা তিনি নিজের রাজধানী ছেড়ে কুইটো থেকেই শাসনকার্য চালিয়েছেন।

কুইটোর এই রাজকতাই আতাহয়ালপার জননী। ছেলেবেলা থেকে আতাহয়ালপা বাপের সঙ্গে সংক্রই থেকেছে। বড় হয়ে উঠেছে তারই শিক্ষায়ালীকায় স্নেহের প্রশ্রেয়ে। ইংকা ছাড়া আতাহয়ালপার শরীরে অক্স রক্ত ছিল বলেই বোধহয় ছেলেবেলা থেকে তার মধ্যে একটা অতিরিক্ত বৃদ্ধির উজ্জ্বলতা আর প্রাণের উচ্ছলতা দেখা গেছে। দিনে দিনে পুত্রস্লেহাতুর হয়াইনা কাপাকের তিনি নয়নের মণি হয়ে উঠেছেন। মৃত্যুকালে স্লেহান্ধ হয়েই হয়াইনা কাপাক ইংকা রাজবংশের সমস্ত বিধিনিষেধ লজ্বন করে সমস্ত সামাজ্য বৈধ উত্তরাধিকারী হয়াসকার আর আতাহয়ালপার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। ধ্বংসের বীজ রোপিত হয়েছে তথনই।

ছয়াইনা কাপাকের মৃত্যুর পর প্রথম পাঁচ বছর একরকম নিঝ্ঞাটেই কেটেছে। হয়াসকার দক্ষিণে আর আংতাহয়ালপা উত্তরে নিজের নিজের আংশে রাজত করেছেন পরস্পরের সম্মান রেখে। কিন্তু বিরোধের কারণ দেখা দিতে কেরী হয়নি।

হুয়াসকার আতাহুয়াসপার চেয়ে বয়সে বছর-পাঁচের বড়। বিধিসমতভাবে অক্ষাত্র স্থায় উত্তরাধিকারী হলেও প্রকৃতিটা শান্তশিষ্ট হওয়ার দক্ষন পিতার পক্ষপাতিত্ব মেনে নিয়ে তিনি হয়ত নির্বিরোধে নিজের অংশটুকুর ওপরে রাজত্ব করেই স্থথী থাকতে পারতেন কিন্তু আতাহুয়ালপার সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের জন্মেই তা সম্ভব হয়নি।

বাইরে থেকে দেখলে বিরোধের প্রথম প্রত্যক্ষ স্তত্তপতি হুয়াসকারই করেছেন কিন্তু করেছেন অনেক কিছুতে ধৈর্য হারিয়ে।

আতাহুয়ালপার প্রকৃতি হুয়াসকারের ঠিক উন্টো। স্থাপ্রচ্ছনে শান্তিতে রাজত্ব করবার মাত্ব তিনি নন। রাজ্য পেয়েই তিনি তা বাড়াবার জন্তে নানাদিকে সৈত্ত-সামস্ত নিয়ে হানা দিতে শুরু করেছেন। প্রথমে হুয়াসকার-এর এলাকার হাত না বাড়ালেও অত্যদিকে তার হুদাস্ত সব অভিযানের সাফলোর খবর হুয়াসকারকে ভাবিত করে তুলেছে। রাজসভায় তাঁকে উল্লে দেবার লোকের অভাব হয়নি। তারা ব্ঝিয়েছে যে, গোড়াভেই বিষদাত না উপড়ে নিলে এ-সাপ বড় হয়ে একদিন হুয়াসকারের রাজধানী কুজকোর ওপরও ছোবল দেবে।

আতাহুয়ালপার। চালচলন ভাবগতিক দেখে এ-সন্দেহ আরো জোরদার হয়েছে। শেষপর্যস্ত হয়াসকার আতাহুয়ালপার রাজধানী কুইটোতে দ্ত পাঠিয়েছেন।

এদপানিওলদের এ-বাজ্যে পা দেওয়ার কিছুদিন মাত্র আগের ঘটনা। তব্ পেরুর রাজতক্ত নিয়ে তুই ভাই-এর সংগ্রামের সঠিক বিবরণ কেউ সংগ্রহ করতে পারেনি। একমত অফুদারে হয়াদকার কুইটোতে দৃত পাঠিয়ে আতাহয়ালপাকে খূশিমত নিজের রাজ্যের বাইরে চড়াও হতে মানা করেছিলেন আর তাঁর কাছে বশুভার প্রমাণস্বরূপ রাজস্ব চেয়েছিলেন। অন্ত এক বিবরণে পাওয়া যায় য়ে, ঝগড়ার স্তর্পাত টুমেবাস্বা বলে এক প্রদেশ নিয়ে। আতাহয়ালপার অধিকারে ধাকলেও দেটি তাঁর প্রাপ্য বলে দাবী করেই নাকি হয়াসকার দৃত পাঠান।

কারণ যা-ই হোক ভেতরে ভেতরে যা ধোঁয়াচ্ছিল সে-বিরোধের আঞ্জন দাউ-দাউ করে এবারে জলে ওঠে।

আতাহুয়ালপা প্রথম দিকে এ-লড়াই-এ স্থবিধে করতে পারেননি। বে টুমেবাম্বা নিয়ে বিরোধ, লেই জায়গাতেই হুয়াসকারের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি বন্দী হন।

পেরুর ভাগ্য নির্ণয় অত সহছে কিন্তু হয়ে যায়নি। আতাহুয়ালপা বন্দীশিবির

থেকে পালাবার স্থযোগ পেরেছেন আর তারপর নিজের রাজধানী কুইটোর ফিরে গিরে ছই প্রবীণ বিচক্ষণ সেনাপতির সাহাযো এমন এক বাহিনী গড়ে তুলেছেন, যা প্রলয়ের চেউরের মত ছুর্বার গতিতে হুরাসকারের রাজধানী কুজকো পর্যন্ত পৌছে গেছে।

আতাহুয়ালপার সহায় এই হুই প্রবীণ সেনাপতির একজন হলেন তাঁর বাবা হুয়াইনা কাপাকেরই বন্ধু কুইথকুইথ, আর দ্বিতীয়জন আতাহুয়ালপার মাতৃল চালিকুচিমা।

আতাহুয়ালপার বাহিনী রাজধানী কুজকোর কাছের প্রান্তর কুইপেইপান-এ এবে পৌছে গেলেও হুয়াসকার ভয় পাননি। শত্রুকে একেবারে নিজের এলাকায় মুঠোর মধ্যে এনে ফেলাই নাকি ছিল তাঁর গোপন অভিসন্ধি। কোন নিপুণ্ অভিজ্ঞ সেনাপতি নয়, এ বণ-কৌশলের পরামর্শ তাঁকে দিয়েছিলেন স্থ্মন্দিরের পুরোহিতেরা।

এ-পরামর্শ হয়াসকাবের পক্ষে সর্বনাশা হয়ে দাঁড়ায়। কুইপেইপান-এর যুদ্ধে হয়াসকারের সৈত্যবাহিনী বিশাস্থাতকতা করেনি, প্রাণ দিয়ে তারা লড়েছে, বিশুদ্ধ ইংকা রক্ত থার মধ্যে বইছে, সাম্রাজ্যের সেই যথার্থ অধীশ্বরের জন্তে, কিন্তু আতাহয়ালপার সৈনিকদের শিক্ষা ও শৃঙ্খলা অনেক উচু দরের। মাতৃল চালিকুচিমা আর পিতৃবন্ধু কুইথকুইথ-এর রণকৌশলও অনেক শ্রেষ্ঠ। হয়াসকারের বাহিনী মৃত্যুপণ করে বুঝেও তাদের সামনে দাঁড়াতে না পেরে ছারখার হয়ে গেছে।

ভ্রাসকার হাজারখানেক সেনার ছোট একটি অহুগত দল নিম্নে পালাবার চেষ্টা করে সফল হতে পারেননি। তাঁকে বন্দী করে বিজয়ী বাহিনী কুজকো নগর দখল করেছে।

এর পরেরকার ধে-ইতিহাস পাওয়া যায় তা হয়ত অতিরঞ্জিত কিন্তু তার মধ্যে আতাহুয়ালপার নৃশংসতার সব বিবরণ সম্পূর্ণ অবিশাস করা যায় না।

আতাহুয়ালপা প্রথমে বড়ভাইকে যথাযোগ্য সন্মান দিয়েই নাকি বন্দী করে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু সে-ব্যবস্থা হয়ত একটা ধূর্ত রাজনীতির চাল মাত্র। হুয়াসকারের হিতৈষী অন্ত অভিজ্ঞাত ইংকা-প্রধানরা তাতে বেশ কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তা না হলে সমন্ত দেশের দূরদ্বান্তর থেকে কুজকো নগরে এসে সমবেত হতে তাঁরা রাজী হবেন কেন! আতাছয়ালপা তাঁদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন পেরু সাম্রাজ্য তুই ভাই-এর মধ্যে ন্যায্যভাবে ভাগবাঁটোয়ারায় সাহায্য করবার জন্যে। এমন ভাগাভাগি তিনি চান ভবিশ্বতে বাতে বিরোধের কোনো জড় আর না থাকে।

বিখাস করে গাঁরা কুজকো নগরে সেদিন জড় হয়েছিলেন, তাঁদের কেউই আর নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারেননি।

আতাহুন্নালপার সৈন্যেরা তাঁদের ঘেরাও করে প্রত্যেককে নির্মভাবে হত্যা করেছে।

শুধু এই ইংকা-প্রধানদেরই নয়, ইংকা রক্তে যাদের জন্ম ও এ-রক্ত ভবিষ্যতে যাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে পারে, এমন বালক-বালিকা যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা কাউকে জীবিত থাকতে দেওয়া হয়নি। তাঁর প্রতিঘন্দী হয়ে সাম্রাজ্যের অধিকার দাবী করতে পারে এমন সব বংশধারা আতাহুয়ালপা নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

এ-বিবরণ আর কারুর কাছে নম্ন, ইংকা বংশেরই উত্তরপুক্ষ স্বয়ং দার্গিলাসো দে লা ভেগা-র কাছে পাওয়া বলে একেবারে উড়িয়ে দেবার নম্ন।

এসব ঘটনার মাত্র কিছুদিন বাদে পেকতে পৌছে পিজারোর যত বিক্বত আটিলভাবেই হোক কোন বিবরণ শুনতে নিশ্চয় বাকি থাকেনি। ভাই-এ ভাই-এ এই ঘরোয়া লড়াই আর ছু'পক্ষের দলাদলির খবরই তাঁকে উৎসাহিত করেছে। সাম্রাজ্য বিরাট হতে পারে কিন্তু তার মাঝখানে এই সর্বনাসা ফাটল যখন ধরেছে তথন তার ধ্বংস একেবারে অসম্ভব কিছু হয়ত নয়।

তাঁর সেনাদল নিয়ে পিজারো তথন থারান বলে এক পাহাড়ী শহরে আন্তানা পেতেছেন। তাঁর আন্তানা ইংকা রাজপুরুষদের ব্যবহারের জন্যে নির্দিষ্ট একটি চমংকার সরাইখানা। সে শহরের কুরাকা মানে মোড়ল পিজারো ও তাঁর লোকজনের যথাসম্ভব পরিচর্ষাই করেছে।

কিন্তু সে আদর আপ্যায়নে পিজারোর উদ্বেগ অশাস্থি আরো বেড়েছে।
সমুদ্রের তীরভূমি থেকে তুষার ঢাকা পাহাড়ে অনেক দূর পর্যন্ত ভ উঠে
এসেছেন, এখনও ইংকা আতাহুয়ালপার কোনো সাড়াশন্ধ নেই কেন?

এই পাহাড়ী চড়াই উৎরাই-এর গোলকর্ধাধার রাজ্যে পিজারো আর তাঁর দলবলের জন্যে নতুন ধরনের কোন ফাঁদ পাতা হচ্ছে কি ?

থারান ছেড়ে নিজে আর না অগ্রসর হয়ে পিজারো তাঁর বিশ্বন্ত বৃদ্ধিমান সহকারী হার্নাভো দে সটোকে কয়েকজন অস্কুচর সঙ্গে নিয়ে সামনের পথে কিছুদ্ব পর্যন্ত টহল দিয়ে আসতে বলেছেন। টহল দিতে পাঠাবার উদ্দেশ্য কাক্সাস বলে একটি জারগার থবর নেওয়া। পিজারো কয়েকজনের মুথে শুনেছেন যে কাক্সাস-এ ইংকা সেনাদের একটি বড় গুপু ঘাঁটি আছে। এ সব ঘাঁটি কি ধরনের, সেধানকার অস্ত্রশস্ত্র ও লোকবল কি রকম তার একটু আভাস না পেলৈ অন্ধের মত সদলবলে এগিয়ে যাওয়া অত্যন্ত আহামকী হবে।

কিন্তু দে সটো সেই যে গেছে তার আর ফেরবার নাম নেই। একদিন ছদিন করে পুরো হপ্তাই কেটে গেছে, দে সটোর কোন সাড়া-শন্দই মেলে নি।

এই পাহাড়ী গোলকধাধায় সে তার দলবল সমেত কোথাও গুম হয়ে গেল নাকি!

পিজারো যথন রীতিমত শক্ষিত হয়ে উঠে সদলে এগোবেন না পেছোবেন মনে মনে তোলাপাড়া কয়ছেন তথন দে সটো হঠাং আশাতীতভাবে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে একা নয় সঙ্গে তার স্বয়ং ইংকা আতাহয়ালপারই এক রাজদৃত।

রাজদৃত যে পেরুর বড় ঘরোয়ানা তা তাঁর চেহারা পোশাকেই বোঝা গেছে।
তাঁর সঙ্গে অফ্চরই এসেছে বেশ কয়েকজন। কাক্সাস ত্র্গ-শহরে দে সটোর
সঙ্গে দেখা হবার পর ইংকা রাজ্যেশবের বার্তা আর উপহার তিনি পিজারোর
কাছে পৌছে দিতে এসেছেন।

উপহার যা তিনি এনেছেন তা বেণ দামী ও অভুত। এনেছেন আলপাকা আর ভিকুয়ানার পশমে বোনা নোনা রূপোর জরির কাজ করা পোশাক, খাবার জন্তে নয়, গুড়িয়ে স্থান্ধ হিসেবে ব্যবহার করবার জন্তে মশলা মাথা ভখানো বিচিত্র একতাল হাঁসের মাংস আর ছটি পাথরের তৈরী ফোয়ারা। এই শেষের উপহার ছটিই একটু উদ্বিয়্ম করে তোলার মত। খেলনা ফোয়ারা ছটি ছুর্গের আকারে তৈরী। এই ছুর্গাকার খেলনা উপহার হিসেবে পাঠাবার মধ্যে কোন গুঢ় ইন্ধিত আছে কি না পিজারোকে ভাবতে হয়েছে।

ইংকার রাজদৃত যে শুধু পেরু সমাটের আমন্ত্রণবার্তা নিয়ে সৌজন্ম দেখাতে আদেন নি, এগপানিওলদের খোঁজখবর নিয়ে তাদের ক্ষমতার বহর জেনে যাওয়াই যে তাঁর আসল উদ্দেশ্য পিজারোর তা ব্ঝতে দেরী হয় নি। মনের কথা মনেই চেপে রেখে বাইরে পিজারো যথাসাধ্য সমাদরই করেছেন রাজদৃত আর তাঁর অফ্চরদের। রাজদৃতকে বিদায় দেবার সমন্ন উপহারের বদলি উপহার দিতেও তোলেন নি। সেই সঙ্গে সবিনয়ে জানিয়েছেন যে স্থাব অকৃল সম্ভ্রপারের এক

দেশের মহামহিম অধীশবের প্রজা হিসেবে এই অজানা দেশে এসে ইংকা আতাহয়ালপার আশ্বর্য বীরত্বের বহু কাহিনী তারা শুনেছেন। তাই শুনে আতাহয়ালপাকে শত্রু দমনে সাহায্য করতে পিজারো সদলবলে উৎস্ক। ইংকা রাজ্যেশবের আমন্ত্রণ পাবার সৌভাগ্য যথন তাদের হয়েছে তথন তারা রাজ-সন্দর্শনে যেতে আর একমূহুর্ত বিলম্ব করবেন না।

তা, বিলম্ব করবেন না ঠিকই, কিন্তু রাজসন্দর্শনে যাবেন কোথায়? ইংকা রাজ্যেশ্বের দৃত তার হদিস ত দিয়ে যায় নি।

শেষ পর্যন্ত সে হদিস পাওয়া গেছে। জানা গেছে যে, ইংকা রাজোশ্বর বিরাট এক বাহিনী নিয়ে কাক্সামালকায় বিশ্রাম করছেন। হাঁা, সেই স্বাভাবিক উষ্ণপ্রস্রবণের শহর কাক্সামালকা, তথনকার ইংকা সম্রাটদের মত আজও যেখানে ধনী-মানীরা স্বাস্থ্যোদ্ধারের জ্ঞে যায়।

অনেক দ্বিধা সংশয় দমন করে অনেক বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে পিজারোর বাহিনী একদিন সেই কাক্সামালকার নগর সীমান্তেই উপস্থিত হয়েছে। কাক্সামালকার পৌছোতে পাহাড়ের ওপর থেকে উৎরাই-এর পথে নামতে হয়। নামতে নামতে য়ে দৃশ্য চোথে পড়ে তা অপূর্ব। চারিদিকে অভ্রভেদী পর্বত প্রাচীরে ঘেরা নাতিপ্রশস্ত একটি ভিম্বাকৃতি উপত্যকা। লম্বায় আন্দাজ সাড়ে চার ক্রোণ আর চওড়ায় তিন। এ উপত্যকার মাঝখান দিয়ে বেণ বড় ও চওড়া একটি নদী বয়ে গেছে। এই মনোহর উপত্যকার মধ্যে পরিচ্ছয় যেন ছথে ধোওয়া সব বাড়ি দিয়ে সাজ্ঞান নগর কাক্সামালক।।

পিজারো তার বাহিনীর সঙ্গে পাহাড় ঘেরা উপত্যকার সৌন্দর্য আর নীল আকাশে পতাকার মত উষ্ণ প্রস্রবণের শাদা ধোয়ার কুণ্ডলী তোলা শহরের শোভা দেখে মৃশ্ব হবার অবসর কিন্তু পান নি। নিচের শহরের দিকে চেয়ে আরেকটি যে দৃশ্য তাঁদের চোথে পড়েছে তাতেই বৃক তাঁদের তথন কেপে উঠেছে নিশ্চয়।

শহরে থিরে যে সব পাহাড়ের দেয়াল উঠে গেছে তার কোলে কোলে ক্রোশের পর ক্রোশ মুঠো মুঠো করে ছড়ানো শাদা তুষারের মত ওগুলো কি?

ওগুলো যে কি তা ব্ঝতে দেরী হয় নি। ওগুলো আর কিছু নয় ইংকা আতাছয়ালপার বিরাট সৈম্মবাহিনীর অগণন সব তুষারগুল্ল শিবির।

শিবিরই ষেথানে অমন অগুণতি দেখানে সৈন্ত যে কত তা বুঝে পিজারোর লোকেদের বুক যদি বেশ দমে গিয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। উপায় থাকলে তাদের ক'জন ওই উৎরাই-এর পথে নিচের উপত্যকায় তখন নামত তা বলা কঠিন। ইংকা আতাহয়ালপার ওই দৈলসমূল্যে বাঁপে দেওয়া মানে নিশ্চিত নিক্ষল আত্মহত্যা বুঝে অনেকের মনেই ফিরে যাওয়ার আকুলতা যে জেগেছিল 'কনকুইন্ডেদর' মানে অভিযাত্রীদের একজনই তা স্বীকার করে গেছেন তাঁর লেখায়।

'ভয় যতই হোক'—তিনি লিখে গেছেন, 'ফিরে যাওয়ার তথন আর সময় নেই। এতটুকু দ্বিণ ত্র্বলতা দেখালেও সর্বনাশ। সঙ্গে ওদেশী ষেস্ব লোকজন আছে তারাই তাহলে আমাদের ওপর প্রথমে চড়াও হবে। স্থতরাং যথাসাধ্য মনের ভাব মনেই চেপে আমরা উৎবাই-এর পথে নামতে শুক করলাম।'

## উনিশ

পোনেরো শ বত্রিশের পোনেরই নভেম্বর।

মাত্র হ বছর আগে মোগল-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ভারতবিজ্ঞেতা বাবর আটচল্লিশ বছর বয়সে আগ্রা শহরে মারা গেছেন। তার পুত্র ও উত্তরাধিকারী হুমায়ন আফগান সর্দার শের শাহকে সায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যে চূণার হুর্গ অবরোধ করে তাকে সাময়িক বশুতা স্বীকার করিয়েছেন মাত্র এক বছর আগে।

ইওরোপে তিন বছর আগে তুর্কীরা ভিন্নেনা দখল করেছে। ভয়ঙ্কর আইভান বলে সে যুগে যিনি পরিচিত সেই চতুর্থ আইভানের রাশিয়ার জারের সিংহাসনে বসতে আর এক বছর মাত্র বাকি।

চীনে পোটু গীজরা ইওরোপের প্রতিনিধি হিসেবে মাত্র আঠারো বছর আগে পা দিয়েছে কিন্তু নিজেদের জুলুম জবরদন্তির দোষে কোথাও স্থায়ীভাবে বাস করবার স্থোগ পায় নি। কোথাও তাদের মেরে শেষ করা হয়েছে আর কোথাও থেকে হয়েছে বিতাড়িত। কান্টনের দক্ষিণে ছোট্ট দ্বীপ সাংচ্যান থেকে তারা কোনরকমে তথন ব্যবসা চালাচ্ছে।

পৃথিবীর ইতিহাসের নানাদিক দিয়ে শ্বরণীয় এই সময়ে ওই তারিখে স্কুদ্র সাগরপারের একদেশ থেকে মৃষ্টিমের কটি সৈত্য নিয়ে পিজারো অজানা রহস্তময় পেরু সামাজ্যের অধীশ্বর আতাহয়ালপার সম্পূর্ণ নিজস্ব পাহাড়ঘেরা স্কর্মিত হর্গনগরে নামবার জন্তে পা বাডালেন।

কি আছে ভবিশ্যতের গর্ভে তার কোন আভাস কি পিজারো পেয়েছিলেন? নইলে তিনি সেদিন যা করেছিলেন তাকে ত উন্মন্ত আত্মঘাতী বাতুলতা ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

পাহাড়ের ঢালু পথে যথন পিজারো তাঁর দলবল নিয়ে নিচের শহরে নামছেন তথন বিকেল হয়ে এসেছে।

সারাদিন আকাশ পরিষ্কার ছিল হঠাৎ সেই সমন্ন যেন নিম্নতির ইঙ্গিত নিয়ে ঝড় উঠল। ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি। শুধু জলের ফোঁটা নম্ন শিলাবৃষ্টিও। সেই সঙ্গে আর হাড়-কাঁপানো শীত যা ভয়ের কাঁপুনি লুকোবার স্থযোগ দিয়েছে কাউকে কাউকে। তিনটি দলে ভাগ হয়ে পিজারো নামছিলেন। শহরে নেমে তিনি নিজের দল নিয়ে তাঁর বিশ্রামের জন্তে নির্দিষ্ট পাস্থনিবাসে গেলেও তংক্ষণাৎ দে সটোকে পনেরোজন সওয়ার সমেত ইংকা আতাহুয়ালপার কাছে সেলাম দিতে পাঠিয়েছেন। শুধু দে সটোর দলকে পাঠিয়ে তিনি নিশ্চিম্ভ হতে পারেন নি। নিজের ভাই হার্নাণ্ডোকেও তার পিছনে বিশজন সওয়ার নিয়ে সহায় স্বরূপ থেতে বলেছেন।

দে সটোর পানেরো আর হার্নাণ্ডোর কুড়ি এই মোট পইত্রিশ জন ত সংস্থার। সভ্যিই যদি বিপদ কিছু ঘটে, কে কাকে কি সাহায্য করবে!

বিপদ কিন্তু কিছু ঘটেনি। পিজারোর প্রতিনিধিরা নিরাপদে বহাল তবিয়তেই ফিরে এসেছে। ইংকা নরেশ তাঁর শিবির ফেলেছেন নগরের বাইরে পাহাড়ের কোলের মৃক্ত প্রাস্তরে গরম জলের স্বাভাবিক ফোয়ারাগুলির কাছে। দেখান থেকে ফিরে দে সটো আর হার্নাণ্ডো ইংকা আতাহয়ালপার চরিত্র চেহারা ও ব্যবহারের বিবরণ দিয়ে যে খবর জানিয়েছে তা শুনে পিজারো সেই রাত্রেই তাঁর বাহিনীর প্রধানদের এক গোপন মন্ত্রণাসভা ডেকেছেন।

দেই দিনই বিকেলে ত সবে পিজারো কাক্সামালকা শহরে পা দিয়েছেন ইংকা ন্রেণের অতিথি হয়ে।

শহরে পৌছোবার পর কর্তব্য হিসেবে রাজদর্শনে যাদের পাঠিয়েছিলেন তার। ফিরে এসে কি এমন থবর দিলে যে পিজারো সেই রাত্রেই গোপন মন্ত্রণা সভা ডাকবার জন্মে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

ইংকা আতাহরালপা কি রাজদর্শনে যারা গিয়েছিল তাদের ওপর জুলুম জবরদন্তি কিছু করেছেন, কিংবা অপমান-টপমান ?

ना, भारतेंहे नय ।

তবে কি অগ্রাহ্য, অবজ্ঞা?

না, তাও নয়।

পিজারো তাঁর বিশ্বন্ত সেনাপতি দে সটোকে পাঠিয়েছিলেন ইংকা নরেশকে কুর্নিশ করে আসতে আর সেই সঙ্গে ভাই হার্নাণ্ডোকেও ভরসা দেওয়ার জন্তে সঙ্গে থাকতে বলেছিলেন।

ফিরে এসে তাঁরা যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বিচলিত হবার কারণ অক্স।

এই নতুন মহাদেশে এ পর্যস্ত এদপানিওলরা অনেক কিছু দেখেছে, বড় ছোট

অনেক মান্তবের সংশ্রবে এসেছে। তুষার ঢাকা অভ্রভেদী পাছাড়ের বৃকে 'স্র্য কাদলে সোনা'র দেশ যত রহস্তময়ই হোক সত্য-মিধ্যা নানা বর্ণনা শুনে তার রাজ্যেশ্বর ইংকা আতাহুয়ালপা সম্বন্ধে একটা মোটাম্টি ধারণা তাই পিজারো আর তাঁর দলবলের মনে গড়ে উঠেছিল।

আতাত্য়ালপার চাক্ষ্য যে রূপ দেখা গেছে তার সঙ্গে সে ধারণায় একেবারে মিল নেই।

আতাহুয়ালপার মত এরকম স্তিকোর সম্রাটোচিত চেহারাই এর আগে এদেশে কোথাও পিজারো বা তার সঙ্গীদের কারুর চোথে পড়ে নি।

দে সটো আর হার্নাণ্ডো পিজারোর এই ইংকা নরেশের সামনে আপনা থেকেই নিজেদের কেমন ছোট মনে হয়েছে। নিজেদের স্বাতস্ত্র্য দেখাবার চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যবহারে আর কথায় সম্ভ্রম ফুটে উঠেছে আপনা থেকেই।

সভিত্য কথা বলতে গেলে দে সটো বা হার্নাণ্ডো পিজারোর মনে নিজেদের শাদা চামড়া থেকে শুরু করে লম্বা চওড়া চেহারা আর গুলি-বারুদ বন্দুক আর ঘোড়া নিয়ে শক্তি সামর্থ্যের একটু গুমর ছিলই। তাঁরা ভেবেছিলেন আর কিছু না হোক এদেশের পক্ষে সম্পূর্ণ অজানা এসব জাক-জমক দিয়ে ইংকা নরেশকে একটু হকচকিয়ে দিতে অস্ততঃ পারবেন।

তার বদলে দে সটো আর হার্নাণ্ডোকেই ভেতরে ভেতরে বেশ একটু বিচলিত হতে হয়েচে।

বিচলিত হবার কারণ ইংকা নরেশের রাজসমারোহ কিন্তু নয়।

কাক্সামালকা নগরের বাইরে আতাহয়ালপার সেই সময়ের শিবির এমন কিছু জমকালো নয়। বেশ বড় গোছের খোলা একটা চত্ত্বর, তার চারিধারে ধাপে ধাপে বসবার আসনের ব্যবস্থা। চত্ত্বের মাঝখানে একটি জলের কুগু। স্বড়ঙ্গ নালী দিয়ে তাতে ঠাগু আর গ্রম জলের শ্রেত আসে।

বিরাট এই চন্দ্ররে বড় ঘরোয়ানা ইংকা নারী-পুরুষ সব জড় হয়েছে আতাহুরালপার অন্তুচর হিসাবে পরিচর্যার জত্তো।

আতাহুয়ালপা কুণ্ডের কাছে একটি নিচু আসনে বসে আছেন। তাঁর পোশাক-আশাক সভাসনদের তুলনায় বরং সাদাসিধে। শুধু তাঁর মাথায় কপাল পর্বস্ত ঢাকা ইংকা রাজশক্তির প্রতীক্চিহ্ন রক্তের মত লাল 'বোর্লা'।

মাধায় এই 'বোর্লা' না থাকলেও তাঁকে আলাদা করে চেনা যেত এমনি তাঁর বিরল বৈশিষ্ট্য। দে সটো আর হার্নাণ্ডো পিজারো ত্-একজন সঙ্গীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়েই ইংকা আতাহুয়ালপার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। নিজেদের স্বাভস্ত্য দেথাবার জন্মে ঘোড়া থেকে কেউই নামেন নি।

ব্যবহারের এই ঔদ্ধত্যটুকু কিন্তু গলার স্বরের স্বতঃস্কৃতি সম্ভ্রমে কাটাকাটি হরে গেছেন।

দে সটো একটু সবিস্তারেই এ রাজ্যে তাদের আসার উদ্দেশ্যে জানিয়েছেন। জানিয়েছেন যে, সাগর পারের এক মহান রাজ্যের সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা এখানে এসেছেন। ইংকা নরেশের নানা বীরত্বের কীর্তিকাহিনী শুনে তাঁরা মৃগ্ধ। তাঁরা ইংকা নরেশের হয়ে লড়তে চান আর পৃথিবীতে একমাত্র যা সত্য ধর্ম তার বাণী তাঁকে শোনাতে চান।

আতাহুয়ালপা কি বলেছেন এ ভাষণের জবাবে ?

किছूरे नत्र।

বুঝতে পারেন নি বলেই কি তিনি নীরব থেকেছেন ?

তা কেন হবে। দে সটোর সব বক্তব্য দোভাষী ফেলিপিলিও ত ভালোভাবে
অহ্বাদ করে শুনিয়েছে। পিজারোর দলে যে কজন নামকরা দোভাষী ছিল ফেলিপিলিও তাদের মধ্যে এক রকম প্রধান। টাম্বেজ শহরে তার বাড়ি। সেখান থেকে তাকে তৃ-তৃটো সাগর পার করে কান্তিল-এ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শুধু ওস্তাদ দোভাষী বানাবার জন্তেই। ফেলিপিলিওর অহ্বাদে কোন ক্রটি নিশ্বরই তাহলে ছিল না।

আতাহুয়ালপা স্থতরাং সব শুনে-ব্ঝেও কোন জবাব দেন নি! শুধু যে তিনি নীরব থেকেছেন তা নয়, মুথের চেহারা যা করে রেখেছেন তাতে মনে হয়েছে এ সব কথা তাঁর কাছে কান দেবার উপযুক্তও নয়।

দে সটো আর হার্নাণ্ডো বেশ ফাঁপরে যে পড়েছেন তা বলাই বাছল্য।

ইংকা নরেশের কঠিন নির্বিকার মুখ দেখে কি তাঁরা বুঝবেন? আতাহুয়ালপা সম্ভষ্ট না অসম্ভষ্ট? তাঁদের ওপর বিরূপ না সদয়?

আতাছয়ালপার বদলে তাঁর এক সভাপদ সংক্ষেপে অবশ্র হুটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন,—ঠিক আছে।

কিন্তু তাতে কি বোঝা যায় ? ও ছটি কথার মানে ত ছু দিকেই লাগান যেতে পারে।

বেশ একটু ব্যাকুল অম্বন্তির সঙ্গে পিজারোর ভাই হার্নাণ্ডো এবার

আতাহয়ালপাকে সনির্বন্ধ অন্তরোধ জানিরেছেন, নিজের মৃথে তাঁদের কিছু বলবার জন্মে।

বেশ উদ্বিগ্ন কটা মুহূর্ত কেটেছে। আতাহুয়ালপা নিজ মুথে কিছু কি বলবেন? সে অনুগ্রহ যদি করেন তাহলেও কি হবে তার ভাষণ?

দে সটো আর হার্নাণ্ডো শুধুনন ইংকা প্রধানরাও বেশ একটু শঙ্কা-সংশয় নিয়ে আতাহুয়ালপার মুখের দিকে চেয়ে থেকেছেন।

আতাহয়ালপার নির্বিকার ভাবলেশহীন মৃথে এই প্রথম ঈষৎ বাঁকা হাসির আভাস দেখা গেছে। তারপর এসপানিওলদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি ধীর গন্ধীর স্বরে বলেছেন,—তোমাদের সেনাপতিকে বলো গিয়ে যাও যে আমি এক উপবাস ব্রত পালন করছি। এ ব্রত কাল সমাপ্ত হবে। তারপর আমার রাজ্যপ্রধানদের নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব। নগরের সমস্ত রাজ-অতিথিশালা তাঁর ও তাঁর সল্পীদের জন্মে খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। সেইখানেই তিনি যেন তাঁর অফুচরদের নিয়ে অপেক্ষা করেন।

প্রথমকার কঠিন নীরবতার পর ইংকা নরেশের এই ভাষণটুকুতেই কি পিজারো আর তাঁর সঙ্গীরা অতথানি উদ্বেগের কারণ খুঁজে পেয়েছেন?

না, তা ঠিক নয়! ইংকা নরেশ আতাহুয়ালপার চেহারা, আচরণ ও এই ভাষণ, সব কিছুর ভেতর একটা ভিন্ন অস্বস্তিকর ইন্ধিত ফুটিয়ে তুলেছে পরের একটি ঘটনা আর তার প্রতিক্রিয়া।

ঘটনাটা ঘটেছে আতাহয়ালপা তার বক্তব্য শেষ করবার পরই।

এসপানিওলরা স্বাই ঘোড়ায় চড়েই রাজনর্শনে এসেছিল। আতাত্য্যাল-পাকে সময়মে অভিবাদন জানালেও ঘোড়া থেকে কেউ মাটিতে নামেন নি।

ঘোড়া জানোয়ারটিই সম্পূর্ণ অজানা বলে নতুন মহাদেশের লোকের মনে
তথন গভীর বিশার, কৌতৃহল আর আতত্ক জাগার। এসপানিওল সওয়ার সৈনিকদের মধ্যে দে সটোর ঘোড়াটাই আবার সবার সেরা। তাঁর ঘোড়াও থেমন বিরাট আর তেজী দে সটো নিজেও তেমনি ওস্তাদ সওয়ার। ঘোড়ার পিঠে ইংকা আতাহুয়ালপার সবচেরে কাচে তিনিই দাঁড়িয়েছিলেন।

হঠাং কি কারণে বলা যায় না দে সটোর তেজী ঘোড়াটা হ্রেযাধানি করে একটু অস্থির হয়ে ওঠে। তারপর যা ঘটে তা কতটা দৈবাং আর কতটা ইচ্ছাক্রত বলা শক্ত।

দেখা যার, ত্রস্ত ঘোড়াটা লাগাম চিবিয়ে, গরম নি:খাস ছেড়ে পায়ের

ক্ষুরে মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে যেন অকস্মাৎ ক্ষেপে গিয়ে সামনের বিরাট চত্তরে ঝড়ের বেগে ছুটতে শুরু করেছে।

এই বার বোঝা যায় দে সটোর কেরামতি। অঙুত কৌশলে কথনো বিছাৎ-বেগে ছুটিয়ে, কথনো চরকিবাজির মত ঘুরপাকের পর ঘুরপাক থাইয়ে, দৌড়ের মধ্যেই বেপরোয়া বাঁক নিয়ে বা সামনের হ পা শৃত্যে তুলিয়ে দে সটো সওয়ারগিরিতে তাঁর আশ্র্য নিপুণার পরিচয় দিয়েছেন।

শুকতে ঘোড়াটার অন্থির হয়ে ওঠাটা হয়ত আকস্মিক। কিন্তু ঘোড়া নিয়ে পরের বাহাত্রকা থেল দে সটো ইচ্ছে করেই দেখিয়েছেন বলে মনে হয়। ঘোড়াটা নিজে থেকে চঞ্চল হয়ে ওঠার পর তার দৌড়-ঝাঁপ নাচন-কোঁদন দেখিয়ে ইংকা প্রধানদের আর বিশেষ করে স্বয়ং আতাহুরালপাকে একটু ভড়কে চমকে দেওয়ার মতলব বোধহয় দে সটোর মাথার আলে। আতাহুরালপার নির্বিকার তাচ্ছিলার মুখোণটা সরে কিনা দেথবার হুই বুদ্ধিও তার সঙ্গে ছিল।

চমকে দেওয়ার চেষ্টাটা কিন্তু অমন মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে দে সটোও ভাবেন নি বোধহয়। আতাহয়ালপার একেবারে গায়ের কাছে তুফানের মত ঘোড়াটাকে হঠাৎ রুথে দাঁড় করিয়ে দিয়ে দে সটো তাঁর বাহাত্রকা খেল শেষ করেছেন।

তাঁর সওয়ারগিরির আশ্চর্য কেরামতিতে ঘোড়াটা আতাছয়ালপার প্রায়
মাধার ওপর ত্ব পা তুলে দাঁড়িয়ে উঠে আবার সামলে নিয়ে মাটির ওপর পা
নামিয়ে স্থির হয়েছে সতিয় কিন্তু তেজা ছুট-করানো ঘোড়াটার মুখের কিছুটা
ফেনা ইংকা নরেশের পোশাকের ওপর গিয়ে পডেছে।

ভড়কে দিতে গিয়ে এসপানিওল সেনাদল সমেত হার্নাগ্রের সঙ্গে দে স্টো নিজেই ভড়কে গিয়ে প্রমাদ গুণেছেন। কি করবেন এবার আতাহুয়ালপা?

কিন্তু কিছুই তিনি করেন নি। তাঁর পাথরে খোদাই মৃতির মত কঠিন মৃথে সমস্ত বাহাত্ত্রীর খেলার সময়ে ত নয়ই, শেষমুহূর্তের এই মাত্রাছাড়া উপদ্রবেও এতটুকু ভাবান্তর দেখা যায় নি। গায়ের ওপর ঘোড়া এসে পড়বার উপক্রম হওয়ায় ইংকা প্রধানদের কাউকে কাউকে নিজের অনিচ্ছাতেই একটু শিউরে সরে দাড়াতে দেখা গেছে কিন্তু আতাহুয়ালপার চোখের পাতাও একটু কাঁপে নি।

হাা, পোশাকে ঘোড়ার মুথের ফেনা ছিটিয়ে পড়ার পর আতাহুল্লালপা কিছুই করেন নি বশাটা ঠিক নয়। কিছু তিনি সত্যিই করেছেন। সে বেয়াদবিতে তাঁর ক্ষেপে ওঠবার কথা তা যেন লক্ষ্যই না করে তিনি অতিথিদের থাছে পানীক্ষে আপ্যাম্বিত করবার আদেশ দিয়েছেন।

এসপানিওলরা ঘোড়া থেকে নামবার অনিচ্ছার দক্ষন থাবার জিনিস প্রত্যাথ্যান করেছে কিন্তু ইংকা রাজপরিবারের আয়তাক্ষী স্থন্দরীরা বড় বড় সব সোনার পাত্রে 'চিচা' নামের যে দেশোয়ালী স্থরা পরিবেশন করেছে তার প্রতি বিম্থতা দেখায় নি।

আতাহুরালপাকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে ফিরে আসবার সময় সে স্থরার নেশাও দে সটো আর তাঁর সঙ্গীদের চাঙ্গা করতে পারে নি। স্বাই বেশ একটু গুম হয়েই ফিরেছেন।

পিজারোকে বিবরণ শোনাবার সময় তাঁদের শক্তিত উদ্বেশের কারণগুলো আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আতাহুরালপা দে সটোর বেরাদবীতে ক্ষেপে উঠে কিছু করলে যা মনে হত তার চেয়ে তাঁর অবিচলিত নির্বিকার ভাবটা ভয়াবহ লেপেছে আরো বেনী।

আর একটি সাংঘাতিক খবর ইতিমধ্যে পিজারোর বর্তমান আস্তানায় পৌছে গেছে।

খবর পাওয়া গেছে যে, দে সটোর ঘোড়ার খেলায় যে ত্-একজন ইংকা বীর আতক গোপন করতে পারে নি, আতাত্যালপা সরাসরি তাদের প্রাণদত্তের আদেশ দিয়েছেন।

এই থববেই আতাহয়ালপার সমস্ত ব্যবহার আর কথার ওপরকার মোলায়েম থোলসটা সবে গিয়ে ভেতরকার ভয়ন্বর চেহারাটা যেন বেরিয়ে পডেছে।

আতাহুয়ালপা পিজারোর বাহিনীর সঙ্গে ওপর থেকে দেখলে অত্যস্ত ভাল ব্যবহারই করেছেন এ পর্যন্ত। কাক্সামালকা শহরে তাদের রাজসমাদরে থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। তাদের বেয়াড়া বেয়াদবীতে ক্রক্ষেপ পর্যন্ত করেন নি। নিজে থেকে ইংকা প্রধানদের দর্শন দিতে আসবেন বলেছেন।

শুনতে যেমন চমৎকার ব্যাপারগুলো তেমন সরল গোজা কি?

রাজসমাদরে পিজারোর লোকজনদের রাথবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ঠিকই কিন্তু সে ব্যবস্থা তাদের জবাই ক্রবারই ভূমিকা নয় কে বলবে ?

প্রতিষন্দী ভাই হুয়াসকার-এর হিতিষী ইংকা প্রধানদেরও ডাকিয়ে এনে আতাহুয়ালপা এমনি করে সসম্মানে কুজকো শহরে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারপর শেষ করে দিয়েছিলেন সকলকে। দে সটোর বেয়াদবীতে জক্ষেপ না করে যেন তা মাপ করেছেন বলেই মনে স্বায়েছে।

কিন্তু ভয় যারা পেয়েছিল সে সব ইংকা সভাসদদের প্রাণদণ্ড দিয়েছেন কেন?
নিজে থেকে পিজারোর সঙ্গে দেখা করতে আসবেন বলেছেন ইংকা
প্রধানদের নিয়ে।

কিন্তু এ কি শুধু সমাটোচিত উদারতার পিজারোকে অন্থগ্রহ করতে আসা ? ইংকা প্রধানদের নিয়ে সদলবলে আসার আখাসের মধ্যে কোন ভয়ঙ্কর গৃঢ় অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে ?

না, এক মুহূর্তও আর নষ্ট করবার নয়। পিছারোকে শশব্যস্থ হয়ে মন্ত্রণা-সভা ভাকতে হয়েছে।

মন্ত্রণা সভায় স্থির-ধার আলোচনা সম্ভব হয় নি। সবাই কেমন দিশেহারা।
পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন।—বলেছেন কাউন্সিল
অফ ইণ্ডিজ-এর প্রতিনিধি থাঞ্জাঞী।

অনেকেই তাতে সাম্ন দিয়েছেন। কিন্তু তাতে হবে কি ?

সবাই মিলে সায় দিলেও ও পরামর্শ যে বেকার তা কারুর জানতে বাকি নেই। পালিয়ে বাঁচবার কোন আশা তাদের নেই স্থতরাং অন্ত কোন উপায় ভাবতে হবে।

উপায় আর কি ? যতক্ষণ প্রাণ থাকবে ততক্ষণে অকাতরে লড়ে যাওয়া।— বীরের মত বলেছেন দে সটো।

আংশ্মকের মত মিছিমিছি প্রাণটা এখানে রেখে যেতে কি এতদ্রে এসেছি।
—দে সটোকে একটু বিদ্রূপ করেই বলেছে পিজারোর আর এক সেনাপতি জুয়ান
দে হেরাদা, রাদা নামে যে পরিচিত।

বৃদ্ধিমানের মত প্রাণটা লাভের সঙ্গে রাথার উপায়টা তাছলে বাংলাও ভুনি!—দে সটো পান্টা থোঁচা না দিয়ে পাবেন নি।

উপান্ন হল, সিসিলির আগাথোক্লিস যা করেছিল তাই।—উদ্ধৃতভাবে জ্বাব দিয়েছে হেরাদা। অদ্বভবিশ্বতের ইতিহাস গাঢ় রক্তের ছোপে সে যে কলঙ্কিত করে যাবে তার ইন্ধিত তথনই যেন তার আলাপে আচরণে দেখা গেছে।

সিসিলির আগাথোক্লিস আবার কে? কিই বা করেছিল সে? পিজারোর মন্ত্রণা-সভার স্বাই হতভম্ব হয়ে প্রশ্ন তুলেছে এবার।

সে প্রশ্নের উদ্ভরে ছেরাদা যা বলেছে সবাই ভাতে থ।

শেষ মীমাংসা কিছুই অবশ্য তথন হন্ন নি। কিন্তু মন্ত্রণা-সভার আর সকলের মত পিজারো নিজেও কেমন বিমৃঢ় ছশ্চিস্তায় সে রাতটা কাটিয়েছেন।

পিজারোর এ গোপন মন্ত্রণা-সভান্ন গানালো নামে পরিচিত বেদিয়ার ষে জান্নগা হয় নি তা বলাই বাহল্য।

সভার সব বিবরণ সেই রাত্রেই কিন্তু তিনি পেয়েছেন। পিজারোর সেনাপতিদের মধ্যে তুটি মাহুষ, অক্তদের তুলনার অনেক সরল সোজা ও সং। এ হুজন হলেন দানবাকার গ্রীক পেড়ো দে কাণ্ডিয়া আর তুর্ধ বীর দে স্টো।

কি কারণে সঠিক বলা শক্ত, দে সটো প্রথম পরিচয়ের পর থেকেই গানাদো নামে বেদিয়াকে একটু বেনী রকম সমীহ করেন। সময়ে-অসময়ে এই অভুত মাস্থটার কাছে অত্যন্ত দামী সলাপরামর্শ কয়েকবার পেয়েই বোধহয় দে সটোর শ্রহাটা অত গভীর হয়েছে।

মন্ত্রণা-সভা থেকে বেরিয়েই দে সটো প্রথমে গানাদোর খোঁজ করেছেন। তারপর একটু নিরিবিলিতে নিয়ে গিয়ে গানাদোর কাছে সভার বিবরণের সঙ্গে হেরাদা যা বলেছে তা সবই শুনিয়েছেন সবিস্তারে।

সব কিছু শোনবার পর গানাদোর মূথে একটু বিদ্রূপের হাসি দেখা গেছে। একটু বিরক্ত হয়েই দে সঢ়ো বলেছেন,—এতে হাসবার কি পেলে ?

হাসবার পেলাম আপনাদের হেরাদার ঠগবাজি!—হেসে বলেছেন গানাদে।,
—যে বিতে জাহির করে সে আপনাদের হতভন্ন করেছেন তা তার বেমালুম
চুরি করা।

চুরি করা বিজে ?—দে সটো অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন,—তার মানে কি ?

মানেটা সভ্যি ভন্নানক!—এবার গন্তীর হলেছেন গানাদো,—সেনাপতি হেরাদা আপনাদের কাছে চুরি-করা বিভেরই ভড়ং করেছে। সেটা দোষের বটে কিন্তু ভার চেন্তে যা সে পরামর্শ দিয়েছে তা অনেক বেশী সাংঘাতিক। আশা করি তার কথার কেউ কান দেবে না, কিন্তু চুরি-করা বিভের জোরেই এ শয়তানীর প্যাচ যার মাথার থেলে সে মান্ত্র্য সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার বলে মনে করি।

ছেরাদা সম্বন্ধে গানাদোর এত বিরাগের কারণটা ভাল করে না ব্ঝলেও দে সটো সে বিষয়ে প্রতিবাদ করবার কিছু পান নি। ছেরাদা মাহ্যটাকে তাঁর নিজেরও কেন বলা যার না অত্যন্ত ধারাপ লাগে। গানালোর সঙ্গে একমত হয়ে হেরাদার বিজের ভড়ং সম্বন্ধেই ম্বণাভরে দে সটো এবার প্রশ্ন করেছেন,—যে বিজে জাহির করে তা তাহলে ওর চুরি করা?

ই্যা,—হেদে বলেছেন গানাদো,—ওর চুরি ধরিয়ে দিয়ে ভড়ং ভাঙতে চান ভ এক কাজ কলন। জোকের মুখে তাহলে মুন পড়বে।

কি কাজ ?—আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করেছেন দে সটো।

আদ্ধ ত আবার আপনাদের মন্ত্রণা-সভা বসবে ?—কৌতুকের স্বরে বলেছেন গানাদো,—আজ ওর কাছে শুধু একটা নাম উচ্চারণ করবেন। শুধু বলবেন মাকিয়াভেন্নী।

कि वनत्नन? प्रिकशिएडनी?

এবাবের প্রশ্নটা দে সটোর নয়, মর্মবের মত মন্তক খাঁর মন্থণ সেই শিবপদবাবুর।

মেকিশ্বাভেলী নয়,—অথকপণভিরে বলেই ফেললেন দাসমশাই,—ওটা হল ইংরেজী উচ্চারণ। হেরাদা যথন পিশারোর দলের কাছে চুরি-করা বিতে জাহির করেছে তথন ফ্লোরেন্সের নবচানকঃ মাকিশ্বাভেলীর নাম ইংরেজরা শুনেছে কিনা সন্দেহ।

ইংরেজদের কাছেও কৃটনীতির যে নবকোটিলের নাম পৌছোন্ননি, তা তথনই ভনেছিলেন শুধু আপনার সেই গানাদো!

শিবপদবাবুর বিস্মিত মস্তব্যে বিদ্ধপের থোঁচা নিশ্চর একটু ছিল, কিন্তু দাসমশাই-এর নির্বিধার প্রশাস্তি তা ভেদ করতে পারল না।

বরং এরকম একটা উপযুক্ত প্রশ্নে যেন খুলি হয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন—ইয়া ঘনরাম তা শুনেছিলেন আর শোনা খুব একটা আশ্চর্য কিছুও নয়।' নিককলো দি বের্ণাদো মাকিয়াভেল্লী মাত্র পাঁচ বৎসর আগে ইতালীর ফ্লোরেন্সে মারা গেছেন। ইতালী আর স্পেনের দৃরত্ব এমন কিছু নয় আর ইংরেজরা না জানলেও লাটিন দেশগুলিতে সে-যুগে জ্ঞান বিভা রাজনীতির চর্চা যারা করতেন ইতালীর এই অসামান্ত মাম্যটির থবর তাঁরা অনেকেই রাথতেন—বিশেষ করে গনজালো ফার্নানডেজ দে ওভিয়েডো ঈ ভালডেজ-র মত স্থনামধন্ত মান্ত্র্য ত বটেই! তিনি রাজনীতিবিদ পণ্ডিত শুধু ছিলেন না, এক সময়ে ইতালী গিয়ে নেপ্লসের রাজা ফার্ডিন্তাগ্রের অধীনে কাজও করেছেন। গানাদো বলে বার পরিচয়্ক এককালে এই ওভিয়েডোর কাছেই তিনি ক্রীতদাস ছিলেন।

লেখাপড়া শেথবার স্বযোগও পেরেছিলেন সেইখানেই। মাকিয়াভেল্লীর নাম স্লুতরাং তাঁর অন্ধানা থাকাটাই অস্থাভাবিক।

সব ত ব্ঝলাম !—শিবপদবাব্ আর বোধহয় নীরব থাকতে পারলেন না—
কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হল কি! পিজারোর গোপন মন্ত্রণাসভায় হেরাদা
চুরি-করা বিত্যে জাহির করে কি বলেছিল কি? যা বলেছিল তার সঙ্গে
মাকিয়াভেন্তীর কি এমন সম্পর্ক যে, সে-নামটা শোনালেই মুথে ফ্রন-দেওয়া
জোকের মত সে জব্ব হবে ভেবেছিলেন আপনার গানাদো?

হেরাদার কাছে মাকিয়াভেল্লী নামটা কেন জোঁকের মুখে সুনের মত জিজ্ঞাসা করছেন?—পরম ধৈর্য আর অফুকম্পার সঙ্গে বললেন, দাসমশাই,—তাহলে হেরাদা মন্ত্রণাসভার যা বলেছিল, সেইটে একটু বিশদভাবে আগে শোনা দরকার। হেরাদা সিসিলি দ্বীপের অ্যাগাথোক্লিস-এর নাম করে তার উপায় নিতে বলেছিল। উপায়টা কি আর অ্যাগাথোক্লিস-ই বা কে? অ্যাগাথোক্লিস বড় ঘরের ছেলেনর, একেবারে অতি সাধারণ দান দরিদ্র এক কুমোরের ছেলে। বেপরোয়া সাহস আর বদমায়েসী বৃদ্ধির জোরে সে সিরাকুস নগরের 'পূটার' পর্যন্ত হয়। তারপর সিরাকুস-এর শাসন-পরিষদের সমস্ত নগরপ্রধানদের সে একদিন সকালে ডেকে পাঠিয়ে জড় করে তার নিজের সেনাদের দিয়ে অতর্কিতে নির্মাভাবে হত্যা করায়। হোমরা-চোমরাদের একজনও এ-মরণফাঁদ থেকে রেহাই পায় না। এইভাবে পথের সব কাঁটা সরিয়ে অ্যাগাথোক্লিস সিসিলির রাজ্ঞান্ত অনায়াসে শুধু নীচ নৃশংসতার জোরেই অধিকার করে।

হু,—শিবপদবাব্র মুখে এবার একটু গর্বের হাসি ফুটল,—এসব ত মাকিয়া-ভেন্নীর 'ছা প্রিন্দা' মানে 'রাজপুত্র' বই-এ আছে। তাই থেকে নেওয়া।

না।—দাসমণাই গন্তীর প্রতিবাদে ণিবপদবাবৃকে নীরব করে পাণ্ডিত্যের শিলাবৃষ্টি করলেন,—মাকিয়াভেলী বিখ্যাত হয়ে আছেন, অবশ্য থাকে 'গু প্রিষ্ণ' বা 'রাজপুর' বলছেন সেই 'ইল প্রিনসিপে' বইটির জন্মে। এ-বইটি পেরকুসসিনা গ্রামের উপাস্তে তাঁর বিশ্রামাবাস থেকে ১৫১০ খৃষ্টান্দে মাকিয়াভেলী শেষ করেন। 'ইল প্রিনসিপে' বইটি আসলে কিন্তু আরো একটি বড় বই। 'ভিসকোরসি সোপ্রা লা প্রাইমা দেকা দি টিটো লিভিও'-র একটি অংশ মাত্র। এই বড় বইটি লেখা শুক হয় 'রাজপুর'-এর আগে, শেষও হয় অনেক পরে। মাকিয়াভেলী ছিলেন প্রাচীন রোমক ঐতিহাসিক লিভিও অর্থাৎ টাইটস লিভিয়স-এর দারুণ ভক্ত। ওই বড় বইটির লম্বা নামটার বাংলা মানে হল:

'লিভিওর দশকগুলি সহক্ষে আলোচনা'। 'লিভিও'-র বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে ইউরোপের মধ্যযুগের নব-কোটিল্য মাকিয়াভেক্কী তাঁর বিচক্ষণ কূটনীতির পুরো পরিচয় ওই বড় বইটিতে রেথে গেছেন। হেরাদার সেই বইটি কোনরকমে পড়া ছিল। তাই বেমালুম গাপ করে সে পিজারোর মন্ত্রণাসভায় নিজের বলে চালিয়ে বাহাছরী দেখিয়েছে…

আর গানাদো মানে ঘনরাম তা ধরে ফেলেছেন !—এতক্ষণ আচ্ছন্ন অভিভূত থাকার পর শিবপদবাবুর স্বরে একটু ঝাজ ফুটে উঠল,—কিন্তু তাতে হল কি!

যা হল তা বড় সাংঘাতিক !—দাসমশাই সকলকে যেন তৈরী হবার স্থযোগ দিতে একটু থেমে হঠাৎ নাটকের যবনিকা তুলবেন,—চার শ'বছরের প্রাচীন দোর্দগুপ্রতাপ ইংকা রাজশক্তি কর্ডিলিয়েরার তুষার-ঢাকা পার্বত্য সাম্রাজ্য থেকে সুয়াশার মত চিরকালের জন্যে মিলিয়ে গেল।

মিলিয়ে গেল !—উদরদেশ খার কুম্বের মত স্ফাত, ভোজনবিলাসী সেই রামশরণবাবুর কণ্ঠ থেকে বিমৃঢ় আপেক্ষ শোনা গেল,—কেমন করে ?

যেমন করে মিলিয়ে গেল তা প্রায় অবিখান্ত।—দাসমশাই বলে চললেন,
—মাত্র বাষট্ট জন সওয়ার আর একশ' ছ'জন পদাতিক যাঁর সম্বল, ইংকা সমাটের
নিজের ছর্গনগরে অগণন বিপক্ষবাহিনীর মধ্যে যিনি একরকম বন্দী, সেই
পিজারো এক কল্পনাতীত স্পর্ধ দেখিয়ে এ অসম্ভব সম্ভব করে তুললেন।

একটি বিশেষ ছঃথের কথা এই যে, ঘনরাম সম্পূর্ণভাবে এই ব্যাপারটার প্রত্যক্ষদর্শী হবার স্থযোগ পাননি।

থে-রাত্রে দে সটোর কাছে মশ্বণাসভার বিবরণ তিনি পোনেন, তারপরের দিন সকালে কাক্সামালকার পাহাড়-ঘেরা উপত্যকাটির অন্ধিসন্ধি ভালো করে একটু জানবার জন্মে একা একাই তিনি বেরিয়েছিলেন।

## কুড়ি

তারিখটা ষোলই নভেম্বর, ১৫৩২, শনিবার।

ইংকা আতাহুয়ালপা সেইদিনই পাণ্টা লৌকিকতা করতে সদলে পিজারোকে দর্শন দিতে আসবেন এরকম একটা কথা ঘনরাম শুনেছিলেন। কিন্তু আতাহুয়ালপা এত তাড়াতাড়ি সে-অন্থগ্রহ করবেন, ঘনরাম তা বিশ্বাস করতে পারেননি।

সেইখানেই তাঁর সর্বনাশা ভূল।

এ-ভুগ না করলে ইংকা সামাজ্যের ইতিহাস কি ভিন্ন হ'ত ?

তা হয়ত হত না, কিন্তু পিজারো আর তাঁর বাহিনীকে ইচ্ছাপ্রণের জক্তে আর একটু বেশী দাম দিতে হ'ত নিশ্চয়।

ঘনরাম নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন মন নিয়েই সকালবেলা একটি ঘোড়ার চড়ে বেরিয়েছিলেন। ডিম্বাকৃতি কাক্সামালকা উপত্যকার চারিধারে কঠিন আকাশ-ছোরা পর্বতপ্রাচীর। সেই পর্বতপ্রাচীর সন্তিট্ট কতথানি তুর্ভেন্ত, তা জেনে আসা ঘনরামের প্রয়োজন মনে হয়েছিল।

বেলা তুপুর পর্যন্ত দূর পাহাড়ের কোলে কোলে কাটিয়ে ঘনরাম ফিরে এসে শহরে চুকতে গিয়ে অবাক হয়েছেন। শহরের চেহারাই বদলে গিয়েছে। চারিদিকে উৎসবমন্ত জনতার উত্তেজিত আনন্দ কোলাহল। তার ভেতর দিয়ে ইংকা নরেশ আতাহয়ালপা সদলবলে পিজারোকে দর্শন দিতে আগছেন।

শোভাষাত্রার সামনে আসছে অসংখ্য অস্কুচর। ইংকা নরেশের ষাত্রাপথে এতটুকু আবর্জনা কোথাও বাতে না থাকে তার জ্বত্যে তারা আগে আগে পথ পারিকার করতে করতে চলেছে। তার পরে আসছে অভিজাত ইংকা প্রধানরা সারিবদ্ধ হয়ে। তাদের মধ্যে যারা মানে সবচেয়ের বড় ইংকা সম্রাটকে তাঁর শিবিকার তারা কাঁথে করে বয়ে নিয়ে আসছে।

ইংকা নরেশের অভিজাত সব সেবকদের সারা অঙ্গে বিচিত্র সব সোনার অলঙার। বিকেলের রোদে সেই সব স্বর্ণালন্ধার যেন আগুনের মত জলছে। অভিজাত অন্থচর আর সেবক ছাড়া ইংকা নরেশের শোভাষাত্রায় আছে অগণন সৈম্মশামস্ত। রাজপথে তাদের সকলকে কুলোম নি। বেশীর ভাগ পথের ধারের প্রান্তরে যন্তদুর দৃষ্টি যায় ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘনরাম তাঁর ঘোড়াটি এক জান্নগান্ন বেঁধে রেখে এসে কাক্সামালকার নাগরিকদের সঙ্গে মিশে এ দৃশ্য দেখছিলেন।

দেখতে দেখতে মনে তাঁর একটু আশকাই ক্লেগেছে। ইংকা আতাভয়ালপা এত সমারোহ করে পিজারোকে দেখা দিতে আসছেন শুধু কি নিজের ঐশর্যের পরিচয় দিয়ে এসপানিওলদের চমকে দিতে? না এই দেখা দিতে যাওয়ার মধ্যে ভয়ানক কোনো উদ্দেশ্য সভ্যিই আছে?

ইংকা নরেশের অফ্চরদের ভালো করে লক্ষ্য করে সেরকম সন্দেহের কারণ আছে বলে কিন্তু মনে হয় নি। তাদের ভাবভঙ্গি চালচলনে উৎসবের আনন্দমন্ততার লক্ষণই দেখা গেছে। মনে মনে অন্ত অভিসন্ধি থাকলে ছু' একজনের পক্ষে তা হয়ত গোপন করা সম্ভব, কিন্তু এত বড় বিশাল বাহিনীর সকলেই অমন নিপুণ অভিনেতা নিশ্চয় হতে পারে না।

ইংকা নরেশের এটা কপট মিছিল নয় বোঝবার পরও কেন যে মনটা তাঁর সম্পূর্ণ নিশ্চিম্ভ হয়নি, ঘনরাম সভ্যিই তথন ভেবে পান নি।

আতাহুরালপার একটি সিদ্ধান্তে ঘনরাম কিছুটা তবু আশস্ত হরেছেন! পিজারো আর তাঁর বাহিনী নগরের যে অতিথি-মহল্লা অধিকার করে আছে তার আধমাইলটাক দূরে এসে শোভাষাত্রা থেমে গেছে। থেমে গেছে আতাহুরালপারই আদেশে।

চারিদিকের মাঠে শিবির পাতবার আয়োজন দেখে ঘনরাম ব্ঝেছেন ইংকা নবেশ সে রাত্তের মত তাঁর বাহিনী নিয়ে সেখানেই কাটাতে চান।

ঘনরাম এবার নাগরিকদের ভিড় ঠেলে নিজেদের আন্তানার দিকেই এগিয়েছেন। কিন্তু বেশীদূর যাবার হুযোগ তাঁর হয় নি। রাজপথ মৃক্ত রাখবার জন্তে আবার নাগরিকদের পথের পাশে সরিয়ে দিয়েছে ইংকা নরেশের দেবকবাহিনী।

জানা গেছে বে আতাছয়ালপা তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন পিজারোর খাতিরে। ইংকা নরেশকে রাত্তের মত অতিথিপল্লী থেকে দূরে মৃক্ত প্রাস্তরে বিপ্রামের আরোজন করতে দেখে পিজারো দৃত পাঠিয়ে তাঁকে এ সংকল্প ভ্যাগ করবার অন্তরোধ জানিয়েছেন। অন্তরোধের কারণ বলা হয়েছে এই বে পিজারো সেই রাত্তেই মহামান্ত ইংকা অধীশরের অস্তর্থনার আরোজন করে সেই সক্ষে ভোজন-সভার সব ব্যবস্থা করেছেন। ইংকা নরেশ তাঁদের অফুগ্রহ না করলে সমস্ত আয়োজনই শুধু পণ্ড হবে না মনে মনে পিজারোর বাহিনীর সকলে অত্যস্ত তুঃধ পাবে।

পিজারোর অমুরোধ বক্ষা করতে আতাহুয়ালপার রাজকীয় শোভাযাত্তা আবার অগ্রসর হয়েছে।

এবার আগের চেয়ে কাছে দাঁড়িয়ে ঘনরাম ইংকা নরেশ আর তাঁর বাহক-দেবকদের শোভাষাত্রা দেখবার স্ক্ষোগ পেরেছেন।

আতাহয়ালপার অস্করেদের বেশভ্ষা অত্যন্ত বিচিত্র ত বটেই, তাঁর নিজের পোশাকপরিচ্ছদ অলকারও অপূর্ব।

যে শিবিকায় তাঁকে বয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে তা সোনা রূপোর পাত দিয়ে মোড়া আর নানা বিচিত্র রংবেরংয়ের পাথির পালক দিয়ে অপূর্ব শোভায় সাজানো। এই শিবিকার ওপর নিরেট সোনার তৈরী একটি সিংহাসনে আতাহুয়ালপা বসে আছেন। আগের ব্রত উপবাসের দিনের সঙ্গে আতাহুয়ালপার এদিনের সাজসজ্জার অনেক তফাত। রাজচক্রবর্তীর নিদর্শনস্বরূপ কপাল ঢাকা রাঙা 'বোলাঁটি' তাঁর মাথায় আগের দিনের মতই আছে, কিস্ক
সেই সঙ্গে গলায় যে অসাধারণ পায়ার মালাটি দেখা যাচ্ছে তা পিজারোর নিজের
দেশের যে কোনো জহুরীর চোধ ধাঁধিয়ে দেবার মত।

সাজপোশাক অলঙ্কারের চেল্লে আতাহুলালপার চেহারা ও মুখের ভাবই ঘনরাম বেশী করে লক্ষ্য করেছেন।

সত্যিই বেশ একটু সশক সম্ভ্রম জানাবার মত চেহারা। চার শ'বছরের মহিমান্বিত ইংকা রক্তের ধারা তাঁর মুখে অনারাস অসামান্ত আভিজ্ঞাত্য ফুটিয়ে তুলেছে।

ইংকা নরেশের শিবিকা বহন করে বিরাট শোভাষাত্রা ধীরে ধীরে এবার অতিথি পন্নীর প্রশস্ত চন্ত্ররে প্রবেশ করেছে।

রাঙ্গশিবিকাকে পথ করে দেবার জন্তে ইংকা নরেশের নিজের বাহিনীর লোকেরা ছ্ধারে সরে গিয়েছে। সমস্ত ব্যবস্থা স্থশুন্থল। কোষাও একটু বিজ্ঞান্তি কি গোলযোগ নেই। ইংকা নরেশের হাজার পাঁচেক সেবক জন্তুর তথন অতিথিভবন বেষ্টিত মহাচত্ত্বের সমবেত।

নি:শব্দে আতাহুদ্বালপার শিবিকা চন্দ্রর পার হয়ে সামনের মহামগুপের প্রায় কাছাকাছি গিলে হঠাৎ থেমেছে। থামবার আদেশ আতাহুদ্বালপা নিজেই দিয়েছেন। তাঁর প্রশাস্ত গন্তীর মূখে এবার একটু সন্দিশ্ব জরুটি দেখা গেছে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

যাদের তিনি দর্শন দিতে এসেছেন সেই এসপানিওলরা কোথায়? সমস্ত চত্তরে পিজারোর বাহিনীর একটি লোককেও ত দেখা যাচ্ছে না।

কিছু দ্রে দাঁড়িয়ে ঘনরামও তখন এই ব্যাপারে বেশ বিশ্বিত হয়েছেন। ইংকা নরেশকে অভ্যর্থনা করবার এ কি রকম ব্যবস্থা? ব্যবস্থার কোথাও কোন গুরুতর ভুল হয়েছে কি!

না তা বোধহয় হয় নি। সেই মূহুর্তে পিজারোর বাহিনীর ডোমিনিসিয়ান পাস্ত্রী ফ্রে ভিসেম্ভে দে ভালভের্দেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গিয়েছে। তাঁর এক হাতে একটি ক্রণ-প্রতীক আর এক হাতে একটি বাইবেল।

আতাহুরালপা একটু অপ্রসন্নভাবেই পাদ্রী-বাবার দিকে তাকিয়েছেন। অভ্যর্থনার এ অভিনব রীতিটা তিনি ঠিক পছন্দ করতে পারেন নি।

তবু রাজকীয় ধৈর্য তাঁর যথেষ্ট বলতে হবে। পাদ্রীসাহেব ইংকা নরেশের সামনে এসে দাঁড়িয়েই এক নিঃখাসে কি যেন বলতে শুরু করেছেন। আতাহয়ালপা মুথে একটু বিরক্তি প্রকাশ করা ছাড়া সে দীর্ঘ বক্তৃতায় বাধা দেন নি।

ভুধু পান্দ্রীসাহেবের ভাষণের অর্থ যখন তাঁকে অন্তবাদ করে শোনানো হয়েছে তথনই তাঁর মুখ কঠিন হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে।

দোভাষী পাদ্রীসাহেবের বক্তৃতার যথাযথ অন্থবাদ নিশ্চয়ই করতে পারেনি। তার অক্ষম অন্থবাদ থেকে এইটুকু কিন্তু বোঝা গেছে যে পাদ্রীসাহেব পেরু সামাজ্যের অধীশ্বরকে তাঁর নিজের অপবিত্র মিথ্যা ধর্ম ছেড়ে নবাগত এসপানি-ওলদের সত্য ধর্ম গ্রহণ করে ধন্ত হতে বলছেন।

নতুন ধর্মের মাহাত্ম্য ও স্থথ-স্থবিধা বোঝাতে পান্ত্রীসাহেব কুশবিদ্ধ যিশুর জীবনী থেকে শুরু করে রোমের পোপের মহিমা আর স্পোনের সম্রাটের অসামান্ত প্রতাপ প্রতিপত্তি সব কিছুই সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেছেন।

দোভাষীর কাঁচা অমুবাদ থেকেই আতাহুয়ালপা কতথানি যে ব্ৰেছেন তা তাঁর জবাবেই এবার বোঝা গেছে।

আমি পৃথিবীর যে কোন অধীশরের চেরে বড়।—জ্ঞান্ত স্বরে তিনি বলেছেন
—কারুর অধীন আমি হব না। তোমাদের সম্রাট মন্ত কেউ হতে পারেন।
এত দূরে সমূদ্র পারে তোমাদের বখন তিনি পাঠাতে পেরেছেন তখন তাঁর

অসাধারণত্ব আমি স্বীকার করি। তাঁর সঙ্গে তাই আমি বন্ধুত্ব পাতাতে চাই। আর যে পোপের কথা তুমি বলছ তাঁর ত মাথা থারাপ বলে আমার মনে হয়। নইলে যা তাঁর নয় সে দেশ তিনি দান করেন কি হিসেবে? আমার ধর্ম আমি ছাড়ব না জেনে রাখো। তুমি নিজেই বলছ তোমাদের ঈশ্বরকে তাঁর তৈরী মান্ত্বই হতা! করেছে। আর চেয়ে দেখো, আমার ঈশ্বর এখনো নিজের দেবলোক থেকে তাঁর সন্তানদের দিকে করুণার দৃষ্টি মেলে আছেন।

পশ্চিম আকাশে কাক্সামালকার পর্বত প্রাচীরের আড়ালে রক্তিম সূর্য তথন অন্ত যাচ্ছে। স্থপ্রভব ইংকাবংশের শেষ সমাট আতাহুয়ালপাকে সেই দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাঁর আরাধ্য ঈশ্বরকে যে দেখাতে হয়েছিল তার মধ্যেই নিয়তির নির্মম ইন্দিত কি ছিল না?

অস্তাচলের রাঙা স্থাকে ইংকা সামাজ্যের একেশ্বর দেবতা হিসাবে দেখিয়ে প্রায় তেমনি রক্তনেত্রে ইংকা-নরেশ আতাহুয়ালপা পাদ্রীবাবা ভালভের্দে-র দিকে চেয়ে জিজ্ঞাদা করেছেন কঠিনস্বরে—আমায় এইমাত্র যা গুনিয়েছ দেশব কথা বলবার অধিকার কে তোমায় দিয়েছে? কার হকুমে তুমি আমার সামনে এশে দাঁভিয়েছ?

এরপর যা ঘটেছে তার কোন বিবরণ সম্পূর্ণ সঠিক তা বলা শক্ত। প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও একটু দূরে থাকার দক্ষন ঘনরামও তথনকার বিশৃঙ্খল উত্তেজনার মধ্যে ঘটনার ধারা ঠিকমত অফুসরণ করতে পারেননি।

আতাহুয়ালপার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শোনবার পরই তাঁর অন্থচর বাহক ও প্রহয়ীরা অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আতাহুয়ালপার রক্তচক্ষ্ দেখে আর জ্বলস্ত স্বর শুনে পাদ্রীবাবা ভালভের্দেও তথন বেশ ভড়কে গিয়েছেন নিশ্চয়। তিনি নাকি তাঁর হাতের একটি বই আতাহুয়ালপার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছেন,—হুকুম আমি পেয়েছি এইটি থেকে।

আতাহুরালপা বইটি হাতে নিয়ে ত্-একটা পাতা উল্টেই নাকি রাগে ফেটে পড়েছেন। বইটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বজ্রস্বরে পান্তীসাহেবকে শাসিয়ে বলেছেন, —তোমার সঙ্গীদের গিয়ে বলো যে তারা এপর্যন্ত যা যা অক্তায় করেছে স্বকিছুর জ্বাবদিহি না নিয়ে আমি যাব না।

এই বই ছুঁড়ে ফেলাই নাকি বাক্ষদের গাদায় আগুনের ফুলকির কাজ করেছে, কারণ বইটি ছিল নাকি 'বাইবেল'।

পাস্রাবাবা ভালভের্দে এরপর বাইবেলটি কুড়িয়ে নিয়ে অতিথিশালার ভেতরে

পিঞ্জারোর কাছে ছুটে ফিরে গিরেছেন। আর তার করেকমূহুর্ত বাদেই যা শুরু হয়েছে তা ঘনরামের কাছেও অবিশাস্ত হংস্থপ্ন বলে মনে হয়েছে।

ভিড়ের মধ্যে যেখানে দাঁড়িরেছিলেন সেখান থেকে 'বাইবেল' ছুঁড়ে ফেলার মত কোনো ব্যাপার ঘনরাম দেখতে পান নি। আতাহুরালপাকে দিরে জনতার একটা ক্রুদ্ধ উত্তেজিত আলোড়নই শুধু লক্ষ্য করেছেন। পাদ্রীবাবা ভালভের্দে-র ব্যস্ত হয়ে অতিথিশালার ভেতরে ছুটে যাওয়াটা অবশ্য তাঁর নজর এড়ায় নি।

কিছু একটা অপ্রত্যাশিত যে ঘটতে যাচ্ছে এটুকু তিনি ঠিকই অম্মান করেছেন। শুধু অপ্রত্যাশিত ঘটনাটা যে কি হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেন নি।

আতাহুরালপার অভ্যর্থনার ব্যাপারটা এমন বিশৃষ্খল হয়ে যাবার কারণ ভালো করে বোঝবার জন্মে ঘনরাম অতিথিশালার দিকেই তথন এগুতে শুরু করেচিলেন। হঠাৎ তাঁকে চমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে।

চমকে দাঁড়িয়ে পড়েছেন তিনি অকম্মাং কামানের গর্জনে। এই সময়ে কামান গর্জে উঠল কি করে, কোথা থেকে ?

বিশ্বিত বিহ্বলভাবে চারদিকে চেয়ে ঘনরাম এবার কোথা থেকে কামান ছোড়া হচ্ছে দেখতে পেয়েছেন। অতিথিমহন্তার প্রবেশঘারের হুর্গ থেকেই কামান ছোড়া হচ্ছে ইংকা-বাহিনীর ওপর। ছুঁড়ছে পিজারোরই সৈনিকরা। মুকোশলে কামান চেকে রেখে এককণ তারা ভেত্রে লুকিয়ে ছিল।

লুকিয়ে থাকা এসপানিওল সৈত্য চারিদিকের সমস্ত অতিথিশালা থেকেই এবার পিলপিল করে বেরিয়ে এসেছে। নেতা হিসেবে তাদের চালনা করছেন স্বন্ধ: ফ্রানসিসকো পিজারো। 'জন্ম সস্ত থাগো-র! নেবে শেষ করে। ওদের!'—এই চিৎকার ধ্বনি তুলে নিজের 'রিসালা' নিম্নে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন ইংকা-বাহিনীর ওপর।

সম্পূর্ণ অতর্কিত অন্তায় এ আক্রমণ। এর চেয়ে নীচ জ্বন্থ বিশ্বাস্থাতকতা আর কিছু হতে পারে না!

কিন্ত এ পৈশাচিক শঠতায় লাভ কিছু হবে কি? এ ত শুধু আৰু মৃঢ়তায় সাধ করে সর্বনাশ ভেকে আনা। ইংকা নরেশের হাজার হাজার প্রহরী অন্তর আর সৈক্সবাহিনীর মধ্যে ওই ক'টি এসপানিওল যোদ্ধা ত দেখতে দেখতে নিশ্চিক্ হয়ে যাবে।

## তা কিন্ত হয় না।

অভিথিমহল্পার বিরাট চত্তরে আতাহ্যালপার সঙ্গে কমপক্ষে হাজার ছয়েক সৈন্ত তথন উপস্থিত। কামান-বন্দুক যাই থাক পিজারোর হয়ে লড়বার লোক ত বাষট্টজন ঘোড়সওয়ার আর একশ ছয় পদাতিক নিয়ে সবশুদ্ধ একশ আটষট্টজন মাত্র।

ইংকা নরেশের বাহিনী যদি একবার শুধু দৃঢ়সংকল্প নিয়ে রুপে দাঁড়াত কামান-বন্দুক আর সওরারা ঘোড়া নিয়েও পিজারোর দল কতক্ষণ পারত যুঝতে! তাদের সব গোলাবারুদ কখন যেত ফুরিয়ে, আর সেই সঙ্গে হ' হাজার ইংকা সেনার পায়ের চাপেই তারা দলে পিয়ে যেত।

তার পরিবর্তে যা অসম্ভব কল্পনাতীত তাই ঘটেছে এবার। পিজারোর সভয়ার সৈনিকরা থোলা তলোয়ার এলোপাথাড়ি চালাতে চালাতে ছুটে গেছে জনতার ভেতর দিয়ে। বন্দুক-কামানের গুলিগোলা আর তীরন্দাজদের তীর এই জনতার ওপর বর্ষিত হয়েছে আঁকে বাঁকে। নিহত আহত হয়েছে অসংখ্য ইংকা নরেশের সৈতা। যারা তা হয়নি, তারা গুলিগোলার ভয়য়র ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে আর তার অজানা উৎকট গদ্ধমিপ্রিত ধোয়ার আতকে দিশাহারা হয়ে এ মরণফাদ থেকে পালাবার চেষ্টাতেই নিজেদের গুরুতরভাবে দলিতে পিষ্ট কয়ে গেছে। পিজারোর মৃষ্টিমেয় ক'জন সৈনিক সওয়ার ঘোড়া চালিয়ে আয় কামান-বন্দুক ছুঁড়ে যা পারেনি ভয়ে জ্ঞানশ্ত হয়ে ইংকাবাহিনী নিজেরাই নিজেদের সে দায়ণ সর্বনাশ করেছে। চত্বরে ঢোকবার ও তা থেকে বাইরে যাবার একটিমাত্র পথই ছিল খোলা। সে পথ পালাবার জত্তে বাাকুল ইংকা সেনাদের উমন্ত ঠেলাঠেলিতেই যারা নিহত তাদের স্থুপীয়ত শবে রুদ্ধ হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত শুধু মায়্বের প্রচণ্ড চাপেই চত্বর প্রাকাবের একটি মাটি ও পাথেরে গাঁথা অংশ ধ্বসে পড়েছে আর সেই ফাঁক দিয়ে ইংকাবাহিনীর যারা পেরেছে তারাই ছুটে পালিয়েছে নগর ছাড়িয়ে যতদ্ব সভব বাইরের মৃক্তপ্রাক্তর।

সেখানে গিয়েও তারা বক্ষা পান্ধনি। হত্যার আনন্দে এগপানিওল সওয়ার সৈনিকরা তথন উন্মন্ত। তারা অসহায় আতহ্ববিহ্বল পলাতকদের ভেতর সবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অবাধে তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করেছে ডাইনে-বাঁয়ে তলোয়ার চালিয়ে।

ইংকা নরেশ আতাছয়ালপার তখন কি হয়েছে ? তিনিও কি এই আকস্মিক পৈশাচিক আক্রমণের শিকার হয়ে প্রাণ দিয়েছেন ? না প্রাণ তাঁকে দিতে হয়নি। দেওয়াই যদিও তাঁর পক্ষে আর ইংকা সাম্রাজ্যের ইতিহাসের পক্ষে গৌরবের হত।

আতাহুরালপা তথন পিজারোর হাতে বন্দী হরেছেন। প্রাণে মারা নয় এই বন্দী করাই ছিল পিজারোর অভিপ্রায়। আতাহুয়ালপাকে জীবস্ত অবস্থায় বন্দী করবার জন্মে শেষ-পর্যস্ত পিজারো বেশ একটু আহতও হয়েছিলেন ইংকা নরেশের গুপর এসপানিওল এক সৈনিকের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ঠেকাতে।

সে এসপানিওল সৈনিক অধৈর্য হয়েই নিশ্চয় ইংকা নরেশকে মারবার জন্তে অস্ত্র ছুঁড়েছিল। অধৈর্য হবার কারণ আতাহুয়ালপাকে কিছুতেই অক্ষত অবস্থায় বন্দী করবার মত বাগে না পাওয়া।

আতাহুয়ালপার সঙ্গে যারা ছিল সেই বাছক-সেবক অফুচরেরা স্বাই
নিরস্ত্র। পিজারোর সৈনিকদের অতর্কিত ভরঙ্কর আক্রমণের পর আর
সকলের মত তারা কিন্তু পালাবার জন্মে ব্যাকুল হয়নি। তারা সকলে অভিজাত
বংশের বার। এই কল্পনাতীত বিভীষিকার মধ্যেও তারা তাদের অধীশরকে
রক্ষা করবার জন্মে নিরস্ত্র অবস্থাতেই মরণপণ করে মুঝেছে।

পিজারোর আদেশ ছিল আতাহুয়ালপাকে বিন্দুমাত্র আছত না করে বন্দী করতে হবে। অতর্কিত আক্রমণে গোড়া থেকেই এসপানিওল সওয়ার সৈনিকরা সেই চেষ্টা করেও কিন্তু সফল হয়নি। সওয়ার সৈনিকরা ঘোড়ার ওপর থেকে খোলা তলোয়ার চালিয়েছে আর নিরস্ত্র নিরুপায় ইংকাবীরেয়া তাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছে জীবন তুচ্ছ করে সে ঘোড়ার লাগাম ধরে ঝুলে পড়ে। একের পর এক বীর কাটা পড়েছে কিন্তু তার জায়গা নেবার লোকের অভাব হয়নি।

এদিকে সূর্য অন্ত গিয়ে সন্ধার অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হরে আসছে। পিজারোর সৈনিকদের ভয় হয়েছে শেষ পর্যন্ত সেই অন্ধকার বিশৃদ্ধলার মধ্যে ইংকা নরেশ তাদের থপ্পর থেকে না পালাবার স্থযোগ পায়। অসহিষ্ণু এক সৈনিক তথনই আতাহুৱালপাকে লক্ষ্য করে বল্লম ছুঁড়ে মেরেছে আর নিজে আহত হয়ে সেবল্লম ঠেকিয়েছেন স্বয়ং পিজারো।

সে সন্ধার একতরফা হত্যাতাগুবে এসপানিওলদের নিজেদের ক্ষতির পরিমাণ নাকি ওইটুকুই! পিজারো ছাড়া তাঁর সৈশ্য-সামস্তদের একজনও নাকি বিন্দুমাত্র আহত হয়নি।

পিজারোর ওই আঘাতটুকু নেওয়া অবশু সার্থক হয়েছে পুরোমাতার।

কিছুক্ষণ বাদ্েই শিবিকাবাহী বীরদের প্রায় সবাই একে একে প্রাণ দেবার পর আতাহয়ালপার শিবিকাই ভেক্টে পড়েছে মাটিতে। পিজারো আর তাঁর কয়েকজন সন্ধী ইংকা নরেশকে সেই অবস্থাতেই বন্দী করে নিয়ে গেছেন অতিথিশালার একটি পাহারা দেওয়া কামরায়। আতাহয়ালপার মাথায় রাজচক্রবর্তীর প্রতীক-চিহ্ন রক্তিম 'বোর্লা' তথন আর নেই। তাঁর শিবিকা ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গের সংক্রই সাধারণ এক সৈনিক তা ছিনিয়ে নিয়েছে।

এই বোর্লা ছিনিয়ে নেওয়ার দৃশ্যটুকু ঘনরাম নিজের চোথেই দেখেছেন।
অবিশ্বাস্থা এ হত্যাতাণ্ডব শুক্ত হবার পর প্রথমটা বিমৃত্ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেও
তারপর তিনি আতাহুয়ালপার শিবিকা ঘিরে যেথানে উন্মন্ত সংগ্রাম চলেছে
সেইদিকেই অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছেন।

অগ্রসর হওরা অবশ্য সহজ্ঞ হয়নি। মাহুষের উন্নত্ত বহানোত ঠেলে কাছাকাছি যথন গিয়ে পৌছোতে পেরেছেন তথন সেথানকার নিষ্ঠুর করুণ নাটক শেষ হয়ে এসেছে। রক্তাক্ত বাহকরা ধরাশায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে ইংকা নরেশের টলমল শিবিকা মাটিতে ভেঙে পড়েছে এবার, আর ঘনরামের চোথের ওপরেই মিগুরেল এসতেতে নামে এক সাধারণ সৈনিক আতাহুয়ালপার মাথার বোলা খুলে নিয়েছে টান মেরে।

ঘনরামের ডান হাতটা আপনা থেকেই তাঁর কোমরে বাঁধা তলোয়ারের হাতলের ওপর গিয়ে একবার পড়েছিল। তৎক্ষণাৎ নিজেকে তিনি কিন্তু সামলে নিয়েছেন। ব্ঝেছেন যে নীরবে নিম্পন্দ দর্শকমাত্র হওয়া ছাড়া তাঁর করণীয় আর কিছ নেই।

করণীয় সভািই কি কিছু তাঁর ছিল ?

করণীয় কিছু আছে মনে করেই কি তিনি এতক্ষণ তাহলে প্রাণপণে আতাহুয়ালপার শিবিকার কাছে পৌছোবার চেষ্টা করেছিলেন ?

কিই বা তাঁর পক্ষে করা সম্ভব ছিল ? কি তিনি চেয়েছিলেন করতে? কাক্সামালকা নগবের কয়েকটি অভুত পরবর্তী ঘটনায় তার আভাস পরে

হয়ত পাওয়া যেতে পারে।

সেই মুহুর্তে ঘনরাম কিন্তু নির্লিপ্ত দর্শকের মতই সবকিছু দেখেছেন, তারপর নিঃশব্দে একসময়ে অতিথিমহলার চত্ত্বর ছেড়েই বেরিয়ে গেছেন রাতের গাঢ় অন্ধকারে। আতাহুরালপার সম্মানে আয়োজিত পিজারোর ভোজসভার সেবাত্রে তাঁকে দেখা যায় নি।

হাঁ, পিজারো তাঁর কথার মর্যালা রেখে সত্যিই সেই রাত্রে ইংকা নরেশকে ভোজ দিয়েছেন। করেক ঘটা আগে যেখানে ইংকাবাহিনীর রক্তবন্তা বয়ে গেছে কাক্সামালকার সেই অতিথিমহলেরই একটি বিরাট হলে ভোজগভার আরোজন হয়েছে। পিজারো আতাহয়ালপাকে সসম্মানে নিজের পাশের আগনে বসিয়ে আগায়িত করেছেন।

সেই ভোজসভার উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল তারা আতাহয়ালপাকে দেখে বেশ একটু বিশ্বিতই হয়েছে। কল্পনাতীত এই আকস্মিক ভয়য়র ভাগ্যবিপর্যয়ের পর ইংকা নরেশ বিমৃচ বিহ্বলতায় বিবশ হয়ে পড়লে অবাক হবার কিছু ছিল না। ভেতরে ভেতরে তাঁর মনের মধ্যে যে আলোড়নই চলুক আতাহয়ালপার বাইরের চেহারায় তার বিন্দুমাত্র আভাস কিন্তু কেউ দেখতে পায়নি। সমাটোচিত প্রশান্তিই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর ম্থের ভাবে। তিনি যেন নিজের ঔলার্যে অফ্রাহ করে এই অজানা বিদেশীদের ভোরেলা অলক্ষত করতে এসেছেন মনে হয়েছে তাঁর আলাপে আচরণে।

পিন্ধারোর এই পৈশাচিক শঠতা সম্বন্ধেও আতাহুয়ালপা প্রশংসাস্চক মস্তব্য করেছেন বলে এই ভোজসভার একজন নিমন্ত্রিত প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ রেখে গেছেন।

আতাহুয়ালপা কি সত্যিই তাঁর বন্দীত্বের সম্পূর্ণ ভরাবহ তাৎপর্য তথনও বোঝেন নি? না, এতবড় বিরাট সামাজ্যের ব্কের একটি কোণে মৃষ্টিমেয় ক'জন বিদেশী শক্রর উন্মন্ত বাতৃল স্পর্যার উপযুক্ত জবাব দিতে ইংকা রাজশক্তির দেরী হবে না, নিশ্চিত নিশ্চিন্ত এই বিশ্বাসে পিজারো আর তাঁর সঙ্গীদের একটু প্রচন্ত্র বিক্রপ করেছেন মাত্র।

## একুল

আতাহুদ্বালপা যথন পিজারোর ভোজসভায় আপ্যায়িত হচ্ছেন ঘনরাম তথন কাক্সামালকা নগরের বাইরে উষ্ণ প্রস্রবণের কাছে ইংকা নরেশের নিজের বিশ্রাম-শিবিরের একটি বেদীর ওপর একলা বঙ্গে আছেন।

এই জান্নগাটিতে এদে বদবার আগে বহুক্ষণ নগরের বাইরের প্রাস্তরে তিনি প্রান্ন অপ্রকৃতিস্থের মত ঘূরে বেড়িলেছেন। পিজারোর এই পৈশাচিক শঠতায় তাঁর দমস্ত শরীর মন তথন আগুনের মত জলছে। কাক্সামালকা শহরে কিছুক্ষণ আগে যে হত্যাতাগুব হরে গেল তাতে তাঁর বিন্দুমাত্র হাত নেই। কিন্তু প্রত্যক্ষ্ণ যোগ না থাকলেও এই অবিশাস্ত পরিণামের নিমিন্তমাত্র হিসাবেও তাঁর কিছুটা দান্ত্রিপ্ত অস্বীকার করবার নয়। 'স্র্থ কাদলে সোনা'র দেশের অভিযান দফল করবার জন্মে চেষ্টার ক্রুটি ত স্ত্যিই তাঁর ছিল না।

সোকল্যের এই চেহারা শুধু যদি তিনি কল্পনা করতে পারতেন! নির্মম পৈশাচিকতায় এই সোনার দেশে রক্তগঙ্গা বহাবার তিনি সহায় হবেন জানলে কাপিতান সানসেদোর গণনা সফল করবার জন্ম এমন ব্যাকুল তিনি নিশ্চম হতেন না। কাপিতান সানসেদোর গণনায় এত কিছু ধরা পড়া সত্তেও এই ভয়্বয় নিয়তির কোনো আভাস কেন পাওয়া যায় নি?

এই নিম্নতি ঘটনার স্রোতকে কোন অমোঘ সর্বনাশের দিকে এগিয়ে নিম্নে চলেছে ত! তিনি জানেন না। জানতেও তা চান না। ফল যাই হোক তাঁর জীবনের একমাত্র কাজ এখন এই নিম্নতির গতিতে বাধা দেওয়া।

এখনো হয়ত একেবারে হতাশ হবার কিছু হয়নি। সর্বনাশা ঘটনা-প্রবাহের মৃথ ফিরিয়ে এখনো হয়ত জল্লাদ পিশাচদের অত্যাচারের উপযুক্ত জ্বাব দেওয়া যায়।

অভ্রভেনী পর্বতশৃঙ্গের দেশের সমগ্র সামাজ্য-শক্তির দরকার নেই। এই কাক্সামালকা শহরের ইংকাবাহিনী আর নাগরিকদের একবার রুখে দাঁড় করাতে পার্সেই এসপানিওল পিশাচেরা ফুংকারে উড়ে যাবে এ পর্বতশিষর থেকে।

ইংকা নরেশের সেনাবাহিনী আর কাক্সামালকার নাগরিকেরা তথন

আতকে উন্মন্ত হয়ে শহর ছাড়িয়ে দিখিদিকজ্ঞানশৃক্ত হয়ে ছুটে পালাতে ব্যস্ত।

ঘনরাম ইংকা বাহিনীর একজন সৈনিককেই ধরে থামিয়েছেন। কোথার পালাচ্ছ ? লজ্জা করে না তোমার !—বলৈছেন তীত্র কঠিন স্বরে।

ঘনরামের হাত ছাড়াবার চেষ্টায় আকুলি-বিকুলি করতে করতে লোকটা পশুস্থলত একটা আর্তধানি ছাড়া একটা স্পষ্ট শব্দও উচ্চারণ করতে পারে নি। আবছা অন্ধকারেও লোকটার মুখে কসাই-এর হাতে-পড়া মেযশিশুর কাতর ভর-বিহবলতা শুধু দেখা গিয়েছে।

তাকে ছেড়ে দিয়ে আবো অনেককে ঘনরাম থামিয়েছেন। ছ্ব-একজন তার কথার জবাবও দিতে পেরেছে।

সে জবাব শুনে হতাশায় শুরু হয়ে গেছেন ঘনরাম।

আকাশের বজ্র যাদের অস্ত্র, বিত্যুৎগতি দানবীয় পশু যাদের বাহন, গান্ধের বর্ণ যাদের তুবারের মত শুল্র সেই অতিমানবদের বিরুদ্ধে যোঝবার চেষ্টাই বাতুলতা!——আতম্ববিহ্বল আর্তনাদ হিসাবে এই বিশাসই নানাভাবে ধ্বনিত হয়েছে নানাজনের মুখে।

বহুক্ষণ পর্যন্ত একজনকেও ফেরাবার চেটায় বিফল হয়ে ঘনরাম অবশেষে এই বেদীর ওপর এদে বদেছেন ক্লান্ত হতাশায়।

অবসন্ধ হতাশাদ্ধ সারা রাতই হয়ত ঘনরাম সেই উষ্ণ প্রস্রবণের কাছে ইংকা লয়েশের বিশ্রাম-শিবিরের পাষাণ বেদিকার ওপর বসে থাকতেন।

কিন্তু তা থাকা তাঁর হয় নি।

হঠাৎ বাত্রির অন্ধণারে অদ্বে তিনি একটা তীব্র আর্তনাদ শুনে অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। এই ভয়ন্তর পিশাচ-তাগুবের রাত্রে তীব্র কোন আর্তনাদ সচকিত বিস্মিত করবার মত কিছু নম্ন অবশ্য। এর আগে বহু আর্তনাদই তিনি শুনেছেন কাছে দ্বে, রাত্রির আকাশে যা আতঙ্কের শিহর তুলেছে।

সে সব আর্তনাদ শুনে উত্তেজিত হলেও বিশেষ কিছু করতে তিনি পারেন নি। আর্তধানির উৎসন্থান অন্থমান করে করেক পা যেতে-না-যেতেই সে ধানি মিলিয়ে গেছে। বেশীর ভাগ আর্তনাদের উৎপত্তি স্থান খুঁজে বার করা সম্ভব হন্ধনি। ত্-একবার তা পারলেও সেখানে উপস্থিত হয়ে কোন হতভাগ্য ইংকা সৈনিক কি প্রজার মৃতদেহই শুধু পড়ে থাকতে দেখেছেন যার অসহায় নিরস্ত্র দেহের ওপর বীর এসপানিওল রিসালাদার ঘোড়ার ওপর থেকে ভার ইম্পাতের তলোমারের ধার পরীক্ষা করে গেছে।

এবারে শুধু তীব্র আর্তনাদ শুনেই স্কৃতরাং তিনি বিচলিত হয়ে ৬ঠেন নি। বিচলিত হয়েছেন এ আর্তনাদ নারীকণ্ঠের বলে।

শুধু নারীকণ্ঠের বললেও তার যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় না। স্থাময় অপার্থিব কোন বিহঙ্গই যেন মানবীর কণ্ঠ অহুকরণ করে এ আর্তধানি তুলেছে।

পুক্ষের গলার কাতর চিৎকার এ পর্যন্ত যা শোনা গেছে তা দীর্ঘ হয় নি কোনবারই। একবার কি বড়জোর ত্বারের পরই তা স্তন্ধ হয়ে গেছে নিহত হতভাগ্যের ক্ষকঠে।

এ আর্তধ্বনি কিন্ত ক্ষীণ হয়ে এলেও একেবারে থামেনি। হত্যা নয় হরণ করার উদ্দেশ্যেই কোন নারীকে যে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তা বোঝা গেছে করুণ আর্তনাদের এই ধরন থেকে।

আর্তনাদ কোন দিক থেকে আসছে তা অন্তমান করতে দেরী হয় নি ঘনরামের। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে তিনি ছুটে গেছেন কিন্তু বিপন্নাকে সত্যিই উদ্ধার বা সাহায্য করার বিশেষ কোন আশা মনের মধ্যে রাথেন নি।

আশা না রাথবার কারণ এই যে, রিদালাদার স্ওয়ার সৈশ্র ছাড়া রাতের অন্ধলারে এতদ্র পর্যন্ত কেউ যে হত্যাবিলাদে মাততে আসে নি তা তিনি জানেন। তাদেরই কেউ নিশ্চয় কোন অসহায় নারীকে জাের করে ধরে নিয়ে চলেছে। তিনি যত জােরেই ছুটে যান না কেন গােড়সওয়ারের সঙ্গে পালা দেওয়া তাার পক্ষে সম্ভব নয়। নিফল জেনেও আর্তধ্বনি অনুসরণ করে ছােটা কিছ তিনি বন্ধ করতে পারেন না।

অন্ধকারে কিছুনুর ছুটে যাবার পরই একটা ব্যাপারে তিনি বিশ্বিত হন।
অসহায় আর্ত বিলাপটা তথন ক্ষীণ হতে হতে প্রায় থেমে এসেছে। কিন্ত সেটা
এক্তক্ষণে যত দ্রে মিলিয়ে যাবার কথা ছিল তা ত যায় নি! এই নিস্তব্ধ প্রাস্তবে
ঘোড়ার ক্রত শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না।

হঠাং সামাশ্ব একটু আশার আলো তাঁর মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে ওঠে। ঘনরাম নিজের গতি বিশেষ না কমালেও পদশব্দ সম্বন্ধে একটু সাবধান হন।

আকাশে ক্ষীণ একটু জ্যোৎস্নাও নেই। তবু তারার আলোতেই অস্পষ্টভাবে কিছুদুর পর্যস্ত দেখা যার।

ঘনরাম অহুমান যা করেছিলেন তাই ঠিক। এসপানিওল সওয়ার সৈনিক আর তার ঘোড়াটাকে এবার আবছাভাবে দেখা যাছে। ঘোড়াটা দাড়িয়ে আছে আর সভয়ার সৈনিক নিচে নেমে ঘোড়াটার পিঠের ওপর যা বাঁধবার চেষ্টা করছে তা নিশ্চয়ই তার বন্ধিনীর প্রায় অসাড দেহ।

বন্দিনীর যোঝবার শক্তি আর নেই বললেই হয়, তবু ত্বল অবশ শরীরে এথনো সে মাঝে মাঝে উন্নাদের মত মৃক্তি পাবার জন্তে অন্থির হয়ে উঠছে। বেঁধে ফেলাটা সওয়ার সৈনিকের পক্ষে তাই সহজ হচ্ছে না। বিনা বাধায় এই লুপ্তিত নারা শিকারটিকে ধরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি বলেই সওয়ার সৈনিককে এরকমভাবে বাধবার ব্যবস্থা করতে হয়েছে মনে হয়।

স্ওয়ার সৈনিক এ নারীরত্বকে অক্ষত অবস্থায় ধরে নিয়ে যাওয়ার জক্তে লব্ধ না হলে ভার নাগাল পাওয়ার স্থযোগ ঘনরাম নিশ্চয় পেতেন না!

অনেকটা কাছাকাছি গিয়েও ঘনরাম কিন্তু ইংকা নরেশের বিশ্রামাগারের প্রান্তে একটি স্তত্তের আডালে নিংশকে নিশ্চেষ্ট হরে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সপ্তয়ার দৈনিক মেয়েটিকে বাঁধা শেষ করে নিজে এবার ঘোড়ার পিঠে উঠতে যায়।

কিন্তু রেকাবে পা দিতে গিয়ে তাকে চমকে নেমে দাঁড়াতে হয়।

অন্ধকার নির্জন প্রান্তরে একটা যেন অশরীরী ধ্বনি হঠাৎ শোনা গেছে কঠিন ধমকের হুরে,—'পারে।'

'পাবে!' অবাক হয়ে এসপানিওল বীর এবার একটু সম্বস্তভাবেই চারিদিকে চার। 'পারে'—মানে থামো। এমন সময় এই জায়গায় কে তাকে এই ধমকের স্থবে থামতে বলতে পারে! স্বয়ং ইংকা নরেশকে বন্দী করার পর আজ রক্তবন্তা বইয়ে এই অবাধ হুলোড়ের দিন এরকম হুকুম দেবার আহাম্মকী কোন সেনাপতিও ত করবেন না।

সভয়ার সৈনিকের গায়ে একটু কাঁটা দিয়ে ওঠে সত্যিই। বিশেষ করে দ্রের একটা শুল্ডের আড়াল থেকে একটা অস্পষ্ট ছায়াম্ভিকে বেরিয়ে আসতে দেখে একবার বুকটা কেঁপেও ওঠে।

কিন্তু ভেতরে বাই হোক, সাত সম্ভ্র পেরিয়ে এই অজানা রহজ্ঞের দেশে সমস্ত বিপদ তৃচ্ছ করে আসবার মুরোদ যার হরেছে এত সহজে সে বেসামাল হয় না। ধমক দেওয়া হকুমের পান্টা জবাব তাকে দিতেই হয়।

'পারে!' বলে ভুকুমটার শব্দই একটু ঘুরিয়ে সে দাঁত খি চিয়ে বলে ওঠে,— পোরো! কুইয়েন এক্ডা তু?

কে তুই কুন্তা? এত বড় অপমান ওনেও ছান্নামূতির কোন চাঞ্ল্য কিছ

দেখা যায় না। ঠিক যেন একটা অসাড় কবন্ধের মত নি:শব্দে ধীরে ধীরে মৃতিটা এগিরে আব্দে।

কবন্ধের মত মনে হবার কারণটা ব্যতে সওয়ার সৈনিকের দেরী হয় না।
কিছুটা কাছাকাছি আসার দক্ষন দেখা যায় যে মৃতিটার ম্থটা মৃখোশের মত
কালো পর্দায় যেন ঢাকা।

এসপানিওল বীর নিজের অজাস্তেই ছ পা পিছিয়ে যায় এবার। কোমরের খাপ থেকে তলোমারটা খুলে সে তথন হাতে নিয়েছে।

মৃতিটা কিন্তু তথনও নির্বিকারভাবে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে। তার কোমরবন্ধ থেকেও থাপে-ভরা তলোয়ারটা ঝুলতে দেখা যায়। কিন্তু সে তলোয়ার থোলবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে মৃতিটা মাথার ওপর হু হাত তুলে কি যেন করে মনে হয়।

শওয়ার দৈনিক হাত তোলার মানে বোঝবার জন্মে আর অবশ্য অপেক্ষা করে না। মৃতিটা আরেক পা বাড়াতে-না-বাড়াতে খোলা তলোয়ার নিয়ে হিংস্কভাবে তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে।

ওই ঝাঁপিয়ে পড়াই সার। হঠাৎ কি যেন কোথা দিয়ে হয়ে যায় এসপানিওল বীর বুঝতেই পারে না।

ঝাঁপিয়ে পড়ার পরমূহতে দেখা যায় সওয়ার সৈনিক মাটির ওপর সচাপ্টে আছড়ে পড়ে আছে। তার শিথিল হাত থেকে তলোয়ারটা ছিটকে পড়েছে একটু দূরে। মুখোশ ঢাকা মুর্ভিটা কাছে এসে সে তলোয়ারটা কুড়িয়ে নেয়। তারপর যা করে তা অভুত। অন্ধকারেই সেই তলোয়ারটা সৈনিকের ম্থের ওপর একটু শুধু যেন সে কাপায়।

কপালে হাতটা তুলে সভয়ার গৈনিক অফ্ট একটা চিংকার করে ওঠে এবার।

চিৎকার শুধু কপালের ওপর কল্প আঘাতের জন্মেই নয়। তার তলোয়ারটা সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি নিজের হাঁটুর ওপর নিয়ে এক চাপে তথন ছু টুকরো করে ফেলেছে। ভাঙা টুকরো হুটো সৈনিকের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে মূর্তিটা তারই ঘোড়ার ওপর লাফিয়ে গিয়ে উঠে স্বেগে সেটা থোলা প্রাস্তরে ছুটিয়ে দেয়।

## বাইশ

পরের দিন সকালে ঘনরামকে তাঁর নির্দিষ্ট সেনাবাসে ঠিক মতই দেখা যায়।
আগের রাতের হত্যাতাগুবের উত্তেজনার পর ক্লাস্ত সৈনিকদের কোন কিছু
খুঁটিয়ে লক্ষ্য করবার মত তথন অবস্থা নয়। সে অবস্থা থাকলে একজন
এসপানিওল সৈনিকের কপালের ওপরকার অভুত কাটা দাগটা অনেকেরই
বোধহয় বিশ্বয় জাগাত।

তার কপালের ঠিক মাঝখানে নাকের ওপর কে যেন স্কল্প ছুরির ফলা দিয়ে গুণক চিহ্নের মত হুটো লম্বা ঢ্যারা কেটে দিয়েছে।

শুধু তার কপালের ওই কাটা দাগ নয়, তার মূখের চেহারাও লক্ষ্য করবার মত। কি যেন এক অন্ধানা আতক্ষে তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে আহে তথনও।

সেই সৈনিককে ছাড়া ঘনরামকেও লক্ষ্য করবার মত কিছু ছিল। ঘনরামের এরকম চেহারা আগে কখনো অন্তত দেখা যায় নি। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যারা পরিচিত তাদের কেউ, যেমন কাপিতান সানসেদোও ঘনরামের এ চেহারা দেখলে বোধহন্ন চিস্কিত হতেন।

না, বেশী বা অল ঘনরাম কোন রকম আহত হন নি। আগের রাত্রে তাঁর
মুখে যে ক্লান্ত হতাশার ছাপ পড়েছিল তা সম্পূর্ণ মুছে না গেলেও তার চেয়ে
আারেকটা রহস্তজনক কিছু তাঁর মুখের ওপর যেন গভীর ছায়া ফেলেছে। ভাসাভাসাভাবে দেখলে গেটা এক রকম অক্তমনস্কতা বলেই মনে করবার মত।
বাইরে যাই করুন ভেতরে ভেতরে তিনি যেন আর কোন দূর ভাবনায় তরায়
হয়ে আছেন।

অতিথিমহলার সৈতা শিবিরে ফিরে ঘনরাম অবতা নিজের ভাবনায় তন্মর হয়েই সময় কাটান নি। তাঁর প্রথম কাজ হয়েছে গত দিনের অবিখাতা ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হল তার বিবরণ সংগ্রহ করা।

যা ঘটেছে তার পেছনে শুধু আকস্মিক উত্তেজনা যে ছিল না, সমস্ত ব্যাপারটা যে আগে থাকতে স্থারিকল্লিত, ঘনরাম তার সমস্ত থুঁটিনাটি প্রমাণই ক্রমে ক্রমে পেরেছেন। বাতৃল হাস্তকর বলে যা ধরে নেওয়া হয়েছিল হেরাদার সেই পরামর্শই গ্রহণ করেছেন পিজারো আর তাঁর সাক্ষপান্ধরা। মাকিয়াভেলী থেকে চুরি করে হেরাদা সিসিলির পিশাচ আগাথোক্লিস-এর সার্থক শয়তানীর যে দৃষ্টাস্ত দিয়েছিল তারই ছক ধরে পিজারো ইংকা নরেশকে হাতের মুঠোয় নেবার কুট কৌশল সাজিয়েছেন।

কাক্সামালকা শহরের অতিথিমহল্লার মাঝখানে যে বিরাট উভান প্রাঞ্চণ তার তিন দিক বিশাল সব মগুপালয় দিয়ে ঘেরা। সেই সব মগুপের বড় বড় দর্জা উভান প্রাঞ্চলের দিকেই উন্মুক্ত।

পিন্ধারো এই সব মগুপের ভেতর তু ভাগে তাঁর সওয়ার সৈন্ত রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন। পদাতিকদের তিনি রেখেছিলেন অন্ত একটি আয়তনে। তা থেকে নিজের সঙ্গে তিনি বাছাই করা কুড়িজন মাত্র রেখেছিলেন বিশেষ প্রয়োজনের জন্তে। এসব ব্যবস্থা ছাড়া পেড়ো দে কাণ্ডিয়ার অধীনে হুটি ছোট কামান সমেত কয়েকজন বন্দুকধারী তিনি রেখেছিলেন নগর তোরণের তুর্গের ভেতর।

সকলের ওপরই হুকুম ছিল নির্দিষ্ট সংকেত পাবার আগে কেউ যেন ঘুণাক্ষরে নিজের উপস্থিতি জানতে না দেয়।

নির্দিষ্ট সংকেত হল একটি কামানের আওয়াজ। সে সংকেত পাওয়ার পর যে যেখানে আছে বত্যাবেগে ইংকা নরেশ আর তাঁর অফুচর-বাহিনীর ওপর বাঁপিয়ে পড়বে এই ছিল নির্দেশ।

সংখ্যার অনেক বেশী হলেও এই অতর্কিত আক্রমণের চমকেই শক্রবাহিনী বিহ্বল দিশাহার। হয়ে ভেড়ার পালের মত প্রাণ দেবে ও হার মানবে এই অহুমানই ছিল পিজারোর কূট পেশাচিক যুদ্ধ-কৌশলের ভিত্তি।

তাঁর অমুমান আশাতীতভাবে অবশ্য নিভূলি বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ঘনরাম এ সমস্ত বিব্রণই তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কি লাভ তাঁর এ নীচ পৈশানিক চক্রান্তের কথা খুঁটিয়ে জেনে? যা ঘটে গেছে তারপর কিছু কি তাঁর করবার আছে এ অন্যায়ের প্রতিবিধানের জন্মে?

সত্যিই কিছু নেই। . আতাহুরালপার নিজের সৈক্ত-সামাস্ত আর প্রজা-মণ্ডলীই এ নিশ্বতি মেনে নিয়েছে নির্বিচারে।

হত্যাভাওবের পরের দিন সকালে পিজারো যেখানে যত মৃতদেহ জমে আছে সমস্ত সরিয়ে নগর পরিকার করবার হকুম দিয়েছেন। মৃতদেহ ত ত্-চারটি নয়। পিজারোর সচিব সেরেস হাজার ত্রেক ইংকা প্রজার নিহত হওয়ার কথা লিখে গেছেন। গার্সিলাসো দা ভেগার চেয়েও বিশাস্যোগ্য আরেক বিবরণে দশ হাজার মৃতদেহের কথা পাওয়া যায়। এ বিবরণ যিনি লিখে গেছেন তিনি নিজেও একজন ইংকা বংশধর। হয়াইনা কাপাকের তিনি নাতি, স্থতরাং আতাহয়ালপার ভাইপো!

তাঁর বিবরণ পুরোপুরি বিশ্বাস না করলেও সেই এক ভয়ন্বর রাত্রে বড় জোর এক ঘণ্টার মধ্যে অস্তত হাজার পাঁচেক ইংকা সামাজ্যের প্রজা যে পিজারোর জন্নাদ-সৈনিকদের হাতে প্রাণ দিয়েছিল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পিন্ধারোর হুকুমে নগর পরিন্ধার করা হয়েছে, সেই সঙ্গে উষ্ণপ্রপ্রথণ ঘেরা আভাহুয়ালপার বিশ্রাম বা বিলাস শিবির লুগুন করতেও ভুল হয় নি।

সোনা রপোর বাসন কোক্সণ গয়নাপত্তের যে স্থৃপাকার সম্পদ তাতে পাওয়া গেছে তা সোনার নামে পাগল এসপানিওল সেনারা স্বপ্নেও বোধহয় আশা করতে পারে নি।

সোনাদানা নিয়ে থেমন উৎফুল হয়েছে পিজারো আর তার দলবল তেমনি ফাঁপরে পড়েছে বন্দীদের সমস্তা নিয়ে।

তাদের রাজ্যেশ্বরই বন্দী হবার পর বিমৃত্ হতাশার অতিসম্ভ্রান্ত থেকে সাধারণ অসংখ্য ইংকা প্রজা প্রায় স্বেচ্ছাতেই এসপানিওলদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। স্বয়ং ইংকা নরেশকেই যারা এত সহজে বন্দী করতে পারে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার চেষ্টাই বুথা, ইংকা প্রজাদের এই তথন বন্ধুমূল ধারণা। দলে দলে তারা দাসত্ব স্বীকার করেছে এসপানিওলদের।

কিন্তু এই অসংখ্য বন্দীকে নিয়ে কি করা হবে ভাই কঠিন সমস্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে পিজারোর বাহিনীর কাছে।

হোমরা-চোমরারা তো বটেই সাধারণ পাঁওদল সৈনিকরাও জনে জনে অমন দশটা বিশটা করে বিনা মাইনের বিদমদগার পেয়েছে। কিন্তু তাতে সমস্তা মেটে নি। থিদমদগার পেলেই ত হবে না, তাদের খোরাক ত যোগাতে হবে। তা জুটবে কোথা থেকে?

গরম জলের ফোরারাগুলির কাছাকাছি পাছাড়ী উপত্যকার প্রচ্ব লামার পালের সন্ধান অবশু পিরারো পেরেছেন। ইংকা নরেশের রাধালরা সেধানে সে পশুপাল চরার।

সে লামার পাল দিনে প্রায় শ'দেড়েক করে মেরে পিজারোর বাহিনীর

রদদ যোগান হয়েছে। সে বরাদ্দ থেকে গোলামদের ভাগ দেবার কথা নিশ্চয় ভাবা যায় না।

করেকজন তাই যুক্তি দিয়েছে বন্দীর সংখ্যা কিছু কমিয়ে ফেলবার জন্তে।
কেমন করে? কেন, স্রেফ নিকেশ করে দিয়ে। কমপক্ষে পাঁচ-ছ হাজার
যেথানে আগেই থতম হয়ে গেছে সেথানে আর ত্-তিন হাজার গেলে এমন কি
আসবে-যাবে!

এ যুক্তি অহুগারে কাজ অবশ্য হয় নি। কিন্তু পেরুবাসীদের ওপর অত্যাচার ক্রমণ বেড়েই গেছে অবাধে।

কাক্দামালকা উপত্যকার একটি অভুত কিংবদন্তীর স্তরপাত হয়েছে ব্ঝি তথন থেকেই।

আশ্চর্ষ সে কিংবদস্তী। হয়ত তা পরাজিত নিপীড়িত নিরূপায় পেরুবাসীর মিথ্যে সান্ত্রনা থোঁজার জক্তে বানানো অসীক কাহিনী মাত্র।

নিজেদের হাতে যে প্রতিকার করবার ক্ষমতা তাদের নেই, দেবতাকে দিয়ে তাই করাবার কল্পনা করে তারা মনের আশা মেটাতে চেল্লেছে হয়ত।

এ দেবতা হলেন ভীরাকোচা। স্থদ্ব অজানা সমুদ্র পর্বত পার হয়ে যারা ইংকা সাম্রাজ্যে এসেছে সেই এসপানিওলদের মতই ভীরাকোচার গায়ের রঙ ভন্ন। তিনি নাকি এসপানিওলদের বিচার ও শান্তি নিজের হাতে তুলে নিয়ে কাকসামালকার পর্বত বেষ্টিত অধিত্যকায় মাঝে মাঝে সশরীরে দেখা দেন।

এগপানিওলদের কানেও এ কিংবদস্তী পৌছেছে। বাইরে ছেলে উড়িয়ে দিলেও অনেকেই মনে মনে এ কাহিনী সম্পূর্ণ অবিশাস করতে পারে নি।

কারণ ভীরাকোচাকে স্বচক্ষে স্থম্পই না দেখলেও এ দেবতার রহস্তময় স্বাবিভাবের প্রমাণ কেউ কেউ একটু বিশ্রীভাবেই পেয়েছে।

পেরুবাসীদের ভারাকোচা নামে দেবতাটি বেশ একটু অসাধারণ ও রহস্তময়।
ভীরাকোচা ইংকা সমাটদের আরাশ্য স্থদেব নন। অথচ তাঁর প্রভাবপ্রতিপত্তি আর মহিমা স্থদেবেরই সমান। এই দেবতাটি শুধু ভারাকোচা নয়,
পাচাকামাক নামেও পরিচিত। এই নামের একটি নগর পাচাকামাক দেবতার
পীঠস্থান হিসেবে দে-যুগে বিখ্যাত ছিল। এ-নগরের অবস্থান কর্ডিলিয়েরা অর্থাৎ
আপ্তিক্ষ পাহাড়ের শীর্ষদেশের কোনো মালভ্মিতে নয়, পশ্চিমের সমতল
সম্জ্বতারে।

বেখানে পাচাকামাক বা ভারাকোচার পূজামনিবের স্থাপত্যও টংকা

সম্রাটদের প্রতিষ্ঠিত স্থ্মন্দিরের চেয়ে অনেক বেশী পুরানো বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের সিদ্ধান্ত।

পাচাকামাক বা ভীরাকোচা হলেন সেই দেবতা, সমস্ত স্ষ্টির যিনি প্রাণের উৎস। এ-স্টির রক্ষকও তিনি।

ইংকা সম্রাটরা বিজয়ীরূপে দেখা দিয়ে সমস্ত পেরু রাজ্যে যে ক্র্রপূজার প্রবর্তন করেন, জীরাকোচা দেবতা হিসাবে তার অনেক আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত।

ইংকা বিজয়ীয়া রাজনৈতিক স্থ্যুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এই আগেকার দেবতাকে স্থাদেবের সন্দেই সমান মর্যাদা দিয়ে স্বীকার করে নিয়েছেন। আময়া বেরাজ্যকে পেরু বলে জানি ইংকা সম্রাটদের কাছে জিভে গিঁঠ-পড়ানো তার একটা অভূত নাম ছিল—'তাভাস্তিন্স্ইয়ু'। শক্টার মানে হল, ছনিয়ার চার তরফ। এই 'তাভাস্তিনস্ইয়ু'র মধ্যে 'পাচাকামাক'-এর মন্দিরের দৈববাণীর খ্যাতি ছিল অসামান্ত। সমস্ত পেরু রাজ্য থেকে তীর্থযান্ত্রীয়া আসত এই 'পাচাকামাক' বা ভীরাকোচার মন্দিরে দৈববাণীর জন্তে ধরনা দিতে। 'ভীরাকোচার' প্রাধান্ত ইংকা সম্রাটদের আরাধ্য স্থাদেব তাই থর্ব করতে পারেননি।

আগাগোড়া শ্রামলা মান্তবের দেশে এই ভীরাকোচা দেবতার গারের রং শাদা বলে কল্পনা করা আর তাঁর মন্দির নগর ঠিক সম্প্রকৃলেই স্থাপিত থাকার মধ্যে পেরুর লুপ্ত ইতিহাসের কোনো অফুট ইন্সিত আছে কিনা কে বলতে পারে!

এই আশ্চর্য দেবতা ভীরাকোচাই কি সত্যি এত যুগ বাদে তাঁর ভক্তদের সাহায্য করতে পৃথিবীতে নেমেছেন? এরকম কিংবদস্তী রটবার কারণ কি?

পেরু রাজ্যের প্রশারা ভীরাকোচার পুরাণ কথা স্মরণ করেই এসপানিওলদের প্রতি প্রথম সপ্রদ্ধ আকর্ষণ অফ্রন্ডব করেছিল। এসপানিওলদের গায়ের রং শাদা হতরাং সেই স্থদ্র পুরাণের যুগের ভীরাকোচার সঙ্গে তাদের হয়ত কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে—এইরকম একটা ধারণাই গোড়ায় গড়ে উঠেছিল তাদের মনে। তাদের এ-ভূল মর্মান্তিকভাবে ভাঙতে দেরী হর্মন অবশ্ব।

নিষ্ঠুর আঘাত পেরে পেরে কিছুদিনের মধ্যেই তারা ব্বেছে, সমস্ত স্পষ্ট বার কাছে জীবন পেরেছে, জীবনের যিনি পরম রক্ষক, সেই ভীরাকোচার সব্দে সামাক্তও একটু সম্বন্ধ থাকলে, এসপানিওলরা এমন পিশাচ কথনো হতে পারত না।

কাক্সামালকা নগরে ইংকা নরেশ আতাহয়ালপা পিজারোর হাতে বন্দী

হবার কয়েকদিন পর থেকেই অত্যন্ত গোপনে প্রায় চুপি চুপি একটা কথা তাই কান থেকে কানে ছড়িয়ে যেতে শুরু করেছে। কথাটা কি? কথাটা এই যে, গায়ের বং শাদা হলেও, এসপানিওলরা অনাদি জীবন-দেবতা ভীরাকোচার কেউ নয়। ভীরাকোচার সঙ্গে তাদের মিলটা একটা প্রতারণা। ওপরটাই তাদের শাদা, ভেতরটা একেবারে রুলের মত কালো।

ভীরাকোচার কাছে তাদের আসল চেহারা ত লুকোনো নেই। তিনি তাই যুগষুগাস্তর বাদে অকস্মাৎ দেখা দিয়ে পিশাচ এগপানিওলদের উচিত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেছেন।

পেরুর লোকেরা এরকম আজগুবি কিছু ভেবে নিয়ে সান্থনা পেতে চায় ত পাক, কিছু এ-অভুত কিংবদস্তী এসপানিওলদের মধ্যেও ছড়িয়ে একট্-আধট্ট ভন্ন জাগালেই ভাবনার কথা। পিজারোর বিশ্বস্ত বীর সেনাপতি দে সটোর মনে সেই ভাবনাই হয়েছে।

ব্যাপারটা আলোচনা করবার জ্বন্তে তিনি বেদে গানাদোর থোঁজ করছেন। এ-ধরনের ব্যাপারে তাঁর মতামতের একটা দাম আছে বলেই মনে হয়েছে দে সটোর।

গানাদোর থোঁজ দে সটো শেষ পর্যন্ত পেয়েছেন, কিন্তু দিন-তিনেক চেষ্টা করার পর।

গানাদোকে পাকড়াও করবার পর সেই প্রশ্নই তিনি আগে করেছেন।

কোথায় ছিলে বল ত হে ক'দিন?—জিজ্ঞাসা করেছেন দে সটো,—রোজ তোমার খোঁজ করতে এসে পাইনি।

কথন থোঁজ করতে এসেছিলেন কাপিতান ?—গানাদোর গলায় সম্ভ্রমের সঙ্গে একটু যেন অন্ত স্থর শোনা গেছে।

দে সটো অবশ্য তা লক্ষ্য না করে বলেছেন,—কথন আবার ? রোজই সন্ধ্যার পর থোঁজ করেছি ভোমার ছাউনিতে। তোমার পাইনি।

পাবেন কি করে কাপিতান,—গানাদো যেন সরলভাবেই বলেছেন,—সন্ধ্যের পর কাউকে এখন পাওয়া যায়!

কেন, পাওয়া যায় না কেন ?—দে সটো অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন,— কোধায় যায় স্বাই ?

আজে, কেউ যায় লুট করতে, আর কেউ লুকোতে,—গানাদো যেন দে দেটোর মনের ভাবনাটা আঁচ করেই জবাব দিয়েছেন।

লুকোতে কি রকম?—দে সটো একটু চমকে উঠেই প্রশ্ন করেছেন এবার
—এসপানিওলরা স্থবিধে পেলেও লুট করে, মানি। কিন্তু তাদের কেউ কেউ
ভয়ে লুকোচেছ বলতে চাও? কার ভয়ে? এ-দেশের মান্থবের?

শেষ কথাগুলো বলবার সময় দে সটোর গলায় উত্তেজনার সঙ্গে বেশ একটু রাগই ফুটে উঠেছে।

গানাদো কিন্তু তাতে বিচলিত হননি। বরং এবার একটু কৌতুকের স্ববে বলেছেন,—না, এ-দেশের মান্ত্রের ভয়ে নয় কাপিতান, লুকোচ্ছে ভতের ভয়ে।

ভূত আবার কি ?—ধমক দিয়েছেন দে সটো,—স্পষ্ট করে বলো।

ভূতকে যে স্পষ্ট করা যায় না কাপিতান।—যেন ত্বংথের সঙ্গে বলেছেন গানাদো,—আমাদের মনের অন্ধকার সব কোণেকানাচেই যে তার আন্তানা।

বেদে গানালোকে ধমক দিলে এইরকম ধোঁয়াটে ধাঁধাই বার হবে বুঝে দে সটো এবার নরম হয়ে সোজাহজি তাঁর প্রশ্নটা জানিয়েছেন।

সত্যিই ভৌতিক কিছু ব্যাপার কাক্সামালকায় ঘটছে বলে তুমি মনে করো? ওরা যা বলে তার ভেতর কিছু সত্য আছে বলে তোমার ধারণা।

ওরা যা বলে, তা তাহলে আপনি জানেন?—এবার গানাদোর গলা গন্তীর।

ই্যা জানি।—দে সটো অনিচ্ছার সঙ্গে স্বীকার করেছেন,—সেইজন্মেই তুমি এ-ব্যাপারের কি কতটুকু জানো জিজ্ঞাসা করছি।

আমাকে জিজ্ঞাদা করে কি লাভ কাপিতান !—গানাদো যেন পাশ কাটাতে চেয়েছেন,—আপনার মত আমিও ওরা যা বলে দেইটুকুই জানি।

না, না,—প্রায় অনুরোধের স্থর ফুটে উঠেছে দে সটোর গলায়—আমার কাছে লুকিও না গানাদো। আমাদের সৈনিকদের মধ্যে এরকম অভূত কথা রটবার মূলে কিছু আছে কিনা আমার চেয়ে নিশ্চয় তুমি বেশী জানো। যা জানো ত বলো।

এবার খানিক চুপ করে থেকে গানাদো ধীরে ধীরে বলেছেন,—বলবার বেশী কিছু নেই কাপিতান দে সটো। এইটুকু শুধু নিজে ভেবে দেখলেও ব্রুতে পারতেন যে, নেহাত হাওয়ার ওপর এরকম একটা অভূত ভয়ের গল্প এই ক'দিনে গড়ে উঠতে পারে না। কিছু একটা ভিত্তি তার আছেই।

সেই ভিভিটা কি তাই ত জানতে চাইছি।—দে সটোর গলায় অধৈর্বের

সঙ্গে বিশারবিহ্বলতা মেশানো,—ধবধবে শাদা ঘোড়ার শাদা পোশাকে শাদা মুখোশ ঢাকা এক মুর্তি এপপানিওলদের কাউকে একা পেলে হঠাং যেন ভোজবাজিতে যেখানে সেথানে দেখা দিয়ে তাদের আক্রমণ করে এরকম আজগুবি কল্পনার কি ভিত্তি থাকতে পারে? তুমি নিজে দেখেছ কখনো সে-মূর্তি?

না কাপিতান।—একটু যেন ভয়ে কাঁপানো গলায় বলেছেন গানাদো,—
আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, এ-মূতি নিজের চোথে দেখার ভাগ্য আমার
হয়নি: তবে শাদা ঘোড়ায় শাদা মুখোশ-ঢাকা সভয়ার দেখার ব্যাপারটা সত্য
বা কাল্লনিক থা-ই বলুন না কেন, সেইরকম অন্তুত কোনো কিছুর ধরবার ছোবার
মত প্রত্যক্ষ প্রমাণ ত্-একটা নেই এমন নয়।

একটু থেমে দে সটোকে তাঁর প্রশ্নটা করবার অবসর না দিয়ে গানাদো আবার বলেছেন,—প্রমাণগুলো অবশু লুকিয়ে রাখবার চেষ্টাই হয়েছে। যারা ভুক্তভোগী তারাই ব্যস্ত হয়েছে লুকিয়ে রাখতে। তবু রহস্থটা সম্পূর্ণ চাপা দেওয়া যায়নি।

কি বলছ তুমি আবোল-তাবোল।—দে সটো এবার একটু বিরক্তির সক্ষেই বলেছেন,—কি প্রমাণ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে? যারা ভুক্তভোগী তারাই বা প্রমাণ লুকোতে বাস্ত হয়েছে কেন?

বাস্ত হয়েছে প্রমাণগুলো একটু লজ্জার বলে :—গন্তীরভাবে বলেছেন গানাদো,—আন্ত না থেকে তলোয়ার যদি কারো ত্'-টুকরো হয়, তাহলে ঢাক পিটিয়ে তা জানাতে নিশ্চয় কেউ বাাকুল হয় না। সাহসী বীরের হাতের তলোয়ার ত্'টুকরে; হওয়ার কৈফিয়ত বানানো ত গোজা নয়। ভাঙা তলোয়ার ল্কিয়ে বাাপারটা বেমালুম চেপে যাওয়ার চেটাই তাই করতে হয়। মৃদ্ধিল হয় শুধু কপালের কলকের দাগটা নিয়ে।

ভাঙা হ'টুকবো তলোয়ার, কপালে কলম্বের দাগ, এসব কি ইেয়ালি করছ গানালো? দে সটো ক্ষুত্ত্বরে বলেছেন,—আমি তোমার কাছে ইেয়ালি শুনতে চাইনি, তার জ্বাব চেয়েছি।

জবাবই আপনাকে দিয়েছি কাপিতান।—এবার একটু হেসে বলেছেন গানাদো,—একটু থোঁজ নিলে ভাঙা তু'টুকরো তলোয়ার আর কপালের দাগের প্রমাণ আপনি নিজেই বার করতে পারবেন। প্রথমে 'আরমেরিয়া'য় গিয়ে অস্ত্রাগারের ভাঁড়ারীর কাছে গত এক হপ্তার মধ্যে ক'জন গৈনিক নতুন তলোয়ারের আর্জি জানিয়েছে খবর নিন, তারপর পারেন ত কুচকাওয়াজে স্বাইকে ভেকে কপাল পরীক্ষা করে দেখুন।

একটু চূপ করে দে সটোর বিমৃত্ মুখের দিকে চেয়ে গানালো আবার বলেছেন,—কপাল পরীক্ষা করাটা এসপানিওলদের পক্ষে একটু বেশী অপমান হয়ে যাবে কাপিতান। স্কুতরাং তার দরকার নেই। শুধু ভাঙা তলোয়ারের হিসাবটা গোপনে নিলেই বুঝতে পারবেন একটা অভুত কিছু ঘটনা নিশ্চয়ই তার পেছনে আছে। সেই অভুত কিছু ঘটনার সক্ষে শাদা মুখোশধারী ঘোড়সওয়ারের কিংবদস্তীর সম্পর্ক কি, আর কত্টুকু, তা আপনাকে বলতে পারব না।

বেশ কিছুক্ষণ দে সটো বিশ্বয়বিষ্ট হয়েই নীরব হয়ে থেকেছেন। তারপর গভীর সংশয়েরই স্থর গলায় নিয়ে বলেছেন,—ভাঙা তলোয়ারের ব্যাপারটার নিভ্ল প্রমাণ যথন আছে, তথন তার ম্লে শাদা ম্থোশধারী কোনো শক্র ঘোড়-সওয়ারের রহস্ত থাকতেও পারে তুমি মনে করো?

তা করি।—স্বীকার করতে যেন বাধ্য হয়েছেন গানাদো।

কিন্তু,—দে সটো তাঁর অবিশ্বাসের কারণগুলো প্রকাশ করেছেন—এই কাক্সামালকার পাহাড়ঘেরা অধিত্যকায় ওরকম শাদা ঘোড়া আর তার সওয়ার আসবে কোথা থেকে? ঘোড়া ত এ-দেশের প্রাণী নর। আমরা যে ক'টি সঙ্গে এনেছি তাছাড়া একটি ঘোড়াও এই বিশাল রাজ্যে নেই। রোগে, অপঘাতে যে-ক'টা গেছে, তা বাদে ঘোড়া এখনো আমাদের যা আছে, তা গোনাগুনতি। সে-সব ঘোড়ার মধ্যেও সত্যিকার ছধে ঘোড়া যাকে বলে, তা ত একটাও নেই যে, বলব কেউ চুরি করে নিয়ে গিয়ে চালাছে। আমাদের কোনো ঘোড়া চুরি সত্যিই যায়নি এপর্যন্ত। তা গিয়ে থাকলেও ত রহস্তের কিনারা হয় না। ম্থোশধারী সওয়ার তার ঘোড়া নিয়ে কোথা থেকে আসে, চলে যায়ই বা কোথায়? তাহলে ব্যাপারটা কি সত্যিই ভৌতিক বলে ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই? অশরীরী কোনো মূর্তি কি হঠাৎ দেখা দিয়ে আবার শ্রেড মিলিয়ে যায়?

দে সটো শেষ প্রশ্নটা নিজেকেই যেন করেছেন। দরকার নেই বলেই বোধ হয় গানাদো তার কোনো জবাব দেবার চেষ্টা করেননি।

দে সটো আবার নিজেই অক্ত প্রশ্ন ত্লেছেন,—শালা ঘোড়ার ম্থোশধারী মৃতি অশরীরী ছাল্লা মাত্র হতে পারে কিন্তু সে যা করে থাকে, তা ত অলীক স্বপ্ন গোছের কিছু নয়! ভাঙা হ' টুকরো তলোলার আর কপালের কাটা চিহ্নের কথা যা বলছ, তা যদি ঠিক হয়, তাহলে সে ত বিশ্রী বাস্তব সত্য। অলীক ছায়া আর এই বাস্তব সত্যে যে মেলানো যাচ্ছে না।

মেলাবার দরকার কি কাপিতান দে সটো! এবার হেসে বলেছেন গানাদো,
—ত্-চারটে ভাঙা তলোয়ার আর কপালের কাটা দাগ কত আর আপনাদের
ক্ষৃতি করবে? আপনাদের পেরু বিজয় তাতে আটকে থাকবে না।

তা হয়ত থাকবে না।—চিস্তিতভাবে বলেছেন দে সটো,—কিন্ত এরকম একটা রহস্তের কিনারা না হলেও ত নয়। আন্ত তলোয়ার কেমন করে হু' টুকরো হয়, সৈনিকদের কপালে কি করে কাটা দাগ পড়ে, তার ঠিক মত হদিস না পেলে অজানা আত্যুটা ক্রমশ আরো ছড়িয়ে যাবে। ভুতুড়ে অত্যাচারটা বাড়তে বাড়তে কতদূর পৌছাবে, আর কখন কার ওপর পড়বে তারই বা ঠিক কি?

না কাপিতান।—প্রতিবাদ জানিয়েছেন গানাদো,—ভৃতুড়ে রহস্তের মীমাংসা হবে কিনা জানি না, কিন্তু ষেটুকু দেখা গেছে তাতে এটুকু বোধহয় বলা যায় যে, ভৃতুড়ে অত্যাচারটা এলোপাথাড়ী খামখেয়ালীভাবে যার-তার ওপর হয়নি ও হবে না।

তার মানে ?—দে সটো সবিম্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

তার মানে, যাকে অত্যাচার বলছেন, তা এপর্যস্ত যার-তার ওপরে নয়, বাছাই-করা কয়েকজনের ওপরেই ভধু হয়েছে।

বাছাই-করা ক'জনের ওপর হয়েছে!—গানাদোর কথাটাই আবার আউড়ে দে সটো বিমৃঢ়ভাবে জানতে চেয়েছেন,—কি হিসেবে বাছাই করা?

তাদের কীতি ধরে বাছাই-করা। গানাদোর গলাটা একটু যেন তাঁত্র মনে হয়েছে,—এ-দেশের নিরীহ অসহায় স্ত্রী-পুরুষের ওপর সবচেয়ে অফ্টায় অত্যাচার যারা করেছে, শুধু তাদের কয়েকজনকেই যেন ভৃতুড়ে সওয়ার বেছে নিয়ে শান্তি দিয়েছেন দেখা যাছে।

তুমি ত তাহলে এ-দেশের সোকের অন্ধ কুসংস্কারেই সায় দিচ্ছ?— গানাদোর দিকে সবিস্ময়ে চেয়ে বলেছেন দে সটো।

কোন অন্ধ কুসংস্কার ?—জিজ্ঞাসা করে যেন সরলভাবেই মস্তব্য করেছেন গানাদো,—এদের অন্ধ কুসংস্কারের ত অস্ত নেই।

এদের পুরাকালের দেবতা ভীরাকোচা সহক্ষে এরা যা বলছে, সেই অন্ধ বিশাসের কথা বলছি।—দে সটো ব্যাখ্যা করে বলেছেন—ভীরাকোচাই এদের হয়ে প্রতিশোধ নিতে নেমেছেন বলে এদের ধারণা। তুমি তা বিখাস করে।?

বিশ্বাস ঠিক করি না, কিন্তু অবিশ্বাসও বা পুরোপুরি করতে পারছি কই !— গানাদো ধরাছোঁয়া না দিয়ে বলেছেন,—দেবতারা কথন কিভাবে দেখা দেন কেউ কি জানে !

এ-দেশের দেবতাও তাহলে তুমি মানো!—সাদাসিধে মাত্র্য দে সটোর গলাতেও একটু তিক্ত বিদ্ধাপের স্থর শোনা গেছে,—তুমি যে জাতে থিতানো, সেটাই আমি ভূলে গিয়েছিলাম।

ই্যা কাপিতান, আমি যে আসলে বেদে, সেটা আমাকেও ভুলতে দেবেন না।—বলে গানাদো একটু অন্তুভাবে হেসে চলে যাচ্ছিলেন, কিন্তু 'দাড়াও' বলে দে সটো তাঁকে থামিয়েছেন।

তারণর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই তাঁর দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন,—আচ্ছা, সন্ধার পর ক'দিন তোমার থুঁজে পাইনি কেন বলো ত? তুমি-ই ত বলেছ সন্ধ্যের পর এখন কেউ লুট করে, কেউ লুকোর। তুমি নিজে কি করেছ? লুটের ধানদার বেরিয়েছ, না লুকিছেছ?

হুটোর কোনটাই করিনি কাপিতান।—একটু হেসে বলেছেন গানালো। তাহলে ?—সন্ধিস্তাবে গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন দে সটো।

পাছে ভেঙে যায় ভয়ে একটা স্বপ্পকে আমি পাহারা দিয়ে রাত কাটিয়েছি কাপিতান। আর সেই পাহারা দিতে গিয়ে ভীরাকোচা সত্যি কোথায় নামতে পারেন সন্ধান নিয়েছি তারও।

হতভদ দে সটোর এরপর অনেক কিছুই হয়ত বলবার ছিল। কিন্তু সে-স্থযোগ হয়নি। মোক্ষম হেঁয়ালিটুকু ছেড়েই গানাদো সেধান থেকে উধাও হয়ে গেছেন।

এসপানিওলদের কাছে যিনি গানাদো আমাদের সেই ঘনরাম দে সটোর কাছে সব শেষে যা বলেছিলেন তা কি সত্যিই নেহাত অর্থহীন হেঁশ্বালি ছাড়া আর কিছু নয় ? না, তার ভেতর অন্ত কোনো গৃঢ় ইন্ধিত ছিল।

পাছে ভেঙে যার ভরে একটা স্বপ্পকে আমি পাহারা দিরে রাত কাটিরেছি কাপিতান।—তিনি বলেছিলেন। সেই সঙ্গে বঙ্গেছিলেন—আর সেই পাহারা দিতে গিরে ভীরাকোচা সত্যি কোথার নামতে পারেন সন্ধান নিয়েছি তারও।

তুটো উক্তিরই ওপর থেকে বিচার করলে কোনো মানে আছে বলে মনে হয় না। শুধু যেন একটু ধোঁয়াটে ধাঁধা তৈরী করবার জ্ঞান্তেই তা বলা। 'থিতানো' মানে এসপানিয়ার বেদেদের ওরকম একটু-আঘটু মিথ্যে হেঁয়ালি দিয়ে বাহাত্রী করা যে স্বভাব তা দে সটোর অজানা ছিল না। শেষপর্যন্ত কথা তটোকে তাই তিনি তেমন আমল দেন নি। গানাদোর কাছে এসপানিওল সৈনিকদের আরমেরিয়া থেকে ভাঙার বদলে নতুন তলোয়ার চাওয়ার ব্যাপারটা যা শুনেছেন তা কতথানি ঠিক যাচাই করাই তাঁর কাছে বেশী জঞ্বী মনে হয়েছে।

যাচাই করে যা জেনেছেন তা সত্যিই তাঁকে রীতিমত তাবিত করে তুলেছে।
একজন হজন নয় প্রায় সাতজন সৈনিক এ ক'দিনে নতুন তলোয়ার অন্ত্রাগার
থেকে নিয়ে গেছে। ব্যাপারটা খোদ কাপিতান জেনেরাল পিজারোর কানে
ভোলবার মত। তবে তার আগে আর একটু খোঁজ খবর নেওয়া দরকার।

সেই চেইার অন্ত্রাগারের ভাগুরীর কাছে নতুন তলোয়ার যারা বদলী নিয়েছে দে সটো তাদের নাম জানতে চেয়েছেন। কিন্তু সঠিকভাবে তা জানা সম্ভব হয়নি। সত্যিকারের কেতাদ্রস্ত আরমেরিয়া ত নয়, নেহাত চিলে ঢালা ব্যাপার। সৈনিকদের নিজেদের সঙ্গে যা থাকে তার ওপর বাড়তি অস্ত্রশত্তের একটা সঞ্চয় অভিযাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে বওয়া হয়। সকলে যার যথন যা দরকার হয় তা থেকে নেয়। নামকা ওয়াস্তে একজন ভাঁড়ারী আছে, সে থাতাপত্র কিছু রাথে না বললেই হয়।

আর পাতাপত্র থেকে পাভরাই বা যাবে কি ! বেশীর ভাগই ত মৃথ্য। নাম লেথার বদলে ঢেরা কাটে মাত্র। সেরকম কয়েকটা ঢেরাই শুধু থাতায় পাওয়া গেছে। সই দিতে যারা জানে তারাও ধরা না পড়বার জন্মে ঢেরা কেটেছে কিনাকে জানে।

অস্ত্রাগারের ভাঁড়ারীর নাম সোটেলো। এই অভিযানেই প্রথম যোগ দিয়েছে। একটু আনাড়ি। দে সটোর তাগাদায় তলোয়ার যারা নিয়েছে তাদের একজনের নাম অতি কষ্টে সে মনে করে বলতে পেরেছে। দে সটোর ধমকে তার অপ্রস্তুত ধরনধারণে বোঝা গেছে যে এ'কদিন লুটপাটের উত্তেজনায় সে নিজেও এমন মেতে ছিল যে আর কোনো কিছুর হঁস রাখে নি।

একটিমাত্র যে নাম পেয়েছেন দে সটো তাই দিয়েই শুরু করেছেন তাঁরু সন্ধান। খবর দিয়ে সৈনিকটিকে ডেকে পাঠিয়েছেন অতিথিশালায় তাঁরু নিজের ঘরে।

দৈনিকের নাম গাল্লিয়েখো। ঠিক কাবালিয়েরো মানে ভদ্রবংশের না হলেও

একেবারে হেঁজিপেঁজি ইতর সাধারণ থেকে সেনাদলে নাম লেখার নি। লছা-চওড়া বলিষ্ঠ চেহারার একটু বড় ঘরোয়ানার ছাপ আছে। চালচলনে একটা উগ্র দান্তিকতাও। শরীরের শক্তি সত্যিই অস্তরের মত, অন্ত সৈনিকরা ঘ্রচারবার ঠেকে শিখে তাকে একটু সমীহ করে চলে বলেই আফালনটা একটু:বেশী।

দে সটো অনেক ওপরওয়ালা কাপিতান। তবুগাল্লিয়েখো তার সামনে একটু যেন ব্যান্ধার মুখেই এসে দাড়িয়েছে! সে নিজে অন্ত একজন সেনাপতির অধীন বলেই বোধহয় দে সটোর ডাকে আসতে বাধ্য হওয়াটা ুতার পছন্দ নয়।

বিরক্তিটুকু দে সটোর নজর এড়ায় নি। কিন্তু তথন অক্স একটা কারণে তেতরে তেতবে তিনি উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। বাইরে তবু সেটা দমন করে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন যথাসাধ্য শাস্তভাবেই,—তোমার] নাম ত গালিরেখেথা?

হাঁ।—দে সটোকে যেন কথাটা শ্বরণ করিয়ে দেবার জন্মেই অতিরিক্ত পরিচয় দিয়ে বলেছে,—দে কাণ্ডিয়া আমাদের দলপতি।

অ্যাচিত এ অতিরিক্ত খবরটুকু দেওয়ার মধ্যে ইঙ্গিত নিশ্চয় এই যে দলপতি ছাড়া আর কাষ্ণর কোনো দৈনিককে এভাবে তলব করা ঠিক দস্তর নয়।

কে সটো এ ইঙ্গিত বোঝেন নি এমন নয়, কিন্তু তা অগ্রাহ্য করে এবার একটু কঠিন গলায় জানতে চেয়েছেন—তুমি আরমেরিয়া থেকে নতুন তলোয়ার নিয়েছ কেন?

নতুন তলোমার! প্রথমটায় চমকে ওঠার পর এক মুহুর্তের মধ্যে গালিলেখোর মুখ লাল হয়ে উঠেছে রাগে।

কে বদলে আমি নতুন তলোয়ার নিয়েছি! গলার স্বরেই বোঝা গেছে যে বেশ একটু কষ্ট করেই তাকে নিজেকে সামলাতে হচ্ছে।

আমি বলছি!—গান্ধিরেখাের দিকে একদৃষ্টে চেরে জলদগন্তীর স্বরে বলেছেন দে সটো,—তাড়াতাড়ি জবাব দাও আমার প্রশ্নের। নতুন তলােরার কেন তােমার দরকার হল ?

গান্ধিয়েখো থানিকক্ষণ চুপ করে থেকেছে। তার চোথ ম্থের ভাব দেখে এমন সন্দেহও একবার হয়েছে যে সে হয়ত হঠাৎ বেপরোয়া হয়ে সেনাদের অবশ্র-বাধ্যতার অল্ড্যা আইনটাই ভেঙে বসবে।

কিছ তা দে করে নি। সম্ভবত: প্রতিবাদ নিফল বুঝেই এবার অন্য ভঙ্গি

নিয়েছে। একটু চাপা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে যেন সহজভাবে জবাব দিয়েছে,—
নতুন তলোয়ার যে জ্বন্সে দরকার হয় সেই জন্মেই নিয়েছি। আগেরটা ভেঙে
গেছে বলে।

আগেরটা ভাঙল কি করে? দে সটোর দেই বজ্রগন্তীর স্বর।

গান্ধিয়েখো আবার থানিক চুপ করে থেকেছে। বোধহয় ভাববার সময় নেবার জন্মেই। জিভের ডগায় তার যে উত্তরটা আপনা থেকে উঠে এসেছে, সেটা থ্ব বিনীত বোধহয় নয়। সেটাকে একটু বদলে তাই সে প্রশ্নের আকার দিয়েছে।

কি করে ভাঙল তার কৈফিয়ত দিতে হবে ? আগে ত কথন হ'ত না।
আগে না হলেও এখন দিতে হবে। গাল্লিয়েখো সম্বন্ধে রীতিমত দন্দিগ্ধ হয়ে
উঠে দে সটো কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করেছেন,—আগে কখনো ভোমার তলোয়ার
ভেঙেতে কি ?

না, ভাঙে নি। গালিয়েরখোর গলার ঔদ্ধতাটা সম্পূর্ণ চাপা থাকে নি,— ভেঙেছে এইবারই। তলোয়ার কি কাফর কখনো ভাঙে না!

নিশ্চয়ই ভাঙে। তীক্ষ্ণৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বলেছেন দে সটো,—স্কুতরাং কি করে ভেঙেছে বলতে তোমার এত আগত্তি কেন!

আপত্তি!—গান্নিরেখো যেন অবাক হয়ে অস্বীকার করে বলেছে—আপত্তি থাকবে কেন? ব্যাপারটা বলার মত কিছু নয় তাই বলতে চাইনি। থোলা তলোয়ার নিয়ে এ দেশী কটা হতভাগাকে ঝরনামহল থেকে তাড়িয়ে বার করছিলাম। হঠাং ঘোড়াটা হোঁচট থেয়ে পড়ায় তলোয়ারের ফলাটা একটা পাথুরে থামে লেগে তু টুকরো হয়ে যায়।

কৈফিয়তটা বেশ সাজানো গোছানো। খুঁত ধরবার কিছু নেই।

সেই জন্মেই কি দে সটো চুপ করে গিয়ে শুধু একটু জ্রকুটিভরে গালিয়েরখোর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

তা যে নয় তা তাঁর পরের কথাতেই বোঝা যায়। তীক্ষ তীব্র বিজ্ঞপের স্বরে গাল্লিয়েখোকে শুধু নয় ঘরটাকে পর্যন্ত কাঁপিরে তিনি বলেন,—আর তাইতেই তোমার কপালের মাঝখানে ওই ছুটো ঢ্যারা দাগ আপনা থেকে কেটে বসল! খোলো তোমার ও মাথার বাহারে ফেটি। দাগ ছুটো আমি ভাল করে দেখতে চাই।

একেবারে চুপ হল্তে গেছে এবার গালিলেখে।। আর মৃথ চোথ ভার রাগে

লাল নয় বেশ একটু ফ্যাকাশে।

মাথার বাহারে ফেটি থোলবার জন্মে হাত সে তোলে নি বটে কিন্তু দে সটোর কথার কোনো প্রতিবাদও করে নি। নীরবে ফ্যাকাশে মূথে কেমন একটু আড়ান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে।

কই ? খুলবে তোমার মাথার ফেট। না তার অক্স ব্যবস্থা করতে হবে ?
দে সটোর ম্থের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গাল্লিয়েথো আর দেরী করে
নি। মাথার চারিধারে জড়ানো ইংকা নরেশের 'বোর্লা'র ধরনের ফেটিটা ধীরে
ধীরে খুলে ফেলেছে। ফেটিটার নিচে সামান্ত যে কাটাটুকু লক্ষ্য করে দে সটো
সন্দিয় হয়েছিলেন, তা এবার স্পষ্ট ছটি ঢ্যারার মত কাটা দাগ বলে বোঝা গেছে।
দে সটোর অক্মান স্বতরাং ভূল হয় নি।

কাটা দাগ ভোমার কপালে হল কি করে? কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করেছেন দে সটো,—কিছু লুকোবার চেষ্টা কোরো না। বলো কেউ কি এ দাগ দিয়েছে?

হা। দিয়েছে! গাল্লিয়েখোর গলা দিয়ে যেন আগুনের হকা বার হয়েছে এবার। তবে তার জ্বান্ত রাগের লক্ষ্য এখন আর দে সটো নন।

তথনি পেলে যেন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে এমনি হিংস্র আক্রোশে সে আবার বলেছে,—এ যার কাজ, সে যদি শন্নতানের থাস সাগরেদ কি স্বর্গের দেবদূতও হন্ন তব্ এই দাগের শোধ আমি নেবই। তলোয়ারের ডগান্ন তার তুটো চোথ আমি উপড়ে নেব। একটা একটা করে হাতের পালের সমস্ত আঙুল আমি পেঁচিয়ে প্রেটিরে কাটব তারপর…

তারপর হাতের স্থথ যা করবে তা আরো ভালো করে পরে ভেবে নিও। কঠিন হলেও এতক্ষণে তার সক্ষে একটু কৌতুক মেশানো অবজ্ঞার স্থরে দে সটো ধমক দিয়ে গাল্লিয়েথোকে থামিয়ে দিয়ে বলেছেন,—এখন লোকটা কে বলো ত ? তোমার ভলোয়ারও কি সেই ভেঙেছে ?

হাঁ কাপিতান। গালিয়েখো এবার দে সটোর যোগ্য সম্মান দিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে বলেছে,—তলোগার সে-ই ভেঙেছে। তা যদি না ভাঙত, যদি তলোগার নিয়ে আমার সঙ্গে লড়ত…

তাহলে তার হুটো চোধ তুমি উপড়ে নিতে তা জানি। আবার বাধা দিরে গারিরেখোকে থামিরে দে সটো বলেছেন,—কিন্তু লোকটা কে তাই আগে জানতে চাই।

তা আমি জানি না কাপিতান। সে কোন জাতের কি রকম মাহুষ তাও আমি জানি না।

জানো না কি রকম! গানাদোর কথাগুলো মনে করেই বোধহয় দে সটোর গলায় উদ্বিয় বিশ্বয় ফুটে উঠেছে,—যে তোমার তলোয়ার ভাঙল, তোমার কপালে দাগ দিল, সে লোকটার কিরকম চেহারা তাত বলতে পারো অস্ততঃ।

না, তাও পারি না। ক্ষভাবে মাথা নেড়েছে গাল্লিয়েখো,—তার মৃধ আমি দেখতে পাইনি। শুধু দেখেছি তার মুখোন।

ভধু মুখোণ দেখেছ? শাদা মুখোণ? দে সটোর গলাটা আপনা থেকে ধরে গিয়ে যেন বুজে এসেছে,—আর তার খোড়া যা ছিল তার রঙও শাদা?

হাঁ। কাপিতান! সংশন্ধবিষ্ট্তার সঙ্গে তীব্র আকোশ মেশানো স্বরে বলেছে গালিয়েখো,—রাতের অন্ধকারে যেন প্রেডমূর্তি বলে মনে হয়।

ভূত প্রেত বা সত্যি মাহ্ম যাই হোক, রাত্তিরবেলা তাকে তুমি দেখেছ তাহলে? দে সটোর কণ্ঠম্বর আবার তাত্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু হঠাৎ তলোয়ার ভেঙে তোমার কপালেই বা সে দাগ দিতে গেল কেন। আচমকা অকারণে কি তোমার ওপর এসে চড়াও হল?

গাল্লিয়েখোর উত্তর দিতে কল্পেক মৃহুর্ত এবার দেরী হয়েছে।

অবৈর্থের সঙ্গে দে সটো তাকে ধমক দিতে যাচ্ছেন এমন সময় নিজে থেকেই হঠাং বেপরোয়া হয়ে উঠে সে ম্থের বাধন খুলে দিয়েছে। লজ্জা-সফোচের বালাই না রেথে বিষঢালা গলায় বলেছে,—কারণ যদি বলতে হয় তাহলে একটাই ত খুঁজেপেতে ধরা যায়। দিনের বেলা জানলায় একটা ম্থ দেথে শহরের একটা বাড়ি চিহ্নিত করে রেথেছিলাম। রাত্রে সে বাড়িতে হানা দিয়ে দরজা তেঙে বার করে আনছিলাম মেয়েটাকে। ঘোড়াটা বাইরে বাধা ছিল। আটকাতে যে তু'চারটে হতভাগা এসেছিল তাদের হাত-পাগুলো উড়িয়ে দিয়ে দামী মালটা টেনে হিঁচড়ে ঘোড়ার পিঠে তুলতে যাব এমন সময় ঘোড়াটাই টিহি করে বিকট ভরের ডাক ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে তথন চেয়ে দেখি ওই এক অভুত মৃতি। শালা ঘোড়া শালা পোশাক ম্বে শালা ম্থোল। এর আবে কানাঘ্যায় এরকম মৃতির কথা ভনেছিলাম। বিশাস করিনি। এবার স্বচক্ষে দেখলাম। ভয় আমি কিন্তু পাইনি। মওড়া নেবায় জয়ে আমি তথন প্রস্তে।

ই্যা তুমি থুব সাহসী সবাই জানে।—তিক্ত গণ্ডীর স্বরে বলেছেন দে সটে।,
—কিন্তু এদেশের লোকেদের ওপর হামলা করা, তাদের মেয়েদের ওপর
অত্যাচার করা যে গুরুতর অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে তা কি তুমি
জান না!

অপরাধ বলে ঘোষণা! কথাটা নেহাত আজগুরি মনে হয়েছে বলে এবার দে সটোর মুখের ওপরই হেসে উঠতে গাল্লিছেণোর বাধে নি,—আমরা সাত-সমৃদ্র তের নদী পেরিয়ে জীবনমরণ তুচ্ছ করে এদেশে এসেছি কি গির্জের ব্রহ্মচারী পাল্রী হব বলে? এ দেশের লোকের গায়ে জাত্র হাত বুলোব, মেয়েরেরের দেখলে চোখ বন্ধ করে থাকব এই আমাদের কাছে আশা করেন? না কাপিতান। ও সব ঘোষণার মানে আপনিও জানেন আমরাও জানি। লোক দেখানো ওসব ভড়ং একট্ করতে হয় বলে সত্যি কিছু দাম ওর আছে না কি!

গান্ধিয়েখো যা বলেছে তাই যে বেশীর ভাগ সৈনিকের মনের কথা তা জেনে দে সটো তীব্র প্রতিবাদ আর কিছু করতে পারেন নি। সামান্ত একটু ভংসনার স্থবে শুধু বলেছেন—পাল্রী হতে কাউকে বলা হন্ধনি কিন্তু এ দেশের মান্থবের ওপর যা খুশী অত্যাচার ত করতে পারে। লাভ জল্প-জানোন্ধার হলেও তা করা যান্ধ না।

এরা জন্ধ-জানোয়ারের অধম। বেপরোয়া হবার পর ক্রমশ: যেন মনের আর গলার জাব পেরে বলেছে গাল্লিয়েখো,—এদের ওপর অত্যাচারের আবার জ্বাবদিছি আছে নাকি! তার জন্মে যদি ওই মূর্তি দেখা দিয়ে থাকে তাহলে ভূত, প্রেত, শন্ধতানের বাচ্চা বাই হোক তার সঙ্গে আবার আমার মোরাবিলা হবেই আর তথন শোধ কি করে নেব তা আমি জানি।

কিন্তু শোধ নেবার দরকারই বা হচ্ছে কেন? তীব্রভাবেই বিদ্রূপ করে বলেছেন দে সটো,—প্রথম দেখা হবার সময় কোথার ছিল তোমার বীরত্ব। তথন তলোক্ষারই বা ভাঙল কেন আর দাগই বা পড়ল কেন কপালে? তথন লড়তে পারো নি?

না, পারি নি বলেই ত আফসোস। প্রচণ্ড জালা ফুটে উঠেছে গাল্লিরেংখার গলায়,—শন্নতানি চালাকিতে আমার ঠুটো পঙ্গু করে দিরেছে আগেই। তলোয়ার আমি ধরতেই পারি নি।

ভার মানে? এবার সবিম্মরে জিজ্ঞাসা করেছেন দে স্টো,—ভোমার সে

মৃতির সঙ্গে লড়াই-ই হয় নি ? শয়তানী চালাকী সে করেছে ?

গালিলেবেথা এবার যা বিবরণ দিলেছে তা সত্যিই অবিশ্বাস্থ মনে হল্পেছে দে স্টোর।

গান্ধিরেখো বলেছে শালা মুখোশধারী মুর্তিকে দেখেই হুঁ শিয়ার হয়ে সে
দাড়িরে পড়ে। শালা মুখোশধারীও তথন তার ঘোড়া থেকে নেমেছে।
কোমরে ঝোলানো তলোয়ার তথনও কিন্তু সে খুলে হাতে নেয় নি।
গান্ধিরেখার হাতে তথন খোলা তলোয়াল। সেই স্থবিধেটা কাজে লাগাবার
জন্তে গান্ধিরেখো মুর্তিটার দিকে তলোয়ার উচিয়ে এবার ছুটে যায়। মুর্তিটা
থাপ থেকে তলোয়ার খুলতে খুলতে গান্ধিরেখো তাকে বেকায়লায় পেয়ে
যাবে। কিন্তু সে স্থোগ আর মেলে না। হঠাৎ দড়ির মত একটা বাধনে
জড়িয়ে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে। তলোয়ারটা ছিটকে যায় হাত থেকে।
তলোয়ারটা কুড়োবার জন্তে উঠে দাড়াতে গিয়ে সে টের পায় যে অভুত একটা
দড়ির ফাঁসে হাত পা তার জম্পেস করে বাঁধা হয়ে গেছে। এ বাঁধনটা যে
মুর্তিটারই কারসাজি তা ব্রুতে দেরী হয় না। তলোয়ার নিয়ে এগিয়ে যাবার
সময় মৃতিটাকে অন্ধকারে মাথার ওপর হাত তুলে কি যেন একটা করতে
দেখেছিল। কিন্তু সেটা যে এই শয়তানী ফাঁস ছোড়া তা কল্পনা করতে
পারে নি।

রাগে সমস্ত শরীর জললেও তথন কিছু করবার নেই। হাত পা বাঁধা পঙ্গু অবস্থায় শুরু চেয়ে দেখতে হয় যে শাদা মুখোশ ঢাকা মৃতিটা এগিয়ে আসছে।

মৃতিটা কাছে এসে প্রথমে গান্তিরেখোর তলোয়ারটা কুড়িয়ে নেয়। তাই দিয়ে তাতেই ঘোড়ার বাঁধনটা প্রথমে কেটে সেটাকে ছুটিয়ে দেয় খোলা প্রান্তরে। তারপর তলোয়ারটা নিয়ে গান্তিয়েখোর কাছে এসে দাঁড়ায়!

যার জন্মে এত কাণ্ড সেই মেয়েটা ভয়েই এতক্ষণ বোধহয় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। এতক্ষণে সাড় ফিবে পেয়ে সে আতক্ষে চিৎকার করে উঠে তার বাড়ির দিকেই ছুটে পালায়। তলোয়ারটা তুলে সে দিকে দেখিয়ে মৃতিটা হঠাৎ তলোয়ারটা গালিয়েখোর কপালের ওপর ত্বার কাঁপায়। গালিয়েখোর কপালের ওপর ত্বার কাঁপায়। গালিয়েখোর ককাটার আকৃট চিৎকার না করে উঠে পারে না। চিৎকারটা শুধু কপালের কাটার জালায় জন্মে নয় অক্ষম রাগের জন্মেও বটে। তার চোথের ওপরই মৃতিটা তার তলোয়ারটা হাট্র ওপর ত্মড়ে এক ঝটকায় তথন ভেঙে ফেলেছে। ভাঙা

টুকরোগুলো মাটির ওপর দূরে ছুঁড়ে দিয়ে মূর্তিটা তারপর তার শাদা ঘোড়ার চড়ে চলে যায়।

মৃতিটা আর তার শাদা ঘোড়া তাহলে তুমি স্পষ্ট দেখেছ? গালিরেখোর বিবরণ শেষ হবার পর দে সটো তাঁর কাছে সবচেয়ে যা অবিখাস্ত সেই বিষয়টা সম্বন্ধেই আগে প্রশ্ন করেছেন।

হাা, স্পষ্ট দেখেছি কাপিতান। বলেছে গাল্লিয়েখো,—আর দ্বিতীয়বারও দেখব বলে আশা বাখি।

কিসের ওপর এ আশা? সন্দিগ্ধভাবে প্রশ্ন করেছেন দে সটো।

সভ্যিই এদেশের মান্থবের সহায়, অবলা সরলার বিপদতারণ হ'লে মানের দারে সে মৃতিকে যাতে আসতে হয় সেই ব্যবস্থা করছি বলে। হিংশ্র আনন্দের সঙ্গে যেন তাড়িয়ে তাড়িয়ে বলেছে গালিয়েখা,—আমার হাত-ফসকানো স্ক্রীকে এখন কোথায় লুকোন হয়েছে তার পাকা খবর পেয়েছি। সেখান থেকেই তাকে জ্যাস্ত বা মরা লুঠ করবই। মুখোণওলার সঙ্গে মোলাকাত সেইখানেই হবে আশা করছি।

শোনো গান্ধিরেখো! অগ্নিমৃতি হয়ে উঠে দাড়িয়েছেন দে সটো,—তোমার আমি সাবধান করে দিচ্ছি আগে থাকতে। তোমার বিরুদ্ধে এরকম কোনো অত্যাচারের নালিশ যদি আমার কানে আসে তাহলে আমি নিজে হাতে তোমায় কোতল করব।

তাই করবেন। কিন্তু আপনার কানে নালিশ এলে ত !—গাল্লিয়েখো এখন একেবারে সম্পূর্ণ বেপরোগা হয়ে বলেছে,—নালিশ করতে আসচ্ছে কে ?

জবাবে কিছুই যে বলবার নেই তা ব্ঝে দে সটোকে বাধ্য হয়ে চুপ করে থাকতে হয়েছে। সত্যিই গালিরেথোকে এতক্ষণ যে জেরা করেছেন তাই যথেষ্ট। তার বিক্লছে প্রমাণ করবার মত কোনো অভিযোগ ত নেই। এই কাক্সামালকা শহরের নিরীহ অসহায় স্ত্রী-পুক্ষের ওপর যত বড় অত্যাচারই সে কক্ষক হাতে হাতে ধরা না পড়লে এসপানিওল দৈনিক বলে কেউ তার বিক্লছে নালিশ জানাতে সাহস করবে না, কোনো শান্তিও তাকে দেওয়া যাবে না তাই।

শান্তি কিন্তু গালিরেখে। পেয়েছে। অবিশ্বাস্ত শান্তি। কাক্সামালকা শহরে একদিন সকালে হৈ-তৈ পড়ে গেছে। শহরের বড় রান্তার ওপরই একটা খুঁটির সক্রে বাঁধা এক এসপানিওস দৈনিক। তার কপালে শুধু নয় তুই গালেও ঢ্যারা কাটা দাগ।

ছিডালিগো অর্থাৎ পানদানী বংশের না হোক, ভাল ঘরের নামকরা এক ক্রেপানিওল বীর। সেই বীর কিনা কপালে আর তু গালে দাগ নিয়ে সদর রাস্তার মাঝখানে বাঁধা! এ লজ্জা যে রাখবার জায়গা নেই।

কিন্তু এ কাজ কে করতে পারে! এতথানি ক্ষমতা কার হতে পারে তাই ভেবেই ত অবাক হতে হয়। গালিয়েখো যেমন-তেমন যোদ্ধা ত নয়। মাত্মহা অতি বদ সন্দেহ নেই। তার সঙ্গা-সাথীরাও তাকে স্থনজ্বে দেখে না। বরং বেশ একটু ভয়ে ভয়েই থাকে। দূরে দূরে থাকে গালিয়েখোর দান্তিক স্বভাব, অন্তরের মত শরীরের শক্তি আর তারই সঙ্গে হাতিয়ার চালাবার অভুত দক্ষতার দক্ষন। মাস্থ্যটার সব কিছু নিন্দের হলেও সাহস শক্তি আর অস্ত্রকৌশলের প্রশাসা না করে উপান্ধ নেই।

সেই অসামান্ত বীরের এমন ম্থ-পোড়ানো অপমান লাঞ্চনা কার হাতে হল?

এ কান্ধ করবার ক্ষমতা যদি-বা কারুর থাকে তার এত বড় সাহস আর
স্পর্শ হয় কি করে?

এ দেশের মাছবের কাছে এসপানিওলদের দেবতার চেহারা এখন আর নেই। কিছু দানবের চেহারাটা তার বদলে খাড়া না রাখলে ত নয়। এমন দানব যে ইচ্ছে করলে যা খুশি করতে পারে, নিজেদের সম্বন্ধে এরকম একটা ভয় জাগিয়ে রাখতে না পারলে মৃষ্টিমেয় কটা এসপানিওলের এ দেশে তুদিন টিকে থাকাই ত সম্ভব হবে না।

স্বতরাং যে কোন একজন এসপানিওলের চ্ড়ান্ত অপমান এভাবে এদেশের মাহ্যের গোচর করার মানে পিজারোর সমস্ত বাহিনীকে এদের চোথে থাটো করে তাদের ভয় ভাঙার ব্যবস্থা করা।

ধরা পড়লে এ কাজের শাস্তি পিজারোর কাছে যে কি হবে তা বোঝা শক্ত নয়। এসপানিওল হয়ে অত বড় সাহস আর স্পর্দা কারুর পক্ষে দেখানো ত অসম্ভব মনে হয়।

কিন্তু এসপানিওল কোন সৈনিকের যদি না হন্ন তাহলে কাজটা কার? এদেশের আজগুরি কুসংস্কারের গ্রাই কি তাহলে বিশাস করতে হন্ন?

পিন্ধারোর বাহিনীর মধ্যে একটা চাপা ভয়ের গুঞ্জন আগে থাকতেই ছিল। এবার তা তীব্রভাবে ছড়াতে স্থক করেছে।

এ গুল্পন ক্রমণ কি চেহারা নিত বলা যায় না, কিন্তু পিজারোর কাছে অহমতি

নিয়ে আার কাণ্ডিয়ার সঙ্গে পরামর্শ করে দে সটো একটা বুদ্ধিমানের মত ব্যবস্থা ক্রেছেন, ব্যাপারটার মূলেই কোপ দিয়ে।

ঘটনার পরের দিন থেকেই গালিয়েখোকে আর কাক্সামালকায় দেখা যায় নি।

কোথায় দে গেছে জানতে পারে নি কেউ। জল্পনা-কল্পনা অবশ্য কয়েবদিন
চলেছে নানারকম। কেউ বলেছে লজ্জায় অপমানে আত্মঘাতী হয়েছে
গাল্লিয়েখো, স্বয়ং পিজারোই তাকে এগপানিওলদের মুখে চুন-কালি দেবার
অপরাধে গোপনে কোতল করবার হকুম দিয়েছেন বলেছে কেউ। কার হাতে
গাল্লিয়েখোর এমন লাস্থনা হয়েছিল তা নিয়ে লুকোছাপা আলোচনাটা এবার
একটু অন্য দিকে বাঁক নিয়েছে। কাপিতানদেরই কাউকে, হয়ত স্বয়ং দে
কাণ্ডিয়া কি দে গটোর মত মাহ্যকেই ঘাঁটাতে গেছল বলে গাল্লিয়েখোর শান্তি
আর লাস্থনাটা অমন চরম হয়েছে বলে শোনা গেছে কাক্রর মুখে।

এ গুজবে পুরোপুরি বিখাস কেউ বোধহয় করে নি। তবু গাল্লিয়েখো সামনে থাকলে অফুট সন্দেহ আর ভরটা যে ইন্ধন পেরে সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারত সেটা না পাওয়ার দক্ষন এ গুজবও দৈনিকদের আখন্ত করবার কাজে কিছুটা লেগেছে।

কাপিতানদের কারুর হাতে শিক্ষা পেয়ে গাল্লিয়েথোর বেমালুম গায়েব হওয়ার গুজব রটাবার ফন্দিটা কিন্তু দে সেটোর নয়, কূটচক্রী সেই হেরাদার মাকিয়াভেলী থেকে চুরি করা বিজে দিয়ে এক হিসেবে যে ইংকা সাম্রাজ্য ধ্বংসের স্বচেয়ে শয়তানী উপায় বাতলেছে।

দে সটোর হেরাদার উপর ভক্তি-শ্রন্ধার বদলে বেশ একটু ঘুণাই ছিল। তার কাছে পরামর্শের জন্তে তিনি যান নি।

সদর রাস্তার ওপর গাল্লিয়েখোর লক্ষাকর লাঞ্চনটা শহরস্ক স্বাই-এর চোখে পড়বার পর এগপানিওল বাহিনীর মান-সম্ভ্রম বাঁচাবার জন্মেই দে স্টো তাকে কাক্সামালকা থেকে সরিয়ে দেবার কথা ভেবেছেন।

এ বিষয়ে পরামর্শ করবার জন্তে প্রথমে গানাদোরই থাঁজ করেছিলেন।
তাকে কোথাও না পেরে গালিয়েখো যার দলের লোক সেই দে কাণ্ডিয়ার
সঙ্গেই পরামর্শ করেছেন গোপনে। দে কাণ্ডিয়া তাঁর মতেই সায় দেবার পর
তজনে মিলে গেছেন পিজারোর কাছে।

পিছাবোর কাছে থবরটা ঠিক মত তথনও পৌছায় নি। সকাল থেকে

তিনি বন্দী ইংকা সমাট আতাহুয়ালপার কাছেই উপস্থিত আছেন বলে বোধহুর গুবাই তাঁকে যথার্থ থবরটা দিতে দ্বিধা করেছে।

শহরে কিছু একটা গোলমাল হয়েছে এমনি একটু ভাসা-ভাসা থবর ছাড়া পিন্ধারোর কানে আর কিছু পৌছোর নি। ইংকা নরেণ আতাহুয়ালপার সঙ্গে এমন একটা অত্যস্ত লোভনীয় আলোচনায় তিনি তথন তন্ময় যে দে সটো আর কাণ্ডিয়ার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সেধানে আসাটা তিনি উপদ্রবই মনে করেছেন প্রথমে।

আসলে বন্দীনিবাস হলেও ইংকা নরেশ আতাছয়ালপার জন্মে নির্দিষ্ট মহলে সমাটোচিত স্বাচ্ছন্দ্যবিলাসের কোন উপকরণেরই অভাব নেই বললে হয়। পিজারো সে দিক দিয়ে কোন ক্রটি না রাখবার ঢালাও হকুম দিয়েছেন। আতাহয়ালপা যেন তাঁর নিজের ঝরনা-মহল ছেড়ে সাধ করেই অতিথি মহলায় কিছুদিন ভেরা বেঁধেছেন বাইরে থেকে দেখলে এমনি মনে হবে। তাঁর পেয়ারের সব পত্নীয়া সেখানে জায়গা পেয়েছেন, তাঁর সেবা করবার খিদমদগার আগে যেমন থাকত তেমনিই আছে। অভিজাত থেকে সাধারণ তাঁর ভদ্র প্রজারা নিত্য ভেট নিয়ে যথাসময়ে তাঁকে এখানে দর্শন করে যাবার স্বযোগ পায়। পিজারো স্বয়ং আর তাঁর হকুমে এসপানিওলরা স্বাই তাঁকে স্মাটের উপযুক্ত থাতিরই দেখায়।

সেদিন সকালেও পিন্ধারো যেন রাজদর্শনে আসার ভঙ্গিতে আতাহয়ালপার কাছে বসেছিলেন। আতাহয়ালপার সেটি এখানকার দরবার-ঘর। তিনি নিজে তাঁর বিশেষ সোনা-রূপোর কান্ধ করা আসনে বসে আছেন, পিন্ধারোও দাড়িয়ে নেই। কিন্তু তিনি বসেছেন অতি সাধারণ আর আরো নিচু একটি আসনে। ঘরে আর একটি মাত্র লোক দাড়িয়ে আছে। সে দোভাষী।

পিজারো তাঁর আলোচনায় একেবারে তয়য় থাকার দক্ষন প্রথমে দে সটো আর কাণ্ডিয়াকে দেখতেই পান নি। দোভাষীই তাদের উপস্থিতির কথা তাঁকে জানিয়েছে। পিজারোর মুখে তাতে একটু জকুটি ফুটে উঠেছে গোড়ায়। সেটা এক মূহূর্তের জন্মেই। তাঁর হুই প্রিয় কাপিতানকে পরে দেখা করবার কথা বলতে গিয়ে তাই তিনি থেমেছেন। দে সটো আর কাণ্ডিয়ার মুখের ভাব দেখেই শুক্তর কিছু একটা ঘটেছে ব্ঝতে তাঁর দেরী হয় নি। তাঁরা মুখ ফুটে কিছু বলার আরে, নিতান্ত অনিচ্ছাসতে হলেও নিজে থেকেই তিনি উঠে পড়ে ইংকা নরেশের কাছে সম্মুমে বিদায় চেয়েছেন।

কিন্তু আমার যে আরো কিছু বলার ছিল। —দোভাষীর মারকত জানিয়েছেন আতাহুয়ালপা। তাঁর বক্তব্যটার কোভের আভাস থাকলেও মৃথ তাঁর নির্বিকার উদাসীন।

আমি ফিরে এসেই সব শুনব।—পিজারোই কুন্তিত প্রার্থনার ভঙ্গিতে বলেছেন,—আমার সামান্ত কিছুক্ষণের জত্তে মাপ করুন সমটি।

সমাটের কথা পুরো না শুনে চলে যাওয়ার যে স্পর্ধার জন্মে এককালে মাধাটাই কেটে রাখতেন, আতাহুয়ালপাকে প্রসন্ন মুথে তা মাপ করবার উদারতা দেখাতে হয়েছে।

পিশ্বারো তুই কাপিতানকে নিয়ে নিজের কামরার বেতে বেতেই সমস্ত ব্যাপারটা শুনেছেন। শুনে চিস্তিত হয়েছেন অত্যন্ত বেশী। দে সটোর গাল্লিয়েখোকে কাক্সামালকা থেকে সরিয়ে দেবার প্রস্তাবে সায় দিয়েও উদ্বিয় ছুন্ডিস্তা তাঁর ঘোচে নি।

কে এ কাজ করতে পারে, এ প্রশ্নের চেয়ে একজন এসপানিওল সৈনিকের এ রকম লজ্জাকর প্রকাশ্ত তুর্গতির কি প্রতিক্রিয়া এ দেশের লোকের ও এসপানিওল বাহিনীর অন্ত সকলের মনে হতে পারে তাই নিয়েই তার ত্শিন্ত। অত্যন্ত বেশী দেখা গেছে।

এরপর ত এদেশের লোকের মনে সন্দেহ জাগবে আমাদের ক্ষমতার আর আমাদের নিজেদের সৈনিকদের মনে ভয়। পিজারো যেন যয়ণার সঙ্গে বলেছেন, —এত কপ্তে যে চেষ্টা প্রায় সফল করে তুলেছি তা ত সব যাবে পগু হয়ে। গালিয়েথোকে সরিয়ে দিতে বলছেন তা দিচ্ছি, কিন্তু তাতে কি ধিকি-ধিকি সন্দেহের আগুন নিভবে, না লোকের মুখ বদ্ধ হবে!

সে সটো আর কাণ্ডিয়া নিজেদের মনের সংশন্ধ নিম্নে এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পান নি। পিজারো নিজে থেকে এবার হেরাদাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ইংকা নরেশকে বন্দী করার ব্যাপারে তার বাতলানো শন্ধতানী ফন্দি সফল হবার পর থেকে পিজারোর কাছে হেরাদার খাতির বেড়ে গেছে।

হেরাদা এসে সমস্তা শুনে সব দিক রক্ষা করবার জন্তে যে রটনার পরামর্শ দিয়েছে তাতে একেবারে মৃদ্ধিল আসান না হলেও হেরাদার বিচক্ষণতারই পরিচয় পাওয়া গেছে সন্দেহ নেই।

কাক্সামালকা নগরের ইংকা প্রজাদের কাছে এ রটনা কতথানি পৌছেছে আর তারা কিন্তাবে সেটা নিয়েছে তা বোঝবার স্থবিধে পিজারোর সৈনিকদের

হয় নি কিন্তু তাদের নিজেদের মনে গালিয়েথোর কথা চাপা দেবার জন্মে কোন চতুর রটনার আর বিশেষ দরকার হয়নি। এমন এক উত্তেজনায় এর পর তারা মেতে উঠেছে যা অক্য সব ভয়-ভাবনা ফিকে করে দিয়েছে।

এ উত্তেজনার স্ত্রপাত হয়েছে আতাহুয়ালপার দরবার-ঘরে দে কাণ্ডিয়া আর দে সটো যখন পিজারোর সঙ্গে দেখা করতে যান তার কিছুক্ষণ মাত্র আগে। আতাহুয়ালপা তাঁর দোভাষাকৈ দিয়ে গেইদিনই পিজারোকে বিশেষ একটি অন্ত্রোধ করে পাঠিয়েছিলেন। পিজারো সেই সকালেই সময় করে তাঁর একটি বিশেষ প্রস্তাব যদি শুনে যান তাহলে আতাহুয়ালপা অত্যস্ত খুনী হবেন।

পিজারো মনে মনে একটু বিরক্তি নিম্নেই আতাহয়ালপার কাছে গেছলেন। বাইরে থেকে ইংকা নরেশের মর্যাদা রক্ষার কোন ক্রটি না রাখলেও তাঁর কাছে দশুবং রাজভক্তির ভান করতে কত আর ভাল লাগে! আতাহয়ালপা কদিন ধরে আবার মৃক্তি পাবার জন্তে অন্থির হয়ে উঠেছেন। মৃক্তি চাইবার ধরনটা ভিক্ষের মত না হলেও দেখা করলেই সেই এক কথা,—তোমরা ত এখন ইংকা সামাজ্যের সহায় আর আমি তোমাদেরই লোক। আমার কি আর এই কাক্সামালকা শহরের অতিথি মহলায় বসে বসে দিন কাটানো ভাল দেখায়? চলো, তোমাদের নিম্নে আমার সামাজ্য ঘুরিয়ে দেখাই।

তা ত দেখাবেনই।—আতাহুয়ালপাকে নানাভাবে স্তোক দিতে হয়েছে পিজারোকে,—এথানকার গোলমালগুলো একটু সামলেই আপনার সঙ্গী হব।

দেদিন সকালের তলবটাও ওই এক কথার জন্মে ধরে নিয়ে অপ্রসন্ন মনে আসবার পর আতাহুয়ালপার প্রস্তাবিটা শুনে থ হয়ে গেছেন পিজারো।

প্রথমটা আতাহুয়ালপার প্রস্তাব সত্যি বলে বিশ্বাস করতেই পারেন নি । অবাক হয়ে আতাহুয়ালপাকে না জিজ্ঞেস করে পারেন নি,—আপনি আমার সঙ্গে পরিহাস করছেন না নিশ্চয় !

পরিহাস করব! আপনার সঙ্গে?—আতাহুয়ালপা একটু আহত হয়ে দোভাষী মারফত জানিরেছেন,—ইংকা সাফ্রাজ্যের অধীশবেরা পরিহাস করতে জানে না সাগর পারের বীর। তারা চিরকাল হয় তিরস্কার করেছে না হয় পুরস্কার দিয়েছে। আমি আপনাকে পুরস্কার দিতে চাই। এমন পুরস্কার ষা আপনার কল্পনার বাইরে।

আতাহুয়ালপা সেদিন তাঁর মৃক্তির কথা একবার ইন্ধিতেও জানান নি, পিন্ধারোকেও তাই ঘুরিয়ে কথা বলতে হয়েছে। আপনার কাছে পুরস্কার পাব, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য, কিন্তু তা পাবার মত কি যোগ্যতা আমার আছে?—সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন পিজারো।

এবার আতাহুয়ালপা যা বলেছেন, তা অমুবাদ করতে দোভাষীর বেশ বেগ পেতে হয়েছে। ইংকা নরেশ বলেছেন,—কি আছে তা আমার চেয়ে তিনি বেশী জানেন, সারা বিশ্বের দীপ্তিদাতা পরমারাধ্য স্থাদেবের যিনি দোসর ও অগ্রদ্ত। আপনাদেরই মত শুল বর্ণ নিয়ে যিনি পশ্চিম সমুদ্রকূলে ইংকা রাজশক্তির অভ্যুদয়-বার্তা নিয়ে এসেছিলেন সেই মহিমায়িত ভীরাকোচাই আমায় এ আদেশ দিয়েছেন।

ভীরাকোচা! অক্টভাবে নিজের অজ্ঞাতেই পিজারোর মৃথ দিয়ে বিস্মিত উচ্চারণটা বেরিয়ে গেছে। কিছুদিন ধরেই ভীরাকোচা দেবভার নামটা নানাভাবে তাঁর কানে আসছে। ভীরাকোচার নতুন করে আবির্ভাবের কিংবদস্তীও তিনি কয়েকজনের কাছে শুনেছেন।

মনের বিশার-চাঞ্চল্যটা চাপা দিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন,—কিন্তু আপনাদের আরাধ্য ত স্থপদেব। ভীরাকোচাকে আপনারা মানেন? তিনি ত স্থাদেবের প্রতিদ্বন্দী।

প্রতিঘন্দী!—আতাহয়ালপার মুখে একটু বিজ্ঞপের হাসি দেখা দিয়েছে দোভাষীকে বোঝাবার সময়,—আপনাদের পণ্ডিতরা তাই আপনাকে বৃঝিয়েছে বৃঝি! ছ'দিন আমাদের দেশে পা দিতে না দিতেই আমাদের জাতি-ধর্ম-সমাজ তারা বুঝে ফেলেছে!

একটু থেমে আতাহয়ালপা গন্তীর হয়ে আবার বলেছেন,—না, আপনি যা শনেছেন তা ভূল। ভীরাকোচা স্থাদেবের প্রতিহ্নদ্বী নয়, দোসর। তার আরেক নাম পাচাকামাক। সে নামের মানে হল যিনি জীবন দেন। তিনি স্থাধির মধ্যে জীবনের উৎস আর স্থাদেব তার প্রাণশিখা। ত্'জনের কোন বিরোধ নেই। ভীরাকোচা তাঁর দোশরের অগ্রদ্ভ হয়ে বয়ং আগে আমাদের রাজ্যে পদার্পন করেছেন। পশ্চিম সমৃদ্র উপকূলে তার বিশাল দেবায়তন আপনাদের দেখাবার বাসনা রাখি।

কি করে তাঁর আদেশ পেলেন একটু জানতে পারি?—পিজারো তাঁর এ কয়দিনের শোনা উদ্ভট কল্পনা কিংবদস্তীগুলোতে আতাহুয়ালপারই অদৃশু হাত আছে কিনা কৌশলে জানবার চেষ্টায় সরল সশ্রদ্ধ কৌতৃহলের ভান করেছেন। উত্তর যা ভনেছেন তা তাঁকে বিমৃঢ় করে দিয়েছে।

আতাহুয়ালপা জানিয়েছেন,—ভীরাকোচার এ আদেশ আপনাদের একজনেরই মুখ দিয়ে পেয়েছি।

আমাদেরই একজনের ম্থ দিয়ে !— সন্দিয় স্বরটা লুকোতে পারেন নি পিজারো।

হাা, আপনাদেরই একজন। অবিচলিতভাবে বলেছেন আতাহয়ালপা,— আপনারা যাকে 'গানাদো' বলেন সেই দৈবজ্ঞই জানিয়েছেন এ আদেশ। এ দৈবজ্ঞ আপনারই পাঠানো মনে আছে বোধহয় ?

আতাহুয়ালপার কাছে দৈবজ্ঞ পাঠাবার কথা পিজারোর ঠিকই মনে পড়েছে। নামনে পড়বার কথা নয়।

এই ত মাত্র কল্পেকদিন আগের ব্যাপার। আতাহয়ালপা সম্বন্ধে একটা মজার থবর পিজারোর কানে আসছিল। থবরটা এমন কিছুই বলতে গেলে নয়। অক্স কোথাও বা অক্সময় হলে হেসেই উড়িয়ে দেওয়া যেত।

আতাহুয়ালপাকে কদিন ধরে মাঝে মাঝে কিরকম সব রংচঙে স্থতো নাড়াচাড়া করতে দেখা যাচ্ছে, এই ছিল খবর।

থবর এনেছিল অবশ্য গুপ্তচরেরা। ইংকা নরেণকে রাজসমাদরে রাথলেও পিজারো তাঁকে পুরোপুরি বিশ্বাস ত আর করেন নি। আতাছয়ালপার মহল থিরে সারাক্ষণ কড়া পাহারা ষেমন ছিল, তেমনি ছিল এ দেশেরই বাছা বাছা আর শেখানো পড়ানো ছ্-একজনকে দিয়ে তাঁর ওপর গোপনে নজর রাথবার ব্যবস্থা।

এসব গুপ্তচর হয় পুনা দ্বীপ কিংবা কুজকো শহরের কাছাকাছি দক্ষিণ অঞ্চলের লোক। পুনা দ্বীপের অধিবাসীরা ইংকা সমাট মাত্রেরই বিক্তদ্ধে শক্রতা করে আসছে বহুকাল ধরে। কোনো ইংকা সমাটের অধীনতাই তারা খুশিমনে মেনে নেয় নি। তারা চুর্দান্ত লড়াইবাজ। পিজারো নিজেই তাদের হাতে দলবল সমেত প্রায় মারা পড়তে বসেছিলেন একবার। তা সত্তেও ইংকা সামাজ্যের বিক্রত্বে তাদের মজ্জাগত আকোশের কথা জেনে তাদের ত্-একজনকে দলে নিতে তিনি দ্বিধা করেন নি।

পেরুর দক্ষিণ অঞ্চলের লোকও সানন্দে পিজারোর হয়ে গুপ্তচরের কাজ্ঞ করেছে, আতাহুয়ালপার ভাই হুয়াসকারকেই তারা সত্যকার ইংকা মনে করে বলে। কুইটো নয়, কুজকোই তাদের কাছে আসল রাজধানী। কুইটোর ভিনদেশী রাজকুমারীর গর্ভে যার জন্ম সেই আতাহুদ্বালপাকে তারা ইংকা বলেই স্বীকার করে না।

এই ছুই জাতের চরই পিজারোর কাছে অঙুত রঙিন স্থতোর থবরটা দিয়েছিল।

খবরটা শুনে মনে মনে হাসিই পেয়েছিল পিজারোর। আতাছয়ালপার ওপর এদের জাতক্রোধের কথা তিনি ভালো করেই জানেন। সেই রাগে এরা নেহাত তিলকে তাল করে তুলেছে বলে মনে হয়েছিল তাঁর।

তবু জিজ্ঞাসা করেছিলেন চরেদের একটু ঠাট্টার স্থরে, রঙিন স্থতোগুলো কি রকম ? নিজের বা অক্ত কারুর গলায় ফাঁস দেবার মত কিছু ?

না তা নয়। জানিয়েছিল চরেরা প্রত্যেকেই,—নেহাত রংবেরং-এরা কটা গিঁট-বাঁধা স্বতুলী।

এসব স্থৃত্নী পেলেন কোথায় আতাহুয়ালপা ? মৃথটা কট করে গন্তীর রেখে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছিল পিজারোকে।

তা জানি না। একই উত্তর দিয়েছিল জনে জনে।

দোষটা কি, অমন ছচারটে রঙিন স্থতো নাড়াচাড়া করলে? ইংকা নরেশের হয়ত ওগুলো একরকম খেলার জিনিস! বলে চরেদের ম্থের দিকে একটু বাঁকাভাবে চেয়ে পিজারো জিজ্ঞাসা করেছিলেন,—ওগুলো নিয়ে ভাবনা করবার কিছু আছে? ভুধু কটা রঙিন গিঁট-পড়া স্থতো বই আর কিছু ত নয়?

চরেদের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে কথা বলেছিলেন পিজারো। তাঁর শেষ প্রশ্নের জবাব তারা কেউ দেয়নি।

আতাহুয়ালপা আর ইংকা-সামাজ্যের বিশ্বদ্ধে জন্মগত আক্রোণ নিয়েও রঙিন গিঁট-পড়া কটা স্থতোর বিষয়ে খবরটুকু মাত্র জানিয়ে তারা নীরব থেকেছে।

কিন্তু ওগুলো ত 'কিপু'! হঠাং উত্তেজিত উচ্ছাস শোনা গেছে—গিঁট-দেওয়া যে রঙিন হতো দিয়ে পেকতে লেখাপড়ার কাজ চলত!

বোড়শ শতাকার কোনো এসপানিওল কি পেরুবাসীর কঠে নয়, ঐ উচ্ছাস শোনা গেছে মেদভাবে যিনি হন্তীর মত বিপুল সেই সদাপ্রসম ভবতারণবাব্র কঠে।

**मामम**गांरे कि वित्रक रात्राहन ?

আর সকলেই প্রায় ভটস্থ হয়ে চেয়েছেন তাঁর দিকে। এধরনের মৃঢ়

বেয়াদবির ফল কি হ'তে পারে তাঁদের অজানা নয়। দাসমশাই মৃথে একেবাকে তালাচাবি দিতে পারেন। মাঝপথেই পূর্ণচ্ছেদ পড়তে পারে কাহিনীর ধারায়।

মন্তক যাঁর মর্মরের মত মহণ দাসম্পাই-এর প্রতি নাতিপ্রসন্ন সেই ঐতিহাসিক শিবপদবাব্ও ভবতারণবাব্র মৃঢ়তাকে ঈষৎ তিরস্কার করেছেন বিপদটা কাটাবার জন্যে।

বলেছেন—আপনার এথনি বিজে জাহির না করলে চলছিল না ভবতারণবাবৃ! ওগুলো কি, তা কি শুধু আপনিই জ্বানেন, যে 'কিপু' বলে না চেঁচিয়ে উঠলে আমরা অন্ধকারে পড়ে থাকতাম! পিজারো নিজেই কি 'কিপুর' কথা একেবারে জ্বানতেন না।

না, তিনি জানতেন না বিন্দ্বিসর্গও। দাসমণাই শিবপদবাবৃকে সংশোধন করতে পেরেই খূশি হয়েছেন—'কিপু' তখন স্তিটিই তাঁর কাছে হেলাফেলার কটা রঙিন স্বতো ছাড়া কিছু নয়। আতাহয়ালপাকে জন্দ করার এমন একটা স্থ্যোগ পেরেও গুপ্তচরেরা 'কিপু'র বহস্ত ফাঁস করে দিতে পারেনি।

কেন ?

হিংসা, বিদ্বেষ, স্বার্থবৃদ্ধির চেম্নে মনের আব্যো গহীন গভীর কোনো নির্দেশে বোধহয়। ব্যক্তিগত সতা ছাড়িয়ে যে নির্দেশ এসেছে রক্তের অতলতা থেকে।

চরেরা সব বলতে চেম্বেও এক জাম্বগাম্ব এসে থেমে গেছে এবং পিজারোও আতাহিয়ালপার হাতে সামান্ত ক'টা রঙিন স্থতোর খবর নিম্নে ব্যস্ত হবার কিছু পান নি।

তা সত্তেও ওরই মধ্যে একদিন কথায় কথায় আতাহুয়ালপার কাছে প্রসঙ্গটা তুলেছিলেন পিজারো।

আপনি নাকি কি সব রঙিন স্থতো নিয়ে খেলা করেন সমাট ?

ইটা করি—ভাবান্তরহীন মুধে বলেছেন আতাহুন্নালপা, আর কোনো কাজ নেই যথন—সমন্ন কাটাবার একটা কিছু ত চাই!

দেখতে পারি রঙিন স্থতোগুলো!—পিজারো বিনীতভাবে যেন প্রার্থনা জানিয়েছেন।

খুব পারেন! বলে নিজের রাজাসনের পাশ থেকেই একটি রঙিন স্বতৃলী আতাহয়ালপা পিজারোর দিকে এগিয়ে দিয়েছেন।

নেড়ে চেড়ে সেটা দেখতে দেখতে পিজারোর ঠোঁটের কোণে একটু অবজ্ঞার হাসি একবারে চাপা থাকে নি। নেহাত সাধারণ কটা রংবেরং-এর গিটপড়া স্থতে। একসকে জড়ানো। ছেলেখেলার যোগ্যও সেটা নয়।

মনে যা হয়েছে বাইরে তার বিপরীতটাই প্রকাশ করে পিন্ধারো উৎসাহ দেখিয়ে বলছেন, জিনিসটা ত বেশ মন্ধার! সত্যি কি করেন এগুলো নিয়ে ?

তা জানেন না? পিজারো চরেদের সম্বন্ধে বিজ্ঞানের ইঙ্গিভটুকু থুব অস্পষ্ট না রেথে আতাহুয়ালপা জিজ্ঞাসা করেছেন,—কেউ কিছু বলে নি আপনাকে?

বিদ্রপের প্রচ্ছন্ন থোঁচাটাই লক্ষ্য করেছেন পিন্ধারো। আতাহুন্নালপার নির্বিকার মুথে যার আভাগও পাওয়া যায়নি এ প্রশ্নের পেছনে সেই আসল উদ্বেগটা কি নিম্নে তা পিজারো ধরতেই পারেন নি।

শুধু থোঁচাটা টের না পাবার ভান করে তাই তিনি সরল সত্য কথাই বলেছেন,—না, বলবে আবার কে কি! এ যে গেলার জিনিস তাত বোঝাই যাচ্ছে। তবে সময় কাটাতে এর চেয়ে ভালো গেলার জিনিস আপনাকে দিতে পারি। তা শেখাও সহজ।

পিজারো তাঁদের তথনকার স্পেনের চালু তাদের জুয়া 'ব্যাকারা'-র কথা ভেবেই ও প্রস্তাব করেছিলেন নিশ্চয়। জুয়ায় মাতিয়েও স্বাতাহয়ালপার কাচে যা কিছু পারা যায় নিংড়ে বার করবার লোভ বোধহয় তাঁর হয়েছিল।

আতাহয়ালপা কিন্তু সে ফাঁদে পা-ই বাড়ান নি। একটু উন্নাসিকভাবেই বলেছিলেন, সময় কাটাবার জন্তে নতুন থেলা শেথবার ধৈর্য আমার নেই সাগরপারের বার। চান ত, নতুন থেলা শিথিয়ে নয়, সময় কাটাতে আমার অন্ত একটা নেশার জিনিস জুগিয়ে সাহায্য করতে পারেন।

কি নেশা আপনার? একটু সন্দিগ্ধস্বরেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন পিজ্ঞারো। আতাহুয়ালপার একটু-আবটু 'চিচা' পান ছাড়া আর কোনো নেশার কথাই জানা যায় নি এ প্রস্তু।

ভবিশ্বং গণনার নেশা! পিজারোকে বেশ অবাক করে দিয়ে বলেছিলেন আতাহয়ালপা।

সে নেশা মেটাতে আমি কি করতে পারি!—পিজাবোর মৃথে একটু ভাকুটি এবার অস্পষ্ট পাকে নি। আমি ত আর গণংকার নই।

আপনি নিজে না হন আপনার দলের মধ্যে তেমন কি কেউ নেই ?— আতাহুয়ালপার সাধারণত নির্বিকারমূখে এবার একটা ঔংস্কৃত্য ফুটে উঠেছিল।

আবেদনটা সত্যিই অভুত লেগেছিল পিজারোর। বিস্মিতভাবেই জানতে চেয়েছিলেন, — আপনি আমাদের দল থেকে একজন জ্যোতিষী চান! কেন?

ত্থামার নিজের দেশের গণৎকারদের ওপর আর ভক্তি নেই বলে।—
অসক্ষোচে জানিয়েছিলেন আতাহুয়ালপা,—্যে কোন পাপে হোক তাদের
দিব্যদৃষ্টি নট হয়ে গেছে। এ পর্যস্ত যা ঘটল তার একটু ইক্ষিতও তারা দিতে
পাবে নি।

আমাদের কেউই যে তা পারবে তার ঠিক কি ?—পিজারো নিজের মনের সত্যকার সংশয়টাই জানিয়েছিলেন।

কিন্তু আতাহুয়ালপা এ সংশয়কে আমল না দিয়ে বলেছিলেন,—তবু চেষ্টা করতে আপত্তি কি! আছে আপনাদের মধ্যে কেউ এমন দৈবজ্ঞ ?

পিজারো তৎক্ষণাৎ জবাব দিতে পারেন নি। প্রথমটা কারুর নামই মাধার আদে নি তাঁর। তারপর হঠাৎ বেদে গানাদোর কথা মনে পড়েছিল। জ্যোতিষবিছা সত্যি সে জানে কি-না তা পিজারো নিজেই বলতে পারেন না। কিন্তু জাতে বেদে বলে তার অভুত কিছু ক্ষমতা-টমতা বোধ হয় আছে। তার পরিচয়ও একট্-আধট্ পাওয়া যায় নি এমন নয়। আর কিছু না হোক, আতাহয়ালপাকে কিছুটা ভূলিয়ে রাখতে সে পারবে। আতাহয়ালপার পেটের কথাও একট্-আধট্ বার করা তার পক্ষে হয়ত অসম্ভব হবে না।

পিজারো গানালোকেই আতাহুয়ালপার কাছে একদিন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পাঠাবার আগে তাকে একটু তালিম দিতে ভোলেন নি।

তোমার ত ভর-টর হত বলেছিল। ভর হলে আবার নাকি দিবাদৃষ্টি খুলে যায়। তা এখন ভর-টর হয় ?—একটু ঘেন কড়া গলাতেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন পিজারো।

ধার। ভর করেন তাঁলের মর্জি হলেই হয় আদেলানতালো।—সবিনক্ষে জানিয়েছে গানালো।

আদেলানতাদো ছাড়া আর কিছু বলে গানাদো তাঁকে সম্বোধন করে না।
আগে বিরক্তি লাগত। এখন সয়ে গেছে।

তবু ধমক দিয়ে পিজারো বলেছেন,—ও-সব প্যাচালো কথা ছাড়ো। দেবতা-অপদেবতার ভর হালফিল হয়েছে কি না জানতে চাইছি।

আজে তা অনেক দিন হয় নি।—কুণ্ঠিতভাবে যেন স্বীকার করেছে গানাদো।

হুঁ —পিজারো বিজ্ঞপের থোঁচাটুকু না দিয়ে পারেন নি,—খাঁরা ভর করতেন ভারা সাগর পেরিয়ে আর তোমার নাগাল পাচ্ছেন না কেমন ? গানাদো লজ্জাতেই যেন কোন জবাব দেয় নি।

পিঙ্গারোই আবার বলেছেন,—শোনো, ইংকা নরেণ আতাহয়ালপার আমাদের জ্যোতিবীদের দিয়ে ভাগ্য গণাবার স্থ হয়েছে। পারবে তাঁকে সম্ভট করতে?

দেবতারা যদি দয়া করেন আদেলানতাদো তাহলে নিশ্চয়ই পারব।—প্রায় করুণভাবে জানিয়েছে গানাদো।

দেবতারা দয়া করুন না করুন আতাহয়ালপাকে খুলি তোমায় করতেই হবে।
—এবার কঠিন আদেশের স্বরেই বলেছেন পিজারো,—আর চেষ্টা করতে হবে
গণনা করার ছলে ওর পেটের কথা বার করবার। ওর সোনাদানা কোথায় কি
লুকোনো আছে যদি জানতে পারো…

তাহলে আপনাকে তৎক্ষণাৎ জানাব আদেলানতালো।—পিজারোর কথাটা পুরণ করে দিয়েছে গানালো মাঝখানে বাধা দিয়ে।

পিজারো এ বেয়াদবি কিন্তু গ্রাহাই করেন নি। লুক্ক প্রত্যাশায় বদান্ত হয়ে বলেছেন,—হদিস বা তুমি দেবে তা নিভূলি হলে সে!নাদানা যা কিছু উদ্ধার হবে তার মোটা বথরা তোমার।

আপনার অসীম দয়া আদেলানতাদো।—বলেছে গানাদো।

গানালো তারপর থেকে আতাহুগালপার কাছে নিম্নমিতভাবে যাতাম্বাত যে করেছে পিজারো তা জানেন।

আতাহয়ালপা জ্যোতিষের বিষয়ে আর উচ্চবাচ্য না করায় এইটুকু তিনি ধরে নিয়েছেন যে, ইংকা নরেশকে খুনি করতে না পারুক, একেবারে হতাশ সে করে নি ।

আতাহুদ্বালপার গোপন কোনো খবর সে এখনো আনতে পারে এইরকম একটু ক্ষীণ আশার বেশী পিজারোর মনে আর কিছু ছিল না।

হঠাৎ আতাহয়ালপার অবিশাস্ত প্রস্তাব শুনে আর সে প্রস্তাবের মূলে সেই গানানোই আছে জেনে প্রথমটা পিন্ধারো সত্যিই তাই রীতিমত অভিভূত বিহবল হয়ে যান।

আতাহুয়ালপা যা বলেছেন, তা বিখাস করা সত্যিই কঠিন। বন্দীনিবাসে আতাহুয়ালপার দরবার হরটির মাপ ছিল লখার প্রায় চবিলা আার চহুড়ার বারো ছাত। পিজারোর সঙ্গে পুরস্কারের কথাটা আলাপ করতে করতে আতাহুয়ালপ। প্রথমে ঘরের মেঝেটার দিকে আকুল দেখিয়ে বলেছেন—এই

মেঝের মাপটা ভালো করে দেখে রাখুন সাগরপারের বীর।

পিজারো অবাক হয়ে মেঝের দিকে তাকাবার পরই আতাহয়ালপা হঠাৎ তাঁর রাজাসন থেকে উঠে পড়ে প্রশস্ত ঘরটির দেয়ালের কাচে চলে গিয়েছেন। পিজারোকে রীতিমত চমকে দিয়ে তারপর পায়ের বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে দাড়িয়ে একটা হাত যতদ্র সম্ভব ওপরে তুলে আঙুলের ডগা দিয়ে দেওয়ালে একটা দাগ টেনে বলেছেন,—আমার হাতটা কতদুর পৌছায় তাও লক্ষ্য করুন।

দেওয়ালের কাছ থেকে আবার ঘরের মাঝখানে নিজের রাজাসনে এসে বসে আতাহুয়ালপা তারপর যা বলেছেন তাই উন্নাদের প্রলাপ বলে মনে হয়েছে পিজারোর।

মেঝে থেকে যতদ্র পর্যস্ত হাত তুলে দাগ দিয়েছেন দরবার ঘরের সেই সমস্ত জারগা আতাহুয়ালপা উপহার হিসেবে সোনায় যদি ভরে দেবেন বলেন, তাহলে তা প্রশাপ ছাড়া আর কি ভাবা যায় ?

প্রলাপ কিংবা পরিহাস!

প্রকাপ নয়, পরিহাস নয়, পিজারোর নিজেরই দলের এক দৈবজ্ঞ গানাদোর মৃথ দিয়ে পেরুর আদিম দেবতা ভীরাকোচার নাকি এই আদেশ!

আতাহুরালপার মুথে এই পর্যস্ত শোনবার পর দে সটো আর কাণ্ডিয়া এসে পড়ার গুরুতর সমস্থার মীমাংসার জন্মে পিজারোকে আলোচনার ছেদ টেনে চলে যেতে হয়েছিল।

দ্বিতীয়বার এ বিষয়ে আলাপ করতে পেরেছিলেন তার পরের দিন।

যা ভন্ন করেছিলেন, তা অমূলক বলে বোঝা গেছে। আতাহুদ্বালপার ইতিমধ্যে মতিগতি বদলায় নি। আগের দিন যা বলেছিলেন এখনো তাঁর মুখে সেই এক কথা। ভীরাকোচার আদেশে খেতবাহিনীর সেনাপতিকে পুরস্কৃত তাঁকে করতেই হবে, আর সে পুরস্কার কি তা তিনি আগেই দেখিয়ে দিয়েছেন।

কিন্তু এত সোনা আপনার আছে কোথায় ?—এবার লুকভাবে প্রশ্ন করেছেন পিজারো।—এই কাক্সামালকা শহরে ?

না।—জানিরেছেন আতাহুরালপা,—আছে আমার সমস্ত রাজ্যের নানা জারগার লুকোন। সেধান থেকে সে সব আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্ত যদি নিজের কথা আপনি না রাখতে পারেন,—পিন্ধারোর গলা লুকোবার চেষ্টা সত্ত্বেও তীক্ষ কঠিন হরে উঠেছে,—যদি মিখ্যে আখাস দিয়েছেন বলে জানা যায় শেষ পর্যস্ত ? তাহলে ভীরাকোচা আমায় ক্ষমা করবেন না।—একটু হেসে বলেছেন আতাহয়ালপা।

তার বেশী কোন ভয় আপনার নেই ?—পিজারোর গলায় ব্যক্তের হ্বরটা থ্ব অস্পষ্ট থাকে নি এবার।

না, তার চেয়ে বড় ভয় কিছু আমার নেই। পিজারোর প্রচ্ছন্ন বাঙ্গটুকু গ্রাহ্মনা করে দৃঢ়স্বরে বলেছেন আতাহুয়ালপা—যেমন বড় সৌভাগ্য কিছু নেই তাঁকে প্রসন্ন করার চেয়ে।

ভীরাকোচা প্রসন্ন হলে কি সৌভাগ্য আপনার হবে বলে আশা করেন ?— পিজারোর মুখে আপনা থেকেই প্রশ্নটা যেন উঠে এসেছে।

আশা কেন করব, কি সৌভাগ্য আমার হবে আমি জানি। আগের মতই গভীর বিখাসের সঙ্গে বলেছেন আতাহুয়ালপা,—সমস্ত অভিশাপের মেঘ কাটিয়ে উঠে আমার আরাধ্য সূর্যদেবের মতই আমি আবার দীপ্ত হয়ে উঠব।

তাই যেন হতে পারেন।—ব্যঙ্গ ভরে নয় পরম আন্তরিকতার সঙ্গেই পিজারো এ শুভকামনা জানিয়েছেন মনে হয়েছে।

পরের দিন থেকেই আতাহয়ালপার নির্দেশ মত পিজারোর হুকুম নিয়ে সমস্ত পেক্ষ রাজ্যের দ্রদ্রাস্তরে পাইক-পেয়াদারা ছুটে গেছে যেখানে যত সোনা সঞ্চিত আছে সব কাক্সামালকার বরে নিয়ে আসবার জক্তে। দেখা গেছে এসপানিওদের হাতে বন্দী হওয়া সবেও কি আশ্চর্য আতাহয়ালপার প্রতাপ প্রতিপত্তি! দ্র-দূর্গম পথে ভারে ভারে সোনা এসে পৌছেছে প্রতিদিন কাক্সামালকা শহরে। দেখতে দেখতে দরবার ঘর সত্যিই সোনায় ভরে উঠেছে।

সমস্ত এসপানিওল বাহিনীর মধ্যে তীব্র হয়ে উঠেছে এই সোনার স্তুপ জমা ছওয়ার উত্তেজনা।

কল্পনাতীত তুর্ভোগ, যন্ত্রণা আর বিপদ মৃত্যু সব কিছু তুচ্ছ করে তাদের এ তুঃসাহসী অভিযানের পরম সার্থকতা এবার তারা নিজেদের চোথে দেখতে পাচ্ছে, স্পর্শ করতে পারছে নিজেদের হাতে ওই সোনার স্থুপের মধ্যে।

তাঁর বাহিনীর আর স্বাইকাব মতই পিন্ধারোর উলাসের আর সীমা নেই।
এমন আশাতাত সোভাগ্যের জন্তে প্রমেশরকে ধ্রুবাদ দেবার জন্তে তিনি
কাক্সামালকা শহরে নতুন এক গীর্জা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। গীর্জার জন্তে নতুন
আরতন তাঁকে তৈরী করাতে হয় নি। অতিথি মহল্লার একটি জমকালো বাড়িই
এক্ট্-আধটু অদলবদল করে তিনি গীর্জা বানিয়েছেন।

পিজারো একেবারে অক্বতজ্ঞ নয়। দেবতাকে সম্ভষ্ট করতে গিয়ে মাত্যবের কথা এবার তাঁর মনে হয়েছে।

গানাদোর অবশ্য নিজে থেকেই তাঁর কাছে আসবার কথা। এতবড় একটা বাহাত্রী দেথাবার পর কেন যে সে নিজের তারিফ শুনতে আর বথরা চাইতে আসে নি সেইটেই একটু আশ্চর্য লেগেছে পিজারোর।

আতাহুয়ালপার প্রতিজ্ঞা পূরণ হতে আর সামান্ত কিছু বাকি। হয়ত কাজটা শেষ হবার পর আরো মেটো বক শিশ দাবী করবার জ্ঞার পাবে বলেই গানাদো এখন ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছে কিংবা নিজে হাত বাড়িয়ে পুরস্কার চাইতে তার সাহসে কুলোয় নি। গানাদোর এ-পর্যন্ত দেখা করতে না আসার কারণ এইরকমই ধরে নিয়েছেন পিজারো।

বকশিশ নেবার জন্মে অপেক্ষা করার ধৈর্য গানাদোর যদি থাকে ত থাক পিজারোর সে ধৈর্য নেই। গানাদো আতাহয়ালপাকে জ্যোতিষের কি ভড়ং ভাঁওতায় এমন করে কাবু করেছে জানবার জন্মে তিনি ব্যাকুল। আতাহয়ালপার পেটের কথা আরো কিছু সে বার করতে পেরেছে কিনা তাও তাঁর জানা দরকার।

পিজারো গানাদোকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্মে তলব পাঠিয়েছেন। গানাদোকে ভেকে আনতে যে গেছল সেই সেপাই যা খবর এনেছে পিজারো তা। বিখাস করতেই পারেন নি।

গানাদো তার ডেরায় নেই। ডেরায় ত নয়ই কাক্সামালকার অতিথি মহলার সৈত্য-শিবিরের কোথাও নাকি তাকে থোঁজ করে পাওয়া যায় নি!

থোঁজ করতে গিয়ে অনেকেরই থেয়াল হয়েছে যে শুধু সেইদিনই নয় গত কয়েকদিন ধরেই গানাদোর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা কেউ মনে করতে পারে না।

কোথায় গেল তাহলে গানাদো!

এসপানিওল একজন সৈনিক হিসেবে কাক্সামালকা থেকে একেবারে তার নিক্দেশ হয়ে যা এয়া ত আজেগুরি ব্যাপার। সোনা নিয়ে স্বাই তথন মেতে আছে, গানাদোও কেওকেটাদের একজন নয়, তব্ তাকে নিয়েও কিছু জন্মনা-কলনা স্থক হয়েছে।

তার অন্তথানের পেছনেও ভীরাকোচার রহস্ত কিছু আছে নাকি! কিছু তা থাকলেও মাসুষটা এমন হয়ে যায় কি করে? ভীরাকোচার হাতে যাদের লাস্থনার কথা জানা গেছে তাদের ত সব সশরীরেই উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে। একেবারে গান্ধেব ত কেউ হয়ে যায় নি গানাদোর মত।

অন্তেরা যত না হোক পিজারো আর তাঁর তৃই বিশ্বন্ত সেনাপতি দে সটো আর কাণ্ডিয়া চিস্তিত অস্থির হুয়েছেন স্বচেয়ে বেশী।

দে সটোকে নিয়ে পিন্ধারো শেষ পর্যন্ত আতাহয়ালপার কাছেই গেছেন এ বহস্তের হদিস পাবার আশায়।

আপনার কাছেই ত সে ইদানিং আসত যেত। পিন্ধারো প্রান্ন অভিযোগের স্করে বলেছেন,—শেষ তাকে দেখেছেন কবে ?

কবে? আতাহুয়ালপাকে যেন ভাবতে হয়েছে।

এই ত দিন তিনেক আগেই। ভেবে নিয়ে জানিয়েছেন আতাহয়ালপা, হাা, সেইদিনই আমাকে ভীরাকোচার কোপে পড়বার ভন্ন দেখায়।

ভীরাকোচার কোপে পড়বার ভয় দেখায়? আপনাকে!

পিজারোর সঙ্গে দে সটো আর কাণ্ডিয়ার মুখে একই বিস্মিত প্রশ্ন শোনা গেছে।

এ ভন্ন দেখাবার কারণ ? গানাদোর অন্তর্ধান রহস্তের মীমাংসা আপাততঃ স্থগিত রেখে জিজ্ঞাসা করতে হয়েছে পিজারোকে।

ভন্ন দেখাবার কারণ প্রতিজ্ঞা রাখবার মেন্নাদ আমার ফুরিয়ে আসছে বলে। আতাহুরালপা থেন অনিচ্ছার সঙ্গে জানিয়েছেন,—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কথা না রাখতে পারলে ভারাকোচা ত আমার ক্ষমা করবেন না। আপনাদের গানাদো তাই সেদিন আমার জমানো সোনা দ্রদ্রান্তর থেকে বরে আনবার জন্তে আরো বেশী লোকজন লাগাতে বলেছিল। তা না লাগালে আমারই শুধু প্রতিজ্ঞা ভক্ষ হবে না, আমার লুকোনো সব পুঁজি হয়ত বেহাতই হয়ে যাবে।

বেহাত হবে কেন? সোনার পুঁজি থেকে বঞ্চিত হবার ভন্ন, গানাদোর অন্তর্ধান রহস্ত সম্বন্ধে উদ্বেগ কৌতূহল ছাপিয়ে পিজারোর গলা রুক্ষ করে তুলেছে।

হবে-ই বলছি না, আতাহুৱালপা মনে মনে নিশ্চর পিজারোর এই অস্থিরতাটুকু উপভোগ করে বাইরে অবিচলিত গাল্ডীর্থের সঙ্গে সমাটোচিত কৃটবৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর জবাবে,—তবে আমার নিজের টহলে বার হওয়া বদ্ধ কেউ কেউ পরতানির চেষ্টা করতে পারে বলে ভাবনা হচ্ছে। তাই

উপরি লোক লাগিয়ে যেথানে যা আছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আনিয়ে ফেলা দরকার মনে করচি।

বেশ, উপরি লোকই আজ থেকে পাবেন। পিজারো আশাস দিতে দেরী না করলেও আর একটা প্রশ্ন তুলেছেন,—কিন্তু আপনার লোকজনের অমন ঘটা করে জাকজমকের সাজপোশাকে যাবার দরকার কি? অত সাজগোজের মধ্যে আবার মুখে রং চং আর মুখোশের ছড়াছড়ি দেখলে ত মনে হয় কোন বিয়ের বর্ষাত্রীদের সঙ্গে তামাসা দেখাবার সব ভাঁড় চলেছে। ও সব হৈ-হুল্লোড় না করে আর সোনা আনতে যাওয়া যায় না?

চুপি চুপি কাউকে কিছু না জানিয়ে যাওয়া আসার কথা বলছেন!

দোভাষীকে দিয়ে বলাবার ভেতরও আতাহয়ালপার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের রেশ একটু ব্ঝি থেকে গেছে। সেটা চাপা দেবার জন্মে একটু বেশী গান্তীর্যের সঙ্গে আতাহয়ানপা তারপর জানিয়েছেন—চোরের মত লুকিয়ে গেলে আসল কাজই যে হবে না। লুকোনো পুঁজির জিম্মাদাররাই যে অবিশ্বাস করবে। ইংকা অধীশরদের সম্পদ, স্থাদেবের জমানো চোথের জল রাগতে বা বার করে আনতে এমনি সমাবোহ করাই যে এ দেশের দস্তর।

'দস্তর' শোনাবার পর পিজারো তার বিরুদ্ধে আর কিছু বলার পান নি। গানালো সহজে আর হ'চারটে প্রশ্ন করে আতাহয়ালপাকে বাড়তি কিছু লোক লাগাতে দেওয়ার আখাস দিয়ে দে সটো আর কাণ্ডিয়াকে নিয়ে ফিরে গেছেন।

গানাদোর মত একজন সৈনিকের বেমালুম গায়েব হয়ে যাওয়া যত বড় রহস্তই হোক তা নিয়ে মাথা ঘামাবার বেশী সময় পিজারো বা তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতিবা পাননি।

আতাহুগালপার দরবার ঘর সোনায় ভবে ওঠার উত্তেজনা ত আছেই তার ওপর আর এক ধবর দৃত্যুখে এসে পিজারো আর তাঁর বিশাসী সেনাপতিদের অস্থির চঞ্চল করে তুলেছে।

আর কারুর কাছ থেকে নয়, ধবর এসেছে আতাহয়ালপারই ভাই আর প্রতিক্ষী ইংকা সামাজ্যের কাষ্য প্রথা-সঙ্গত অধীশ্ব হয়াসকারের কাছ থেকে।

রাজিপিংহাদন নিয়ে হয়াদকার আর আতাহয়ালপার জীবনপণ সংগ্রামের কথা মামরা জানি। আতাহয়ালপার কাছে পরাজিত হয়ে হয়াদকার যে ইংকা সাম্রাজ্যের যথার্থ রাজধানী কুজকোর কাছে 'দৌসা'-র স্ব্রক্ষিত হুর্গে বন্দী হয়ে আছেন তাও আমাদের অজানা নয়। সৌসা-য় বন্দী থাকতেই হয়াসকার এসপানিওল নামে অজ্ঞানা এক শক্রর হাতে আতাহয়ালপার কল্পনাতীত ভাগ্য বিপর্যয়ের কথা শুনেছেন। শুনেছেন যে আতাহয়ালপা বন্দীত্ব থেকে মৃক্তি পাবার জল্মে প্রচুর ধনরত্ব এসপানিওলদের দেবার কড়ার করেছেন।

এই সংবাদই উৎসাহিত করে তুলেছে হুয়াসকারকে। আতাহুয়ালপার ওপর পরাজ্ঞরের প্রতিশোধ নেবার আর নিজের মৃক্তি কেনবার একটা কূটকৌশল তাঁর মাথায় এসেছে। গোপনে নিজের বিশাসী গুপুচরকে দিয়ে এসপানিওলদের অধিপতির কাছে তিনি একটা প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। প্রস্তাব এই যে আতাহুয়ালপার বদলে তাঁকে মৃক্তি দিলে তিনি আতাহুয়ালপার চেয়ে অনেকগুণ বেশী সোনাদানার সম্পদ এসপানিওলদের দিতে প্রস্তত। সে ক্ষমতা তাঁর সত্যিই আছে কারণ কৃদ্ধকো তাঁর নিজের রাজ্ঞ্খানী। ইংকা সামাজ্যের স্বচেয়ে বেশী সম্পদ স্বাভাবিকভাবে এই শহরেই মজ্ত। কোথায় তা কি পরিমাণ আছে তা বাইরের লোক হয়ে আতাহুয়ালপা আর কতটুকু জানে!

হুয়াসকারের এই প্রস্তাবে পিজারো আর তার ঘনিষ্ঠ সাঙ্গপাঙ্গের উত্তেজিত চঞ্চল হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কি এ বিষয়ে করা উচিত স্থির করা সত্যিই তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে।

প্রলোভন ত বড় সামায় নয়। আতাহয়ালপা যা দিতে চেয়েছেন তাই পিজারো আর তাঁর দলবলের কাছে কল্পনাতীত। হুয়াসকার তার চেয়েও অনেকগুণ বেশী দেওয়ার লোভ দেখাচ্ছেন। এখন আতাহয়ালপা না হুয়াসকার কার দিকে হেলা যার ?

গোপন রাথবার চেষ্টা সত্ত্বও হুশ্নাসকারের এ প্রস্তাবের খবর আতাছয়ালপার কানে একেবারে পৌছোম্ব নি এমন নয়।

তাঁর ত এ খবরে অত্যন্ত বিচলিত হ্বার কথা। কিন্তু তা তিনি হন নি।

হননি এই কারণে যে এই রকম একটা অবস্থা যে হতে পারে তা জেনে তিনি আগে থাকতেই প্রস্তুত ছিলেন অনেকথানি। এসপানিওলরা এই দোটানার মধ্যে মনঃস্থির করে ওঠবার আগেই তারা যা ভাবতে পারে না এমন কিছু ঘটে যাবে। আতাহুয়ালপা আর হুয়াসকারের মধ্যে একজনকে বেছে নেবার সময় সুযোগ তথন আর পিজারোর থাকবে না এই মেঘ-ছাড়ানো তুষার-চড়ার দেশে।

নিভূলভাবে সমস্ত মতলব ভাঁজা হয়েছে, ধাপে ধাপে শেষ লক্ষ্যে পৌছাবার যে আয়োজন করা হয়েছে তা নিথুত। প্রথম ধাপ হল পিজারোকে স্কুপাকার সোনা উপহার দিয়ে বিমৃঢ় বিহ্বল করার সেই প্রস্তাব। এসপানিওলরা সোনা বলতে অজ্ঞান। তাদের সেই উন্মন্ত লোভই তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ফন্দি হয়েছে তাই।

এ ফন্দি অবশ্য আতাহয়ালপার নিজের মাথা থেকে বার হয়নি। ধাপে ধাপে আগাগোড়া সমস্ত চালগুলো যিনি কষে কষে সাজিয়েছেন তিনি যে কে তা আতাহয়ালপা এখনো ঠিকমত জানেন না। গানাদো নামে পরিচিত এ লোকটি এসপানিওল বাহিনীরই একজন। তবু আতাহয়ালপা লোকটিকে বিখাস করতে বাধ্য হয়েছেন। বাধ্য হয়েছেন তার কাজ দেখে।

কিন্তু ঘনরামকে কাক্সামালক। শহরে ত পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্ত ফন্দি সাজিয়ে তিনি নিজে গেলেন কোথায়?

আর কেউ না জাত্বক আতাহয়ালপা তা জানেন।

ত্'দিন বাদে আতাহয়ালপা নিজে যেখানে রওনা হবেন নেহাত অসম্ভব কিছু
না ঘটে থাকলে গানাদো সেই 'সৌসা'য় ইতিমধ্যে পৌছে তাঁর জন্মে অপেকা
করতেন।

ইনা 'সৌদা' দেই স্থ্যক্ষিত তুর্গনগরী আতাহয়ালপার ভাই হয়াসকার যেখানে বন্দী হয়ে আচেন।

আর কোথাও নয়, গানাদো 'সৌসা'-তে গেছেন কেন, আতাহুরালপার জন্মে অপেকা করতে?

তাঁর পরাজিত রাজভাতা ভৃতপূর্ব ইংকা নরেশ হরাসকারকে যেখানে বন্দী করে রেখেছেন, সেই হুর্গনগরী 'সৌসা'তেই আতাহয়ালপার নিজেরও গোপনে যেতে চাইবার কারণ কি ?

হুয়াসকার যে তাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের স্থযোগ নিয়ে নিজের স্বাধীনতা আর ক্ষমতা ফিরে পাবার জন্মে বেশী সোনার লোভ দেখিয়ে পিজারোকে হাত করতে চাইছে, এ গোপন খবর জানবার পরও আতাহুয়ালপার সংকল্প ত বদলায়নি।

এরকম সম্ভাবনার কথা আগে থাকতেই অন্তমান করে নিয়ে তিনি অবিচলিত ছিলেন কিনের জোরে ?

শুধু কি গানাদোর ছকে দেওরা চালের ওপর অটল বিখাসে?

কিন্তু গানাদোর চাল যে অব্যর্থ এ বিশ্বাস তাঁর হল কি করে? গোড়ায় ত গানাদোকে পিজারোর গুপুচর বলে ধরে নিয়ে তাঁর সমস্ত কিছুই অবিশ্বাসের চোখে দেখেছিলেন। যে নির্দেশ পেয়ে পিজারোর কাছে প্রথম একজন এসপানিওল দৈবজ্ঞের কথা পাড়েন তাই ত রীতিমত সন্দেহজনক মনে হয়েছিল। নির্দেশ পেয়েছিলেন অবশ্য সেই রিউন স্থতোর জট থেকে। সেই 'কিপু' ক'টা তাঁর মহলে কোথা থেকে এল তাই প্রথম বুঝে উঠতে পারেননি। পিজারোর চরেদেরই সেটা কারসাজি ভেবেছিলেন প্রথমে। এমন কথাও ভেবেছিলেন যে, ইংকা-সাম্রাজ্যের কোনো কুলাঙ্গার দেশধর্মের চরম অপমান করে বিদেশী পিজারোর কাছে 'কিপু'র রহস্ত জানিয়ে দিয়েছে, আর পিজারো সেই 'কিপু' দিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইছেন।

'কিপু'গুলো পর পর হাতে পড়ার পরও আতাছয়ালপা তাই তার নির্দেশ মানবার কোনো চেষ্টা করেননি। সেগুলো যেন বাজে রঙিন স্থতো হিসেবেই নাড়াচাড়া করেছেন। সত্যিই 'কিপু'র বহস্ত জেনে থাকলেও পিজারো আতাছয়ালপাকে ধরা-ভৌয়ার যাতে কিছু না পান।

গুপ্তচরেদের চরম দেশলোহ সম্বন্ধে তাঁর আশক্ষা যে অমূলক, পিজারোর 'কিপু'গুলো সম্বন্ধে থাঁজ নেবার ধরন দেখেই আতাহুয়ালপা ব্ঝতে পারেন একদিন। 'কিপু'গুলো পিজারোর কাছে যে খেলাধুলোর রঙিন স্থতোর বেশী কিছু নয়, তা ব্ঝে সেই দিনই এমপানিওল একজন দৈবজ্ঞের কাছে ভাগ্য গনাবার ইচ্ছে জানান।

'किश्र'खरनात मर्पा महे निर्मिश्हे छिन।

সব হুর্ভাগ্য ঘোচাতে চাও ত এসপানিওল দৈবজ্ঞ ডাকাও।—এই ছিল 'কিপু'র রঙিন জ্কটপাকানো হুতোর আদেশ-বাণী।

গিট-দেওয়া রঙিন স্থতোর জট দিয়ে এ আদেশ-বাণী প্রকাশ করা যেমন, তার পাঠোন্ধার করাও তেমনি পেরু-রাজ্যের নিতান্ত গুপুবিছা। 'কিপু' কি জিনিস জানলেও তা পড়বার ও তা দিয়ে কিছু বলবার ক্ষমতা যার-তার থাকে না।

ইংকা রাজবংশের লোক হিসাবে আতাহুয়ালপাকে ছেলেবেলাতেই এ বিছা শিখতে হয়েছে। রাজ ও অতাস্ত অভিজাত বংশের লোক ছাড়া, পুরোহিতদেরই শুধু এ বিছা শেখার অধিকার আছে।

'কিপু'গুলির আদেশ-বাণী সেদিক দিয়েও আতাছয়ালপাকে বিশ্মিত চিস্তিত করেছিল।

'কিপু'র রঙিন স্থতোয় ভাষা ফোটাতে যারা জানে, ইংকা রাজ্যের এমন কে

এরকম অভূত নির্দেশ পাঠাতে পারে! ত্র্ভাগ্য ঘোচাবার জন্ম শক্রর দৈবজ্ঞের শরণ নেবার পরামর্শ দেওয়া তাদের কারুর পক্ষে সম্ভব বলেই আতাহ্যালপা ভাবতে পারেন না।

মনের এ সমস্ত দ্বিগাসংশয় নিয়েও আতাহুয়ালপা পিজারোর কাছে 'কিপু'র নির্দেশ অস্থপারে এক স্থন এসপানিওস জ্যোতিধীর থোঁজ করেছিলেন। সেরকম কেউ থাকলে পাঠিয়ে দিতে বলেছিলেন তাঁর কাছে। নেহাত 'কিপু'গুলোর মানে বোঝা যায় কিনা দেখবার চেষ্টাতেই এ অমুরোধ।

সেই অহুরোধ রাখতে পিজারো কয়েকদিন বাদে যাকে পাঠিয়েছিলেন, তাকে দেখে ত গোড়াতেই মনটা বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

এই কি এসপানিওল জ্যোতিষী! না, পিন্ধারো তাঁর নিজের মতলব হাসিল করতে যাকে-তাকে দৈবজ্ঞ সাজিয়ে পাঠিয়েছেন ?

লোকটার চেহারাই ত প্রথমত অন্থ এসপানিওলদের থেকে কেমন আলাদা।
গারের রংটা তাদের মত অমন কটা নয়। আরেক পৌচ ময়লা হলে ইংকা
রাজবংশের ছেলেদের সঙ্গেই প্রায় মিলে যেত। ম্থ-চোধ ধরন-ধারণও অন্থ
এসপানিওসদের সঙ্গে মেলে না। লোকটা তাদের মতই লঘা হলেও, পাতলা
একহারা ধরনের। জ্যোতিধের মত বিত্যের চর্চা যারা করে, তাদের ম্থ-চোধে
ধে ধীর-স্থির গান্তীর্যটুকু থাকা উচিত তাও এর মুধে নেই। কেমন একটা অস্থিরচঞ্চল ভাব তার জায়গায়, আর সেই সঙ্গে চোধের দৃষ্টিতে একটা চাপা কৌতুকের
আভাস, মাঝে মাঝে যা হঠাৎ আবার যেন অন্যভাবে ঝিলিক দিয়ে
ধর্মে।

লোকটার নাম জেনেছিলেন গানাদো। গানাদোর সঙ্গে প্রথম দেখার সময় যা-কিছু হয়েছিল তাও বেগ একট অন্তত বেয়াড়া ধরনের।

গানালোর সব্দে কথা বলবার জন্মে আতাহুয়ালপ। সব্দে তাঁর দোভাষীকে রেখেছিলেন।

লোভাষী কিন্তু গানালোর কথা কিছুক্ষণ শোনবার পর অন্থবালের চেষ্টা না করে একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছিল। বোবা হওয়ার আর লোষ কি। গানালোর কথা সে একবর্ণ বুঝতে পারেনি।

চূপ করে থাকতে দেখে আতাহুরালপা জ্রকুটিভরে তার দিকে চেয়েছিলেন। গানাদোকেও অত্যস্ত বিরক্ত মনে হয়েছিল। তিনি রাগের চোটে মুখে যেন তুবড়ি ছুটিয়ে কি সব বলেছিলেন দোভাষীকে। দোভাষী ঘেমে উঠে কাঁচুমাচু মুখ করে এবার আতাহুরালপার কাছে স্বীকার করেছিল যে, গানাদোর কথা অহুবাদ করবার ক্ষমতা তার নেই।

কেন ?—আতাহয়ালপা রেগে উঠেছিলেন,—তুমি এলপানিওলদের ভাষা জানো না ?

জানি। কিন্তু উনি যা বলছেন, তা কান্তেলিয়ানো মানে এসপানিওলদের ভাষা নয়।—করুণস্ববে নিবেদন করেছিল দোভাষী।

কি!—এগপানিওল শন্দটা থেকেই যেন দোভাষীর কুইচুয়া ভাষায় বলা বক্তবাটা বুঝে ফেলে গানাদো একেবারে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেছিলেন,—আমি যা বলছি, তা এগপানিওল নয়? এগপানিওলদের ভাষা শুধু কান্তেলিয়ানো? কেন, বান্ধ, গালিসিয়ান কাটালান কি বানের জলে ভেলে এসেছে। আমি কাটালান বলছি, কান্তেলিয়ানো নয়। বুঝেছ?

ভ্যাবাচাকা থেয়ে গানাদোর কথাগুলো যে কান্তেলিয়ানোতেই বলা দে থেয়াল হয়নি দোভাষীর।

কিন্তু আমি ত শুধু কান্তেলিয়ানোই শিখেছি।—অপরাধীর মত সে জানিয়েছে—কাটালান আমি জানি না।

না যদি স্থানো তা এখানে করছ কি! যাও।

আর কিছু না বুরুন আতাহয়ালপা গানাদোর রাগের সঙ্গে বলা শেষ কথাটা ব্রেছিলেন। বন্দী হবার পর থেকে এসপানিওলদের সংসর্গে যে ত্'-একটা শব্দ তিনি এই ক'দিনে শিথেছেন তার একটা হল 'ভায়িয়া'। 'ভায়িয়া' মানে য়াও। গানাদো রাগের মাধায় দোভাষীকে সেই কথাই বলেছে।

কথা যে বোঝে না এমন দোভাষীর ওপর রাগ হওয়া অবশ্য স্বাভাবিক। তার থাকা-না-থাকা সমান। যাও বলে তাকে তাড়ালে স্তরাং কোনো ক্ষতি নাই। আতাহুয়ালপা দোভাষীকে বিদায় দেওয়ায় তাই আপত্তি করেন নি।

কিন্ত যে গেছে তার জারগার গানাদোর কথা বোঝে এমন দোভাষী ত একজন দরকার। নইলে ইসারায় ত তাঁদের পরস্পরের আলাপ আর হতে পারে না।

ইসারায় কথা বোঝাতে হয়নি, দরকার হয়নি কোনো দোভাষীরও, হঠাৎ চমকে উঠে অবাক হয়ে আতাহয়ালপা গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন। নিজের কানকেই তিনি বিশাস করতে পারছেন না তথন। বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত।

গানাদো তাঁর সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলছে পেরুর সাধারণ ভাষা কুইচুয়ায় নয়, ইংকা রাজপরিবারের নিজস্ব বিশেষ ভাষায়, বাইরের প্রজানাধারণেরও যা অজানা।

গানাদোর এ ভাষা ব্যবহারে স্তম্ভিত হয়ে আতাহয়ালপা প্রথমে তার কথাটাই মন দিয়ে শুনতে পারেননি।

গানাদো একটু হেসে দ্বিতীয়বার কথাটা বলার পর তিনি সঙ্গাগ হয়েছেন।
দোভাষীকে তাড়িয়েছি বলে রাগ করেননি নিশ্চয় ?—বলেছেন গানাদো।
না, তা করিনি।—জ্রকুটিভরে বলে আতাহয়ালপা নিজের তীব্র কৌতৃহলটা
আর চাপতে পারেননি,—তুমি—তুমি আমাদের এভাষা শিখলে কোথায় ?

এভাষা কি এমন অভূত কিছু যে শিখলে আশ্চর্য হতে হয় !— গানাদো যেন সরল বিষয়েই প্রকাশ করেছেন।

ইয়া তাই !—ইংকা নরেশ একটু উষ্ণস্বরেই বলেছেন,—এ দেশের সবাই যা বলে এ সেই কুইচুয়া নয়। ইংকা-রক্ত যাদের গায়ে আছে, রাজবংশের তারাই শুধু এ ভাষা ব্যবহার করে।

ইংকা বক্ত আমার গায়ে নেই।—গবিনয়ে বলেছেন গানাদো,—স্থতরাং এ ভাষা ব্যবহার করে আমার যদি অন্তায় হয়ে থাকে ত মাপ করবেন। আমি কুইচুয়াতেই যা বলবার বলতে চেষ্টা করব।

সে চেষ্টা করতে তোমায় বলছি না।—আতাহুয়ালপা অধৈর্যের সঙ্গে বলেছেন —কোথায় এ বাক্কভাষা তুমি শিখলে তাই জানতে চাইছি।

রাজভাষা ত যার-তার কাছে শেখা যায় না।—আবার প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছেন গানালো,—কোথায় কেমন করে শিখেছি আশা করি তা জানাবার সময় হযোগ পরে পাব। কিন্তু এখন স্বচেয়ে যা জুরুরী, সেই কথাগুলোই আপনার সঙ্গে আগে আলোচনা করতে চাই। দোভাষীকে সেইজ্লেই ওভাবে সরিয়ে দিলাম।

কি জরুরী কথা আব্দোচনা করতে চাও?—আতাহুয়ালপা অত্যন্ত সন্দিয়ভাবে গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন, তারপর রুচ্ন্মরে বলেছেন,—এলপানিওলদের জ্যোতিষবিহার দৌড় কতটা তাই আমি তোমায় দিয়ে পরীক্ষা করতে
চাই। গোপন আলোচনা করবার জন্মে তোমায় ডাকিনি। পারো তুমি ভাগ্য
গণনা করতে।

ना ।

সোজা স্পাই দৃঢ়স্ববের এ অপ্রত্যাশিত জবাব শুনে চমকে উঠে আতাহয়ালপা সবিশ্বরে গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন। লোকটা বলে কি! অস্তানবদনে স্বীকার করছে যে, সে জ্যোতিষী নয়! গানাদোর অবিচলিত নির্বিকার মুখের জ্যাব দেখে একমুহূর্তে মেজাজ তাঁর আবো গরম হয়ে উঠেছে।

তীব্রস্বরে তিনি বলেছেন,—ভাগা গণনা করতে জানো না, তবু তুমি এখানে এসেছ! এসেছো কি পরিহাস করতে ?

না, সমাট।—শাস্ত দৃচস্বরে বলেছেন গানাদো,—পরিহাস করবার জন্তে নিজের মাথার থাঁড়া ঝুলিয়ে এখানে আসিনি। এসেছি আর এক উদ্দেশ্যে আর আশা নিয়ে। ভাগ্য গণনা করতে আমি জানি না কিন্তু ভাগ্য বদলাতে হয়ত পারি।

ভাগ্য বদলাতে পারো!—আতাহুয়ালপা জলস্কস্বরে ওইটুকু বলে গানাদোর স্পর্ণাতেই বোধহয় নির্বাক হয়ে গেছেন।

আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না জানি।—গানালো আগের মতই স্থির-ধীরভাবে বলেছেন,—ভাবছেন পিজারোর চর হিসেবে আপনার মনের কথা বার করবার চেষ্টা করছি। নিজেকে বাঁচাতে পিজারোর কাছে আমার সব কথা কাঁস করে দেবেন কিনা তাও তোলাপাড়া করছেন মনে মনে। তা আমায় ধরিয়ে দিতে আপনি সত্যিই পারেন। মুখ-সাপাটতে তখন নিজের সাফাই গেয়ে পার পাব কিনা জানি না। পাই বা না পাই, এই তাভান্তিন্স্ইয়ু-র যিনি জীবনের উৎস, সেই ভীরাকোচা আর তাহলে ইংকা সাম্রাজ্যের অভিশাপ মোচন করতে বোধহয় দেখা দিতে পারবেন না।

তাভান্তিন্স্ইয়র জীবনের উৎস ভীরাকোচা !—স্বাতাহুয়ালপার গলায় রাগের চেমে বিস্ময়বিমৃততাই বেশী স্পত্ত হরে উঠেছে এবার।—কি জানো তুমি তাঁর বিষয়ে ?

এইটুকু জানি ষে তাঁর নাম নিয়ে তাঁর ভরসার জোরে এই ইংকা সাম্রাজ্ঞা আবার জাগিয়ে তুলে তার সমস্ত অভিশাপ কাটিয়ে দেওয়া যায়। আতাহুয়ালপার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছেন গানাদো,—আপনার ভাগ্য সত্যিই বদলে যেতে পারে সমাট শুধু যদি যা আপনাকে বলব তা বিশাস করতে পারেন।

বিশাস তোমায় আমি করব কেন ?—এবার বিজ্ঞপের স্বরে বলেছেন আতাহয়ালপা, তথু আমাদের রাজভাষা তুমি কোথা থেকে শিখেছ, আর জীবনদেবতা ভীরাকোচার দোহাই দিচ্ছ বলে ?

না, সমাট !—একটু হেসে বলেছেন গানাদো,—রাজন্তাষা শিখেছি বা ভারাকোচার দোহাই দিচ্ছি বলে আমায় বিশ্বাস করতে হবে না। তার চেয়ে ভালো প্রমাণ ··

গানাদো কথাটা শেষ করতে পারেননি। ইংকা রাজবংশের সন্ত্রাস্ত কেউ একজন আতাহয়ালপার সঙ্গে দেখা করতে দরবার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছেন। যথারীতি, থালি পাল্লে কাঁধে বশুতার নিদর্শন হিসেবে একটা বোঝা কাঁধে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়ে প্রণামী দিয়ে ও কুর্ণিশ করে তিনি যেভাবে বেশ একটু ব্যাকুল অস্বস্তির সঙ্গে গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন, তাতে বোঝা গেছে, ইংকা নরেশের কাছে থুব গুরুতর কিছু তাঁর নিবেদন করার আছে।

আতাহুয়ালপাকেও একটু বিব্ৰত মনে হয়েছে।

আগন্তুক ইংকা জ্ঞাতির কাছে তার জরুরী নিবেদনটা গোপনে তিনি শুনতে চান কিন্তু আলাপ অসমাপ্ত রেখে গানাদোকে বিদায় দিতে বাধছে।

গানালোই আতাহয়ালপার এ দোটানার অম্বস্তি দূর করেছেন অপ্রত্যাশিত-ভাবে।

হঠাথ আগস্তুক ইংকা-প্রধানকেই উদ্দেশ করে তিনি বলেছেন,—ভুল হলে মাপ করবেন। আপনার নামই ত পাউললো টোপা?

ইংকা নরেশ ও আগছক ত্রজনেই সবিস্থায়ে গানাদোর দিকে তাকিয়েছেন।
আতাহুয়ালপাই জিজ্ঞাসা করেছেন ক্রক্টিভরে,—তুমি ওর নাম জানলে
কি করে ?

শুধু ওঁর নাম নয়, উনি আপনার কাছে কি আবেদন জানাতে এসেছেন, তাও আমি জানি।—ঈষং কঠিনস্বরে বলেছেন গানাদো,—ওঁকে আপনি আখাস দিতে পারেন সম্রাট, যে স্বয়ং ভারাকোচা ওঁর সহায় হবেন। একবার শিক্ষা পেয়েও যার সংশোধন হয়নি, পাউল্লো টোপার স্ত্রীর ওপর পাশব লালসা নিয়ে আবার যে তাঁকে লুঠন করে নিয়ে যাবার আয়োজন করেছে, আজ রাত্রেই এমন চরম শান্তি সে পাবে, এসপানিওল বাহিনীর কাছে যা গল্প-কথা হয়ে থাকবে. বহুদিন। প্রকাশ্য রাজপথে কলঙ্কচিহ্ন-ভরা মুথে হাত্ত-পা বাধা অবস্থায় কাল সকালে তাকে পাওয়া যাবে।

কি বলছ কি তুমি!—যেন একটু অধৈর্যের সঙ্গে বলেছেন আতাহয়ালপা— ভীরাকোচার নাম নিয়ে তামাসা করছ কোন্ সাংসে! তামাসা করিনি সমাট !—গানাদো দৃঢ়স্বরে বলেছেন,—সত্য কথাই বলছি যে, জীরাকোচাই পাউল্লো টোপাকে চরম অপুমান থেকে রক্ষা করবেন।

একদিকে যেমন বিশায়বিমৃঢ় আর একদিকে তেমনি ক্রুদ্ধ উত্তেজিত হয়ে আতাহুরালপা জনস্কস্বরে পাউল্লো টোপাকেই জিজ্ঞাসা করেছেন,—এ এসপানিওল তোমার তুর্ভাগ্যের কথা যা বলছে, তা সত্য টোপা!

হাা সত্য, সমাট !—নত আরক্তমুখে স্বীকার করেছে পাউল্লো টোপা।

কিন্তু ভীরাকোচার পবিত্র নাম নিয়ে যে আশাস দিচ্ছ, তা যদি শুধু মিথ্যে দক্ত হয়… ?—গানাদোর দিকে ফিরে তীক্ত-দৃষ্টিতে তাঁকে যেন বিদ্ধ করে আতাহয়ালপা প্রশ্নটা অসমাধ্যই রেখেচেন।

তাহলে আমায় প্রতারক গুপ্তচর বলেই ব্যবেন !—কুণ্ঠাহীন গলায় বলেছেন গানালে।—আমি কতথানি বিশাদের যোগ্য আমার এই দান্তিক আফালনই তার প্রমাণ দিক।

তার পরদিন সত্যিই সে প্রমাণ পেয়েছিলেন আতাহরালপা, গালিয়েংশ নামে সেই পাষও এসপানিওল সৈনিকের অবিখাত লাঞ্ছনায়।

আতাহুরালপ। বিশ্বরবিমৃত হয়েছিলেন সত্যিই কিন্তু গানাদোকে পরিপূর্ণভাবে বিশাস করা আর তাঁর পক্ষে কঠিন হয়নি।

বিশাস যে তাঁর অপাত্রে পড়েনি তার প্রমাণ এরপর পদে পদে পাওয়া গেছে। যা প্রায় কল্পনাতীত ছিল গানাদোর নিথুঁত চাল সাজাবার গুণে তা সম্ভব হয়েছে আশ্চর্যভাবে।

সোনার টিবি উপহার দেবার টোপ বিফল হয়নি। অসন্দিগ্ধভাবে পিজারো সে টোপ গিলেছেন। স্বচেয়ে বড় সমস্থার স্মাধান হয়েছে তাই দিয়েই।

সে বড় সমস্তা কি ?

চারদিকে তুর্লজ্যা পাহাড়ের প্রাচীরে ঘেরা, কাক্সামালকা থেকে এসপানিওল বাহিনীর সজাগ পাহারা এডিয়ে বার হওয়া।

সেই সমস্তার কিনারাই করেছেন গানালো সোনার কাঁড়ির প্রলোভন দেখিয়ে।

তা না করতে পারলে পিজারোর পাহারাদারদের একরকম চোথের ওপর দিয়ে গানাদো কি অমন উধাও হতে পারতেন।

কিছ্ক কৌশলটা সত্যিই কি ছিল ?

পিকারোর ঝাহ্ন সব সঙ্গী-সাথী সেনাপতিরা ভেবেই পান্ধনি।

শুধু পিজাবোই একবার নিজের অজ্বান্ত কৌশলটা প্রায় ধরি-ধরি করে ফেলেছিলেন একটা কৌভূহল মেটাতে গিয়ে। রহস্তের চৌকাঠ পার হওয়া কিন্ত তাঁর হয়নি। সত্যিই কিছু সন্দেহ না করে দরজা থেকেই, তিনি ফেরভ গেছেন বলা চলে। গানাদোর অন্তর্গন-রহস্ত শেষ পর্যন্ত ভেদ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

কি কৌশলে গানাদো কাক্সামালকা থেকে পালিয়েছেন তা শুধু একজনই জানেন। পালিয়ে তিনি কোথায় গেছেন তাও শুধু আতাহয়ালপাই জানা।

আতাহয়ালপার অহমান নিভূলি হলে গানাদো তখন হর্গনগর সৌসানগরে পৌছে সাগরপারে হ্যমনবাহিনীর বিরুদ্ধে একেবারে মোক্ষম মাত-এর চালটি চেলে আতাহয়ালপার জন্মে অপেক্ষা করছেন।

মাত-এর মোক্ষম চালটি কি ?

তা আর কিছুই নম্ন ছভাগ হয়ে যা পলকা হয়ে গেছল তা-ই আবার এক করে জুড়ে দেওয়া। সে জোড়া ছাতিয়ারের সামনে তথন দাঁড়াবে কে?

আতাহুয়ালপা আর হুয়াসকার নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে যথন শক্তি কয় করছেন শক্র এবে তথন হানা দিয়েছে এই গৃহ বিবাদের স্থযোগে। হুই ভাই একবার দেশের জন্মে জাতির জন্মে আকাশের যিনি অধীখন সেই স্থাদেব আর জীবনের যিনি উৎস সেই ভীরাকোচার জন্মে মিলিত হলে এসপানিওল বাহিনী ত ফুংকারে উড়ে যাবে।

হুরাসকার তাঁর সঙ্গী-সাথীর কুপরামর্শে পিজারোর কাচে অত্যন্ত গর্হিত একটা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

তা পাঠালেও ক্ষতি নেই। পিজারো আর তার দলবল যতক্ষণ সে প্রস্তাবের স্থবিধে-অস্কৃথিধে লাভ লোকসান ছিসেব করছেন ততক্ষণে গানাদো সৌসায় পৌছে হুয়াসকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছেন নিশ্চয়।

হয়াসকার নির্বোধ নন । গানাদোর ছকা চালগুলি যে অব্যর্থ তা ব্রুতে তার দেরী হবে না। তারপর শুধু আতাহয়ালপার সৌসা পৌছাবার জন্তে অপেক্ষা। আতাহয়ালপাকে সণরীরে সামনে দেখলে হয়াসকারের মনে দিখা দদ্দ তথনও যদি কিছু থাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে নিশ্চয়। ইংকা রাজরক্ত খাদের মধ্যে প্রবাহিত সেই তুই রাজলাতা এখন এক হয়ে মিললে সমস্ত কর্ডিলিয়েরাই কেপে উঠবে তাঁদের বাহিনীর পদভরে। কোথায় তখন দাড়াবে ওই কটা ত্রমন বিদেশী।

কিন্তু আতাহয়ালপা ত পিজারোর কড়া পাহারায় তাঁর নিজের অতিথি মহলাতেই বন্দী। অতিথি মহলাথেকে বাইবের চন্ধরে পর্যন্ত একটু পা ছাড়িয়ে অাসার স্বযোগ তাঁর নেই!

তিনি সেই দুর তুর্গনগর সৌসায় যাবেন কেমন করে?

কেমন করে আর! গানাদো যেমন করে সকলের চোথে ধুলো দিয়ে গেছেন তেমনি করে।

পিজারাকে দোনার কাঁড়ি উপহার দিয়ে ভীরাকোচাকে প্রসন্ন করবার বত কি আতাহুয়ালপা অকারণে নিয়েছেন!

প্রতিদিন সমারোহ করে স্থ্দেবের জমানো চোথের জল বয়ে আনবার বোভাষাত্রীর দল কি এদিকে-ওদিকে মিছিমিছি পাড়ি দিচ্ছে ?

তাদের রংবেরং-এর পোশাক, মৃথের রং চং মৃথোশ আর যাবার পথে
নাচগান বাজনা দেখতে শুনতে গোড়ায় গোড়ায় এসপানিওলরাও রাস্তায় জড়
হত। সং দেখার মত একটা মঞ্চা ছিল তার মধ্যে।

কিন্তু তুবেলা দেখে দেখে তারপর অবশ্য একঘেয়েমিতে অরুচি ধরে নগছে। এখন আর সোনা-বরদার মিছিল দেখলে কেউ দাঁড়িয়ে ভিড় জমার না। যেটুকু আগ্রহ তাদের বিষয়ে আছে তা শুধু ভারে ভারে তারা সোনা আনহে বলে।

কাক্সামালকা থেকে কুজকো যাবার রাস্তায় প্রতিদিন একটা করে অস্ততঃ মিছিল যায় আসে। তার মধ্যে একটা বিশেষ দলকে কে আর লক্ষ্য করেছে।

লক্ষা করলেই বা ব্যাত কি! সেই ম্থোশ পরে সং সাজা রংবেরং-এর পোশাক পরা ভেঁশুর মত বাশি আর করতালের মত বাজনা নিয়ে একদল আধা নাচের ভলিতে চলেছে।

হাা একটা ব্যাপার লক্ষ করবার মত ছিল বটে। মুখোল আঁটা নানা রং-এর প্রায় ঘেরাটোপ পরা একটা নেছাত ছোটখাট পাতলা ছুবলা চেছারা। একেবারে বাচ্চা ছেলেই মনে হয়। এত অল্পবয়সের কেউ সাধারণতঃ এ সব সোনা-বরদার মিছিলে থাকে না।

কিন্ত থাকলে লোধও কিছু নেই। বুড়োধাড়ি ছাড়া ছেলে-ছোকরার এ দলে থাকা বারণ ত আর নয়! কারুর চোথে পড়পে তা নিয়ে জেরা সে করতে পারত না স্করাং। এরপানিওসরা ত নয়ই। কারণ তারা এ সব মিছিলের নিয়ম-কাতুন কি আর জানে!

কিন্তু লক্ষই যথন কেউ করেনি, তথন সন্দিগ্ধ হবে কে? আর এ দলের পক্ষে বেমানান এই ছেলে-ছোকরার মত চেহারা যদি নজরে না পড়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গী হিসেবে আর কেউ দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি নিশ্চয়।

না বলতেই বোঝা গেছে বোধহয় যে গানালো এই দলের সঙ্গে সোনা-বরদার সেজেই কাক্সামালকা থেকে উধাও হয়েছেন। উধাও হয়েছেন কুজকোর পথে। কুজকো কাক্সামালকার থ্ব কাছাকাছি নয়। পথও বেশ ত্র্গম। তবে ইংকা স্থপতিরা সেধানে পাহাড় কেটে পথ বানাবার এমন আশ্চর্য বাহাত্রী দেখিয়েছেন, তথনকার ইউরোপে অস্ততঃ যার তুলনা ছিল না।

এ পথে তথনও পর্যন্ত ইংকা সাম্রাজ্যের নিজম্ব দৌড়বাজ হরকরার বাবস্থা চাল্
আছে। পেরুর ইন্তর থেকে দক্ষিণ প্রান্ত আর শাদা তৃষারের পাহাড়ের রাজ্য
থেকে মরুর মত ধূ-ধূ পশ্চিম সমুদ্র তীরের নগর বসতি এই পর্যন্ত ডাকবিলির
বাবস্থা সে যুগের এক বিশ্ময়। দৌড়বাজ ডাক-হরকরা প্রতিদিন অবিশাস্ত
তংপরতার সঙ্গে বাজ্যের সংবাদ ও ইংকা নরেশের আদেশ সর্বত্র বহন করে
নিয়ে যায়।

এই দৌড়বাজ হরকরাদের পর পর হাতফেরতা হয়ে ডাক বিলি হত অবশ্য। রিলে রেসের মত এক হরকরার দৌড় যেখানে শেষ সেখানে আরেক হরকরা তৈরী থাকত তার বার্তা নিয়ে ছুটে যাবার জয়ে।

এই ব্যবস্থা সত্ত্বেও কাক্সামালকা থেকে কুজকোয় ভাক পৌছোতে পাঁচ দিন অন্ততঃ লাগত।

সোনা-বরদার শোভাষাত্রীদের দলের সঙ্গে গানাদোর কুজকো পৌছোতে আরো বেশী কিছুদিন লাগা তাই স্বাভাবিক।

কুজকো শুধু নয়, সেখান থেকে সৌসা পর্যন্ত পৌছোতে যে সময় সাগতে পারে, তার হিসেব ধরেই গানাদো আতাহয়ালপার অন্তগানের সব ব্যবস্থা পাকা করে ছকে রেখে গেছেন।

সৌসায় পৌছেই দৃত হিসাবে বিখাসী দৌড়বাজ হরকরাদেরই একজনকে হয়াসকারের পাঞ্জা দিয়ে আতাহয়ালপার কাছে গোপন থবর দেবার জক্তে পাঠানো হবে।

আতাহুন্নালপা কিন্তু কাক্সামালকাতেই তার অপেক্ষায় বলে থাকবেন না। গানাদো যেদিন থেকে নিফদেশ তার ঠিক গুনে গুনে একপক্ষকাল বাদে তিনি কাক্সামালকা থেকে রওনা হল্নে পড়বেন। কুজকোর দ্তের সঙ্গে মাঝপথেই যাতে তাঁর দেখা হয়।

আতাহুয়ালপা রওনা হবেন ওই সোনা-বরদার দলের শোভাষাত্রী হয়েই অবশ্য। কিন্তু অতিথি মহলার বন্দীশালায় যারা তাঁকে দিনরাত পাহারায় রাখে সেই এদপানিওল দেপাইদের দৃষ্টি তিনি এড়াবেন কি করে?

যদি বা কিছুক্ষণের জন্মে তাদের ফাঁকি দিয়ে অতিথি মহল্লার বন্দীশালা থেকে শোভাষাত্রী সেজে পথে বেরিয়ে পড়তে পারেন, তারপর যথাস্থানে তাঁকে না দেখতে পেলে হুলম্বল ত বাধবেই।

গানাদোর বেলা যা হয়েছিল তার চেয়ে সহস্র গুণ বেশী নিশ্চরই। আতাহুয়ালপা আর গানাদো ত এক নয়। আতাহুয়ালপা তাঁর চোথের ওপর থেকে নিরুদ্ধেশ হলে পিজারো আর প্রকৃতিস্থ থাকবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু হয়ে সমস্ত পেরু রাজ্য তোলপাড় করে ফেলবেন নিশ্চয়।

গানাদোর পক্ষে যা সম্ভব হয়েছিল আতাহুয়ালণার পক্ষে সেইরকম শুধু বংবেরং-এর পোশাকে মুখোন এটে এসপানিওলদের চোখে ধুলো দেওয়া বোধহয় সম্ভব হবে না। কাক্সামালকা থেকে বার হতে পারলেও কুজকোর পথেই তিনি ধরা পড়ে যাবেন।

সৌসায় পৌছে হুয়াসকারের সঙ্গে যতক্ষণ না মিলিত হতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত অতিথি মহল্লা থেকে তাঁর অন্তর্গানটা পিজারো আর তাঁর সহচর অন্তচরদের কাছে গোপন রাথবার ব্যবস্থা তাই না করলেই নয়।

কেমন করে তা সম্ভব ?

সম্ভব যেভাবে হতে পারে তার কৃট-কৌশলও বলে দিয়ে গেছেন গানাদো। গানাদোর অন্তর্গানের কয়েকদিন বাদে পিজারো হুয়াসকারের প্রস্তাব সম্বন্ধেই আতাহুয়ালপার সঙ্গে আলোচনা করতে এসে বিস্মিত ও হতাশ হয়েছেন।

আতাহয়ালপা শ্ব্যাশায়ী না হলেও অত্যন্ত অস্তৃ। রাজাসনে বসেই তিনি পিজারোর সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অস্তৃত্বতার জন্মে তাঁর কণ্ঠ এমন রুদ্ধ যে তা থেকে কোনো আওয়াজই বার হয়নি। অতি কটে তিনি পিজারোকে পরের দিন আসবার অন্থ্রোধটা শুধু করতে পেরেছেন।

পরের দিন অবস্থা আরো খারাপই দেখা গেছে। আতাহুয়ালপা সেদিন শ্যাশায়ী। গলার স্বর সম্পূর্ণ রুদ্ধ। ইংকা পরিবারের রাজবৈদ্য তাঁর শ্যাপার্শে দোভাষীর সঙ্গে দাঁড়িরে চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। ব্যবস্থা বেশ একটু অন্তুত লেগেছে পিজারোর। আতাহয়ালপার শ্যার পাশে এক তাল সোনার গুঁড়ো মেশানো কাদামাটির তাল।

রাজবৈত্য সেই মাটি চাপড়া চাপড়া করে আতাহুলালপার মূথে মাথায় লাগাচ্ছেন।

এ আবার কি চিকিৎসা! সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছেন পিজারো।

এই হল ইংকা রাজ্যের চিকিৎসা। দোভাষীর মারফত জানিয়েছেন রাজবৈতা। রাজবৈত আর কেউ নয়, পাউল্লো টোপা।

ই্যা, ইনি সেই পাউল্লো টোপা যাঁর পরিবারের মর্যাদা অক্ষ্ রাখতে স্বয়ং ভীরাকোচাই বৃঝি এক এসপানিওল পাষগুকে চরম শাস্তি দিতে নেমে এসেছিলেন।

গানাদে। আতাহুয়ালপাকে উদ্ধার করবার যে চক্রাস্ত করেছেন তাতে বিশ্বাস করে একজনকেই শুধু দলে নেওয়া হয়েছে। পাউল্লো টোপা-কে।

পাউল্লো টোপাও সম্ভ্রাস্ত নাগরিক। তাঁর শরীরেও ইংকা রক্ত বন্ধ। কিন্তু শুধু সে জন্মে তাঁকে এতথানি বিশ্বাস করা হন্ধ নি। বিশ্বাস করা হন্ধেছে ভীরাকোচা ও তাঁর মুখপাত্র বলে নিজেকে যিনি প্রমাণ করেছেন সেই গানাদোর প্রতি অক্কতজ্ঞ হওন্ধ। টোপা-র পক্ষে সম্ভব নম্ব জেনে।

পাউল্লে। টোপা এ বিশাসের মর্যাদা রেখেছেন। কেমন করে রেখেছেন তা পরে যথাস্থানে জানা যাবে।

আপাতত গানাদোর কূট কৌশল সব দিক দিয়েই সফল হয়েছে!

দ্বিতীয় দিনের পর তৃতীয় দিন পিজারো স্বাতাহয়ালপাকে দেখতে এসে বিরক্তই হথেছেন।

আতাহুৱালপার মুখ হাত পা সব যেন সোনালী মাটিতে পলস্তারা করা।

চোধ নাক আর মুথের হাঁ টুকু বাদে সমস্ত মুগুটা একটা যেন সোনালী কাদার তাল। তার ভেতর থেকে আতাহয়ালপার গলার স্বরেই শুধু তাঁকে চেনা গেছে।

গলার রুদ্ধ স্বর সেদিন কিছুটা খুলেছে। এটা চিকিৎসার গুণ বঙ্গেই দাবী করেছেন রাজ্ববৈত।

এ আফুরিক চিকিৎসা কতদিন আর চলবে ?—বিরক্ত হরে জিজাসা করেছেন পিজারো। চিকিৎসার গুণ পুরোপুরি কবে বোঝা যাবে জানতে চেরেছেন। চলবে দক্ষিণায়নের শেষ দিন পর্যন্ত। দোভাষী মারফত জানিরেছেন রাজ্ঞবৈভবেশী টোপা,—স্থাদেবের উত্তরায়ণের প্রথম দিন রেইমি-র উংস্ব শুরু হলেই ইংকা নরেশ সম্পূর্ণ স্বস্থ হয়ে উঠে বসবেন। সকাল-সদ্ধার স্থাদেবের অস্থাত পার্যচর হয়ে যে সেবা করে দেব-কিশোর সেই চাঞ্চা আতাহুয়ালপার প্রতি ঈর্ষায় তাঁর গলার স্বর চুরি করে পাতালে লুকিয়ে রেখে এসেছে। স্থাদেব দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় পৌছে সে স্বর থুঁজে নিয়ে আতাহুয়ালপাকে ফিরিয়ে দেবেন, রেইমি-র উৎসবের দিন স্থাদেব উত্তর আকাশে আবোহণের প্রথম ধাপে পা দেবার সঙ্গে মাতে আতাহুয়ালপা তাঁকে বন্দনা করতে পারেন। আর…

ঠিক আছে। ঠিক আছে!—ইংকা পুরাণের হিং টিং ছটে ধৈর্য হারিয়ে প্রায় ধমকের সঙ্গে বাধা দিয়ে পিজারো দোভাষীকে বলেছেন,—রেইমির উৎসবের পরেই একদিন আসব, দেখা করতে। তখনও যদি তোমাদের ওই চাস্কা না কার কাছ থেকে ইংকা নরেশের গলার স্বর না উদ্ধার হয় তাহলে এই সোনার গুঁড়ো মেশানো মাটির তাল ঠেসে ওই রাজবৈত্যের গলাই বৃজিয়ে দেব বলে দাও।

পিজাবো বিরক্ত হয়ে আতাহয়ালপার মহল ছেডে গেছেন।

রাজবৈত্য সেজে টোপা তাঁকে হিং টিং ছট পুরাণই শুনিয়েছেন সত্যি, কিন্তু সূর্বের পার্য্বর সেবায়েত চান্ধা-র নামটা মিথ্যে করে বানানো নয়। পেক্ষতে শুকতারা ও সন্ধ্যাতারারপী শুক্র গ্রহকে চান্ধা নামে কমনীয় দেব-কিশোররূপেই কল্পনা করা হয়।

রেইমি উৎসবের দিনটা উল্লেখ করবার মধ্যেও একটা গৃঢ় অর্থ আছে।

আর মাত্র কয়েকদিন বাদেই স্থের দক্ষিণায়ন শেষ হবার তারিথ। পেরুর বেইমি উৎসব তার পর দিন থেকেই শুরু। তার আগে তিন দিন ধরে সমস্ত পেরু রাজ্যে অরন্ধন। কোথাও কোন বাড়িতে কারুর উহ্নন এই তিন দিন জ্বালান হয় না।

রেইমি উৎসবের প্রথম দিনে উত্তরায়ণের প্রথম স্থোদিয় দেখবার জ্ঞান্ত সমস্ত পেরুবাসী যে যেখানে আছে সক্ষম হলে ভোরের আগে মৃক্তাকাশের তলায় পূর্ব দিগস্তে উৎস্কভাবে চেয়ে থাকবে।

উদর দিগত্তে স্থের প্রথম রক্তিম রেখাটুকু দেখার মত পুণ্য আর কিছু নেই।
সেই স্থেশদর দেখবার সরব আনন্দোচ্ছাসে আকাশ-বাতাস মুখর হরে।
উঠবে তথন। তারপর সারাদিন চলবে উৎসব-মন্ততা।

গানাদো আতাহ্যালপার কাক্সামালকা তাাগের জন্তে এই দিনটিই স্থির কবে দিয়ে গেছেন।

পরাধীনতার মানি শত্বেও পেরুর মাহ্রুষ এ দিনটিতে উৎস্ব-মত্ত হবেই।

সেই উৎসব-মন্ত নগরের বিশৃঞ্জান ভেতর আতাহয়ালপার নি:শব্দে আত্মগোপন করে কাকসামালকার সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া অত্যন্ত সহজ।

একবার কাক্সামাশকা ছাড়িরে কুজকো যাবার রাস্তা ধরতে পারলে আর কোন ভাবনা নেই।

পথে এমন সব গুপ্ত আশ্রয় আছে ইংকা নরেণদের অত্যন্ত বিশ্বন্থ পার্শ্বচর ছাডা যার সন্ধান কারুর জানবার কথা নয়।

আতাহুরালপার শরীরে ইংকা রাজরক্ত থাকলেও তিনি কুইটোর যুবরাজ। এ সব গুপ্ত আশ্রয়ের রহস্ত তার অজানা।

কিন্তু তাঁকে সাহায্য করবার জন্মে আছেন পাউল্লো টোপা। সোনা-বরদার শোভাষাত্রীদের একজন হয়ে টোপাই তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। পূর্বেকার ইংকা নবেশ হুয়াসকারের বিশ্বন্ত সহচর হিসেবে সমস্ত গুপ্ত আশ্রন্থ তাঁর জানা। একবার কাক্সামালকা থেকে বার হতে পারলে এসপানিওল বাহিনীর ভাই সাধ্য নেই তাঁদের ধরবার।

শুধু তাই নয়, আতাহয়ালপ। বিদেশী শ্বেতদানবের কবল থেকে ছাড়া পেরেছেন জানলে সমস্ত পেরু রাজ্য তুলে উঠবে উত্তেজনায়। যেখান দিয়ে আতাহয়ালপা তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে যাবেন সেধানেই জ্বলে উঠবে প্রতিরোধের প্রচণ্ড আপ্তিনের বেষ্টনী, এসপানিওলদের পক্ষেযা ভেদ করা অসম্ভব।

স্থার উত্তরায়ণের আর মাত্র কটা দিন বাকী।

ইংকা নরেশের রাজ পালকে সোনালী কাদার প্রলেপে ঢাকা বিখাসী এক অন্তব্য শায়িত থাকে।

রাজ অস্তঃপুরে গোপনে আতাহয়ালপা প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করেন অন্তুক্ল মুহুর্তটির জন্মে।

গানাদোর পরিকল্পনা এ পর্যস্ত প্রতি ধাপে আশাতীতভাবে সফল হয়েছে। এখন শুধু শেষের কটি চালই বাকি।

গানাদো ইতিমধ্যে সৌদায় না হোক পেরুর রাজধানী কুজকোতে পৌছে গেছেন নিশ্চয়।

নেখানে সূর্য মন্দিরে আশ্রয় নিয়ে আতাছয়ালপার নিজের হাতে পাকানো

ও সাজানো 'কিপু' তিনি এমন একজনের হাত দিরে পাঠাবেন যাকে হুয়াসকার নিজেও যেমন অবিশ্বাস করতে পাররেন না, বাধাও দিতে পারবে না তেমনি তাঁর প্রহরীরা।

হুদ্বাসকারের প্রহরীরা আতাহুদ্বালপার-ই দলের লোক। কিন্তু তারা হুদ্বাসকারকে পরাজিত শত্রু বলেই জানে, নির্মমভাবে যাকে বন্দী করে রাধাই তাদের কাজ।

আতাহুয়ালপা যে হুয়াসকারের সঙ্গে মিলিত হতে চাইতে পারেন এ তার। কল্পনা করতেও পারে না। হুয়াসকারের সঙ্গে বাইরের যে কোন যোগাযোগ সম্পর্কে তাই তারা অতন্তভাবে সঙ্গাগ।

কিন্তু তারাও যাকে বাধা দেবে না এমন কার হাতে কিপু' দিয়ে হয়াসকারের কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা ভেবে রেখেছেন গানাদো?

এমন আশ্চর্য দৃতটি কে?

আর কেউ নয়, মুখোণ-আঁটা সত্তেও কিশোর বালকের মত কমনীয় চেহারায় যে শোভাযাত্রাটির অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম হিসেবে কৌতৃহলী দর্শককে সন্দিগ্ধ করে তুলে গানাদোর দলের বিপদ ডেকে আনতে পারত।

এমন সহযাত্রী গানালো জোটালেন কোথা থেকে তাঁর দলে? কুইটো আর কুজকো সেদিনকার তুই পরম শক্রশিবিরের তু পক্ষের কাছেই যার অমন খাতির, কিশোর বালকের মন্ত চেহারায় আসলে সে কে?

তা জানতে হলে সোনা-বরদাদের দলের সঙ-এর মুখোশ খুলে তাকে দেখতে হয়।

আর দেখলে নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হরে থাকতে হয় কিছুক্ষণ। যেমন্

কবে ?

আতাহুয়ালপাকে নীচ চক্রান্তে যেদিন বন্দী করা হয়, এসপানিওলদের চরম বিশাস্থাতকতার সেই পৈশাচিক হত্যাতাগুবের রাত্রে।

হাা সেই রাত্রেই আতাহুয়ালপার বিশ্রামশিবিরের কাছে এক অসহায় ল্টিতা নারীর আর্তধনি শোনা গিয়েছিল, এসপানিওল এক পাষণ্ডের ললাটে প্রথম দেখা গিয়েছিল তলোয়ারে আঁকা এক অভুত কলম চিহ্ন, আর কয়েক দিন বাদে সেনাপতি দে সটোর কাছে নিজের সময় কাটাবার কৈফিয়ত দিতে গিয়ে গানাদো হেঁয়ালি করে বলেছিলেন,—পাছে ভেঙে যায় ভরে একটা স্বপ্লকে আমি পাহারা দিয়ে রাত কাটিয়েছি কাপিতান।

এই তিনটি ব্যাপার একই স্বতোর বাধা।

পাছে ভেঙে যায় ভয়ে যে স্বপ্পকে পাছারা দিয়ে রাত কাটাবার কথা গানাদো বলেছিলেন, সে স্বপ্পকে শরীরিণীরূপে সেই রাত্রেই তিনি প্রথম দেখেছিলেন।

দেখে নিৰ্বাক বিশ্বয়ে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিলেন সত্যিই।

সাত সমূত্রের জল ইতিমধ্যে যথার্থ ই তিনি ঘেঁটেছেন, মধ্যোপসাগর থেকে আতলান্তিকের এপারে-ওপারে নারীর সৌন্দর্যের বিচিত্র প্রকাশ দেখেছেন, তব্ এ রূপ যেন তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল।

ক্ষণিকের জন্মে জালা একটা মশালের আলোয় যা দেখেছিলেন তাতে নিজের প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধেই তাঁর সন্দেহ জেগেছিল। মনে হয়েছিল অলীক কোন মায়াই তাঁর অস্বাভাবিক কল্পনায় সময়ের কটি বৃদ্ধে ভেসে উঠেছে, এখুনি বৃঝি মিলিয়ে যাবে।

মশালটা নিভিন্নে দেবার সঙ্গে দকে গিয়েও ছিল যেন মিলিয়ে।

মণালটা সংগ্রহ করেছিলেন ইংকা নরেশের প্রস্রবণ-ঘেরা বিশ্রাম শিবির থেকে শহরের প্রাস্তে পর্বতপ্রাচারের দিকে যেতে যেতে এক জারগার থেমে। কোনো হতভাগ্য কাক্সামালকার নাগরিক সে মণাল জেলে তার কোনো আপনার জনকে বোধহয় খুঁজে ফিরছিল সেই শ্রণান প্রাস্তরে। হিংস্ত্র কোনো এসপানিওল সৈনিকের হাতে নিহত তার দেহটার পাশেই পড়েছিল নিভে-যাওয়া মণালটা।

গানাদো তাঁর তলোয়ারের উল্টে। পিঠ সেথানকার ছড়ানো পাথরে ঠুকে ফুলিঙ্গ বার করে অনেক কষ্টে মশালটা ধরিয়েছিলেন শুধু মৃত্যুর চেয়ে নিদারুণ নিয়তি থেকে যাকে তথনকার মত উদ্ধার করতে পেরেছেন তার সত্যকার অবস্থাটা এক পলকে দেখে একটু বুঝে নেবার জন্মে।

পাষণ্ড এসপানিওল সেপাই তার বন্দিনীকে ঘোড়ার ওপর বেঁধে রেখেছিল।
সেই ঘোড়াই চালিয়ে গানালো প্রস্রবণ-শিবির থেকে কাক্সামালকার
পর্বত-বেষ্টনীর দিকে বেশ কিছুদ্ব যাবার পর থেমেছিলেন। থেমেছিলেন, ঘোড়ার
পিঠে বাঁধা বন্দিনী জীবিত কি মৃত বুঝতে না পেরে।

সম্ভর্পণে বাধন খুলে বন্দিনীকে তারপর তিনি মাটিতে নামিয়েছিলেন। বন্দিনীকে বাধন খুলে পার্বত্যভূমির ওপর নামাবার সময় যেটুকু স্পর্শ লেগেছিল, তাতে গানাদো ব্ঝেছিলেন যে, অচৈতক্ত অসাড় হলেও দেহে প্রাণ তথনও আছে। কিন্তু সে-প্রাণ ওঠগীমায় এসে পৌছেছে কিনা, আর কভক্ষণ সেথানেই বা থাকবে, সেইটেই ভাবনার বিষয় হয়েছিল।

অন্ধকার তথন চোথে কিছুটা সয়ে এসেছে। বন্দিনীকে মাটিতে নামাবার পর কিছুদ্বেই একটি মৃতদেহ দেখতে পেয়ে অস্বস্থিভরে বন্দিনীকে আবার একটু সরাতে যাচ্ছেন এমন সময় নেভানো মশালটা চোথে পড়েছিল।

সেই রাত্রে হত্যাকাণ্ডের ওই মশান-প্রাস্তরে মশাল জ্বালা কোথাও নিরাপদ নয়। তবু সে বিপদের ঝুঁকি গানালো নিয়েছিলেন শুধু বন্দিনীর অবস্থাটা তাঁর না বুঝলেই নয় বলে।

অনেক কটে মশালটা জালাবার পর বিহবল এক বিশায় ছাড়া আর সব ভাবনাই তাঁর মন থেকে মিলিয়ে গিয়েছিল অবশ্য !

বেশ কয়েকটি মৃহুর্ত কেমন একটা অবর্ণনীয় মৃগ্ধ বিহ্বলতায় কাটাবার পর তার হু স ফিব্রে এসেছিল।

মুর্ভিতার চোথ মুথের ভাব আর নাড়ির গতি পরীক্ষা করে তিনি তাড়াতাড়ি মশালটা নিভিয়ে দিয়েছিলেন।

যেটুকু তিনি দেখেছেন তাতে বন্দিনী সম্বন্ধে একেবারে হতাশ হবার কিছু পাননি। সমত্ত্বে উপযুক্ত শুক্রার ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করলে এখনও তাকে বাঁচান যেতে পারে।

কিন্ত কোথায় সে ব্যবস্থা করবেন !

কাঞ্চন আর কামিনীলোল্প, লুঠন হতা। আর ধর্ষণের নেশায় উন্মন্ত পিশাচদের দৃষ্টির আড়োলে কোথায় এ স্বপ্নমূতিকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব ?

বন্দিনীর শুধু রূপ নয়, তার পরিচ্ছদ অলঙ্কারও ওই কয়েক মূহূর্তের আলোয় দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন গানাদো।

এ রাজ্যে আসবার পর প্রায় সব শ্রেণীর নারা-পুরুষই তাঁর চোথে পড়েছে।
দরিদ্রে সাধারণ থেকে সম্রান্ত রাজপরিবারের বহু স্থন্দরী তিনি দেখেছেন।
অল্পবিস্তর তাদের বেশভ্যাও লক্ষ্য করেছেন।

বন্দিনীর বেশভ্ষা তাদের থেকে বেশ একটু ভিন্ন।

কাক্সামালকা নগরে শাপভ্রপ্তা হ্বর-হ্বন্দরীর মত এ মূর্ত হ্বপ্প কোথায় ছিল লুকোনো? কোথা থেকে পাষ্ড এসপানিওল সৈনিক তাকে লুট করে নিব্নে যাচ্ছিল! ঘটনা বিচার করে গানাদোর মনে হয়েছে নগরে হত্যাতাগুব শুরু হবার পর বন্দিনী বোধহয় কোনো সঙ্গী দলের সাহায্যে নগর থেকে পালাবার জন্মে বার হয়ে পড়েছিল। তারপর নারীমাংসলোল্প এসপানিওল সৈনিকের দৃষ্টিতে পড়ে তার এই দশা হয়েছে। তার সঙ্গীরা হয়ত সবাই নিহত। রক্ষা কেউ যদি পেয়েও থাকে তারা এখন পলাতক।

বন্দিনীকে কারুর হাতে সমর্পণ করবার স্থতরাং উপান্ন নেই। তাকে শুশ্রষান্ন স্বস্তু করে তোলবার চেষ্টা গানাদোকে করতে হবে।

একটা নির্জন নিরাপদ গোপন আশ্রয় তার জন্মে অবিলম্বে প্রয়োজন।

ব্যাকুল হয়ে সেরকম আশ্রেরে কথা ভাবতে গিয়ে গানাদোর হঠাৎ তার সেইদিনকার সকালের ট্হলদারীর কথাই মনে পড়েছে।

কাক্সামালকা নগর যে উপত্যকার ওপর বসানো সেইদিন সকালেই তার চারিদিকের উত্তর্ক পর্বতপ্রাচীর কতথানি তুর্ভেগ্ন গানাদো ঘোড়ায় চড়ে তা দেখতে বেরিয়েছিলেন।

উপত্যকা যিরে-রাধা পাহাড়গুলোর তলায়-তলায় যুবেওছিলেন বেশ বেলা পর্যন্ত আর তাই জন্মেই আতাহুয়ালপার পিঙ্গারোকে দর্শন দিতে আদ্বার সংকল্প আর পিঙ্গারোর তারই ওপর পৈশাচিক আয়োজনের কথা আগে থাকতে জানতে পারেন নি । এসপানিওল শিবিরের ভেতর থেকে নয়, বাইরের পেরুবাসী দর্শকদের মধ্যে থেকে এসপানিওলদের হাতে ইংকা নরেশের বন্দিত্বের অবিশাস্ত করুণ কুংসিত নাটকটা তাঁকে দেখতে হয়েছিল নিরুপায়ভাবে।

সার। সকালের টহলদারীতে গানাদো কাক্সামালকার পর্বতপ্রাচীরে গোপন কোনো গিরিবল্ল অবশ্য পাননি, কিন্তু এমন একটা কিছু দেখেছিলেন যা সেই মুহুর্তে তাঁর কাছে ভাগ্যের আশাতীত দান বলে মনে হয়।

উপত্যকার বেষ্টনীম্বরূপ একেবারে অলঙ্ঘ্য পাহাড়ের নানা থাঁজ গোপন-পথের থোঁজে পরীক্ষা করতে গিয়ে গানাদো এক জায়গায় একটি গুছা দেখে বিশ্বিত হয়েছিলেন। গুছাটি পাহাড়ের থাঁজের আড়ালে এমনভাবে লুকানো যে, গুপ্তপথ জানা না থাকলে অ্ত্যস্ত কাছে দিয়ে যাতায়াত করলেও তার হদিস পাওয়া যায় না।

গানাদো গুহাটির সন্ধান যে পেরেছিলেন, তাও নেহাত দৈবাং।

কিংবা তাঁর নিয়তিই ভাবী সম্ভাবনার কথা শ্বরণে রেথে তাঁকে এই 
অপ্রত্যাশিত আবিদ্ধারের স্বযোগ দিয়েছিল বলতে ইচ্ছে করে।

গুহাটার কথা মনে হওয়ার পর গানাদো আর এক মূহূর্ত অপেক্ষা করেননি। বন্দিনীকে ঘোড়ার পিঠে তুলে তৎক্ষণাৎ রওনা হয়েছিলেন সেই গোপন গুহার সন্ধানে।

কিন্তু দিনের আলোতেই যে গোপন গুহার প্রবেশপথ খুঁজে পাওয়া কঠিন, রাতের অন্ধকারে তা চিনে বার করবার আশাই বাতুলতা।

ঘোড়া চালিয়ে পর্বতপ্রাচীরের কাছে পৌছে কিছুক্ষণ রুখা চেষ্টার পরই গানালো নিরস্ত হয়েছিলেন।

দিনের আলোর জন্ম অপেকা করা ছাড়া আর কোনো উপার তাঁর নেই।

ছোট একটি ঝরনা-ধারার ধারে বন্দিনীকে নামিয়ে কিছুটা নরম বালির শ্বাায় শুইয়ে রেথে গানাদো ঘোড়াটাকে একটু মৃত্ চাপড় মেরে ছেড়ে দিয়েছেন। ছাড়া পাওয়া মাত্র ঘোড়াটা নিজে থেকেই ছুটে শহরের দিকে চলে গেছে।

ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিরে একটু নিশ্চিম্ত হরেছেন গানাদো। জারগাটা বেশ নির্জন ও নিরাপদ। রাতের অন্ধকারে কারুর এদিকে আসার সন্তাবনা অর। এলেও সহজে কেউ সন্ধান পাবে না। ঘোড়াটা সঙ্গে থাকলে তার আক্মিক ডাক বা পারের শব্দে ধরা পড়ার যেটুকু ভয় ছিল, তাও এখন নেই। নিঃশব্দে এখন শুধু রাত ভোর হবার জন্তে অপেক্ষা করে থাকাই আসল কাজ। আলো ফুটলে গোপন গুহাপথ খুঁজে বার করা খুব কঠিন হবে না বলেই মনে হয়। খুঁজে বার করার অন্থবিধা ব্বেই গানাদো আশ-পালের পাহাড়ের কিছু বৈশিষ্টোর চিহ্ন মনে করে রেখেছিলেন। দিনের আলোর দেখলেই সেগুলি চিনতে পারবেন এ বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

## ভেইশ

দিনের আলোর জন্মে অপেকা করা কিন্তু সে রাত্রে এক তুঃসহ খৈর্যের পরীক্ষা বলে মনে হয়েছিল।

মূর্ছিতা বন্দিনীকে বালির ওপর শোষাবার পরে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে প্রথমে ঝরনার জল মূথে চোখে ছিটিয়ে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করেছিলেন গানাদো।

জ্ঞান তাতে ফেরেনি। মেরেটির গলায় একটা অফ্ট আতক্ষের গোঙানিই শুধু শোনা গিয়েছিল।

গানাদো মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া বন্ধ করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল নিদাকণ আতকে মেয়েটির চেতনা অসাড় হয়ে গিয়ে একটা গাঢ় আচ্ছন্নতার মধ্যে সে ডুবে আছে। এ আচ্ছন্নতাই তার একরকম শুশ্রুষা। হঠাৎ তা ভাঙাতে গেলে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হওয়া অসম্ভব নয়। চেতনার স্কন্ধ শুরে সচকিত আঘাত হয়ত স্থায়ী ক্ষতিই করতে পারে।

বন্দিনীকে তাই সম্পূর্ণভাবে বিশ্রাম করতে দিয়ে গানাদো নীরব অতস্ত্র পাহারায় দাঁড়িয়ে থেকেছেন।

ধীরে ধীরে তাভানতিনস্থইয়ুর দেবাদিদেবের প্রথম স্থর্গকিরণ স্পর্শ করেছে কাকসামালকার গিরি-প্রাকার চূড়া।

সে সোনালী ঈষং রক্তিম আলো তারপর ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ের কোলে।

গানাদো সবিস্থয়ে ঝরনার ধারে বালির শব্যায় শোয়ানো বন্দিনীর দিকে চেয়েছেন।

না, দিনের আলোর অপারা-অক্ট স্বপ্ন-কারার মত সে মূর্তি শৃত্যে মিলিরে যারনি। কিন্তু তথনও এক অপার্থিব লাবণ্যের আভার তাকে যেন মণ্ডিত মনে হয়েছে। সূর্যালোকের স্পষ্টতাতেও সে তার রহস্তমায়া হারারনি।

সেই মৃথের দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকতে থাকতে গানাদো গাঢ় নীল জ্বলে পদ্মকোরকের মত ছটি চোখ উন্মীলিত হতে দেখেছেন।

বন্দিনী প্রথমে বিশ্বিত বিহরলভাবে একবার তার পরিবেশ আর একবার

शानात्मात्र मिदक (हरत्रह्छ।

তারপর তার মৃথ অকস্মাৎ পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে আতকে। সর্পাছতের মত সম্ভ্রস্ত হয়ে উঠে বসে শঙ্কিত অস্ফুট চিৎকারে কি যেন বলে সে ছুটে পালাবার চেষ্টা করেছে।

সাধ্যে কিন্তু তার কুলোয়নি। দাঁড়িয়ে উঠে এক-পা যেতে-না-যেতে সে টলে পড়ে গেছে। তারপর অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসা অজগরের সামনে পাথা-ভাঙা পাথির মত দৃষ্টিতে গানাদোর দিকে চেয়ে আবার আকুল আর্তনাদে যা বলেছে গানাদো তার কিছুই বুঝতে পারেন নি।

এ রাজ্যের ভাষার দক্ষে গানাদো নিজের চেষ্টান্ন ভালোভাবেই পরিচিত। কিন্তু এই মেরেটির অপরূপ অপার্থিব কণ্ঠে যে ভাষা শোনা গেছে, তা তাঁর সম্পূর্ণ অজানা। তার কঠের মত দে ভাষাও যেন অপার্থিব।

গানাদো তাঁর বিচক্ষণতার দক্ষন একটি ভূগ এড়াতে পেরেছেন। এগিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে ধরবার চেষ্টা দূরে থাক, একটা ছাত নেড়েও তাকে আশ্বস্ত করবার চেষ্টা তিনি করেননি।

বেখানে ছিলেন, দেখানেই নিথর নিম্পন্দ পাথবের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে তিনি তাঁরে যা জানা দেই কুইচুয়া ভাষায় শাস্তস্বরে মেয়েটিকে অস্থির আতঙ্কবিহ্বল না হতে অহ্বোধ করেছেন। বলেছেন যে, অব্ঝ অস্থির হলে তার বিপদ বাড়বে বই কমবে না। তিনি যে মেয়েটির শক্র নন, এ কথা তার পক্ষে বিশাস করা প্রায় অসম্ভব তিনি জানেন। যারা মেয়েটির ও তার আপনার জনের ওপর পৈশাচিক নির্মতা দেখিয়েছে, তার চরম সর্বনাশের চেষ্টা যারা করেছিল, তাঁর নিজের সঙ্গে তালেরই দলের পোশাক। তিনি তাদের দলেরও বটে। তব্ দলের মধ্যে স্বাই একরকম হয় না। তাঁকে মেয়েটি কথনও যে বিশাস করবে এমন আশা তিনি করেন না, তিনি শুধু চান যে, সে যেন তাঁকে পরীক্ষা করে দেখে নিতে দ্বিধা না করে।

মেরেটি কুইচ্য়া ভাষায় তাঁর কথা বুঝেছে কিনা গানাদোর পক্ষে জানা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাঁর শাস্ত গলার স্ববে ও বলার ধরনে কিছু বোধহয় কাজ হয়েছে। মেয়েটির মুখের আতত্ত্ব-পাভূরতা কেটে গেছে অনেকথানি।

কাছে যাওয়ার বদলে আরো একটু দূরে সরে গিয়ে ঝরনার ধারে একটি পাথবের ওপর বসে এবার গানাদো সংক্ষেপে গত রাত্তের ঘটনার কথা বলেছেন। কিছাবে তার আর্ত আবেদন শুনে পাষ্ট এসপানিওলের ছাত থেকে তাকে উদ্ধার করেছেন তারও আভাস দিয়েছেন একটু।

মেয়েট কুইচুয়া ভাষা জানে কিনা তথনও ব্ঝতে পারেননি গানাদো, তার মৃথে শক্ষা-বিহ্বলতার জায়গায় যে বিমৃচ কৌতৃহলের আভাসটুকু এবার ফুটে উঠেছে তাতে গানাদোর কথা তার একেবারে অবোধ্য হয়নি এইটুকু শুধু মনে হয়েছে।

বেলা বাড়ছে। এ পাৰ্বত্য অঞ্চল সাধারণত নির্জন ও নিরাপদ, তবু নগরের বর্তমান অবস্থায় নিশ্চিম্ভ নির্ভয় হয়ে কোনো জায়গাতেই থাকা যায় না।

গানাদে। তাই একটু বাস্ত হয়েই মেয়েটিকে গোপন গুহাশ্ররের কথা বলেছেন। জানিয়েছেন যে, সে গুহা তিনি মেয়েটিকে দেখিয়ে দেবেন শুধু, সেখানে তাকে অত্নরণ করবেন না। সারারাত বাইরে থেকে তাকে পাহারা দেবেন আর যতদিন না এ শক্রপুরী থেকে তাকে মৃক্ত করতে পারেন, ততদিন এই গোপন আশ্রেষ যথাসাধ্য স্বাচ্ছন্দ্যে তাকে রাথবার চেষ্টা করবেন।

হঠাৎ চমকে উঠে নিজের কানকেই বিশাস করতে পারেননি গানাদো।
মেরেটি ভাঙা-ভাঙা কুইচুয়াতেই তাঁকে বলছে,—তুমি কি উদয়-সম্প্রতীরের
মান্তব ?

বেশ কয়েক মুহূর্ত বিশ্বয়ে নির্বাক হয়ে ছিলেন গানালো।

মেয়েটি তার বোধ্য কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে বলেই তিনি আশা করেন নি। তার ওপর এরকম অভুত একটা প্রশ্ন তার পক্ষে করা সম্ভব, এ কল্পনাই তাঁর ছিল না।

অবাক হয়ে মেরেটির মৃথের দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কুইচুয়া ভাষায়, এমন অভুত প্রশ্ন হঠাৎ তুমি করলে কেন? উদয়সমূদ্র বলতে কি বোঝো তুমি?

মেরেটির মুথে গানাদোর পান্টা প্রশ্নে প্রথমে কি রকম একটা অপ্রতিভ অস্বন্তি ফুটে উঠেছিল।

হঠাৎ নিজের ওইটুকু প্রগলভতার জন্মেই যেন লজ্জিত হয়ে সে শুধু কাতর-ভাবে মাথা নেড়ে বোঝাতে চেয়েছিল যে এ বিষয়ে আর কিছুই সে বলভে চায় না।

না, তোমার ভয় কিছু নেই। —গানাদো তাকে স্নিগ্ধ স্বরে উৎসাহ দিয়েছিলেন,—পরস্পারের ক্যা যে আমরা ব্রতে পারছি এই আমাদের ত্জনেরই সৌজাগ্য। এ সৌভাগ্য যেন বিফল না হয়। নির্ভয়ে যা বলবার তুমি বলো। বলো উদয়-সমূদ্রের কথা কি তুমি জানো ?

তেমন কিছুই জানি না! গানাদোর আখাসে ধীরে ধীরে সাহস পেরে
সরল মধুক্ষরা কঠে বলেছিল মেরেটি,—শুধু দেবাদিদেব বিশ্বজ্ঞোতি প্রতিদিন
যে সমূহ থেকে স্নান করে আকাশ-সোপানে ওঠেন তারই তীর থেকে কেউ
একদিন এসে এ রাজ্যের চরম অভিশাপের দিনে আমার পরম সহায় হবে এই
আমি শুনেছিলাম…

মেয়েটির কথার বাধা না দিয়ে পারেন নি গানাদো। গভীর বিশ্বরের সঙ্গে তার কথারই পুনরার্ত্তি করে বলেছিলেন,—উদন্ত-সমুদ্র তীর থেকে কেউ এসে তোমার সহায় হবে শুনেছিলে? কার কাছে? কি ভাবে?

আগ্রহের তাঁত্রতায় গানাদো উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা ব্ঝি এগিয়ে গিয়েছিলেন মেয়েটির দিকে।

মেরেটিও উঠে দাঁড়িয়েছিল আপনা থেকেই। কিন্তু এক পা পিছিয়ে গিয়েই সে থেমে গিয়েছে। তারপর মিনতির স্বরে বলেছে—আমার কাছে এসো না। যা বলবার আমি সুবই বল্ডি।

সঙ্গাগ হয়ে গানালো নিজেই তথন থেমে পড়েছেন। লজ্জিত হয়ে তিনি বলেছিলেন, আমায় মার্জনা করো। যেটুকু তুমি বলেছ তাতেই বিশ্ময়ে কৌতুহলে উত্তেজনায় আমি একটু আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলাম। তোমার সবক্ষানা শুনলে আমার স্বস্থি নেই। তব্ এখন আমায় আত্মগংবরণ করতে হবে। এখানে প্রকাশ্য জায়গায় আর তোমার থাকা নিরাপদ নয়। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাছি। বিশ্বাস করে শুধু আমায় অমুসরণ কর।

একটু থেমে মেয়েটিকে তথনও ছিলা করতে দেখে আবার বলেছিলেন,—
উদন্ধ-সাগরের তীরের কেউ তোমার সহান্ন হবে এ গণনার কথা কোথান্ন কার
কাছে তুমি শুনেছ জানি না। এ গণনা সত্য কি না তাও বিচারের ক্ষমতা
আমার নেই। এইটুকু শুধু তোমান্ন জানাচ্ছি যে যাদের দলে আমান্ন দেখছ
তাদের দেশের মাহ্মর আমি নই। সত্যিই বছ বছ দ্বের উদন্ধ-সাগরের তীর
থেকেই আমি আসছি। এইটুকু জেনে আমান্ন বিশাস করলে তোমার ক্ষতি
হবে না।

মেরেটি কি বুঝেছিল বলা যায় না। কিন্তু এবারে দূর থেকে ছলেও গানাদোকে অফুসরণ করতে সে আপত্তি করে নি।

গুহা মুখের গুপ্ত পথের কাছে পৌছে সেটি নির্দেশ করে দেখিয়ে গানাদো যা

করেছিলেন তাতে মেমেটি পর্যস্ত বিস্মিত চমকিত হয়ে উঠেছিল।

হঠাৎ কোমর থেকে তাঁর ছোরাটা খুলে নিয়ে মেয়েটির কাছে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি শাস্ত দৃচ্স্বরে বলেছিলেন,—যে গুপ্তপথ দেখিয়ে দিলাম তা দিয়ে গুহার ভেতর নির্ভয়ে চলে যাও। এবার ওই সামান্ত অন্তটাও তুলে নিয়ে যাও। আমিই হই বা আর যে কেউই হোক, তুর্জন হিসেবে আক্রমণ করলে ও অস্তে তাকে রুখতে হয়ত পারবে না কিন্ত জীবনের চেয়ে যার ম্ল্য বেশী নিজের সেই মর্যাণাত বাঁচাতে পারবে এই অস্ত্রাটুকুর সাহাযো!

মেয়েটি বেশ কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থেকেছিল গানাদোর মুখের দিকে
চেয়ে।

কিন্তু তথন তার চোথের দৃষ্টিতে দ্বিধা দ্বন্দের ছারা আর নেই। তার বদলে বিশার মেশানো একটা ক্বতজ্ঞ নির্ভরতার আভাস ফুটে উঠতে শুক্রু করেছে।

থানিক বাদে ছোরাটি তুলে নিয়ে মেয়েটি গানাদোর নির্দেশ করা গুপ্ত পথ দিয়ে উঠে গুহামুখের দিকে থেতে শুরু করেছিল। গানাদো কিছু দূরে নিচেই ছিলেন দাঁড়িয়ে।

বিরাট একটি পাথবের চাঁই-এর আড়ালে মেয়েটি অদৃশ্য হবার আগে গানাদো হঠাৎ তাকে ডেকেছিলেন!

व्यारमा ।

মেয়েটি একটু চমকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

করেকটা কথা তোমায় বলে যেতে চাই,—বলেছিলেন গানাদো,—গুহাপথে তোমায় আমি অন্থ্যরণ করব না। এখান থেকেই বিদায় নেব এখনি। সারাদিন আমায় নিজেদের শিবিরে থাকতে হবে। তারপর আবার রাত্তে গোপনে শিবির ছেড়ে এসে তোমায় আমি পাহারা দেব। যতদিন তোমায় এ পাপ-নরক থেকে উন্ধার করতে না পারি ততদিন এই হবে প্রতিদিনের নিয়মিত বাবস্থা। আজ্প সারাদিনের জন্মে তোমায় উপবাসীই থাকতে হবে ব্যুতে পেরেছি। এখানে ঝনাধারা বইছে। গুণ্ড পথের মুখ থেকে ভালো করে চারিদিক লক্ষ্য করে নিরাপদ ব্যুলে তার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারো। রাত্রে আমি তোমার জন্মে আহার্য কিছু নিয়ে আসব। নিশ্চিম্ন থাকো যে তথনও গুহা মুখে আমি যাব না। কিন্তু বাইরে থেকে তোমায় ডাকা প্রয়োজন। কি নামে তোমায় ডাকব শুধু বলে দাও।

গানাদোর কথা শেষ হবার পরও মেল্লেটি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িল্লেছিল যে সন্দেহ হয়েছিল সমস্ত বক্তব্য হয়ত সে বুঝতে পারে নি।

গানাদো আবার প্রশ্নটা করবেন কি না ভাবছেন এমন সময়ে মেয়েটি ষেন বিষয় স্ববে বলেছিল,—আমার নাম ত কিছু নেই।

নাম নেই! গানাদো বিশায় প্রকাশ না করে পারেন নি।

না, নাম আমাদের থাকে না। মেরেটি মৃত্ কণ্ঠে বলেছিল,—স্র্বক্সা আর দেই দেবাদিদেবের সেবিকা এই আমাদের পরিচয়।

### চবিবশ

মেয়েটির সমন্ত রহস্ত এই একটি উক্তিতেই পরিক্ষার হয়ে গিয়েছিল গানাদোর কাছে। তার অদ্ভূত অপার্থিব সৌন্দর্য, তার বেশভূষার ভিন্নতা, প্রথম যে ভাষা আপনা থেকে সে ব্যবহার করেছিল, সেই সব কিছুরই অর্থ বোঝা গিয়েছিল এবার।

মেয়েটি 'তাভানতিন্স্থু'র সেই পরম রহস্তে ঘেরা স্<sup>র্</sup>সেবিকা দিব্য-কুমারী সমাজের একজন।

এই স্বৰ্ষকন্তাদের কথা শুনলে প্রাচীন রোমের ভেন্টা দেবীর মন্দিরে পৃত হোমাগ্নি অনির্বাণ রাখবার ভার যাদের ওপর দেওয়া হত সেই কুমারীদের বা ভারতের দেবদাসীদের কথা মনে হতে পারে। কিন্তু পেরুর দিব্যাঙ্গনা কুমারী স্ব্-সেবিকারা ভেন্টার ভার্জিন বা দেবদাসীদের থেকে বেশ একটু আলাদা।

'ভেন্টা' দেবীর কুমারী সেবিকাদের সঙ্গে সেই সূর্যকল্পা দিব্যাঙ্গনাদের একটি বিষয়ে শুধু মিল। 'ভেন্টা' দেবীর সেবিকাদের মত এই সূর্যকল্পাদেরও একটি পবিত্র অগ্নি নির্বাপিত না হতে দেওয়ার ভার নিতে হয়। স্থদেবের উত্তরায়ণের দিন থেকে যার আরম্ভ এ অগ্নি সেই 'রেইমি'-র উৎস্বের।

কুমারী দিব্যাঙ্গনারা কুর্যসেবিকা হয়েও কিন্তু সম্পূর্ণ অক্থপভা।

একবার স্থ্যেবিকা হ্বার সৌভাগ্য লাভ করার পর বাইরের জগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তাদের ভিন্ন হয়ে যায়।

অতি অল্প বয়দে কৈশোরে পা দিতে-না-দিতে তারা 'তাভানতিনস্থ্'-র এই চরম গৌরবের জন্মে নির্বাচিত হয়। তারপর নিজেদের আত্মীয়স্বজন এমন কি পিতামাতাও তাদের আবু দেখতে পান না। বাইবের জগতের কোনো পুরুষ কি নারীর অধিকার নেই তাদের কয়াশ্রমে প্রবেশ করবার।

পুরুষের মধ্যে একমাত্র ইংকা স্বয়ং আর নারীদের মধ্যে শুধু 'কয়া' বা সম্রাক্তী তাদের আশ্রমে প্রবেশ করতে পারেন।

স্থসেবিকাদের শ্রেষ্ঠ ক্যাশ্রম হল কুজকো নগরে। সেখানে শুধু ইংকা-রাজরক্ত যাদের মধ্যে আছে সেইসব পরিবার থেকেই স্থাক্যা নির্বাচিত হয়। পরিবার থেকে স্থাক্যা নির্বাচিত হওয়া একটা অসামায় গৌরব। কিছ গৌরবের যেমন তেমনি নিদারুণ উদ্বিগ্ন আতক্ষের ব্যাপারও পরিবারের পক্ষে।
কর্ষকভাদের সামান্ততম বিচ্যুতিরও ক্ষমা নেই। ভ্রন্তা কেউ হলে তাকে ত জীবস্ত
সমাধি দেওরা হয় আর যে পুরুষ এ ব্যাপারে জড়িত থাকে তার নিজেরই ভুধু
মৃত্যুদণ্ড হয় না, ধূলিদাৎ করে তার গ্রামের বা নগরের বস্তির চিক্ন পর্যস্ত করে দেওয়া হয়।

এ রাজ্যে আসবার পর থেকে এই বিচিত্র স্থাসেবিকাদের সম্বন্ধে গানাদো যথাসাধ্য অনেক বিবরণই সংগ্রহ করেছিলেন। এটুকুও জেনেছিলেন যে চাঁদের অন্য প্রচের মত তারা অদর্শনীয়া।

মেরেটি সেই দিব্যাঙ্গনা স্থাসেবিকাদেরই একজন শোনবার পর তীব্র বিশ্বয়বিহবলতায় তাকে লক্ষ্য করতে গিয়ে স্থানকাল কয়েক মুহূর্তের জন্মে ভূলে
গিয়েছিলেন বোধহয়। তারপরই আত্মন্থ হয়ে বলেছিলেন—স্থাসেবিকা বলে
কোনো পরিচয় আর ত তোমার নেই। ক্যাশ্রমের সীমানা পার হওয়ার সন্ধে
লক্ষে বাইবের আলো-বাতাস আর পাপের সংসারের স্পর্শে তোমার সে নামহীন
একাগ্র সাধিকার জীবন শেষ হয়ে গেছে। এথানে তোমায় নাম নিয়ে চিহ্নিত
হতে হবে। বলো কি নামে তোমায় ডাকব ?

একটু থেমে চুপ করে থেকে হঠাং উৎসাহভরেই গানালো বলেছেন, পেরেছি তোমার নাম। তুমি আজ থেকে 'ক্য়া'।

না, না।—নামটা ভানেই মেয়েটি আপনা থেকেই যেন শিউরে উঠেছিল,— আর যে নাম দাও, 'কয়া' নয়।

কেন নয়! একটু হেসেই এবার বলেছিলেন গানাদো,—'কয়া' মানে রাজেব্রাণী বলে তোমার আপত্তি? কিন্তু রাজেব্রাণী বললেও তোমার ব্ঝি তুচ্ছ করা হয়। তবু তোমার নাম আমি 'কয়া'ই রাখলাম। আজ সন্ধ্যায় ওই নামেই এসে ডাকব।

গানাদো আর সেধানে দাঁড়ান নি। মেয়েটির দিকে ফিরেও আর না তাকিয়ে সোজা কাক্সামালকার অতিথি মহন্তার তাঁদের শিবিরের দিকে পা বাড়িয়েছিলেন।

ফিরে এসেছিলেন সন্ধ্যা না হতেই।

শুহাম্থের গুপ্ত পথের কাছে এসে নাম ধরে ডাকতে কিন্তু তাঁকে হয়নি। কয়া আগে থাকতেই সেধানে এসে একটি পাথ্র-ভূপের আড়ালে তাঁর জন্যে আপেকা করছে।

তখনও সন্ধারে আকাশে সব আলো মিলিয়ে বায় নি। যেন কোন নববধ্র মুখের সলজ্জ রক্তিম আভা ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর ওপর।

সেই অবান্তব আলোয় 'কন্না'র স্নিগ্ধ কোমল ছটি চোথে একটি মধুর ঔৎস্কর্ যেন দেখেছিলেন গানাদো।

সে ঔৎস্কক্ষের উৎস সারাদিনের উপবাসক্লিষ্ট তম্ব না তার জাগরণোন্মুথ হৃদয় বিচার করবার সাহস হয় নি গানাদোর।

শিবির থেকে আনা আহার্য এক জারগায় রেখে কয়াকে তা তুলে নিয়ে যেতে রলে তিনি কিছু দূরে এসে বসেছিলেন।

কন্না সে খাবার তুলে নিয়েছিল ঠিকই কিন্তু দূরে নম্ন তাঁর বেশ কাছেই এসে বদেছিল।

এত কাছে এসে বসার সাহস তোমার হল? গানালে। বিশ্বয়ের সঙ্গে ঈষং কৌতুকের স্বরে বলেছিলেন।

হল। কয়া-র ম্থে এই প্রথম হাসি দেখেছিলেন গানাদো,—আগেই হওয়া উচিত ছিল। শুধু ইংকা নয় আমি যে মৃইপা বংশের মেয়ে তা ভূলে যাওয়া উচিত হয় নি।

মুইস্কা বংশের মেয়ে!

গানাদো কয়ার কথাটার সবিস্ময়ে শুধু পুনরার্ত্তি করেছিলেন। তার অর্থ কিছুই ব্রুতে পারেন নি। এই অজানা বিচিত্র পার্বতারাজ্যে পা দেবার পর থেকে এনেশের সব কিছু তিনি যথাসম্ভব খুঁটিয়ে জানবার চেটা করেছেন। এসপানিওল বাহিনীর পণ্ডিত গোছের ছ-একজনের তুলনায় তাঁর জ্ঞান যে অনেক বেশী এ নিয়ে তাঁর মনে গোপন একটু গর্বও বোধহয় ছিল। কিছু দে গর্ব কয়ার উচ্চারিত ওই একটি শব্দ 'মৃইয়া' চুরমার কয়ে দিয়েছে।

মুইদ্বা বংশের মেয়ে বলতে কি বোঝাতে চায় কয়া?

মাত্র একদিন এক রাত্রির মধ্যে ভাগ্য তাকে নিয়ে যা ছিনিমিনি থেলেছে তাতে কিছুটা মাথার গোলমাল হয়ে কন্না কি প্রলাপ বকছে নাকি? তার অমন করে হঠাং কাছে এসে বসাটাই ত বেশ একটু অভুত।

গানাদে। সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে কয়ার মূখের দিকে তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন।

সে মূথে স্নিশ্ব সরল একটু হাসির আভাস। সে হাসিতে বা তার চোখের

প্রসন্ন দৃষ্টিতে বাতৃলভাব লক্ষণের বদলে একটা পরম নির্ভরভার ভৃপ্তিই ফুটে উঠেছে।

নিজের অজ্ঞতাটা প্রথমে গোপন করবার ইচ্ছাই হয়েছিল গানাদোর। বিমৃত্ বিশ্বয়ে প্রথমে যেটুকু প্রকাশ করে ফেলেছিলেন তা চাপা দিয়ে কৌশলে 'মৃইস্কা' শব্দের রহস্তটা জেনে নেবার কথা ভেবেছিলেন একবার।

কিন্তু এই শিশির-স্বচ্ছ পবিত্র মেরেটির সঙ্গে চাতুরী করার কথা মনে যে একবার উঠেছিল তার জন্মেই নিজেকে ধিকার দিয়েছিলেন তথনই।

সোজান্থজিই তারপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মুইস্কা আবার কি? °ওরকম বংশের নামও ত কথনও শুনি নি।

না শোনবারই কথা। কয়া হেসে বলেছিল,—এই তাভানতিনস্থৃ-তেও কতজন আর মুইস্কানের কথা শুনেছে! কিন্তু মুইস্কারা না বলে দিলে রেইমি উৎসবের দিন নির্ভাভাবে কেউ জানতে পারত না, আকাশ-পথে ভেসে যেতে কবে চন্দ্রদেবীর মুখ যম্বার কালো হয়ে উঠবে তা জাগে থাকতে জেনে পারত না প্রস্তুত হয়ে থাকতে। বংশ-মর্বাদায় ইংকাদের সমতুল্য হলেও, পেরুর বারা অধীশর তাঁদের কাছে তাই মুইস্কাদের স্মান স্বচেরে বেশী।

তার মানে মৃইস্কারা জ্যোতিষী ?—সবিশ্বরে জ্রিজ্ঞাসা করেছিলেন গানালে।
সাধারণ জ্যোতিষী নর, তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু।—একটু গর্বই প্রকাশ
পেরেছিল কয়া-র গলার স্বরে,—ইংকা রাজ্যে আবো অনেক জ্যোতিবিদ আছে,
কিন্তু দেবাদিদেব পরম জ্যোতির সৃষ্টি পরিক্রমার গুঢ় রহস্ত একমাত্র মৃইস্কাদেরই
ক্রানা।

পেরু রাজ্যবাসীরা অন্ত অনেক বিষয়ে টেনচটিট্লান অর্থাৎ মেক্সিকোর অধিবাসীদের চেয়ে যথেষ্ট অগ্রসর হলেও জ্যোতির্বিভার যে তাদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছে, গানাদো ইতিমধ্যেই তার প্রমাণ পেয়েছিলেন! সমস্ত পেরু রাজ্যে একমাত্র মৃইস্কারাই যে মেক্সিকোর আজটেকদের মত শুধু নয়, প্রশাস্ত মহাসাগরের ওপারের এশিরার সভ্য জাতিদের মত জ্যোতির্বিভার মূল স্বত্তপ্রলি আশ্চর্য ও স্বানীনভাবে আবিষ্কার করেছিল কিছুদিন বাদে গানাদো তা জানতে পারেন বিশ্বভাবে।

সেই মুহুর্ভেই কিন্তু এ সব আলোচনায় কোন উৎসাহ তাঁর হয়নি। নিজের মনের সবচেয়ে বড় কৌতুহলটাই তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

জিজাশা করেছিলেন বিমৃঢ় বিশ্বরের শ্বরে,—কিন্ত তুমি যে শুধু ইংকা নও

মুইস্কাও, তা মনে পড়ায় আমার এত কাছে এসে বসার সাহস হল কি করে? দ্বিধা সন্ধোচ ভয় কি তাইতেই চলে গেল?

হাঁ। গেল। গভার নির্ভরতার স্থরে বলেছিল কয়া,—ভোমাকে ভন্ন করা যে আমার ভূল তা মুইস্কা হিলাবে আগেই আমার বিখাল করা উচিত ছিল। উদয়লাগর তার থেকে তোমার আলা যখন মিথ্যে হন্ত্রনি, তখন আর সব গণনাই বালতা হয়ে উঠবে না কেন?

তার মানে এ সব ঘটনা আগেই তোমাদের কেউ গণনা করে জেনেছিলে!

—সবিমায়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন গানাদো,—কে তিনি? কি তার গণনা?

কি তাঁর গণনা সব জানতে চেও না।—মধুর অহুরোধের স্থরে বলেছিল কয়া,—ভবিশুং জানবার অধিকার সকলের থাকে না। জানলে জাবনের স্বাদ তাদের কাছে মান কিংবা ফিকে হয়ে যায়। একথা বলতেন আমার পিতামহ। তনিই তাভানতিনস্থইয়ু-র সঙ্গে জড়িত আমার নিয়তি গণনা করে বলে গিয়েছিলেন যে, এ রাজ্যের চরম ত্র্গোগের দিনে স্থক্তা হিসেবে আমি ব্রতভ্রষ্টা হব আর আমার জীবনে পরম সহায় রূপে দেখা দেবে উদয়সাগ্র তীরের কোন এক অচেনা ভিনদেশী।

একটু থেমে গানাদোর দিকে উৎস্থক চোধ তুলে আবার বলেছিল কয়া,—এর বেশী আর কিছু বলার অন্থরোধ আমার করো না। বলতে নিষেধ আছে আমাদের মৃইস্কা সংস্কারে। ভবিশ্বতকে অজানা থাকতেই দাও। স্থ-ছঃথ জন্ম-পরাজয় নিয়ে জীবনের স্ব পাওনাই আস্থক গভীর অন্ধকার থেকে অভাবিতের চমক নিয়ে।

তাই আহক !— 'কয়া'র প্রতি মৃগ্ধ আকুলতার সঙ্গে নতুন এক সম্ভ্রম নিয়ে বলেছিলেন গানালো,—তোমার পিতামহ য। বলতেন আমার নিজেরও মত তাই। শুধু একটা কথা তোমার জিজ্ঞাস। করি। সুর্থ-সেবিকা যখন তুমি হয়েছিলে তোমার পিতামহ কি তখন জীবিত ?

হাা, জীবিত।—মান একটু হেঙ্গে গানাদোর পরের প্রশ্নটা যেন অন্থ্যান করে বলেছিল কয়া।

তাহলে ব্রতন্ত্রী হবে জেনেও তোমাকে সুর্য-সেবিকার অসুমতি তিনি
দিয়েছিলেন কেন?—ক্ষাব অসুমিত প্রশ্নই তুলে গানাদো বলেছিলেন,—সুর্যক্তা
হওয়া ত এ রাজ্যে হেলাফেলার ব্যাপার নয়। এ জীবন-ব্রতে সার্থকতার
গৌরব বেষন অসামান্ত, খ্লন পত্নের লক্ষা মানি লাহ্না তেমনি অপরিসীম।

সব জেনে-শুনেও তোমার এ চরম তুর্গতি ঠেকাবার চেষ্টা তিনি করেন নি কেন ?

করেছিলেন।—মুথে একটি বিষয় ছায়া নিয়ে বলেছিলেন কয়া,—অনিবার্ধের বিরুদ্ধে সব সংগ্রামই নিফল জেনেও করেছিলেন। তব্ স্থ-সেবিকারপে আমার নির্বাচন বন্ধ করতে পারেন নি। কৈশোর না পার হতে একদিন কুজকোর প্রধান কন্তাশ্রমের অলজ্য্য প্রাচীরের আড়ালে আমি নির্বাসিত হয়েছিলাম। সেথানে নিম্কলম্ক দিব্যাঙ্গনার জীবন কিন্তু আমি কাটাই নি। এ রাজ্যের এই চরম বিপর্যয়ের দিনেই প্রথম নয়, মনে পাপের স্পর্শ লেগে ভ্রম্ভ হয়েছি আমি অনেক আগেই।

তুমি ভ্রন্তা হয়েছ ওই ক্যাশ্রমের মধ্যে? ওই পবিত্র স্থাক্যা ব্রত তুমি ভঞ্ করেছ ?—বিস্ময়ে সংশয়ে তীক্ষ হয়ে উঠেছিল গানাদোর গলার স্বর।

ই্যা ভ্রন্তা আমি হয়েছি সত্যিই অনেক আগে।—গানালোর উত্তেজিত সন্দিঞ্চ প্রশ্নের জবাব শাস্ত স্লিপ্ধ আর সেই সঙ্গে কেমন যেন অন্তশোচনাহীন কঠে বলেছিল করা,—ভ্রন্তা হয়েছি সেইদিন থেকে যেদিন নিজের নিয়তির কথা জেনে শঙ্কিত বিহবল হবার বদলে আমার উৎস্থক কল্পনা কন্তাশ্রমের অলভ্যা দেয়ালের বাইরে আমি ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। কঠিন আচার অন্তর্চানের বন্ধনে স্থাকন্তাদের সমস্ত জীবন বাবা। আমার মন সে বন্ধন কিন্তু আর স্বীকার করতে চায় নি। আমার মন সে বন্ধন কিন্তু আর স্বীকার করতে চায় নি। আমার নিয়তিই আমার কাছে যেন মৃক্তির দ্বার হয়ে মনে মনে আমায় ব্যভিচারিণী করেছে। এ অমোঘ নিয়তির কথা না জানলে কি হত আমি জানিনা, কিন্তু পিতামহ তাঁর মৃত্যুর আগে নিজেই কন্তাশ্রমের কঠিন চিরস্তর্ক পাছারা ভেদ করে তাঁর গণনার কথা আমায় জানাবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কেন? কি করে?—গানাদো সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

কেন তা তিনিই জানেন।—মৃত্ হেসে বলেছিল কয়া,—তবে স্থাসেবিকাদের কলাশ্রনের অলজ্য প্রাচীর বিফল করবার মত ছিন্দ্রপথও কিছু কিছু আছে। পিতামহ সেই ছিন্দ্রপথেই আমার কাছে তাঁর শেষ বার্তা পাঠিয়েছিলেন। নামে যারা স্থ-সেবিকা বাইরের জগতের কাছে তারা অস্থিপ্পলা। স্বয়ং ইংকা কিংবা তাঁর সামাজ্ঞী 'কয়া' ছাড়া তাদের সাক্ষাং দর্শন পাবার অধিকার কারুর নেই। বাইরের সঙ্গে কলাশ্রনের যোগাযোগ রক্ষা করেন বর্ষিয়লী তপোসিদ্ধা কয়েকজন প্রতন স্থ-সেবিকা, 'মামাকোনা' বলে যারা পরিচিত। কি উপায়ে জানি না আমাদের এক মামাকোনাকেই প্রভাবিত করে পিতামহ তাঁর হাত দিয়ে আমাক কাছে তাঁর গোপন 'কিপু' পাঠিয়েছিলেন। ইংকা নয় সে আরো জটিল ও উয়ত

নৃইস্ক। কিপু। মামাকোনা চেষ্টা করলেও তার অর্থ উদ্ধার করতে পারতেন না। ছেলেবেলার বংশগত শিক্ষার আমি তা পেরেছিলাম। কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তার্গ হয়ে আমি তথন রেইমি উৎসবের পবিত্র শিখা রক্ষণের ভার পেয়ে ফ্রাক্রারপে চিহ্নিত হয়েছি। কিছু পিতামহের সেই কটি স্তৃলী কিপু আমার মনের কঠিন নিষ্ঠা ও সঙ্গলের ভিত্তিতে চিড় ধরিয়ে দিল। অনাগত ভবিশ্বৎ সম্বন্ধে ঔংস্কো আমার মন একাগ্র স্থানার পক্ষে অশুদ্ধ হয়েছিল তথনই। পিতামহ সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর গণনা আমায় জানিয়ে গেছলেন কি না এক-একবার আমার সন্দেহ হয়।

কয়ার কথা শেষ হবার পর অনেকক্ষণ গানাদো স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন।

সন্ধ্যার অন্ধকার তথন বেশ গাঢ় হয়ে চারিদিকের দৃষ্ঠবৈচিত্র্য মুছে দিয়েছে। মৌন এক বিচ্ছিন্নতার যবনিকায় তাঁরা তুন্ধনে যেন বেষ্টিত।

অনেককণ বাদে, ক্রমণঃ নিবিড় হয়ে ওঠা অন্ধকারে পরস্পরের কাছেও অস্প ইহয়ে আসার পর কয়া কুন্তিত মৃত্ কঠে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমাকে একটু ঘণা করছ নিশ্চয়ই।

ঘুণা!—বিশ্বিত স্ববে বলেছিলেন গানাদো,—ঘুণা করব তোমাকে? কেন?

তোমার কাছে আমার গোপন খলনের কথা প্রকাশ না করে পারলাম না বলে। স্থ-সেবিকা হিসাবে আমি ত সত্যিই ভ্রষ্টা—প্রায় অফুট স্বরে বলেছিল কয়া।

এবার ছেনে উঠেছিলেন গানাদো। বলেছিলেন,—হাঁা সত্যিই তুমি ভ্রম্টা। কিন্তু এ খ্রলন ভোমার লক্ষ্ণা নয়, তোমার গৌরব। বেগের আনন্দে বয়ে যাবার নদা বলেই বদ্ধ জলের বাঁধানো পাড় তুমি না ভেঙে পারো নি। তোমার পিতামহ এই নিয়ভির জন্মেই তোমাকে প্রস্তুত রাখতে চেয়েছিলেন এই কথাই ভাবতে ইচ্ছে করে না কি ?

গানাদোর কথা কয়া কি সব ব্ঝেছিল ? কোন উত্তর সে অন্তত দেয় নি।
অন্ধকারে অনেকক্ষণ নীরবে বসে থাকবার পর গানাদো উঠে পড়ে বিদায়
চেমেছিলেন। কয়াকে আশ্রম নিতে বলেছিলেন গোপন গুহায়।

এখনই তুমি যাবে?

দেহের শিরা-উপশিরায় স্থার স্রোত ছড়িয়ে কয়ার ঈষং কাতর গুল গানাদোর কানে বেজেছিল। আগেল বিহ্বলতার জন্মেই করেক মুহূর্ত তিনি বৃঝি উত্তর দিতে পারেন নি। তারপর শাস্ত আখালের কঠে বলেছিলেন,—হাঁ। এখনি যাব, তবে বেশীক্ষণের জন্মে নয়। তৃমি নিশ্চিত থেকো যে, মধ্য রাত্রের আগেই ফিরে এসে ফ্রেগিয় পর্যন্ত এ গুহামুখ আমি পাহারা দেব। এখন শুধু কাক্সামালকা নগরে একটি দায় না সেরে একল নয়।

কি সে দায়, কয়া কিন্তু আর ক্রিজ্ঞাসা করে নি। নীরবে সে গুহামুখের গোপন পথে চলে গেছে।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকার পর গানাদো যা করেছেন তা দেখতে পেলে কয়া কেন কাকুসামালকা নগরের যে কেউ বিশ্বিত হত।

পার্বত্যপথে কিছুন্র পর্যস্ত হেঁটে গানালে। একটি প্রস্তর স্থূপের আড়ালে গিয়ে দাঁভিরেছেন।

একটি ঘোড়া সেখানে বাখা। ঘোড়াটির বিশেষত্ব এই যে, অন্ধকারেও তার গা থেকে যেন ক্ষীন একটু শাদা আলো ছড়াচ্ছে। ভাল করে লক্ষা করলে অবশু দেখা যেত ঘোড়ার গারের এ শুভ্রতা স্বাভাবিক নয়। কাছের একটি পাত্রই তার প্রমান। কাক্সামালকা শহরের বাড়িগুলি যার কল্যানে সবই উজ্জ্বল ধবল সেই চুনই খানিকটা রাখা আছে পাত্রটিতে।

গানালো নিজেই যেভাবে বেশ বদল করেছেন তা একটু অডুত। যা পরেছিলেন তার ওপর শাদা আলখালা জাতের একটি পোশাক তিনি চাপিয়েছেন। কোমরবন্ধে সে আলখালা বেঁধে খাপ সমেত তলোয়ার ত সেখানে ঝুলিয়েছেনই তার সঙ্গে আর একটি যা জিনিস নিয়েছেন সেইটিই বিশ্বয়কর। জিনিসটি এমনিতে দেখলে একটা লখা দড়ি ছাড়া কিছু মনে হয় না।

এই দড়িট জিনের ওপর রেখে ঘোড়া খুলে তাতে সওয়ার হয়ে আপাদমন্তক শুল্র আবরণে ঢেকে গানাদো যখন নগরের দিকে রওনা হয়েছেন তখন সত্যিই ঘোড়া সমেত তাঁর মূর্তি অলোকিক কোন আবির্ভাব বলে মনে করা কারুর পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না।

রাতের পর রাত নগরের নির্জন পথে এ মৃতি দেখবার সৌভাগ্য বা ছর্ভাগ্য কাকর কাকর হরেছে তারপর। কাক্সামালকা নগরে পেরুবাসী ত বর্টেই এসপানিওলদের মধ্যেও এ মৃতি নিয়ে তখনই বিস্ময় সংশয় ভরা আলোচনা শুকু হয়ে গেছে।

তথু কাক্সামালকা নয় আবেক জায়গাতেও ভীরাকোচারপী এ মৃতি কিভাবে

যে কিছুকাল বাদেই আলোচিত হয়েছে তা জানলে গানালে। নিজেই বোধহয় একটু বিচলিত হতেন।

জারগাটির নাম টাম্বেজ বন্দর। আলোচনা যারা করেছে তাদের ত্'জনেই আমাদের চেনা। একজনের নাম গাল্লিছেখো আর একজন মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিস।

মাকু ইস গঞ্চালেস দে সোলিসের কাছে স্পেন ও মেক্সিকো হুই একটু বেয়াড়া হয়ে ওঠায় অজানা নতুন মহাদেশ পেকতেই ভাগ্য পরীক্ষা তার কাছে স্থবিধের মনে হয়েছে। পানামা থেকে একটি অভিযাত্রী জাহাজে সে তথন সবে এসে নেমেছে টাম্বেজে।

কাক্সামাসকায় যার মুখ দেখানো আর স্থবিধের নয়, পিজারোর ছকুমে বিতাড়িত সেই গাল্লিয়েখোও তথন পাহাড় থেকে নেমে টাম্বেজ বন্দরে ওই জাহাজেই ফিরে যাবার জন্মে অপেকা করছে।

বন্দরের পথেই ত্জনের দেখা। মার্কুইস গঞ্জালেস দে সোলিসকে না হলেও পুরোনো আলাপী সোরাবিয়াকে গালিয়েখো চিনেছে। সোরাবিয়া সে পরিচয় অধীকার করে নি।

নেশার আড্ডায় সোরাবিয়ার না হোক গালিলেখোর জিভের রাশ আলগা হয়ে গেছে তারপর। অভূত ভীরাকোচা মৃতির কাছে তার চরম লাঞ্নার কথা সবই বলে ফেলেছে গালিয়েখে।

শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সোরাবিয়ার মৃথ। গালিয়েথার কপালের আর মৃথের অসি-কলম চিহ্নগুলি তথনও মেলায় নি। সে-গুলি তীক্ষ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে প্রায় নিম্পেষিত দস্তে অভ্যুতভাবে হেসে সোরাবিয়া বলেছে, —তোমার এ লাঞ্ছনার শোধ শীগগিরই হবে গালিয়েথো। কাক্সামালকার এসপানিওলদের বিভীষিকা, ভীরাকোচার এ অবভারকে আমি বোধহয় চিনি।

তীব্র উৎসাহ উত্তেজনা নিয়ে সেই দিনই সোরাবিয়া রওনা হয়েছে কাক্সামালকার পথে।

গানাদো তথন অবশ্ব কাক্সামালকায় নেই। সোনাবরদারদের দলে সবে

কুজকো শহরে পৌছে ইংকা সামাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্থ-মন্দির কোরি-কাঞ্চায় আশ্রম
নিয়ে করাকে তিনি সৌসায় ভ্যাসকারের কাছে কিপু নিয়ে ছংসাহসিক দৌত্যে
পাঠাবার আংরোজন করছেন।

ছয়াসকারের কাছে গোপন কিপু নিয়ে যে দৌতো যাবে সোনাবরদার দলের

সঙ্গে কোরিকাঞ্চার সূর্যমন্দিরে আশ্রয় পাবার পরই তার চেহারা পোশাক আশ্চর্য-ভাবে পান্টে গেছে।

হান্ধা পাতলা নেহাত কিশোর গোছের যে একজনকে সোনাবরদার দলের সঙ্গে কাক্সামালকা থেকে কুজকো পর্যন্ত দেখা গেছল কুজকো শহরে পা দিয়ে সোনাবরদার দল কোরিকাঞ্চায় ঢোকবার পর আর তার পাতা পাওয়া যায় নি।

কোরিকাঞ্চার মন্দিরে সে ধেন কোথার হারিয়ে গেছে বলেই মনে হয়েছে প্রথমে।

তা কোরিকাঞ্চার মন্দিরে হারিয়ে যাওয়া এমন কিছু আশ্চর্য ত নয়! কুজকো শহরের একেবারে মাঝখানে এ যেন বিশাল এক আলাদা জগং।

প্রধান স্থা-দেউল একটিই। কিন্তু সেটিকে ঘিরে অসংখ্য ছোট বড় সব আয়তন চারিদিকে বহুদ্র পর্যস্ত যেন অমুগত সেবক-সেবিকার মত ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। স্থা-মন্দির থেকে শুরু করে ছোট বড় সব দেবায়তনই পাথরে তৈরী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেগুলির ছাউনি ঘাসের। বাইরে সেগুলির চেহারা তেমন জমকালো না হলেও ভেতরের ঐর্থ ইওরোপের অস্তত রাজা-মহারাজাদেরও চোথ কপালে তোলবার মত্ত। সারা তাভানতিনস্থ্যু-ই বলতে গেলে সোনা-রূপোয় মোড়া। তার মধ্যে সমস্ত দেশের সেরা ষা কিছু সোনাদানা সব জড় হয়েছে এই কোরিকাঞ্চার দেবস্থানে। সোনার ছড়াছড়ি বলেই এ দেবায়তনের নাম হয়েছে কোরিকাঞ্চা। কোরিকাঞ্চা মানে হল সোনার পুরী।

আশ্চর্ষ ত !—উৎসাহ দমন করতে না পেরে মেদভারে যিনি হস্তীর মত বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাবু শ্রীঘনশ্রাম দাসকে বাধা দিয়ে ফেলেছেন।

বাধা পেয়ে দাসমশাই একটু ভ্রকুটিভরে তাকাতে বেশ একটু অপ্রস্তুত হলেও ভ্রবতারণবাবু তাঁর বিশ্বয়স্থচক মন্তব্যটা শেষ না করে পারেন নি।

কৃষ্টিতভাবে ত্বার ঢোক গিলে বলে-ই দিয়েছেন,—কোরিকাঞ্চার মানে সোনার পুরী হওয়া ভারী অভূত নয় ?

অভুতটা কোথায় দেখলেন? মন্তক যাঁর মর্মরের মন্ত মন্তণ সেই শিবপদবাব্ তাঁর পাণ্ডিত্যের উচ্চ শিথর থেকে একটু অবজ্ঞার থোঁচা না দিয়ে পারেন নি— কাঞা শব্দটার সঙ্গে কাঞ্চনের সম্পর্ক থুঁজছেন নাকি? ভাবছেন, সংস্কৃতের কাঞ্চন শব্দই কালাপানি, ভারত সমৃত্র আর গোটা প্রশাস্ত মহাসাগর পেরিয়ে গিয়ে পেক্ষতে কাঞা হয়েছে? আর তা যদি হয়ে থাকে তাহলে ইংকা সভ্যতার পেছনে ভারতবর্ষই উকি দিচ্ছে বলে ধরে নিচ্ছেন ?

ভবতারণবাবু কাঁচুমাচু, সভার অন্ত সবাই একটু দিশাহারা।

কিন্তু সাহায্য এসেছে অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রীঘনশ্রাম দাসের কাছ থেকেই। শিবপদবাব্র ইস্কাবনের টেকার ওপর চি'ড়েতনের রঙ্গের ত্রুপ মারবার এমন স্বযোগ কি দাসমশাই ছাড়েন!

ঈষং কুঞ্চিত চোথে শিবপদবাব্র দিকে চেয়ে তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষ উকি
দিছে কিনা কেউ জানে না, তবে সেকালের কুইচুয়া ভাষার কয়েকটা শব্দ যে
কৌত্হল জাগাবার মত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যেমন ধরুন অমাউতা। উচ্চারণ
অমাউত্যা ছিল মনে হয়। সংস্কৃতে অমাত্য হল রাজাকে ময়ণা দেন এমন প্রাজ্ঞ
বিদ্যান মায়্র্য আর পেরুতেও অমাউত্যা বলতে বোঝাত বিজ্ঞ পণ্ডিত। তফাত
ভধু ছিল এই যে, রাজাকে ময়ণা দেবার বদলে ইংকা রাজপুত্রদের শিক্ষালীকা
দেবার ভার তাঁদের ওপর থাকত। ভধু কাঞা আর অমাউত্যা কেন, পেরু
শক্টাই সংস্কৃত পারুর কথা মনে করিয়ে দেয়। পারু মানে সংস্কৃতে স্র্য। কাঞা
ভনে ভবতারণাবাব্র কান একটু খাড়া হয়ে ওঠা স্ক্তরাং দোবের নয়।

শিবপদবাব্ পান্টা কিছু প্রশ্ন তোলার জন্মে যদি তৈরী হরে থাকেন, তার স্বযোগ দাসমশাই তাঁকে দেন নি। সরাসরি আবার গল্পে গা ভাসিরে দিয়েছেন:—

যে কোরিকাঞ্চার কথা বললাম কুজকোর একেবারে বৃকের মাঝখানে জ্বলপিণ্ডের মন্ত আবেক সেই মন্দির-নগর চারিদিকে আবার যথেষ্ট উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। উৎসবের দিনেও এক ইংকা ছাড়া আর সকলকে সে নগরে টোকবার আগে দেওয়ালের বাইরে জুতো থুলে চুকতে হয়।

এ মন্দির-নগরের হর্তাকর্তা হলেন ভিলিয়াক ভ্র্, অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত। পেক সাম্রাজ্যে মর্থাদার দিক দিরে তাঁর স্থান ইংকার পরেই। ইংকা রাজরক্ত গাল্পে না থাকলে কোরিকাঞ্চার ভিলিয়াক ভ্রু হওয়া যায় না। কোরিকাঞ্চাতেই তাঁর অধীনে চার হাজারের ওপর তাঁবেদার।

এ রক্ম একটা মন্দির-নগরের ভিড়ের মধ্যে অনায়াসেই নিপান্তা হওয়া সম্ভব। গানাদোর দলের কিশোর চেহারার এক সোনাবরদার তাই হয়েছে। কিন্তু নিথোক্ত হলেও নিশ্চিহ্ন সে হয়নি। কয়েকদিন বাদেই তাকে ওই কোরিকাঞাতেই দেখা গেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে। মন্দির-নগরের একটি অতিথিশালায় গানাদে। অন্তান্ত সোনাবরদারদের সদে তথন আশ্রয় পেরেছেন। ইতিপূর্বে সোনাবরদার হিসেবে যারা এসেছে, এই অতিথিশালাতেই আশ্রয় নিয়ে তারা আতাহয়ালপার হকুমনামা ভিলিয়াক ভ্মুর কাছে দাখিল করেছে। সে হকুমনামা অন্থ্যায়ী রাজপুরোহিত ভারে ভারে সোনা তাদেরই মারফত পাঠিয়েছেন কাক্সামালকায়।

এবারে কাক্সামালকা থেকে সোনাবরদারদের দল মন্দির-নগরে এসে আশ্রদ্ধ নেবার পর দিন-কয়েক কেটে যাওয়া সত্ত্বে আতাহুয়ালপার হুকুম নিয়ে কেউ তাঁর কাছে না আসায় রাজপুরোহিত বেণ একটু অবাক হয়েছেন।

কোরিকাঞা উদ্ধাড় করে আতাহয়ালপার হুকুম তামিল করতে যে তাঁর ভালো লাগে তা নয়, মনে মনে আতাহয়ালপার এ অন্তায় আদেশ তাঁর কাছে বাতুলতার লক্ষণ বলেই মনে হয়। কিছু বিদেশী শত্রুর হাতে বন্দী হলেও আতাহয়ালপা-ই এ রাজ্যের সর্বেস্বা। ঘাড়ে একটা মাত্র মাথা নিয়ে তাঁরু আদেশের প্রতিবাদ করা যায় না।

সোনাবরদারদের কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা না করতে আসায় রাজপুরোছিত প্রথমে অবাক এবং পরে তাই চিস্তিত হরে উঠেছেন। পাছে সোনাবরদারদের আলতা কি গাফিলতি তাঁর নিজের অবাধ্যতা বলে কেউ ধরে বসে এই ভয়ে অতিথিশালায় নিজেই তিনি সোনাবরদারদের থোঁজ নিতে পাঠিয়েছেন।

সেখান থেকে খবর যা পাওয়া গেছে তা তুর্ভাবনা করবার মত নয়।
সোনাবরদার দল রেইমির উংসব না দেখে কুজকো থেকে রওনা হবে না।
উৎসবের এখনো কয়েকদিন দেরী আছে। তাই তারা ভিলিয়াক ভুমুকে এ
কয়দিন বিরক্ত করেনি। তাদের হয়ে একজন সেইদিনই আতাহয়ালপার
ছকুমনামা নিয়ে তাঁর কাছে যাচ্ছে।

সোনাবরদারদের প্রতিনিধি হয়ে এসেছে একজন ঠিকই কিন্তু তাকে দেখে রাজপুরোহিত একেবারে বিমৃঢ়।

কাক্সামালকা থেকে সোনাবরদারদের দলকে যারা কুজকো আসতে দেখেছে তাদেরও সে মৃতি একট্ বিশ্বিত, সন্দিধ কি করত না? সে দলের কিশোর গোছের একটি চেহারার সঙ্গে একটা রহস্তজনক সাদৃত্য তাদেরও লক্ষ্য এড়াত না বোধহর। তবু সাক্ষাং নক্ষত্রলোক থেকে নেমে আসা অপ্সরার মত ফুলরী মেরেটিকে সেই সোনাবরদারদের একজন বলে ভাবা বেশ কঠিন হত তাদের পক্ষে।

গানাদো যার নাম কয়া রেখেছিলেন কয়া স্থাসেবিকাদের নিতাস্ত বেচপ পোশাকের বদলে কুজকোর সম্ভ্রাস্ত ঘরের মেয়েদের বেশে তার সৌন্দর্য স্তিট্র বেন অপার্থিব হয়ে উঠেছে।

রাজপুরোহিতও সে মূর্তি দেখে প্রথমটা বিশ্বিত বিহবল হয়েছেন সত্যিই, কিন্তু তারপরে জলে উঠেছেন বাগে।

তাঁর সঙ্গে এটা কি ধরনের পরিহাস!

নারীর সৌন্দর্য দেখবার চোখ থাকলেও তাতে মোহিত হয়ে বৃদ্ধিওদ্ধি হারাবার বয়স তাঁর নেই।

সোনাবরদারদের প্রতিনিধি হিসাবে একটি স্থন্দরী মেয়েকে তার কাছে-পাঠান তাই তাঁর ক্ষমার অযোগ্য রসিকতার স্পর্গ বলে মনে হয়েছে।

কি করতে এসেছ তুমি এখানে ?—বজ্রস্বরে বলেছেন ভিলিয়াক ভ্মৃ,— এসেছ কোন অধিকারে!

একটি মধুর সরল হাসি ফুটে উঠেছে 'কয়া'র মৃথে। তাঁর অমন প্রচণ্ড ধমকের উত্তরে এ হাসিতে রাজপুরোহিত একটু অস্বন্তি বোধ করেছেন। তবু কঠিন স্বরে আবার বলেছেন,—উৎসবে অফ্রচানে ছাড়া কোরিকাঞ্চার এ স্থবিদেকার কক্ষে মেরেদের প্রবেশ নিষেধ তুমি জানো না?

জানি।—শাস্ত চোথ তুলে প্রিশ্বস্বরে বলেছে কয়া,—তবে একথাও জানি যে এ নিষেধ কারুর কারুর জন্মে নয়।

ইাা নয়।—স্নিগ্ধ স্বরের কথাগুলিতে স্পর্ণার আভাস প্রচ্ছন্ন বলে সন্দেহ-করে রাজপুরোহিত আবো রুচ হয়ে উঠেছেন,—কিন্তু নম্ন শুধু কাদের জত্তে? শুধু ইংকা রাজঅন্তঃপুরিকা স্থ্যেবিকাদের কন্তাশ্রমের প্রধান মামাকোনার, আর মুইস্কা বংশের কুমারীদের জন্তে।

चामि मुटेका तः त्नांतरे कुमाती।—এक ए त्यन विषक्ष स्टूरतरे तत्नाह कन्ना।

তুমি মৃইস্কা !— সন্দিগ্ধ স্বারে জিজ্ঞাসা কং<ছেন রাজপুরোহিত,— তোমাঞ্চ বিশাস করব কেমন করে ?

আমার বিশ্বাস করতে হবে না।—মৃত্ একটু হেসে বলেছে করা,—গাঁর কাছ-থেকে আমি এসেছি সেই মহামহিম আতাহুরালপার আদেশবাহী কিপু থেকেই তাঁর যা নির্দেশ তার সঙ্গে আমার পরিচয়ও জানতে পারবেন।

রাজপুরোহিত জ্রকটিভরে 'কয়া'র হাত থেকে আতাহয়ালপার হকুমনামা' এবার নিয়েছেন। সেটির ওপর চোথ বোলাতে গিয়ে তাঁর জ্রকুটি প্রথমে আরো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। তারপর কেমন একটা সংশয় বিহ্বলতার ছায়া ফুটে উঠেছে তাঁর দৃষ্টিতে।

কয়ার দিকে যেভাবে তিনি চেয়েছেন তাতে মনে হয়েছে আতাহয়ালপার এ নির্দেশের কিপুই জাল বলে ব্ঝি তিনি ঘোষণা করবেন।

কিন্তু তা তিনি করেন নি। করা সম্ভব নয়। ইংকা নরেশের নিজস্ব গোপন এমন কিছু গ্রন্থিবৈশিষ্ট্য এ 'কিপু'তে আছে যার রহস্থ একমাত্র ইংকা নরেশ স্বায়ং, পেরুর রাজপুরোহিত আর প্রধান সেনাপতিই জানেন। অন্থ কারুর পক্ষে তা নকল করা অসম্ভব।

এ 'কিপু' স্থতরাং অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু তাতে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা সত্যিই বিশ্বাসের বাইরে। আতাহুয়ালপার কিপুতে এবার সোনা পাঠাবার নির্দেশ নেই।

দৃতী হিসেবে মৃইস্কা বংশের মেয়েটির পরিচন্ন দিয়ে এমন একটি কাজে তাকে বথাসাধ্য সাহায্য করার আদেশ আছে যা সর্বনাশা বাতুলতা বলেই মনে হয়েছে রাজপুরোহিতের।

আতাহয়ালপ। জানিয়েছেন যে, তাঁর দূতী মুইস্কা কুমারী সৌসা ছুর্গে বন্দী হুয়াসকারের কাছে একটি বিশেষ প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছে। যত ক্রুত সম্ভব তাকে সৌসা ছুর্গে পৌছে দেবার ব্যবস্থা ভিলিয়াকে ভ্রুকে করতে হবে। আর আতাহয়ালপার প্রস্তাবে রাজী হলে মুক্ত করতে হবে হয়াসকারকে।

মুক্ত করতে হবে হয়াসকারকে!

কিপুর রঙীন গ্রন্থিলোর ভূশ অর্থ করেছেন কিনা একবার এমন সন্দেহও হয়েছে রাজপুরোহিতের।

হুরাসকারকে মৃক্ত করা মানে ত জেনে শুনে গলায় দোকর মরণ-ফাঁস টানা। আতাহুরালপার গলায় শাদা বিদেশী শন্ধতানের ফাঁস ত লাগানই আছে তার ওপর হুরাসকারকে ছেড়ে দিলে সর্বনাশের কি বাকি থাকবে কিছু?

আতাহয়ালপার প্রস্তাবে রাজী হলে তবে হয়াসকারকে ছাড়বার কথা আছে অবশ্য।

কিন্তু সভ্যের তেজ ছাড়া মিথ্যের এক রন্তি কালো ছায়া যাঁর দেহে নেই হুয়াসকার কি সেই সুর্যদেব ? ছাড়া পাবার জন্তে আতাহুয়ালপার প্রস্তাবে রাজী

হবার ভান করতে তার আটকাচ্ছে কোথায়? একবার ছাড়া পেলেই সে যে নিজমূতি ধরবে, এবিষয়ে কোনো সন্দেহই নেই। কি বিখাসে হুয়াসকারকে এরকম স্থোগ তাহলে দেওয়া হচ্ছে?

এরকম অনেক প্রশ্নেই রাজপুরোহিতের মন অস্থির হয়ে উঠেছিল। এতসব উদ্বেগ ত্বভাবনা কি সত্যিই ইংকা নরেশের বিপদের কথা ভেবে? তা যদি হয় তাহলে আতাহয়ালপা নিজেই যে এসব প্রশ্ন একদিন তুলেছিলেন এইটুকু জানলে রাজপুরোহিত বিশ্বিত হতেন নিশ্চয়।

গানাদোর আর সব পরামর্শ মেনে নিলেও প্রথমে আতাহুয়ালপা হুয়াসকারকে মুক্তি দেওয়ার সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন সতিটে। বিদেশী শক্রর বিরুদ্ধে মরণপণ করে আতাহুয়ালপার পাশে দাঁড়িয়ে লড়বে, এমন কথা দিলে হুয়াসকারকে মুক্তি দেওয়া হবে। কিন্তু তার কথার দাম কি? গভীর সন্দেহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আতাহুয়ালপা। বলেছিলেন,—মুক্তি পাবার জন্মে সে ত অমান বদনে কথা দেবে মিথেয় করে।

হাা মিথ্যে করেই কথা দিতে পারেন,—বলেছিলেন গান্বুলো,—কিন্তু মৃক্তি পাবার পর তিনি কথা রাখবেন স্তাি করে।

কেন ? —বিশ্বর প্রকাশ করেছিলেন আতাহুয়ালপা।

কারণ আপনার বিক্রদ্ধে যত আক্রোশই থাক, সাচ্চা ইংকা হলে, মুক্তি পাবার পর আবাে ভালাে করে তিনি ব্যবেন যে সৌসা হর্গ থেকে ছাড়া পাওয়াটা কিছুই নয়, বিদেশী শক্রকে না তাড়ানাে পর্যন্ত সমস্ত পেরুই সৌসা হুর্গের চেয়ে অসহ্য বন্দীশালা। আর বিদেশী শক্রকে তাড়াতে হলে আপনার পালে না দাঁড়ালেও নয়।

আতাহয়ালপা এরপর আর কোনো প্রশ্ন তোলেন নি।

রাজপুরোহিতের মনে অসংখ্য প্রশ্নের খোঁচা কিন্তু থেকেই গেছে। সে সমস্ত এই মেন্বেটির কাছে তোলবার নয়। তাকে শুধু একটি প্রশ্নই তিনি করেছেন,—সৌসায় ভ্রাসকারের কাছে তোমায় পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তুমি যে সত্যিই আতাভ্রালপার দ্তী তা তিনি বিখাস করবেন কেন? এটা যে তাঁকে ফাঁদে ফেলবার একটা যড়যন্ত্র নয় তা তিনি বুঝবেন কির্দে?

যাতে বোঝেন দেই ব্যবস্থাই করেছেন গানাদো।—গভীর বিখাদের সঙ্গে বলেছে কয়া।

গানাদো! তিনি আবার কে ?—সবিশ্বয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন রাজপুরোহিত।

তিনি উদন্ধ-সম্প্রতীবের এক আশ্চর্য মাহ্মব!—করার কণ্ঠম্বর গাঢ় হয়ে উঠেছে মৃধতান্ত,—তাভানতিনস্থাকে উদ্ধার করবার সমস্ত পরিকল্পনার মৃলে তিনিই আছেন।

রাজপুরোহিতের চোথে হঠাৎ কি যেন একটা ঝিলিক দেখা গেছে। কৌতৃহল আর সম্ভ্রম মেশানো গলাতেই যেন জিজ্ঞাসা করেছেন,—এ মহাপুরুষের এদথা পাওয়া কি সম্ভব ?

# পঁচিশ

প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞপের সঙ্গে কি না বলা যায় না, মহাপুরুষ যাঁকে বলেছিলেন, তাঁর সঙ্গে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমুর দেখা হয়েছিল সেইদিনই।

গানাদোর সামান্ত পরিচয় কয়া-র কাছে পাবার পর কেন যে রাজপুরোহিতের চোথে একটা ঝিলিক দেখা গিয়েছিল তা একটু যেন বোঝা গিয়েছিল এবার।

ভিলিয়াক্ ভ্মু আতাহুরালপারই দলের লোক। ইংকা নরেশের অধীন হলেও তাভানতিনস্থইয়ুর ধর্মজগতের প্রধান হিসেবে ক্ষমতা তাঁর অশেষ। বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অভ্যুত্থানে তাঁর ভূমিকাটা কারুর চেয়ে ছোট হবে না।

গানালো তাই ভ্রাসকারকে মৃক্তি দেবার প্রয়োজন বোঝাতে তাঁর পরিকল্পনাটা রাজপুরোহিতকে একট বিশদভাবেই জানিষেছিলেন।

শুনতে শুনতে স্পষ্টই উত্তেজিত হতে দেখা গিয়েছিল রাজপুরোহিতকে!

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন গানাদোর কাছে। তারই মধ্যে হঠাং জিজ্ঞাস। করেছিলেন,—যে বিদেশী শয়তানদের বিক্লদ্ধে পেকবাসাদের জাগাতে চাচ্ছেন, আপনি নিজেও তাদেরই একজন। এ দেশকে উদ্ধার করায় আপনার কি স্বার্থ?

গানাদো খানিক চূপ করে থেকেছেন। তারপর ঈষৎ গম্ভীর স্বরেই বলেছেন,—যদি বলি পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

রাজপুরোহিতের জ কুঞ্চিত হয়ে উঠতে দেখে একটু হেসে তৎক্ষণাৎ আবার বলেছেন,—না, না, সত্যিকার স্বার্থ যে কি তা-ত বুঝতেই পারছেন। নিজের দলের প্রতি বিশাস্থাতক্তার দাম হিসেবে আপনাদের কাছে বড়গোছের ইনাম চাই। ধকন দেশে নিয়ে যাবার মত এক জাহাজ সোনা।

না।—তীক্ষণৃষ্টিতে গানালোর দিকে চেরে রাজপুরোহিত মাথা নেড়ে বলেছেন,—তা হতে পারে না। এ বিশাসঘাতকতার পর গোনার জাহাজ নিয়ে ফেরবার দেশ আর আপনার থাকবে না। এইথানেই আপনাকে জীবন কাটাভে হবে।

जोरे ना इम्र कांगित। अनम मृत्थ वरनाहन शानारना,—थाकवात शरक o

তো সত্যি সোনার দেশ! শুধু এর অভিশাপটা না দূর করলে নয়। তারই জন্তে হুরাসকারের কাছে এখুনি যাওয়া দরকার। আমাদের জন্তে সেই ব্যবস্থাই করুন, এই অহুরোধ। কাল সকালেই যেন আমরা রওনা হতে পারি।

কাল সকালেই ?—বেশ একটু চিস্তিত দেখা গেছে রা**জপু**রোহিতকে।

নিজের মনে কি যেন তোলাপাড়া করে নিয়ে কয়েক মূহুর্ত বাদে ছঃথের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলেছেন,—না, কাল সকালে আপনাদের পাঠানো সম্ভব নয়। প্রস্তুত হ্বার জত্যে সময় দিতে হবে আর একটু।

প্রস্ত আবার কিশের জন্মে হবেন!—গানাদো একটু অবাক হয়ে বলেছেন
— এ তো আপনারই এলাকা। আমাদের লৌগা যাবার অন্নমতিটা শুধু
দিলেই হবে।

না, শুধু তাই দিলেই হবে না।—গভারভাবে বলেছেন রাদ্পুরোহিত,—
আমার অহমতি নিয়ে আপনারা সৌদা গিয়ে পৌছোতে পারেন। সেখানে
হুয়াদকার ওই মৃইয়া মেয়েটিকে আতাহয়ালপার দৃতী বলে বিশ্বাস করবেন ধরে
নিচ্ছি, ধরে নিচ্ছি যে আতাহয়ালপার প্রস্তাবে তিনি রাজী হবেন কিন্তু তাতেই
তাঁর বন্দীত্বের শিক্স ত আপনা খেকে খদে পড়বে না! সৌদা হুর্গকারার
দরজাও খুলে যাবে না ভোজবাজিতে!

রাজপুরোহিত যুক্তি যা দেখিয়েছেন তা অগ্রাহ্ম করবার নয়। তবু গানাদো
একটু মৃত্ব প্রতিবাদ না করে পারেন নি। বলেছেন একটু হেদে,—আপনার
আদেশই ত সেই ভোজবাজি। আমাদের সৌসা যাবার অহমতি যেমন দিছেন,
সেই সঙ্গে আমাদের সায় পেলে হয়াসকারকে যাতে মৃক্তি দেওয়া হয়, সে হকুমও
পাঠিয়ে দিন।

ব্যাপারটা কি এত সোজা '—এবার একটু অধৈর্যই প্রকাণ পেয়েছে রাজপুরোছিতের কণ্ঠমরে,—কাঁস দেবার দড়ি গলায় পরিয়ে একলহমায় তাকে ফুলের
মালা বানানো যায় না। হয়াসকারকে পরম শক্র হিসেবে আগলানো যাদের
ধর্মকাজ বলে ব্ঝিয়েছি তারা হঠাৎ আমার উল্টো হকুমে বেঁকে দাঁড়াবে না তার
ঠিক কি! থেলার ঘুঁটি ঘ্রিয়ে সাজাবার তাই সময় চাই একটু। বেশী নয়,
ধৈর্য ধরে ছ চারটে দিন কোরিকাঞ্চার অতিথি হয়ে আরেশ করুন। সব ব্যবস্থা
পাকা করে তারপরই আপনাদের সৌসা পাঠাছি।

ত্র'চারদিন অপেক্ষা করা মানে যে কি বিপদের ঝক্কি নেওয়া, তাূ,র্ঝিয়ে গানাদো এ ব্যবস্থার প্রতিবাদ করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেন নি । বরং রাজপুরোছিতের যুক্তি যেন অকাট্য বলেই মেনে নিয়ে খুশি মৃথে বিদায় নিয়ে গেছেন।

সূর্যবেদিকার কক্ষ থেকে নিজেদের আন্তানায় কিন্তু তিনি ফিরে যান নি।
দূরদ্বান্তরের পূজারিণীদের জন্মে কোরিকাঞ্চায় যে কয়েকটি পৃথক অতিথিশালা
আছে তারই একটিতে গিয়ে 'কয়া'র সঙ্গে প্রথমে দেখা করেছেন। সোনাবরদারের
ছন্মবেশ ছাড়বার পর থেকে কয়া দূর অঞ্চলের তীর্থধাত্তিণী হিসেবে অতিথিশালাতে
আশ্রেয় নিয়েছে।

'কন্ধা'র সক্ষে দেখা হওয়ার পর গানাদো প্রথমে রাজপুরোহিতের সক্ষে তাঁর যা আলাপ হল্লেছে তার বিবরণ দিতে দিতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন,—এই তাভানতিনস্ত্যুকে আবার পবিত্র করে তুলতে চাও কয়া?

এ প্রশ্ন কেন ? গানাদোর দিকে বিমৃত্ ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে জিজ্ঞাসা করেছে করা।
কারণ তা করতে চাইলে চরম আত্মবলির জন্মে এবার তোমার প্রস্তুত
থাকতে হবে।—বলেছেন গানাদো,—সে সক্ষয়ের সাহস আছে কিনা তাই
জানতে চাই।

সাহস আছে।—সরল স্নিশ্ধ স্বরে বলেছে কয়া,—কিন্তু নিজের মনকে ত কেউ সত্যি চেনে না। যথার্থ পরীক্ষার দিনে এ সাহস কতথানি থাকবে এখন কি করে বলব! তবু কি আমান্ন করতে হবে বলো। যারা আমাদের এই পবিত্র দেশকে ধর্ষণ করেছে তাদের পাপস্পর্শ দূর করবার জন্মে যা তুমি বলবে তাই করতে আমি প্রস্তুত।

তাহলে শোনো কয়া,—বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বলেছেন গানাদো,—তোমাকে প্রায় অসাধ্য কাজেই পাঠাচ্ছি। সৌসায় হয়াসকারের কাছে একাই তোমায় যেতে হবে। যেতে হবে একা শুধু নয়, রাজপুরোহিতের অহমতি ছাড়া এবং আজ এখনই।

প্রতিবাদ করেনি কয়া, কোনো প্রশ্ন তোলে নি এ আদেশ নিয়ে। গানাদোর
ম্থের দিকে পরম নির্ভরতার দৃষ্টিতে চেয়ে শুধু বলেছে,—তাই যাচ্ছি। তুমি কি
এখানেই থাকবে ?

না, বোধহর। একটু তিক্ত হাসি ফুটে উঠেছে গানাদোর মৃথে,—যভদ্র ব্যতে পেরেছি আমাকে আরো নিরাপদ জারগার রাথবার আয়োজনই করছেন তোমাদের রাজপুরোহিত।

পরিহাসের স্থারে বলা কথা। কিন্তু তারই মধ্যে কি যেন একটা অমুভব করে

তবু গানাদো কয়েক মৃহুর্ত যেন স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থেকেছেন। করাও নিম্পক্ষ নীরব।

হঠাৎ ভেতরের কি যেন এক অস্থিরতায় গানাদো একেবারে যেন অক্স
মান্থ হয়ে গেছেন। কয়ার হাত থেকে থলিটা প্রায় ঝটকা দিয়ে ছিনিয়ে
নিয়ে উদ্ভেভিত গলায় বলেছেন,—না কয়া কোথাও তোমাকে যেতে হবে না।
আতাহয়ালপা আর হয়াসকারের ভাগ্যে যা থাকে থাক্ পেরুর পরিণাম যা হয়
হোক, তা রোধ করবার এই বাতৃল নিফল চেয়ায় ভোমাকে এমন করে আত্মবলি
দিতে পাঠাবার কোনো অধিকার আমার নেই। তৃমি যেখানে আছ সেইখানেই
থাকো কয়া। দরকার বোধ করলে রাজপুরোহিতের আত্মন্ত তৃমি চাইতে
পারো। তৃমি সব চক্রান্তের বাইরে, নির্দোষ নিরাপরাধ আমারই হাতের পুতৃল
মাত্র ব্বে তিনি নিশ্বয় ভোমায় কোনো শান্তি দেবেন না। আমি এবার চলি।
ভোমার দেখা পাওয়ার পর স্বপ্লের মত যে কটা দিন আমার কেটেছে তার
জন্মেই ভাগ্যের কাছে আমি চিরক্লভক্ষ থাকব।

গানাদো ফিরে দাঁড়িরে এক পা বাড়াবারও সময় পান নি। কন্না এদে তাঁর ছাত ধরে ফেলেছে।

পরস্পরের মৃথের দিকে চেয়ে ছজনের কেউই কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেন নি। হাতও ছাড়েন নি কেউ কারুর।

করাই স্মিগ্ধ স্বরে প্রথমে বলেছে,—ও থলি আমার দাও।

চোথ তার সজল, মুখে অভূত একটি হাসি।

এ থলি নিয়ে কি হবে করা?—গলার স্বর অকম্পিত রাখবার চেষ্টা করেছেন গানাদো,—তোমার বেতে দিতে আমি পারি না। উদরশাগরের তীরের মাস্ক্ষ হয়ে তোমার একবার উদ্ধার করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে বলে তোমার মৃত্যুদ্ও আমার হাতে নেই। তোমার পিতামহের গশনাই নিফ্ল।

তাঁর গণনার কতটুকু আর তুমি জানো!—বিষয় একটি হাসি মুখে নিয়ে বলেছে কয়া,—মনে করো তাঁর গণনা সফল করতেই আমার যেতে হবে! তা ছাড়া স্থ্কভা হিসেবে ভ্রষ্টা বলে তাভানতিনস্থ্ন,র জত্যে প্রাণ দেবার অধিকারও কি আমার নেই?

এর উত্তরে আর কিছু বলতে পারেন নি গানাদো। নীরবে অভিজ্ঞানের প্লিটি কয়ার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ফিরিয়ে দিয়ে আর সেথানে দাঁড়ান নি।

### ভাবিব**শ**

অন্তমান ভূল হয় নি গানাদোর। যে অতিথিশালায় সোনাবরদার হিসেবে তারা আশ্রম পেয়েছিলেন তার দরজায় সত্যিই রাজপুরোহিতের অন্তর প্রহরীরা তথন খাড়া হয়ে আছে।

রাজপুরোহিতের স্থ্বেদিকার কক্ষ থেকে বার হয়ে সে আন্তানায় ফিরে গেলে এ প্রহরীদের সঙ্গে তাঁর দেখা হত। রাজপুরোহিত বেশীক্ষণ অপেক্ষা করেন নি। গানাদো বিদায় নিয়ে চলে যাবার খানিক বাদেই তাঁর অম্চরদের পাঠিয়েছেন।

অস্কুচর প্রহরীরা অতিথিশালার এসে জ্বোর-জুলুম কিছু করে নি। অত্যন্ত সম্রমের সঙ্গেই সোনাবরদারদের নায়ক গানাদোর কাছে রাজপুরোহিতের একটা অস্বরোধ জানাতে চেয়েছে। রাজপুরোহিত বিশেষ জরুরী কোন প্রয়োজনে গানাদোর সঙ্গে এথনি আর একবার দেখা করতে চান। প্রহরীরা তাই গানাদোকে সসম্মানে নিয়ে যেতে এসেছে।

কিন্তু গানাদো ত এখানে নেই! অতিথিশালা থেকে বেরিয়ে এসে পাউল্লো টোপাই প্রহ্রীদের প্রধানকে বলেছেন,—তিনি ত রাজপুরোহিতের সঙ্গেই দেখা করতে গেছেন।

ই্যা গেছলেন ?—বিমৃত্ভাবে বলেছে প্রহ্রী-প্রধান,—দেখা শেষ করে চলেও এসেছেন অনেক আগে। একক্ষণে ত তাঁর এখানেই ফিরে আসবার কথা।

ফিরে কিন্তু গানালো আসেন নি। নিরুপায় হয়ে প্রহরী-প্রধান পাউল্লো টোপাকেই রাজপুরোহিতের কাছে নিম্নে গেছে। পাহারায় দাঁড় করিয়ে গেছে কয়েকজন অন্তরকে গানাদো যদি ফিরে আসেন সেই ভরসায়।

প্রহরীদের দাঁড়িয়ে থাকা-ই সার হয়েছে। গানাদোর দেখা তারা পায় নি।
ওদিকে পাউল্লো টোপাকে তখন অস্থির হয়ে উঠতে হচ্ছে রাজপুরোহিতের
জেরায়।

গানালো এখনো অতিথিশালার ফেরেন নি কেন? এথান থেকে আর কোথার তাঁর পক্ষে যাওয়া সম্ভব? পাউল্লো টোপা সরলভাবেই এ বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতা জানিয়েছেন! তাতে রেহাই মেলে নি এবং আরো কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছে।

বিদেশী শত্রুদেরই একজন হওয়া সত্তেও গানাদো তাঁদের দলপতি হয়েছেন কি করে ?

আতাহুরালপার এত গভীর বিখাস তাঁর ওপর কেমন করে জন্মাল বে তাঁরই প্রামর্শ নিয়ে এমন বিপজ্জনক বড়যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে অড়িয়েছেন ?

পাউল্লো টোপা এসব প্রশ্নের উত্তর ষতটুকু জানতেন তাও দেন নি। রাজ-পুরোহিতের গলার স্বর আর চোথের দৃষ্টিতে এমন কিছু তিনি পেয়েছেন ষা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে, ইংকা নরেশ আতাহুয়ালপার আদেশ পালন করতেই সোনাবরদার দলের সঙ্গে তিনি এসেছেন। গানাদো সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর দেবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

রাজপুরোহিত বিশ্বাস করেন নি সে কথা। পাউল্লো টোপার কাছ থেকে কোন কথা বার করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বন্দী করেছেন। সেই সঙ্গে প্রছরীদের আদেশ দিয়েছেন যেমন করে হোক গানাদোকে থুঁজে আনবার।

গানাদোকে কিন্তু থুঁজৈ পাওয়া যায় নি। কোরিকাঞ্চার মন্দির-নগর তোলপাড় করে ফেলেছে রাজপুরোহিতের অফুচরেরা। সেথানে অস্তত জিনি নেই।

কোরিকাঞ্চায় না থাকলে কুজকো নগরেই কোথাও তিনি গা ঢাকা দিয়ে আছেন নিশ্চয়। সেইথানেই তাঁর থোঁজ করা দরকার। কিন্তু কুজকো শহরে তাঁর সন্ধান করা বেশ একট কঠিন হয়ে পড়েছে তথন রেইমি-র উৎসবের দক্ষন।

স্থাদেবের উত্তরায়ণ একেবারে আসন্ত্র। রেইমির উৎসবের আয়োজন তার আগে থাকতেই শুক্ত হয়ে গেছে। দূর-দ্রাস্তর থেকে এ উৎসবে যোগ দিতে যারা কুজকোন্ত এসে জড় হয়েছে তাদের ভিড়ে নগরে চলা ফেরাই দান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লুকিয়ে থাকতে চাইলে এ জনারণ্যে কাউকে খুঁজে বার করা অসম্ভব।
গানালোর থোঁজ না পেয়ে অত্যন্ত অস্থির উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন রাজপুরোহিত। গানালো কি তাহলে কুজকো ছেড়ে গৌসার দিকেই গেছে? না, তা
অসম্ভব। প্রথম দিন থেকেই গৌসার পথে তিনি কড়া পাহারা রেখেছেন।

তাঁর কাছে আতাহুয়ালপার দৃতী হয়ে যে এসেছিল সেই মৃইস্কা মেরেটির কথা এবার মনে পড়েছে তাঁর। দলপতি গোছের কাব্দর সাহায্য ও নির্দেশ না পেলে তার মত অবলা অসহায় একটি মেয়ের বে কিছু করবার ক্ষমতা নেই তা জেনেই এ পর্যন্ত তাকে হিসেবের মধ্যে ধরেন নি।

এবার কিন্তু তাকেও প্রয়োজন মনে হয়েছে। পাউল্লো টোপা চরম উৎপীড়নেও কোন গোপন কথা প্রকাশ করেন নি। কোন প্রলোভনেও আতাহুয়ালপার প্রতি বিশাস্থাতকভার সমত করা যায় নি তাঁকে।

পাউল্লো টোপার বেলা যা বিফল হয়েছে ওই মৃইস্কা মেয়েটির বেলা তা সফল হতে বাধ্য। শুধু উৎপীড়নের ভয় দেখিয়েই মেয়েটির কাছে কথা যা আদায় করবার করা যাবে নিশ্চয়। তাছাড়া তাকে টোপ করে গানাদোর মত ধুরন্ধরকে ধরা হয়ত শক্ত হবে না। ইতিপূর্বে এ কৌশলটা কেন মাথায় আসে নি ভেবে আফসোল হয়েছে রাজপুরোহিতের।

এইবার মাখার আকাশ ভেঙে পড়ার মত সবচেরে অপ্রত্যাশিত ঘা খেরেছেন রাজপুরোহিত। মুইস্কা মেরেটি কোথার আগ্রায় নিয়েছে তা তাঁর জানা। দূর-দ্রাস্তের তীর্থঘাত্রিণীদের সেই অতিথিশালার কিন্তু তাকে পাওয়া যার নি। জানা গেছে যে গানাদো যেদিন থেকে নিক্ষদেশ মেয়েটিকেও সেই দিন থেকে মতিথিশালার আর দেখা যার নি। তীর্থযাত্রিণীদের অতিথিশালার থাকা না াকা তাদের স্বেচ্ছাধীন বলেই এ বিষয়ে সন্দেহ করবার কিছু পায় নি ভৌ।

মুইস্কা মেরেটি কি তাছলে গানালোর সঙ্গেই কুজকো শহরে রেইমি উৎসবের ডিচু আত্মগোপন করে আছে ?

রাজপুরোহিত তাঁর অন্তচরদের প্রাণপণে এ ত্জনের সন্ধান করতে বল্ছেন। নিজে কিন্তু তিনি এ সন্ধানের ফলাফলের জন্মে অপেক্ষা করেন নি। তাজাতিনস্থয়ুর প্রধান পুরোহিত হয়েও চিরদিনের বিধি লভ্যন করে রেইমি উৎসনে আগেই ত্জন বিশ্বাসী অন্তচর নিয়ে তিনি কোরিকাঞ্চা শুধু নয় কুজকো শহরই গাপনে ত্যাগ করেছেন।

কি'ার গস্তব্য তা অহমান করা কঠিন নয়। হুয়াসকার যেখানে বন্দী সেই সৌসা হুন্থ তাঁর লক্ষ্য।

প্রথমে যত অস্থির উত্তেজিতই হরে থাকুন রওনা হবার পর রাজপুরোহিতের মনে বিশেধকানো উদ্বেগ আর থাকে না। অসম্ভবও যদি সম্ভব হয়ে থাকে তব্ তাঁর গাবনা করবার কিছু নেই। কুজকো থেকে সৌসার এমন গুপ্ত গিরিপথ আঠ যা ভাক হরকরাদেরও অজানা। সে গুপ্তপথের বিশেষ দিশারী রক্ষী আছে। ইংকা নরেশ, সেনাপতি ও রাজপুরোহিত, এই তিন ইংকা শ্রেষ্ঠ ও উাদের চিহ্নিত কোন প্রতিনিধিকে ছাড়া আর কাউকে এ পথ চিনিয়ে তারা নিম্নে যাবে না। স্বতরাং সাধারণ সরকারী রাস্তায় যদি কেউ সমস্ত সতর্ক পাছার। এড়িয়ে এগিয়ে যেতে পেরেও থাকে তব্ তার অনেক আগে তিনি গুপ্তপথে সৌসায় পৌছে যাবেন।

হয়াসকারের কাছে আতাহয়ালপার প্রস্তাবই কোনদিন আর পৌছোবে না।

যা অসম্ভব অবিখাস্ত তাই কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। কন্তাশ্রমের
বাইরের পৃথিবী যার কাছে চক্রলোকের মত অজানা, শিশিরক্ষিশ্ব তেমনি একটি
অবলা সরলা মেয়ে অসাধ্য সাধন করে আতাহয়ালপার প্রস্তাব সত্যিই পৌছে
দিয়েছে হয়াসকারের কাছে।

শুধু গুপ্ত গিরিপথই তার কাছে উন্মুক্ত হরে বার নি, সৌসার সম্মতক প্রহরীরা তাকে বাধা দেবার বদলে সমন্ত্রমে অভ্যর্থনা করেছে, আর হুরাসকার আতাহুয়ালপার দৃতী হিসেবে তাকে অবিশাস করবার কথা কল্পনাও করেন নি।

এ অলৌকিক ব্যাপার কেমন করে সম্ভব হল ?

রাজপুরোহিত সৌসায় পৌছে স্বস্তিত হয়ে সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন।
সৌসা দুর্গে উপস্থিত হবার পর প্রথমেই তিনি হয়াসকারের সঙ্গেল সাক্ষাকরতে গেছলেন। সেখানে প্রতমূতি দেখবার মত তিনি চমকে উঠেছেন সেই মুইস্কা মেয়েটিকে আর ষেখানে হোক হয়াসকারের কাছে দেখবার বা তিনি কয়নাও করতে পারেন নি। ভেতরে ভেতরে যত বিচলিতই দেন, বাইরে নিজেকে সম্পূর্ণ সংযত রেখে হয়াসকারের মুখে আতাহয়ালপার প্রস্তবিদ্ধার ধরে তিনি দিতীয়বার শুনেছেন। হয়াসকার যে এ প্রস্তাবে স্পূর্ণ সম্মত তা বুঝতে রাজপুরোহিতের দেরা হয় নি!

সব কিছু শোনবার পর প্রথমেই তাই তিনি প্রশ্ন করেছেন,—এ প্রকা স্বয়ং আতাহয়ালপাই পাঠিয়েছেন বলে আপনি বিশ্বাস করেন ?

এ রকম প্রশ্নে বেশ একটু বিস্মিত হয়ে ছয়াসকার বলেছেন,—নিশ্চক্লবি!

ভধু ওই 'কিপু'টি দেখে ?—চেষ্টা করেও রাজপুরোহিত তাঁর গলাব্দর সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রাখতে পারেন নি,—কেমন করে জানছেন যে ও কিপু জাঁনের ? এই সম্পূর্ণ অজানা মেয়েটি যে আমাদের প্রতারণা করতে আসে নি তার মাণ কি ?

ষার চেম্নে বড় প্রমাণ আর হতে পারে না সেই প্রমাণই এদিয়েছে!—
হুয়াসকার গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে একটু হেসে বলেছেন,—ভাগড়া ওর দিকে

একবার চেয়ে দেখলেই ব্ঝবেন, ভাভানতিনস্থ্-র পবিত্রতম গিরিসাগর টিটিকাকার জলের মত অস্তর ওর স্বচ্ছ। কোন প্রমাণ ছাড়াই বিশাস করা যায় যে, সেখানে প্রতারণা থাকতে পারে না।

শুধু ওই রূপ দেখেই তাহলে ভূলেছেন ?—রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মুর গলা তিক্ত বিদ্ধাপে একটু তীক্ষ হয়েছে.—ওর মুখে ইংকা রাজভাষা শুনে মনে করেছেন ও সত্যিই মুইস্কা বংশের কুমারী।

মূইস্কা বা ইংকা না হলে এ ভাষা ত কাক্তর পক্ষে জানা সম্ভব নয়।— রাজপুরোহিতের অক্সায় সন্দেহে একটু কৌতুকই বোধ করেছেন হুয়াসকার,—তা ছাড়া ওর বংশপরিচয়ের কথা এখানে অবাস্তব নয় ?

না নয়।—জোর দিয়ে বলেছেন রাজপুরোহিত। মিথ্যা বংশপরিচয়ের মধ্যেই ওর প্রতারণার স্থশ্পষ্ট প্রমাণ। ইংকা রাজভাষা ওর মুধে শুনে ভূলবেন না। যেদিন থেকে এ পবিত্র দেশ বিদেশী পাষগুদের পায়ের স্পর্শে কল্ষিত হয়েছে সেদিন থেকে মায়্রধের বুকে সত্যের আর ধর্মের দীপ নিছে গেছে। কুইচ্য়ার বদলে পবিত্র রাজভাষা অশুচি জিহ্বায় উচ্চারণ করতে সাধারণ প্রজার আর বুক কাঁপে না। বিদেশী পাষগুরা দেশবোহী এদেশের কুলাকারদের এ ভাষা শেখবার স্থযোগ করে দিচ্ছে চর হিসেবে নিয়োগ করবার জত্যে।

ভ্যাসকার একটু হেসে এ উত্তেজিত ভাষণে বাধা দিয়েছেন,—আপনি বলতে চান এ মেয়েটি সেই রকম বিদেশী শক্রর চর !

ই্যা তাই বলতে চাই !— হুয়াসকারের কৌতুকের স্বরে রাজপুরোহিত আরও উত্তেজিত হ্রেছেন,— মৃইস্বা কুমারী বলে ও নিজের পরিচয় দিচ্ছে। ইংকা আর মৃইস্বা কোনো পরিবারেরই কুলপঞ্জী আমাদের অজানা নয়। কোথাকার কোন মৃইস্বা বংশে ওর জন্ম আমি জানতে চাই। জানতে চাই এই বয়শে এই কঠিন দৌতোর ভার ও কেমন করে পেল!

রাঙ্গপুরোহিতের এ তীব্র আক্রমণের সামনে মেয়েট থেন একটু বিবর্ণ হয়ে উঠেচে, লক্ষ করেছেন হয়াসকার।

রাজপুরোহিতের দৃষ্টিতেও তা এড়ার নি। আরো নির্মম তীব্রতার সঙ্গে তিনি ক্ষিজ্ঞাসা করেছেন,—নিজের কোনো নাম এ পর্যন্ত ও বে জানার নি তা লক্ষ করেছেন? নিজের নামটুকু জানাতে কেন ওর এ বিধা।

দ্বিধা হবে কেন !—মেরেটির একেবারে পাণ্ডুর হয়ে আসা মুখের দিকে চেম্বে

স্বতক্ত মমতার তার পক্ষ নিয়ে বলেছেন হয়াসকার,—নাম বলার প্রয়োজন হয়। নি বলেই বলে নি।

একটু থেমে সাহস দিয়ে বলেছেন আবার, বলো, কি নাম তোমার?

নেয়েটি বিপন্ন কাতর দৃষ্টি মেলে হুয়াসকারের দিকে নীরবে চেয়ে থেকেছে: শুধু। কিছুই বলতে পারে নি।

বল তোমার নাম।—একটু বিমৃত স্ববে হয়াসকার আবার তাকে উৎসাহ দেবার চেষ্টা করেছেন।

হিংম্র উল্লাসে দীপ্ত হয়ে উঠেছে রাজপুরোহিতের মুখ। নিষ্ঠুর শাণিত দৃষ্টিতে বেন শিকারকে বিদ্ধ করে তিনি বলেছেন,—নাম ও বলবে না। কারণ ও জানে মিথ্যা নাম দিয়ে ও পরিত্রাণ পাবে না। শুধু নামটুকু পেলেই কুলজি মিলিছে ওর প্রতারণা আমি প্রমাণ করে দেব। নাম বলবার সাহস তাই ওর নেই।

নিশ্চয় আছে।—এতক্ষণে একটু অধৈর্য প্রকাশ পেয়েছে হুন্নাসকারের কণ্ঠে! ক্ষেত্রে স্বরে বলেছন,—বলো ভোমার নাম, দ্বিধা কোরো না।

এখনো কি নীরব থাকবে মেয়েটি!

ছয়াসকার উদ্বিগ্রভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়েছেন। রাক্সপুরোছিত তাকিয়েছেন হিংপ্র ব্যাধের দৃষ্টিতে।

মেরেটির ঠোঁটছটি বারকরেক কেঁপে উঠেছে। তারপর অক্ট স্বরে সে যা বলেছে, তাতে বিমৃত জিজ্ঞাসা ফুটে উঠেছে হুন্নাসকারেরও চোথে আর রাজ-পুরোহিতের কঠে একটা তীক্ষ বিজ্ঞাপের হাসি।

আমার নাম কয়া।-বলেছে মেয়েট।

কয়া!—সবিস্ময়ে তার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই যেন কথাটা উচ্চারণ করেছেন জয়াসকার।

এ-নাম এ-দেশের কোনো কুমারী মেল্লের হওয়া সম্ভব ?—বিদ্ধপের সক্ষে
একটা তীত্র অভিযোগ ফুটে উঠেছে রাজপুরোহিতের গলায়,—তোমায় এ-নাম
দেবার স্পর্গা কোন্ পরিবারের হয়েছে ?

কি বলবে কয়া? এ-নাম কোথায় কে তাকে দিয়েছে স্বীকার করবে? প্রকাশ করবে তার চরম কলছের কথা? সে যে কল্যাপ্রম থেকে লৃষ্টিতা স্থ্যেসিবিকা, স্থ্যেসিবিকা হিসাবে কোনো নাম যে তার কোনদিন ছিল না, তার জীবনে অভাবিত মৃক্তির দৃত হয়ে যে দেখা দিয়েছে, এ-নাম যে উণয়সমৃদ্রতীরের সেই আশ্চর্য পুরুষের দেওরা, সবিস্তারে জানাবে কি সে কাছিনী?

কি তার ফল হবে সে ভালো করেই জানে। জার যারই থাক এটা স্ব্রুমারীর কোনো ক্ষমা নেই তাভানতিনস্বয়তে। ইতিহাস যাই হোক কেউ তার কোনো মূল্য দেবে না। আপামর সকলের সে ঘুণা ও অবিশ্বাসের পাত্রী ? স্বয়ং স্ব্রেমার কানো এটা হতে পারে না, এবাজ্যের এই দৃঢ়বিশ্বাস। কারও সহাহ্মভৃতি সে পাবে না। পাপাচারিণী বলে চিহ্নিত হরে তার পক্ষে প্রতারণাই স্বাভাবিক বলে স্বাই ধরে নেবে।

এমন আশ্চর্ষ কৌশলে, এত তুঃসাহসে ও অবিশ্বাস্ত চেষ্টায় সাজিয়ে তোলা আয়োজন কি শুধু তার জন্মেই ব্যর্থ হয়ে যাবে তাহলে?

কুন্ধকো থেকে সৌসায় এসে হুয়াসকারের সাক্ষাৎ পাওয়ার মত অসাধ্য-সাধনের পর সার্থকতায় পৌছোবার সেতৃ ভেঙে পড়বে শেষমূহূর্তে। হুয়াসকার তাকে অবিখাস করবেন? ছুই রাজল্রাতার মিলন আর হবে না? বিদেশী শক্রুর কল্যমৃষ্টি থেকে তাভানতিনস্থ্য উদ্ধারের সব আশা শৃত্যে বিলীন হয়ে যাবে এক মুহূর্তে?

কন্ধার পায়ের তলার কঠিন মাটি যেন তুলে উঠেছে। সেই অবস্থাতেই ভ্যাসকারের বজ্রকঠিন স্বর সে শুনতে পেয়েছে।

হুয়াসকার যা বলছেন তা আশাতীত অবিশাস্ত।

শুস্ন ভিলিয়াক ভ্র্।—কঠিন স্বরে বলেছেন হুয়াসকার,—কয়া নামে নিজের পরিচয় যে দিছে, সে মৃইয়া বংশের কেউ না হতে পারে। কিন্তু পরিচয় ও ইতিহাস যাই হোক আভাহয়ালপার দৃতী হিসেবে তাকে অবিশাস করবার কোনো অধিকার আমাদের নেই। অন্ত সবকিছু মিথ্যা হলেও তার দৌত্যের মধ্যে যে-প্রতারণা নেই, তার পরম সন্দেহাতীত প্রমাণ সে দিয়েছে। ব্রুতেই পারছেন, সে প্রমাণ না দিতে পারলে কুজকো থেকে শুপ্ত গিরিপথে সৌসায় আসা তার পক্ষে সম্ভব হত না আর সৌসার এ-কারাছর্গের নির্মম প্রহরীরাও দেবীর সম্মান দিয়ে আমার কাছে তাকে উপস্থিত হবার স্থোগ দিত না।

ব্ৰতে সবই পারছি!—দাতে দাত চেপে বলেছেন রাজপুরোহিত,—কিন্ত এতসব অসাধ্যসাধন যা করেছে সেই আশ্চর্য প্রমাণটা চাক্ষ্য একবার দেখতে চাচ্চি।

তাই দেখুন।--এবার হেসে বলেছেন হুয়াসকার।

কন্না ধীরে ধীরে ভিক্নার পশমে বোনা থলিটি এবার খুলে ধরে যা বার করে এনেছে, দেদিকে চেন্নে স্তব্ধ হয়ে গেছেন রাজপুরোহিত। রাজপুরোহিতের মুখেই শুধু যে কথা সরেনি তা নয়, তাঁর চোখছটো যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বিমৃচ্বিশ্ময়ে।

না, সার সন্দেহ কি প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি রাজপুরোহিত। নীরবে নতমন্তকে কয়ার এগিয়ে দেওয়া প্রমাণ সন্দেহাতীত বলে
-মানতে বাধ্য হয়েছেন।

#### সাভাশ

কয়ার 'ভিকুনা'র পশমে বোনা থলিতে কি এমন প্রমাণ ছিল যার সামন্দে সকলের সমস্ত ছিধা সংশয় প্রতিবাদই শৃত্যে মিলিয়ে গিয়েছে ?

কুজকোর মন্দিরপুরী কোরিকাঞ্চার তীর্থধাত্তিণীদের অতিথিশালায় গানাদো শেষ বিদায় নেবার সময় কয়ার হাতে প্রাণপণ সতর্কতায় রক্ষা করবার উপদেশের সঙ্গে অমূল্য অভিজ্ঞান হিসেবে এটি দিয়েছিলেন আমরা জানি।

করা নিজেও প্রথমে পশমের থলি থেকে বার করে সে অভিজ্ঞান যে কি তা দেখতে সাহস করেনি।

সংকটতারণ জাতৃদণ্ড হিসাবে এ-অভিজ্ঞান প্রথম ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল কুম্বনো থেকে সৌসা যাবার সংকীর্ণ গিরিপথে।

রেইমির উৎসবের জত্যে সে-পথে দ্রদ্রাস্তর থেকে তথন উৎস্থক জনপদবাসীরা কুজকো নগরে আগছে।

ক্ববক-ছহিতার বেশে সেই জনতার ভেতর দিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে কয়ার তেমন অস্থবিধা হয়নি।

কিন্তু ক্লষক-কন্তার বেশে থাকলেও সমস্ত কুজকোম্থী জনতার মধ্যে বিপরীত পথের একজন যাত্রিণী কতক্ষণ দৃষ্টি এড়িয়ে থাকতে পারে!

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভূমুর গুপ্ত প্রহরীদের একজন তাই সন্দিশ্ধ হয়ে কয়াকে আটক করেছিল। সবাই যথন রেইমি উৎসবের জন্মে কুজকো শহকে চলেছে, তখন উল্টো পথে সে যাচ্ছে কেন এই ছিল প্রহরীর প্রশ্ন।

এরকম প্রশ্নের জন্তে তৈরী ছিল কয়। বিশাস্যোগ্য একটা উত্তরও দিয়েছিল। বলেছিল, তীর্থযাত্রীদের একদলের মৃথে তার মা মরণাপন্ন শুনে সে নিজেদের বস্তিতে ফিরে যাছে। আসবার সমন্ন মাকে সামাত্র একট্ অফ্স্থ দেখে এসেছিল। তাঁর এরকম অবস্থা হতে পারে জানলে সে উৎসবে আসত না। কুজকো শহরে রেইমির উৎসবের আনন্দের চেয়ে মার টান বেশী বলেই সে ফিরে বাছে। কৈফিয়তটা ভালোই দিয়েছিল। মরণাপন্ন মার জক্তে উবেগের অভিনয়ে কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু বিপদ বেধেছিল তারপ্রই।

কন্নার কথা বিশ্বাস করে সহাত্মভূতি থেকেই প্রহরী করার গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করেছিল এবার। তাকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যই ছিল হয়ত প্রহরীর।

এইবার ধরা পড়েছে কয়। কায়নিক একটা গ্রামের নাম সে কোনোমতে বানিয়ে বলেছিল কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়েছে। সেরকম কোনো গ্রামের অন্তিত্ব নেই জেনে হিংত্র কঠোর হয়ে উঠেছে প্রহরী। কয়াকে তার সঙ্গে সেথানকার 'কুরাকা' অর্থাৎ অঞ্চলপ্রধানের কাছে যেতে হবে এই তার আদেশ।

এ-বিপদ কাটাবার শেষ চেষ্টা করেছিল এবার কয়া। কাক্সামালকা শহরের সেই ভয়বর প্রলয় রাত্রির পর থেকে গানাদোর সঙ্গে সোনাবরদার সেজে কুজকো এসে পৌছোনো পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র প্রগাঢ় যে অভিজ্ঞতা তার এই সময়টুকুর মধ্যে হয়েছে, তারই শৃতি সন্ধান করে আর একটা কৈফিয়ত সাজিরেছিল।

বলেছিল,—গ্রামের নাম হয়ত আমি ভুল বলেছি। আমরা 'মিতিমারেস' বহু দ্রের কুইটোর এলাকা থেকে সবে এ অঞ্চল আমাদের বসতি বদল করতে হয়েছে। আমাদের বসতির ঠিক নাম তাই আমার মনে থাকে না।

এ কৈফিয়ত সাজানোর মধ্যে কয়ার বৃদ্ধি ও কয়নাণজ্জির যথেষ্ট পরিচয় ছিল সন্দেহ নেই। পেরু রাজ্যের সত্যিই একটি প্রথা ছিল এক জায়গায় অধিবাসীদের গ্রামকে গ্রাম জনপদ কে জনপদ বহুদ্রের আর এক জায়গায় স্থানাস্তরিত করার! ইংকারা প্রজাদের বিজ্যোহের সম্ভাবনা রোধ করবার জন্মেই এ ব্যবস্থা করতেন। অসাজ্যের অক্বর কোথাও আছে সন্দেহ করলে এক জনপদের সমস্ত অধিবাসীদের এমন দ্ব প্রবাসে সরিয়ে দেওয়া হত, যেখানে সে অক্বরের শিক্ত মেলবার স্থোগই নেই। রাজাদেশে এরকম বাধ্যতাম্লক বসতি বদল যাদের করতে হত, তাদের নাম ছিল 'মিতিমায়ের'। 'মিতিমায়েরদদের' একটি মেয়ের পক্ষে নতুন বসতির নাম ভূলে যাওয়া খ্রব অস্বাভাবিক নয়।

গুপ্ত প্রহরী কিন্তু কয়ার এ কথার হেসে উঠেছিল নির্মনভাবে। বলেছিল,—এ কৈফিয়ত কুরাকার কাছেই দেবে চলো। তিনি শুনে স্বয়ং রাজপুরোহিতের কাছেই তোমার পাঠাবেন মনে হচ্ছে। এসো আমার সঙ্গে।

হাত বাড়িরে 'কয়া'কে ধরতে গিয়ে চমকে উঠেছিল প্রহরী।

না!—কোনোদিকে কোনো আশা আর নেই জেনে মরিয়া হয়ে উঠে জীবস্বরে বলেছিল কয়া,—ভোমার সঙ্গে আমি যাবো না, ভোমাকেই আসতে হবে আমার সকে সৌসায় যাবার গোপন গিরিপথ দেখাতে। এই আমার আদেশ!

ক্বৰক-কন্তাবেশী মেয়েটির এ আশ্চর্য রূপাস্তরে প্রথমটা সত্যিই বিমৃঢ়-বিচলিত হয়ে গিয়েছিল প্রহরী। তারপর নিজেকে অত্যস্ত অপমানিত বোধ করে ক্রোধে জলে উঠে বলেছে,—তোমার এই আদেশ! তোমার আদেশে সৌসার গোপন গিরিপথ দেখিয়ে তোমার নিয়ে যেতে হবে! কে তুমি ?

অবথা প্রশ্ন কোরো না।—এবার শাস্ত দৃঢ় হয়ে এসেছে কয়ার কৡ। তব্ তার মধ্যে উদ্বেশের ঈষৎ কম্পন বুঝি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন থাকেনি।

এক মূহূর্ত থেমে করা আবার বলেছিল,—আমার পরিচর তোমার জানবার নর। কেন আমার আদেশ তোমার অলজ্যানীয় তাই শুধু দেখো।

ভিকুনার পশ্মে বোনা থলিটি এবার খুলে ধরেছিল কয়া। থোলবার সময় নিজের অনিচ্ছাতেই তার হাত যে একটু কেঁপে উঠেছিল, সেটা বোধহয় অস্বাভাবিক নয়।

কি আছে সে রহন্তমর থলির মধ্যে সে তথনো জানে না। যে অভিজ্ঞান সে দেখাতে যাত্তে শত্রুপক্ষের সন্দিগ্ধ প্রহরীর কাছে, তার কোনো মূল্য হবে কিনা তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

রাজপুরোহিতের গুপ্ত প্রহরীর চেন্নে অনেক বেশী উৎক্**রি**ড কৌতৃহল নিয়ে থলিটি থেকে অভিজ্ঞানের নিদর্শনগুলি সে বার করে এনেছিল।

তারপর প্রহরীর চেরে অভিভূত হরে সেদিক থেকে আর দৃষ্টি ফেরাতে পারেনি।

অভিজ্ঞান হিসাবে এমন কিছু তখন তার হাতে শোভা পাচ্ছে, যা তারও কল্লনাতীত।

এ কল্পনাতীত অভিজ্ঞান নিদর্শন হল কোরাকেক্র ছটি পালক আর উদয়-সুর্যের মত রক্তিম ইংকা নরেশের শিরোশোভা লান্ট্র একটি টুকরা।

ইংকা নরেশের প্রত্যক্ষ উপস্থিতির চেরে তাঁর অথগু আধিপত্যের এ কটি
নিম্বর্শনের মূল্য কম নর। কোরাকেছুর এ পালক পেকর বিরল্ভম বস্তু।
তাভানতিন হয়্র অতিগোপন হুর্গম একটি মক্ষণ্ডক সর্বসাধারণের নিষিদ্ধ অঞ্চলে
কোরাকেছু নামে আশ্বর্গ একটি পক্ষীজ্ঞাতি যুগ যুগ ধরে সযত্ত্বে লালিত হয়ে
আসছে। পোষা দূরে থাক সে পাখি চোখে দেখবার অধিকারও পেক্ষর প্রজাসাধারণের নেই। অভিযেকের সময়ে দেই পাখির হুটি মাত্ত পালক প্রত্যেক

ইংকাকে শিরোভ্যণ হিসাবে দেওয়া হয়। কোরাকেকুর সেই পালক আর বিশেষ ভিকুনার পশ্যে বোনা বক্তিম মাথার জড়াবার বন্ত্র লাট্টু ইংকা রাজশক্তির স্বচেন্ত্রে সম্মানিত প্রতীক। আর যা-কিছুরই হোক কোরাকেকুর এ পালকের জাল হওয়া অসম্ভব। স্বন্ধং ইংকা নরেশের মত এ পালক দ্বিতীয়বহিত। রাজ-শক্তির প্রতীক হিসাবে তাই এ নিদর্শন সমস্ত সন্দেহ সংশ্রের উর্ধেব।

এ প্রতীক চিহ্ন আতাছয়ালপার কাছে গোপনে চেম্নে নিয়ে গানালো আশ্র্য দূর-দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। এ প্রতীক্চিহ্ন আতাছয়ালপার কাছে আদায় করা অবশ্য সহজ হয়নি। গানালোর ওপর আতাছয়ালপার বিশাস তথন গভীর, তব্ এ প্রস্তাব শুনে রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন আতাছয়ালপা। তীক্ন অবিখাসের হয়ে সবিন্ময়ে গানালোর দিকে চেয়ে বলেছিলেন,—কি বলছ কি তুমি! কোরাকেহ্ব পবিত্র পাথির পালক আমি তোমার হাতে তুলে দেব প্রতীক-চিহ্ন হিসেবে চরম সংকটে ব্যবহার করবার জন্তে!

হাা, সুর্যসম্ভব।—দৃঢ়স্বরে বলেছিলেন গানাদো,—আর সবকিছু যেখানে বিফল, সেথানে অসাধ্যসাধনের জাতৃদণ্ড হিসাবে এই পালকে যে কাজ হবে, আর কিছুতে তা হবার নয়।

কিন্তু,—ক্ষুর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলেন আতাহয়ালপা,—এ তো আমাদের সমস্ত সংস্কার আর ঐতিহেহুর অপমান! তাভানতিনস্থয়ুর ইতিহাসে এ পবিত্র প্রতীক কোনোদিন কোনো ইংকা নরেশের হাতহাড়া হয়নি।

শাস্তকণ্ঠে একটি উত্তর দিয়েই আতাহুয়ালপাকে নীরব করে দিয়েছিলেন গানালো। বলেছিলেন,—তাভানতিনস্থ্র ইতিহাসে এমন চরম লজ্জার আর তুর্ভাগ্যের দিনও কখনো আসেনি।

পরিকল্পনার ভূল হয়নি গানাদোর। চরম সংকটে অলৌকিক জাত্দত্তের মতই কাজ করেছে ইংকা নরেশের প্রতীক-চিহ্ন।

বাঙ্গপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মৃ নত-মস্তকে দে প্রতীক-চিহ্ন মেনে নিয়ে চলে গেছেন। হয়াসকার এবার মুক্তি পাবেন।

# আঠাশ

পরের দিন থেকেই স্থাদেবের উত্তরায়ণের সঙ্গে রেইমির উৎসব শুরু হবে।

কাক্সামালকা শহরে আতাহয়ালপা নিশ্চয়ই প্রস্তুত হয়ে আছেন সম্পূর্নভাবে। রেইমির উৎসবের হ্রযোগ নিয়ে আনন্দমন্ত জনতার মধ্যে নিজেকে গোপন করে সৌসার পথে তিনি রওনা হবেন। ওদিকে হয়াসকারও তথন সৌসায় বসে থাকবেন না। পার্বতাপথের এক গোপন হুর্গে তুই রাজভাতার সাক্ষাতের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়ে আছে। বিদেশী শক্রদের যা তাভানতিনস্বয়্র পবিত্র গিরিরাজ্য থেকে দ্বা ক্লেদের মত ধুয়ে দ্ব করে দেবে পেরুর সে নবজাগরণের ঢল নামতে শুফ করবে ওই গোপন হুর্গ থেকেই।

ভিশিরাক ভূম্র সমন্ত পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে গানাদো সেই পরম মূহুর্তের অপেক্ষায় কুজকো শংরেই এমন এক অবিশ্বাস্থ গোপন আশ্রয় থুঁজে নিয়েছেন, সমন্ত কুজকোবাসীর প্রায় চোখের ওপরে থেকেও যা তাদের ক্লনাভীত।

অপেক্ষা আর কটা দিন মাত্র, অধৈর্য নেই তাই গানাদোর মনে।

কাক্সামালকায় কি হচ্ছে তা যেন তিনি মনশ্চক্ষে দেখতে পান। যা দেখতে পান না, তা হল এই যে, এসপানিওল সেনাপতি পিজারোর সঙ্গে কাক্সামালকা শহরের নতুন এক আগস্তুক গভীর উত্তেজিত আলোচনায় মন্ত। সে আগস্তুকের নাম মাকু ইস গঞ্চালেস দে সোলিস।

গোসা কারাত্বর্গের একটি ঘটনাও তথন গানাদোর কল্পনার বাইরে।

কোরাকেক্টর পালক দেখিয়ে সৌসা তুর্গে কয়া যথন সমস্ত সন্দিশ্ধ অভিযোগের জবাব দিয়ে রাজপুরোহিতের কুটল গোপন চক্রাস্ত বার্থ করে দিয়েছে, আর কাক্সামালকা নগরে পেরু বিজয়ী এসপানিওল সেনাপতি পিজারোর সঙ্গে অরণীয় সাক্ষাং হয়েছ মার্কু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস-এর, গানাদো নিজে তথন কুজকো শহরেই দিন নয়, দগুপল গুনছেন।

সমস্ত তাভানতিনহয় যাতে কেঁপে উঠবে সে বিক্লোরণের আর বিলম্ব

হবার কথা নয়। হাওয়ায় তিনি উদ্গ্রীব কান পেতে আছেন সৌসা থেকে প্রথম সে জয়ধনি শোনবার জন্মে।

কিন্তু কান তিনি পেতে আছেন কোথায়?

নেহাত জাত্মন্ত্রে কাঁটপতক না হয়ে থাকলে কৃজকো শহরে তাঁর লুকিয়ে থাকা ত অসম্ভব। বাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্র্র প্রকাশ্ত প্রহরী ও গোপন চরেরা বাড়ি ঘর রাস্তাঘাট ত তন্ত্রর করে খুঁজেছে-ই, রেইমি উৎসবের জন্তে সমবেত তীর্থযাত্রীদেরও জনে জনে পরীক্ষা করবার ক্রটি রাখেনি। ভিলিয়াক ভ্র্ সৌসা রওনা হবার আগে সেই আদেশই দিয়ে গিয়েছিলেন। কৃজকো থেকে বাইরে যাবার গোনাগুনতি পাহাড়ী রাস্তা ত আগেই বন্ধ করবার ব্যবস্থা হয়েছিল। গানাদো তাঁর সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পর তাঁকে অতিথিশালায় গিয়ে বন্দী করার আদেশের সঙ্গে কৃজকো থেকে যাবার আসবার পথগুলিতে কড়া পাহারার ব্যবস্থা রাজপুরোহিত করেছিলেন। নেহাত স্ত্রীলোক বলেই কয়া সে পাহারা এড়িয়ে কিছুদ্র পর্যস্ত অস্ততঃ বিনা বাধায় যেতে পেরেছিল। গানাদোর সম্বন্ধেই সতর্ক হওয়া দরকার মনে করে মেয়েদের সম্বন্ধেও হ শিয়ার থাকবার নির্দেশ দেবার কথা রাজপুরোহিতের মাথায় আসে নি। রাজপুরোহিতের এই হিসেবের ভ্লটুকু অস্থমান করেই গানাদো কয়াকে একা অতবড় কঠিন বিপদের কাজে পাটিয়েছিলেন নিশ্চয়।

কিন্তু কয়া কুজকো ছেড়ে সৌদার পথে রওনা হতে পারলেও গানালো ত তা আর পাবেন নি। ভিলিয়াক ভ্রুর প্রহরীদের দৃষ্টি এড়িয়ে কুজকো শহরে থাকাও তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

সেই অসম্ভবই কিন্তু গানাদো সম্ভব করে তুলেছেন শুধু বৃদ্ধির জোরে আর বেপরোয়া সাহসে। এ রাজ্যের মামুষের হাড়ছদ জানবার চেষ্টায় সত্যিই এমন এক লুকোবার আন্তানার হদিস তিনি পেয়েছেন সামনা-সামনি দেখেও কুজকো শহরের কেউ যেখানে তাঁকে থোঁজবার কথা কল্পনাও করবে না।

দরকার শুধু সে আন্তানায় নিজেকে লুকোবার সাহস। গানাদোর সে সাহসের অভাব হয় নি।

স্থর্বের দক্ষিণায়ন শেষ হবাব সক্ষে রেইমির উৎসব শুরু হবে পরের দিন।
আব্যের বহর হয়াসকার-ই ইংকা নরেশ হিসাবে এ উৎসবের প্রধান ভূমিকা
নিয়েছিলেন। এবারের উৎসবে বিজয়ী নতুন ইংকা হিসেবে এ ভূমিকা বার
নেবার কথা তিনিও কাক্সামালকার বিদেশী শত্রুর হাতে বন্দী।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মুকেই তাই এবারের উংসব অফুষ্ঠানে একাধারে ইংকা আর রাজপুরোহিতের দায়িত্ব নিতে হবে।

কুজকো নগরে কোরিকাঞা খিরে সমবেত নাগরিক আর তীর্থবাত্রীরা ব্ঝি উদ্ধিঃ হয়েছে। তাদের সোনার রাজ্যে একটা গভীর অমঙ্গলের ছায়া যে পড়েছে তা তাদের জানতে বাকি নেই। তবু যে তারা এ উৎসবে যোগ দিতে সব কিছু তুচ্ছ করে এসেছে তার কারণ শুধু অন্ধ ধর্মভীক্ষতা নয়। তাভানতিনস্থ্যুর এই প্রধান ধর্মীয় অস্চানে দেবাদিদেব আকাশপতি স্থ তাদের কাতর প্রার্থনায় প্রসন্ধ হয়ে তাদের পবিত্র রাজ্য থেকে পাপের ছায়া সরিয়ে নিতে পারেন এ আশাও একট তাদের মনে আছে।

তারা উদ্বিঃ একটু হয়েছে পাছে অমুষ্ঠানের কোন ক্রটি হয় এই ভয়ে। ইংকা নরেণ হিসাবে হয়াসকার বা আতাহুয়ালপা এ উৎসবে কোন ভূমিকাই নিতে পারবেন না। কিন্তু ইংকা রাজশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে যিনি এ উৎসব পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন সেই রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মৃত্র যে কুজকো শহরে তথনো অমুপস্থিত।

করেকদিন আগে বিশেষ কোনো জরুরী প্রয়োজনে রাজপুরোহিত কুজকো ছেড়ে গেছেন তা তারা জানে। যেথানেই গিয়ে থাকুন রেইমি উৎসবের দিন উত্তরায়ণের প্রথম সুর্বোদয়কে অভিনন্দিত করে অর্গ্যস্থরা বিতরণ করবার জন্মে কুজকোয় তিনি উপস্থিত থাকবেন নিশ্চয়।

কিন্তু রাত্রির শেষ যাম অতিক্রাস্ত হতে চলেছে। পূর্ব দিগস্তের তারারা নিপ্রভ হয়ে আসছে। সে দিকের অন্ধকার তরল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, নগরসীমার পার্বত্য প্রাস্তরে ভক্ত জনতা সমবেত হয়েছে মধ্য-রাত্রি থেকে। অর্থাস্থারার বিরাট পাত্র যথাস্থানে স্থাপিত হয়েছে অনেক আগেই। শুধু রাজপুরোহিতেরই তথনো দেখা নেই।

গত তিন দিন কোন গৃহস্থ বাড়িতে আগুন জলে নি, তিন দিন ধরে সমস্ত জক্ত পেরুবাসীরা উপবাসী। পূর্বাকাশে প্রথম স্থাকিবণ দেখবার সৌভাগ্যে ধন্ত ও পবিত্র হবার জন্তে তারা দ্রদ্বান্তর থেকে এসে এই রুচ্ছুসাধন করেছে। স্বয়ং ইংকা নরেশ কি রাজপুরোহিত দেদিনের শিশুস্থকে প্রণস্তি মন্ত্রে বরণ না করলে ত সমস্ত অস্কুচানই ব্যর্থ হয়ে যাবে। দেবাদিদেব প্রমজ্যোতির আশীর্বাদের বদলে অভিশাপই বর্ষিত হবে সমস্ত তাভানতিনস্বয়ুর ওপর।

আকাশের দিকে আর নয়, জনতা ভীত উদ্বিয় দৃষ্টিতে পিছনের নগরবত্মে র

থেকে তাকায়, কোরিকাঞ্চার অধস্তন পুরোহিতদের উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিও সেই দিকে।
এত বড় বিশাল জনারণ্যকে একই আশকা যেন ঝড়ের মত উদ্বেলিত কংছে।
অতি দীনদরিক্ত ক্রমক থেকে যথার্থ ইংকা রক্তের অভিজাত সম্প্রদায় পর্যন্ত সকল
শ্রেণীর আবোলবৃদ্ধ নরনারীই ত সেখানে উপস্থিত। শুধু জীবিত নয়, মহান
মুতেরাও এসেছেন উত্তরায়ণের প্রথম সুর্যকে বন্দনা করতে।

তাভানতিনস্থয়ুব প্রাচীনতম প্রথা সত্যিই পালিত হয়েছে এই দিনটির জন্তে। পেরু বাজ্যে মৃত ইংকাদের বিশ্বতির অতলে হারিয়ে যেতে দেওয়া হয় না। অনেকটা মিশরের ধরনে তাঁদের মরদেহ শাশ্বত করে রাথবার চেষ্টা হয়। জীবনকালে যা পরতেন সেই জমকালো মহার্ঘ পোশাকে সাজিয়ে নিরেট সোনায় সিংহাসনে কোরিকাঞ্চার স্র্মন্দিরে সারিবদ্ধ তাঁদের শবদেহ বসানো থাকে। পরলোকগত ইংকাদের জন্তে একটি করে প্রাসাদও পৃথক ভাবে বরাদ্দ। সেথানে তাঁদের নিত্যব্যবহার্য জিনিস ও ঐশ্ব কোন কিছুরই অভাব রাথা হয় না।

বিশেষ বিশেষ দিনে মৃত ইংকাদের শবদেহ তাঁদের ঐশ্ববিলাসের উপকরণ সমেত এ কাজে নিয়োজিত স্বতম্ব প্রহরী ও অফুচরেরা জনসাধারণের সামনে এনে উপস্থিত করে। মৃত ইংকারা তথন জীবিতদের সমানই সশঙ্ক সমাদর পান।

সেই প্রথা মতই রেইমির উংসব উপলক্ষে মৃত ইংকাদের সংরক্ষিত শবদেহ এনে রাথা হয়েছে নগর সীমার প্রান্তরে। পূর্বতন ইংকাদের মধ্যে ভ্রাসকার ও আতাহ্যালপা তুজনেরই পিতা হ্রাইনা কাপাকের শবদেহকে ঘিরে ঐশ্বর্গারিমার সমারোহ সবচেরে বেশী। পেরুর প্রজাসাধারণের মনে ইংকা হ্রাইনা কাপাকের শ্বতি এখনো অত্যন্ত উজ্জ্ল। সোনার সিংহাসনে বসানো, সোনা-রপোর কাজে ঝলমল পোশাকে সাজানো তাঁর শবদেহের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ইংকা প্রজারা সময়েম তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে যায়। তাদের কাছে তিনি মৃত নন। রাজপুরোহিত যথাসময়ে না এসে পৌছোবার দক্ষন রেইমি উৎসব যে পশু হতে চলেছে তার জল্মে তিনিও গভারভাবে উৎকৃত্তিত বলেই তাদের ধারণা। পূর্ব দিগন্ত আরো পাতৃর হয়ে আসার সক্ষে গজেশ শন্ধিত ব্যাকুলতায় তারা অনেকে হয়াইনা কাপাকের কাছেই নিজেদের প্রার্থনা জানায়। যথাবিহিত অন্থ্রভান না হলে স্থাদেবের যে অভিশাপ সমস্ত তাভানতিনস্বযুক্ত বর্ষিত হতে পারে ভা থেকে শেষ মৃহর্তে তিনিই রক্ষা করতে পারেন এই তাদের অন্ধ বিশাস।

সেই অন্ধ বিবাসেই কি তাদের কেউ কেউ সোনার সিংহাসনে বসানোঃ

ভুগ্নাইনা কাপাকের স্থ্যজ্জিত শ্বদেহে ঈ্বং প্রাণের স্পান্দন লক্ষ্য করে, বিতাং-শিহরণ অমুভব করে সারা দেহে।

এই নিদারুণ শংকটে সভ্যিই কি মহাশক্তিধর হুয়াইনা কাপাক আবার জেপে উঠবেন? অসামান্ত বাহুবলে কুজকো থেকে কুইটো পর্যন্ত যিনি ইংকা সামাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন তিনিই কি আবার এসেছেন তাভানতিনস্বয়ুকে বিদেশী গ্রাস থেকে মুক্ত করতে?

শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত জনতার মধ্যে একটা উত্তেজিত শুঞ্জন শুরু হয়ে যায়।

পুবের আকাশ আরো পরিষ্কার হয়ে আসচে। কোরিকাঞ্চার উদ্বিগ্ন অধস্তন পুরোহিতেরা দিশাহারা হয়ে পড়েছেন, এ বিপদে কি যে করণীয় তা স্থির করতে না পেরে।

তারা নিজেরাই কি কেউ আজ ইংকা নরেশ আর রাজপুরোছিতের হয়ে উত্তরায়ণের সজোজাত স্থদেবকে বরণ করবার ভার নেবেন ?

কিন্তু তাদের ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র অষ্ট্রষ্ঠানের এ নিদারুণ ক্রটি রেইমি উৎসবের জন্তে সমবেত বিরাট জনতা মেনে নেবে বলে ত মনে হয় না। রাজ-পুরোহিত স্বয়ং এসে এখনো সব দিক রক্ষা করতে পারেন। আর কিছুক্ষণ দেরী হলে উত্তেজিত উৎকৃতিত ধর্মপ্রাণ জনতাব মধ্যে কি উত্তাল আলোড়ন যে জাগবে তা অষ্ট্রমান করাই কঠিন।

এই অস্থির বিহবলতার মধ্যে জনতার গুঞ্জন পুরোহিতদের কানেও এসে পৌছোয়। ব্যাকুল হয়ে তাঁদের কেউ কেউ হুয়াইনা কাপাকের শ্বদেহের দিকে ছুটে যান।

পেরুর চরম তুর্দিনে এই ভয়ন্ধর সঙ্কট মুহুর্তে সত্যিই কি এক অলৌকিক বিশ্বর প্রত্যক্ষ করবার সৌভাগ্য তাদের হবে ? উত্তরায়ণের স্থাকে বরণ করবার জন্মে অদ্বিতীয় ইংকা কুলতিলক হুরাইনা কাপাক তার স্থাত্তে সংরক্ষিত শবদেহ আবার সঞ্জীবিত করে তুলবেন ? এ অঘটন কি স্তিয়ই সম্ভব ?

সাধারণ জনতার সঙ্গে নিম্পালক দৃষ্টিতে তাঁরাও স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন মৃতির দিকে চেয়ে থাকেন। এ মৃতির মধ্যে প্রাণের স্পানন প্রথম কে দেখেছে কেউ জানে না। কিন্তু মুখে মুখে কথাটা বহুদ্র পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। পূর্ব দিগস্তে উৎস্কভাবে যারা চেয়েছিল তাদের অনেকেই ভৃতপূর্ব ইংকা নরেশের শবদেহ ষেরজ্জু-বেইনীর মধ্যে সাড়ম্বরে স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থাপিত তার চারি ধারে ভিড় করে এসে জড় হয়।

সকলেই উত্তেজিত উৎকৃষ্ঠিত উৎস্ক। অন্ধ বিশ্বাসের চোথে কি না বলা কঠিন, অনেকেই এবার শবদেহে একটা চাঞ্চল্যের আভাস পায়। যা তাদের স্বপ্নাতীত তাই কি এবার সত্যি বটতে চলেছে?

না ঘটবার কোন হেতু নেই। কারণ এমনি একটি স্থযোগের মুহুর্তের জন্তই নিথুঁতভাবে সমস্ত আয়োজন করা হয়েছে।

সৌগার কারাহর্গ থেকে নিশ্চয় এতক্ষণে মৃক্তি পেয়েছেন হয়াসকার। মৃক্তি পাবার সক্ষে সক্ষে তাঁর বিশ্বস্ত অফ্ররক অফ্রচরবাহিনী বর্ধার বস্তাম্রোতের মতই ফীত হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। সেই বাহিনী নিয়ে এই কুজকোর অভিমুখেই তিনি এগিয়ে আগছেন বড়ের গতিতে। রেইমি উৎসবের আগে রাক্ষমূহুর্ভেই তাঁর সদলবলে কুজকোর এই স্থাবরণের প্রাস্তরে এসে পৌছোবার কথা। তিনি এসে পৌছোবার সঙ্গে সঙ্গে য়ে উত্তেজনার সঞ্চার হবে তারই মধ্যে ছেগে উঠবে অদিতীয় ইংকা নরেশ হয়াইনা কাপাকের শবদেহ। তারই কণ্ঠে রেইমি উৎসবের জন্ম সমবেত সমস্ত তাভানতিনস্ক্যুর ভক্ত তার্থবাত্রীরা শুনবে নবজাগরণের এক বহিনমন্থ বাণী।

যে কোন কারণেই হোক হুয়াসকার রেইমি উৎসবের আগে কুজকোর এসে পৌহোতে পারলেন না দেগা যাচ্ছে। তাতেও এমন কিছু ক্ষতি নেই। হুয়াসকার এসে না পৌছোলেও হুয়াইনা কাপাকের শবদেহ একেবারের জন্মে প্রাণ পেরে জেগে উঠবে। উত্তরায়ণের শিশুস্থ পূর্ব দিগন্তে আবিভূতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি মহামন্ত্র অন্তত সমন্ত পেরুবাসীর কানে পৌছোবে। সে মহামন্ত্র তাভানতিনস্থার পবিত্র গিরিরাজা বিদেশী পাষত্তের পাপস্পর্শ থেকে মৃক্ত করার।

হুরাইনা কাপাকের শবদেহে প্রাণ-সঞ্চার কিন্তু আর হয় না। হঠাৎ কুজকো শহরের দ্ব সীমা থেকে ক্রন্ত অগ্রসর একটা ধ্বনি শোনা যায়। সচকিত হয়ে ওঠে সমস্ত জনতা। হুয়াসকারই কি তাহলে এসে পৌছোলেন যথাসময়ে? কিন্তু এতো তাঁর বাহিনীর পদশব্দ নয়। এ যে অশক্ষুর ধ্বনি!

অশ্বন্ধ্বর-ধ্বনি মানে কি?

তার মানে ত হুয়াসকারের আহ্বানে তাঁর পতাকাতলে সমবেত পেরুর শৃঙ্খলমোচনের বাহিনী নয়! নিশাবসানের তরল অন্ধকারে কুজকো শহরের দিখিদিকে যা তাভানতিনস্থয়ুর শহিত হৃদ্পেন্দনের মত শোনা যাচেছ, তা ত এসপানিওল রিসালার আগমনবার্তা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। ঘোড়ার কুরের শব্দ একমাত্র বিদেশী শক্র সওয়ারে নিভূল ইঞ্চিতই দেয়। হঠাৎ এই মৃহুর্তে এশপানিওল শওয়ার গৈনিক কি কাক্সামালকা খেকেই কুজকোতে আসছে ? কেন?

কি হয়েছে তাহলে আতাছয়ালপার ? হয়ালকারই বা কোথায় ? কয়া কি তাঁকে মুক্ত করতে পারেনি ?

ত্রভাবনায় অস্থির হয়ে ওঠেন গানাদো। নির্ভূলভাবে স্বত্তে সাজানো যেস্ব চাল অনিবার্থভাবে সাফল্যের শিথরে গিয়ে পৌছে দেবে ধরে রেখেছিলেন, তার মধ্যে কোনো একটা অপ্রত্যাশিতভাব বার্থ হয়ে গেছে।

কোন্ চালটা বিফল হয়েছে? কোথায়? কাক্সামালকায়, না কুজকোতে? এসপানিওল সওয়ারবাহিনীয় এই আকস্মিক হানা দেওয়ায় মনে হচ্ছে কাক্সামালকাতেই কোনো কিছু ঘটেছে যা তাঁয় হিসেবের বাইরে।

এদপানিওল সভয়ারবাহিনী এবার স্থ্বরণ প্রান্তরে এসে পৌছে গেছে। আতক্ষবিহ্বল জনতা দিশাহারা হয়ে ঠেলাঠেলি করছে নিজেদের মধ্যে।

পারলে গানাদো একবার উঠে দাঁড়াতেন। জনতার মধ্যে একজন হয়ে এগিয়ে গিয়ে নেথতেন এগপানিওল বিসালায় কারা এসেছে আর কে তাদের নায়ক।

কিন্তু তার উপায় নেই। জনসমূদ্রে অস্থির দোলা লেগেছে সত্যিই কিন্তু তাঁর চারিধারে একটা নিন্তরঙ্গ বেইনী। তাঁকে ঘিরে যারা পাহারা দিচ্ছে, প্রাণ দিয়েও সে বেইনী তারা রক্ষা করবার চেষ্টা করবে।

তবু নিম্পান নিথর হয়ে বসে থাকা অসহ মনে হয় গানালোর। একবার ইচ্ছা হয় হঠাৎ সাড়া দিয়ে উঠে বিহ্বল-ব্যাকুল এই জ্ঞানসমূদ্র আর এক বিদ্যুৎ বিশ্বয়ে উত্তাল করে তুলবেন।

কিন্তু তার লগ্ন পার হয়ে গেছে। এখন তা শুধু নিরর্থক আত্মঘাতী মৃঢ়তা।
নির্মা হুর্গ্র এসপানিওল বাহিনীর সামনে আকুল দিশাহারা ল্লানার পালের মত
পলাতক এই নিরন্ত নিরুপায় ভয়ার্ভ জনতাকে কোনো অলৌকিক আবির্ভাব
দিয়েও এখনই আধ সংহত করা যাবে না।

চারিদিকের তীত্র উত্তেজনা ও বিশৃষ্খলার আলোড়নের মধ্যে মহার্ঘ পোশাকে শবদেহের মতই নিম্পন্দ হয়ে থাকেন গানাদো। তাঁকে ঘিরে উগত বন্ধম নিয়ে পাহারা দেয় তাঁর মধাদা রক্ষায় জীবনপণ-করা প্রহরীরা।

তারা অবশ্য জানে যে, মহামহিম স্থ্যসম্ভব ভৃতপূর্ব ইংকা নরেণ হুরাইনা কাপাকের মরদেহই তারা পাহারা দিচ্ছে। ই্যা, এই অবিশ্বাস্থ গোপন আশ্রয়ই থুঁজে নিয়েছিলেন গানাদো রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভূমুর গভীর অভিসন্ধি অহমান করে কন্নাকে যেদিন পরম অভিজ্ঞান দিয়ে গৌশান্ন পাঠান, সেইদিনই।

কয়ার কাছে বিদায় নেবার পর কাক্সামালকা থেকে সোনাবরদার হয়ে যারা এসেচিল, তাদের জন্মে বরাদ্দ অতিথিশালায় গানাদো ফিরে যাননি। বার হবারও চেষ্টা করেননি কুজকো নগর থেকে। সে-চেষ্টা করলে গাজপুরোহিতের প্রহরীদের প্রথর দৃষ্টি এড়ানো তার পক্ষে সম্ভব হত না। রাজপুরোহিতের কঠোর নির্দেশে প্রাণের দায়ে কুজকো শহরেও তাঁকে তরতন্ত্র করে থোঁজার ত্রুটি করেনি। তবু তাদের শিকার যে কুজকো থেকে জাত্বলে অদুখা হয়েছে বলে তাদের মনে হয়েছে, তার কারণ গানাদো প্রথম দিন থেকেই ভূতপূর্ব ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাকের জ্ঞান্তে প্রাদ্দ প্রাসাদেই আত্মগোপন করেছেন। পেরুবাসীর রীতিনীতি সংস্কার জেনে এ-ফন্দি তিনি ভেবে রেখেছিলেন গোড়া থেকেই। বিশেষ একটি-ছটি উৎসব ছাড়া মৃত ইংকাদের প্রেত-প্রাসাদে কড়াকড়ি কোনো পাহারা থাকে না। থাকার প্রয়োজনও নেই। প্রেত-প্রাসাদে সাধ করে কেউ চুক্তে বা সেখান থেকে যত মূল্যবানই হোক কোনো ঐশর্য চুরি করতে চাইবে তাভানতিনস্বয়তে এ-ব্যাপার কল্পনাতীত। জীবিত ইংকার চেম্নে মৃতের মর্যাদা পেরুবাসীদের কাছে বেশী বই কম নয়। এ প্রেত-প্রাসাদে যেসব প্রহরী আর অম্ভুচর থাকে, তাদের আসল কাজ মৃত ইংকাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি মৃত্যুতেও যে অক্ষুণ্ণ অমান তারই প্রমাণম্বরূপ সাজ-সজ্জার ঘটা দেখানো। দরকার হলে নিজেদের পরম প্রভুর মর্যাদা রক্ষার জন্মে তারা শত্যিই প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু সেরকম কোনো প্রয়োজন কখনো হয় না वनतन्त्रे हत्न ।

প্রেত-প্রাসাদের বক্ষণাবেক্ষণ নেহাত আফুঠানিক বলেই গানাদোর সেখানে ল্কিয়ে থাকবার কোনো অস্থবিধে হয়নি। প্রহুরী ও অস্কুচরেরা কল্পনাই করতে পারেনি যে, মৃত ইংকা নরেশের শবদেহের কাল্পনিক স্থ-স্বাচ্ছন্যবিধানের অস্ঠান পালন করতে গিয়ে তারা সতিটে জীবিত কারুর পরিচর্যা করছে। হুরাইনা কাণাকের আত্মার পরিভৃত্তির জন্মে নৈবেল হিসাবে তারা অপর্যাপ্ত থাল পানীয় প্রতিদিন যথাবিধি তার শবদেহের সামনে ধরে দিয়েছে। পরের দিন সে আহার্য সরিয়ে নিয়ে যাবার সময় তা থেকে যংসামাল্য থোয়া গিয়েছে কিনা লক্ষাই করেনি। রাত্রে ভিকুনার পশ্যে বানা স্থকোমল রাজ্প্যা পেতে

ইংকা নরেশের শর্মমন্দিরের দার যথন তারা বন্ধ করে প্রেড-প্রাসাদের বাইরে নেহাত নির্মরক্ষার পাহারা দিতে চলে গেছে তখন কেউ যে সে-শ্যা সত্যিই বাবহার করতে পাবে, তা তাদের স্বপ্লেরও অগোচর।

এই প্রেত-প্রাদাদেই রাজপুতোহিতের প্রহরাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গানাদো দিন গুনেছেন রেইমি উৎসবের জন্মে। প্রহরীদের নিজেদের মধ্যেকার আলাপ আড়াল থেকে যতটা তিনি ভনেছেন, তাতে লক্ষণ সব ভভ বলে-ই মনে হয়েছে। কয়া সৌসা যাবার পথে ধরা পড়লে কুজ:কা নগরে একটা সাড়া পড়ে যেত নিশ্চয়ই। প্রেত-প্রাসাদের প্রহরীদের আলাপে তার আভাস পাওয়া যেত। শেরকম কিছু যখন পাওয়া যায়নি, তখন কয়া দৌসায় পৌচে ভ্রাণকারের শাক্ষাং নিশ্চয় পেয়েছে বুঝেছিলেন গানালো। ভ্য়াসকারের একবার সাক্ষাং পেলে আর ভাবনার কিছু নেই! উত্তরায়ণের প্রথম লগ্নে না হোক, রেইমির উৎসবের মধ্যে তার বাহিনী নিয়ে হয়াসকার এসে পড়বেনই কুজকো শহরে। আতাহয়ালপাও তথন কাক্সামালকা থেকে কুদ্রকোর দিকে অদেক পথ পেরিয়ে আস্বেন। যে মহান লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা মিলিত হচ্ছেন তারই সমর্থনে সমস্ত পেক্ষর দুরদুরান্ত থেকে তার্থধাত্রীরা যেখানে সমবেত হয়েছে, সূর্থবরণের সেই পবিত্র বিশাল পাৰ্বতা-প্ৰান্তৱে অলৌকিক এক দৈববাণী শোনা যাবে। শোনা যাবে যেন পূর্বতন ইংকা-নরেণ ভ্রাইনা কাপাকের শ্বদেহের সংরক্ষিত মূর্তির মুখে! গানাদো জানতেন উত্তেজিত ধর্মপ্রাণ জ্বনতা সন্দেহ করবে না সে-দৈববাণীর যাথার্থ্য, প্রশ্ন করবে না তা নিয়ে। গভার অন্ধবিশ্বাদে, দেশ ও জাতির পরম কলফ মোচনের আকুলতার, নির্বিচারে মেনে নেবে সে বাণী। তারপর দেশপ্রেমের আবেগের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাদের আন্তরিকতা মিলে যে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হবে, তার সামনে কোথায় দাঁড়াবে মুষ্টিমেয় ক'টা বিদেশী শক্ত।

গেই পরম মৃহুর্তের জন্মেই তৈরী হয়েছিলেন গানালো। কিন্তু তার বদলে কোথা দিয়ে এ কি হয়ে গেল!

তাঁর চারিপাশ থেকে জনতা যেভাবে ব্যাকুল হয়ে ছুটে পালাচ্ছে, তাতে এসপানিওল সওয়ারেরা এদিকেই আসছে ব্যতে পারেন গানাদো। ঘোড়ার পায়ের শব্দ আর ক্রত নয়, রিসালা এখন ধারে হুস্থে অগ্রসর হচ্ছে।

মৃত ইংকা নরেশের স্থাজ্জিত অলকার-ভূষিত শবদেহ হয়ে গানাদো সোনার সিংহাগনে নিস্পন্দ জড়ের মতই হেলান দিয়ে আছেন। মূথে তার মৃত্যু মূথোশ আঁটা। মাথায় উজীযন্ত্রপ নানারঙের 'লাণ্টু' একটু সরে এসেছে কপালের ওপর, আর কপালের রাজশক্তির প্রতীক ঝালর-দেওয়া রক্তিম 'বোরলা' নেমে এসে চোখ ঘুটোকে চাপা দিয়েছে অনেকখানি।

'ল্লান্ট্' ও 'বোরলা'-র এ-স্থানচ্যুতি একেবারে দৈবাৎ নয়, অলক্ষ্যে তাতে গানাদে। সাহায্য করেছেন, চোথের জন্মে কাটা মৃত্যু-ম্থোশের ফোকর দিয়ে অস্পট্টভাবেও একট্ট দেখবার স্থোগের জন্মে।

'বোরলা'র বক্তরাঙা ঝালবের ভেতর দিয়ে গানাদো এগপানিওল সওয়ারদের নেতৃস্থানীয় তু'জনকে তাঁর চারিধারের বেষ্টনীর কাছে ঘোড়া থামাতে দেখেন।

একজন তার মধ্যে তাঁর পরিচিত। মাকিয়াভেলী থেকে চুরি-করা বিতে জাহির করে যে কাক্সামালকার প্রথম মন্ত্রণাসভার পিজারোকে শয়তানী পরামর্শ দিয়েছিল, সেই জুরান দে হেরালা।

কিন্তু হেরাদার পাশে ওই সওয়ারটি কে?

ঘোড়ার পিঠে বসে পিছু ফিরে পেছনে কি যেন দেখছে বলে তার মুখটা গানালোর বেয়াড়াভাবে হেলানো ও অন্ত মাথায় দৃষ্টি-সীমার মধ্যে পড়ছে না, কিছু ঘোড়ার ও মালিকের সাজের বহর দেখে বোঝা যাচ্ছে লোকটা হৈজি-পেজিনয়।

হেরাদার হাঁক এবার শোন! যায়,—এই কে তোরা? কোথায় তোদের রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমু?

জবাব মেলে না কোনো। গানাদোকে ছয়াইনা কাপাকের শবদেহ হিসেবে যারা পাহারা দিচ্ছে তারা ছাড়া জবাব দেবারও কেউ নেই। প্রহরীরা ভিলিয়াক ভ্ম্ নামটা ঠিকমত শুনলে হয়ত কিছু বলার চেষ্টা করতে পারত, কিছু হেরাদার বিক্রত উচ্চারণে সে নাম তাদের বোধগম্য হয় না।

জবাব না পেরে গরম হয়ে ওঠে হেরাদা। দাঁত থিঁচিয়ে চীৎকার করে ওঠে,—বোবা সেজেছে সব ? জিভগুলো কেটে সজ্যিই বোবা বানিয়ে দিছি।

হেরাদা কোমরবন্ধ থেকে তলোয়ারটা প্রায় খুলতেই যাচ্ছে এমন সময় পেছন থেকে যে এসে তাকে বাধা দেয় সেও গানাদোর চেনা। দোভাষী ফেলিপিলিও।

মামুধ হিসেবে ফেলিপিলিও ছেরাদারই যোগ্য সহচর। ভবে আপাতত সেউচিত প্রশ্নই করে।

এक हे द्राप्त वर्ण, — कार्यात क्रिंड कांग्रेट शास्त्र ? अर्पत ?

হাা, যা জিজেন করছি তার জবাব নেই।—হেরাদা কুদ্ধ স্বরে বলে—আর

ম্পর্ণা দেখেছ হতভাগাগুলোর। আর স্বাই তব্ ভয়ে পালাচ্ছে আর এরা ঠাক্ত দাড়িয়ে আছে গাঁট হয়ে। হাতে আবার উচোনো বল্লম।

দোভাষী ফেলিপিলিও এবার ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করে বোঝার। লোকগুলো স্পর্বা দেখাতে নয়, ভৃতপূর্ব ইংকা নরেশ হুয়াইনা কাপাক-এর পবিত্র শবদেহ পাহারা দিতে ওখানে এদেশের চিরকালের সংস্কার মেনে অটল হয়ে দাড়িকে আছে। ফেলিপিলিওর এই বিবরণের মধ্যেই দ্বিতীয় সওয়ার নায়ক পেছন থেকে সামনে মুখ ফেরায়।

সচকিত বিশ্বরে স্তব্ধ হয়ে যান গানাদো। অসামান্ত সংযম না থাকলে সেই মুহুর্তে ভেতরের চাঞ্চল্য চাপতে না পেরে হয়ত ধরাই পড়ে যেতেন।

আর যাকে-ই হোক ঠিক সেই মৃহুর্তে কুজকো শহরের সেই সুর্থবরণ প্রান্তরে এই মাস্থটিকে এসপানিওল সওয়ারদের অক্তর্যনায়ক হিসেবে দেগবার কথা গানাদো কল্পনাও করেননি।

মাহ্রষটি আর কেউ নয় মার্কু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস, কোনোকালে সোরাবিয়া নামে যে নেহাত নীচ ইতর জুয়াড়ী বলে পরিচিত ছিল, আর গানাদোর জীবনে একাধিকবার যে অন্তন্ত গ্রহের মত চরম ত্র্ভাগোর দৃত হয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দিয়েছে।

মাকু ইস গঞ্জালেস দে সোলিস ফেলিপিলিওকে তার ব্যাগ্যা শেষ করতে দের না। অধৈর্যভরে তাতে বাধা দিয়ে বলে,—এ দেশের মর্কটগুলোর শাস্ত্রকথা শুনতে এখানে আসিনি। রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মৃ-র খবর পেয়েছ কিছু? আছে সে এখানে?

না, এথানে নেই।—জানায় ফিলিপিলিও,—মনে হচ্ছে কুজকো শহরেই নেই। কি করে জানলে ?—সন্দিগ্ধ চড়া গলায় প্রশ্ন করে মাকু ইস দে সোলিস— মস্তর পড়ে নাকি ? তুমি ত আমাদের সঙ্গেই এলে!

ই্যা, আপনাদের সঙ্গেই এসেছি—বলে ফিলিপিলিও, কিন্তু রাজপুরোহিতকে আপনাদের চেয়ে একটু বেশী চিনি! কুজকো শহরে থাকলে তিনি ঘোড়ার ক্ষ্রের শব্দ পেলে সবার আগে ছুটে এসে এথানে হাজিরা দিতেন।

বটে! ব্যক্তের হবে বলে হেরাদা,—ছ'শিয়ার মান্থ্য বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু আজ এদের কি এক মন্ত জংলী পরব। এই পরবের দিনেও রাজপুরোহিতের এখানে না থাকাটা কি রকম।

হাা, বাাপারটা একটু মড়ত। স্বীকার করে ফিলিপিলিও, তারপর জানায়

যে কোরিকাঞ্চার ছোট-খাটো পুরোহিতদের কাউকে ধরে এখন থবর না নিলে নয়।

কিন্তু যাকে আমরা চাই, সেই গোলামটার থোঁজ দিতে পারবে ওরা ?— হিংম্রভাবে প্রশ্ন করে মার্কু ইস গঞ্চালেস দে সোলিস।

না পারলে ওরা শুধু নয়, কুজকো শহরের কেউ রেহাই পাবে !—হেরাদা থেন মনে মনে ভাবী উৎপীড়নটা কল্পনাতেই উপভোগ করে বলে—এ শহরের একটা মাম্বকে তাহলে আন্ত রাথব না। থোজ না দিতে পারার শান্তি একটি করে জ্বদ। জ্ঞান্ত মাম্বৰ কেউ পার পাবে না!

কিন্তু যাকে খুঁজছেন,—মৃত্ব প্রতিবাদের ছলে একটু রহস্ত করে ফেলিপিলিও
—সেই যে এথনো বেঁচে আছে তারই বা ঠিক কি!

মবে গিয়ে থাকলে,— পৈশাচিক আজোশের সঙ্গে বলে মার্ক্রিস দে সোলিস,—কবর থুঁড়েও তার লাশ আমি টেনে বার করব। জ্ঞান্ত বা মড়া যাই হোক আমার হাত থেকে তার নিস্তার নেই। চলো এখন, রাজপুরোহিতের জায়গায় কাকে পাওয়া যায় দেখি।

কোরিকাঞ্চার অন্ত ছোটোখাটো পুরোহিতের থোঁছে ঘোড়া চালিয়ে এবার এগিয়ে যেতে যেতে মার্কুইস দে সোলিস হঠাং পিছু ফিরে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—সোনার সিংহাসনে বসানো ও বাসি পচা মডাটা কার বললে যেন, কোন বাদির বাচ্চার?

বাদির বাচ্চার নয়,—এসপানিওলদের কাছে নিজেকে বিকিন্ধে-দেওয়া দেশের ছ্বমন বিভাবণ হলেও ফেলিপিলিওর গলার স্বর একটু তেতোই শোনায়,—
কুজকো থেকে কুইটো পর্যন্ত সমস্ত রাজ্যের যিনি অধীধর ছিলেন ও পবিত্র শবদেহ
ইংকাশ্রেষ্ঠ সেই ছ্যাইনা কাপাক-এর।

র্ত্ত, গলায় যেন ভক্তি-ভক্তি ভাব পাচ্ছি!—বিদ্রূপ করে মাকুইস— তোমাদের রাজা-গজা যাই হোক, আমার কাছে সব বাদির বাচ্চা। এখান থেকে ফেরবার সময় ও লাশটা তলোয়ারের থোচায় টেনে ফেলে দিয়ে সিংহাসনটা সঙ্গে নিয়ে যাব। ওটা নিরেট সোনা মনে হচ্ছে।

নিরেট সোনার সিংহাসনে হয়াইনা কাপাকের শব সেজে নিম্পন্দ গানাদোর কানে প্রত্যেকটা কথা যেন গলানো সিসের মত গিয়ে পড়ে।

অপ্রত্যাশিত বিশ্রীগোছের কিছু একটা যে হয়ে গেছে এবিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না গানাদোর। মাকু হিসক্ষণী সোৱাবিয়া সন্ধী হিসেবে হেরাদাকে নিম্নে তাঁরই থাঁছে যে এসেছে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

শুধু নিজেদের হেরাদা বা মজিতে সোরাবিয়ার পক্ষে সওয়ারবাহিনী নিয়ে কাক্সামালকা থেকে কুজকোয় আসা সম্ভব নয়। সেনাপতি পিজারোর অন্তমতি ত বটেই, সমর্থন জানানো আদেশও এই তুই মানিকজোড় পাষণ্ড পেয়েছে নিশ্চয়। তাঁকেই বিশেষ করে খুঁজতে আসার কারণ কি? সোনাবরদার হয়ে তাঁর কাক্সামালকা থেকে পালানো কি ধরা পড়েছে ?

শুধু দেটুকু ধরা পড়লেও এমন কিছু সর্বনাশ হবে না। সেধানে যে চাকা ঘোরাবার গানালো তার যথোচিত ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এখন তার পেছনে ধাওয়া করে এমনকি তাঁকে গ্রেপ্তার করলেও পেরুর বিজ্ঞোহের দাবানল নেভানো যাবে না।

সৌসা থেকে হুয়াসকার আর কাক্সামালকা থেকে আতাহুয়ালপা একবার রওনা হতে পারলে আর ভাবনা নেই।

কিন্তু আতাহয়ালপার সঙ্গে তাঁর চক্রান্ত যদি ফাঁস হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে ত স্বকিছুই ব্যর্থ।

না, তা কথনাই হয়নি মনে মনে বিচার করে ধারণা হয় গানালোর।
আতাহয়ালপাকে য়েটুকু চিনেছেন, তাতে তিনি কুটিল ক্রুর স্বার্থপর দান্তিক
সবকিছু হতে পারেন কিন্তু সম্রাটোচিত মর্থাদাবোধে তিনি পৃথিবীর কোনো
নৃপতির চেবে কম যান না। যারা তাঁকে বন্দা করে রেখেচে, তাদের চেয়ে
তিনি অনেক গুপরের স্তরের মাস্ত্র। ইংকা রক্তের স্বাভাবিক আভিন্ধাতো
তিনি এ পার্বত্য রাজ্যের তুষারমোলী উন্তুক্ত শিধরের মতই স্বতন্ত্র ও অসাধারণ।
আতাহয়ালপা স্বতরাং কোনো কারণেই নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভাঙবেন না।
রাজ্য ফিরে পাওয়ার প্রলোভনে কিংবা চরম উৎপীড়ন আর মৃত্যুভয়েও কোনো
গোপন কথা বার হবে না তাঁর মৃথ থেকে। আর আতাহয়ালপা ছাড়া এ
বিজ্যোহের গোপন আয়োজনের কথা বিন্তুবিস্ত্রিও যে জানে এমন কাউকে
গানালো কাক্সামালকার রেখে আসেননি। এ বড়মন্ত্রের আর একজন মাত্র
অংশীদার পাউললো টোপা তাঁর সন্তেই কুজকোতে এসেছে। এখানে রাজপ্রোহিত ভিলিয়াক ভ্রুর হাতে ধরা পড়ে সে হয়ত উৎপীড়নে কিছু কিছু
গোপন কথা প্রকাশ করে ফেলেছে। পাউললো টোপার পক্ষে যা প্রকাশ করা
সপ্তর, তা রাজপুরোহিতের কাছে নতুন কিছু নয়। তিনি ইতিমধ্যে গানাদোর

কাছেই তার বেশী কিছু জেনেছেন। যা জেনেছেন, সে খবর কিন্তু কাক্সামালকায় পৌছে দেবার জন্মে রাজপুরোহিত একটুও ব্যস্ত হবেন কিনা সন্দেহ। এ ধরনের শুপ্ত বড়যন্ত্র ধরে দেওরার ঝুঁকি ত কম নয়। তার উপযুক্ত প্রমাণ না দিতে পারলে হিতে বিপরীত হতে পারে। তাছাড়া এখান থেকে খবর পাঠালেও ইতিমধ্যেই কাক্সামালকা থেকে তার জবাবে এসপানিওল রিসালা কুজকোয় এসে হানা দেওরা সম্ভব নয়।

স্তরাং আতাহুরালপার কাছ থেকে গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়নি যেমন ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাজপুরোহিতের কাছ থেকেও কোনো খবর কাক্সামালকায় যায়নি এ-কথাও বিশাস করতে পারা যায় তেমনি।

ষড়যন্ত্র প্রকাশ না পাওয়ার আর একটা প্রমাণ এই বলে গানাদোর মনে হয় যে, এরকম একটা সর্বনাণা কিছুর জাঁচ পেলে পিজারো শুধু গোরাবিয়া আর হৈরাদার নেতৃত্বে ছোট একটা রিসালা কুজকো পর্যন্ত পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতেন না।

সোরাবিয়ার আর হেরাদার আলাপে শুধু তাঁর কথাটাই প্রধান হয়ে উঠত না অতথানি।

গানাদোই তাহলে কাক্সামালক। থেকে এসপানিওল রিসালার কুজকো অভিযানের একমাত্র লক্ষ্য বলে বোঝা যাছে। এসপানিওলদের বিক্লমে বড়যত্ত্ব। যদি প্রকাশ না হয়ে থাকে,—হয়নি বলেই নিশ্চিত ধরে নেওয়া যেতে পারে— তাহলে তাঁর এতবড সম্মান পাওয়ার কারণ কি ?

শুধু পলাতক একজন এগপানিওল সৈনিকের জন্মে এত মাথাব্যথা পিজারোর ছতে পারে না যে, তাকে ধরতে ছোটথাটো একটা সওয়ার দল পাঠাবেন।

সে প্রয়ার দলের নায়ক আবার সোরাবিয়া!

সোরাবিয়া কোথা থেকে এসে কি করে এ বাহিনীর নাম্নক হয়, সেইটেই ঠিক ব্রে উঠতে পারেন না গানাদো।

মেদেলিন শহরে যমপুরার মত কারাগার থেকে পালিরে আসবার পর আর কোনোদিন সোরাবিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনা সত্যি ছিল না। সোরাবিয়ার হাতেই ভাগ্যের চক্রাস্তে কাপিতান সানসেদোর সঙ্গে সেবার ধরা পড়েছিলেন বটে, তারই ঘূষ আর প্রতিপত্তির দক্ষন চালানও হয়েছিলেন অমন জীবস্ত কবরে কিছু সেধান থেকে প্রায় অলৌকিকভাবে উদ্ধার পাবার পর সোরাবিয়ার জগৎ চিরকালেয় মত ছেড়ে আসতে পেরেছেন বলেই ধারণা হয়েছিল গানাদোর। সোরাবিয়া ত আর তথন বেমন-তেমন কেউ নয়, দস্তরমত মার্কু ইস গঞ্চালেস দে সোলিস। গানাদো আর সানসেদোর কারাগার থেকে পালাবার থবর পেরে রাগে যত আগুনই সে হোক, গানানোকে নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আর উৎসাহ তার না থাকবারই কথা। অভিজাতদের একজন হিসেবে এপপানিয়ার আমিরী ফেলে একটা হাঘরে ঘেয়ো কুকুরের মত তাড়া-থেয়ে-ফেরা গোলামের পেছনে সে ছুটে মরবে কেন? আকোশ তার যা ছিল, সে গোলামের বিরুদ্ধে তা ত মিটেই গেছে। যদি বা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা এমন তীত্র নিশ্চয় নয় যে, এপপানিয়ার ঐশ্বর্ষ বিলাস প্রতিপত্তি সব বিশর্জন দিয়েই এই অজানা বিপদের বাজ্যে পাড়ি দেওয়াতে পারে!

এত জারগা থাকতে এই 'স্থঁ কাঁদলে সোনা'-র দেশেই সোরাবিদ্বার আসাটা তাই একটু বেশী অন্তুত লাগে গানাদোর। গানাদোর সন্ধানেই সোরাবিদ্বা স্বকিছু ছেড়ে বেরিয়েছে এই অসম্ভব ব্যাপারও যদি সত্য হয়, তাহলেও ঠিক এই রাজ্যেই সে আসে কেমন করে? গানাদো যে এখানে এসেছেন তা ত তার কোনমতেই জানবার কথা নয়।

## উনত্তিশ

গানাদো অনেক কিছুই ভাবেন কিন্তু এক ছিসেবে যে নিম্নতি সোরাবিমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাং থেকে তাঁর জীবনে অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ের অভিশাপ এনেছে, সেই নিম্নতিই যে গোরাবিমাকে নাটকের শেষ অক্টের জন্মে তার নিজের অগোচরে এই তুর্গম ইংকা সাম্রাজ্যে এনে ফেলেছে সেইটুকু ঠিক কল্পনা করতে পারেন না।

কেমন করে আর পারবেন ? পিন্ধারোর জাহাজে সেভিলের বন্দর ছাড়বার পর তাঁর ও কাপিতান সানসেনোর পিছু নিয়ে সোরাবিয়া যে কতদূর পর্যন্ত ধাওয়া করেছে, তা গানালো জানেন না। সেই অহুসরণের পথেই মার্কু ইস গঞ্জালেস দে সোসিসর্মী সোরাবিয়ার হঠাং এসপানিয়া আর যে নিরাপদ মনে হয়নি, মান সম্লম এখর্য প্রতিপত্তি স্বকিছু জলাঞ্জলি দিয়েও নিজের দেশ থেকে কিছুদিনের জল্যে নিজকেশ হওয়া ব্দ্ধিমানের কাজ বলে যে মনে হয়েছে, এ খবরও গানাদো পাননি।

কর্ডোভার ঘাটে কটেজের সঙ্গে অকস্মাৎ দেখা হবার পরই গোরাবিয়া ভুধু কর্ডোভা কি নিজের নতুন আস্তানার শহর মেদেলিন নয় এসপানিয়াই ত্যাগ করবার ব্যবস্থা করেছে।

এগপানিরা সে চিরকালের জন্মে ছাড়েন। কিছুকাল বাইরে কোথাও কাটিরে কটেজের সন্দেহে তার সহস্কে বেয়াড়া প্রশ্ন যদি কিছু ওঠে দেটাকে থিতিয়ে দেবার সময় দিতে চেয়েছে।

আর সব জারগা থাকতে তার পেঞ্তে আসাটা একেবারে আকস্মিক অবশ্র নয়। কটেজের নিজের রাজা মেক্সিকোতে ধাবার কথা ভাবাই যায় না। ফার্নানিজিনা হিসপানিওলা এমনকি পানামায় পর্যন্ত বড় চেনাশোনার ভিড় বেড়ে গেছে। গা ঢাকা দিয়ে কিছুকাল থাকবার পক্ষে সেগুলো খুব প্রশস্ত নয়।

এশব রাজ্য ছেড়ে দিলে বাকি থাকে অঞ্চানা ছুর্গম রহস্তমন্ত এক লোনার মোড়া কিংবদন্তীর দেশ।

সোরাবিয়া বেপরোয়া হয়ে দেখানেই পাড়ি দিয়েছে। অজ্ঞাতবাসকে

অজ্ঞাতবাস হবে তারই সঙ্গে ভাগ্য একটু সদর হলে সেথান থেকে সোনার কাঁড়িও নিয়ে আসা যেতে পারে।

ভাগ্য যে তার ওপর সদম্ব টাম্মেজ বন্দরে জাহাজ থেকে নামবার পরই তার যেন প্রমাণ পেয়েছে। ভাগ্য অমুকূল না হলে ওগানেই গাল্লিয়েখোর সলে দেখা হবে কেন ?

গাল্লিয়েখোর বিবরণ শুনতে শুনতেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সোরাবিয়া। ছনিয়ায় আর সবাই ভূল করতে পারে কিস্তু পেরুর আদি দেবতা ভীরাকোচার নতুন অবতারের রহস্ত যে কি, সে-বিষয়ে তার ধারণা একেবারে অল্রাম্ভ

ভাগ্য যেন এ নতুন রাজ্যে তার প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তির চাবিকাঠি নিজে থেকে তার হাতে তুলে দিয়েছে।

এশপানিওল সেনাপতি পিন্ধারোর কাছে এ রহস্তভেদের বাহাত্রী দেখাতে পারলে একমূহুর্তে তার কদর বেড়ে যাবে।

সে বাহাছরী দেখাতে যে সে পারবে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ সোরাবিয়ার নিজের মনে তথন নেই। তলোরার চালাবার কৌশলের একটি নমুনার কথা শুনেই সে চিনে ফেলেছে ভীরাকোচার অবতারকে! এ দেশের মর্কটগুলোর ত নমই, একটি মাত্র লোকের ছাড়া এসপানিওল বাহিনীরও কারুর তলোরারের কাজের অমন সংল্প কেরামতি নেই, যাতে যেখানে থুশি ওই চিকে-র দাগ দেওয়া যায়।

কথায় কথায় গানাদো নামে এক ত্রিয়ানার বেদে এসপানিওল বাহিনীতে আছে জেনে আর উত্তেজনা চেপে রাখতে পারেনি সোরাবিয়া। সেইদিনই গালিয়েখোকে নিয়ে রওনা হয়েছে কাক্সামালকার উদ্দেশে।

কাক্সামালকার যথন দে গিয়ে পৌছেছে, গানালো তথন সেখান থেকে নিক্ষদেশ। পিজারো তার নিক্ষদেশ হওরার ব্যাপারে চিস্তিত হয়েছেন কিন্ত খ্ব বেশী গুরুত্ব ব্যাপারটায় দেওরা প্রয়োজন মনে করেননি।

মাকু হিস গঞ্জালেস দে সোলিসরূপী সোরাবিয়া কাক্সামালকায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যা বলেছে, তা পিজারো বিখাসই করতে পারেননি প্রথমে।

গানাদো, মানে এই সামাগ্য বেদেটা অমন আশ্চর্য কেউ? তার বৃদ্ধি আর কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় অবশ্য আগে অনেকবার পেয়ে মনে মনে তারিফ করতে বাধ্য হরেছেন। সভ্যি কথা বলতে গেলে আতাহুয়ালপার কাছ থেকে সোনার কাঁড়ি আদায় করবার ফন্দি নিজের মাথা থেকে সেই বার করেছিল। লোকটাকে কেন তাঁর বরাবর যেন চেনা-চেনা লেগেছে, তা ঠিক মনে করতে না পারলেও, তার করেকটা পরামর্শের জন্মে তার প্রতি একটু ক্বতক্তই বোধ করছেন।

সেই গানাদো তলোয়ারের থেলার এসপানিয়ার কিংবদস্তীর বীর 'এল সীড'-এর মত অদ্বিতীয় ? সে-ই ভীরাকোচার অবতার সেজে এসপানিওল সৈনিকদের জব্দ করে মুখে কলঙ্ক-চিক্ত দেগে দেয় ? কেন ?

পিজারোর 'কেন ?' প্রশ্নের ভালোরকম জবাবই দিয়েছে লোরাবিয়া।

গানাদোর শয়তানীর অকাট্য প্রমাণ হিসেবে জানিরেছে যে গানাদো
আসলে পলাতক এক ক্রীতদাস। মেক্সিকো থেকে স্পেনের যাত্রী এক জাহাজে
হিজ্যালগো সেজে যাবার সময় সোরাবিয়া তার হল্ম পরিচয় ধরে ফেলার পর
থেকেই সে নিরুদ্দেশ। পানামাতে একবার ধরা পড়তে পড়তে সে পালিয়ে
বৈচেছে। এসপানিয়ার ফেরারী গোলাম বলেই সব এসপানিওল-এর ওপর তার
রাগ। স্থযোগ পেলেই সে তাই এসপানিওলদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার
চেষ্টা করে। শয়তানের সাকরেদটা বেদে বলে নিজের পরিচয় দিলেও সত্যিই
জাতবেদে নয়। সোরাবিয়া বেদেদের বড় ঘাঁটি ত্রিয়ানায় থোঁজ নিয়ে তা
জেনেছে। কোথা থেকে তলোয়ারের খোলা সে অবশ্র আশ্রুদ্ধিকম শিখেছে।
থোদ শয়তানই তাকে শিথিয়েছে হয়ত। নইলে তলোয়ারের স্কয় ফলার অমন
আশ্রুদ্ধি কেরামন্তি মায়্থের হাতে সম্ভব নয়। ইচ্ছে করলে সে বৃঝি খেলতে
খেলতে তলোয়ারের ডগায় শক্রব ম্থে নিজের নামও শিথে দিতে পারে। তার
তলোয়ারের কাজ থেকেই গোরাবিয়া তাকে চিনেচে।

গানালো যত বড় ওন্তাদই হোক সাপের ওপরেও নেউল আছে। সোরাবিয়াকে বেকায়দায় একবার পেয়ে সে হাত ফল্কে পালিয়েছিল। কিছ ত্বারে বার আর নয়। তলোয়ারের ডগায় নাম লেখার কসরত সোরাবিয়া সাধবার চেষ্টা করে নি, কিন্তু এফোড় ওফোড় করার কেরামতিতে ভার জুড়ি সে দেখতে চায়।

পিঙ্গাবো ধৈর্য ধবে যে এত সব আক্ষালন শুনেছেন তার কারণ মনে মনে তথনও তিনি বেশ একটু বিভ্রাস্ত। গানাদো সম্বন্ধে কি ধারণা তিনি করবেন তা তথনো ঠিক করে উঠতে পারছেন না।

মাকু ইস গল্পালেস দে সোলিসকে গণ্যমান্ত হিভ্যালগো বলেই তিনি অবস্থ ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এরকম লোকের কথাও একেবারে নির্বিচারে বিশাস করা যায় কি ? মাকু ইস-এরও ত ভুল হতে পারে !

মাকু ইসকে এর আগে পিজারো কথনো দেখেন নি। নামটাও কথনো শুনেছেন কিনা প্রথমে ঠিক মনে করতে পারেন নি। নাম না শোনা অবশ্র আশ্চর্য কিছু নয়। পিজারো ত আর কর্টেজ-এর মত নিজেই থানদানী ঘরের ছেলে নয়। আদি পরিচয় ত তাঁর শুরোরের রাথাল। জারজ সন্তান যাকে বলে তাও। বড় ঘরোয়ানাদের কোনো খবরই তিনি রাখেন না।

মাকু ইস-এর চালচলন আর আত্মপরিচয় দেওয়া থেকেই পিজারো তাকে বিশ্বাস করেছেন। তা ছাড়া সেভিলে নেমে দেনার দায়ে বন্দী হবার পর সমাটের আদেশে মৃক্ত হয়ে টোলাডোতে রাজদরবারে নিজের আর্জি পেশ করতে গিয়ে এইরকম একটা নাম যেন শুনেছিলেন বলে পরে মনে পড়েছে। টোলাডোর রাজদরবারে এইরকম নামের কেউ যেন তাঁর সেভিল-এ বন্দী থাকার কথা প্রথম জানিয়েছিল।

মাকু ইস গঞ্চালেস দে সোলিসই সেই লোক কিনা পিজারো অবশু জিজেস করেন নি। মাকু ইস হিসেবে সোরাবিয়া নিজের গরজেই তা চেপে গিয়েছে।

মাকুইিস হিসেবে সমীহ করলেও তার সব কথা নিভূলি বলে পিছারো যেমন মনে করেন নি তেমনি কতকগুলো ইঙ্গিত যে তার আশ্চর্যরকম মিলে গেছে তাও অস্বীকার করতে পারেননি নিজের মনে।

গানাদোই আতাহুয়ালপার কাছ থেকে সোনার পাহাড় আদায় করবার ফন্দি ভেবে বার করেছিল ঠিকট কিন্তু তার পক্ষে সে সোনার এতটুকু বথরা দাবী না করা বেশ একটু অবিশাস্ত।

নিজের পরিচয় যা সে দিয়েছে তা সত্যি হলে সোনার লোভ এভাবে তার ত্যাগ করার কথা ত ভাবাই যায় না।

যদি কোনো কারণে সে মারা পড়ে থাকে ইতিমধ্যে তাছলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু তাও ত একদিক দিয়ে অসম্ভব বলেই মনে হয়। অস্থে বিস্থেও ঘুর্ঘটনার কিংবা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে ছু'একজন এসপানিওল সৈনিক মাঝে মাঝে মারা যায় না এমন নয়। কিন্তু তাদের মৃতদেহ ত গায়েব হয়ে যায় না এমন ভোজবাজিতে? নিজেদের মধ্যে মারামারি করলে তা একেবারে গোপনও থাকে না সিপাই মহলে। তা জানাজানি হয়ে যায়ই কোনো না কোনো দলের মধ্যে। গানাদোর সঙ্গে কাকর সে রক্ম মারাত্মক কেন ছোটখাটো ঝগড়ার কথাও কেউ জানে না! নিজেদের মধ্যে মারামারিতে না হয়ে এদেশের কারুর হাতে তার নিহত হওরাও বিখাসের অযোগ্য। এরকম ঘটনা এ পর্যস্ত ঘটেনি। রহস্তময় 'ভীরাকোচার' অবতারের কাছে যাদের চরম লাঞ্চনা হয়েছে তারাও কেউ প্রাণে মারা যায়নি। গেলেও তাদের লাশগুলো অদৃশ্য হত না নিশ্চর!

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে গানাদোর কাক্সামালকা থেকে অন্তর্ধানের পর থেকেই ভীরাকোচার অবতারের নামে যে উপদ্রব এসপানিওল সৈনিকদের ওপর হচ্ছিল তা একেবারে থেমে গেছে। সেরকম ঘটনা একটাও তার পর আরু ঘটেনি।

মাকু ইস-এর সন্দেহ তাই একেবারে ভূল বলে উড়িয়ে দেবার নয়।

কিন্তু গানাদো সত্যিই যদি অমন সাংঘাতিক মাত্মুষ হয় তাহলে এখন তার সন্ধান কি করে পাওয়া যাবে? কাক্সামালকা শহরে সে নেই। এ শহর ছেড়ে কোথাও সে গেছে এমন কোনো প্রমাণ্ড পাওয়া যাচ্ছে না।

মাকু হিসরপী সোরাবিষা এ রহস্তও ভেদ করেছে। নানারকম প্রশ্ন করে সে জেনেছে যে কাক্সামালকা থেকে একমাত্র সোনাবরদার দল ছাড়া বাইরে যাবার স্থবিধে কেউ পায়নি। সোনাবরদার দলের স্বাই পেরুর লোক। কিন্তু তাদের সাজ-পোশাক দেখবার পর এই ছল্পবেশেই যে গানাদো সকলের চোথে ধুলো দিয়ে পালিরেছে এ বিষয়ে মাকু হিস-এর আর সন্দেহ থাকে নি।

পিজারোকে নিজের ধারণার কথা এবার জোরের সঙ্গে জানিয়েছে মার্কু ইস। পিজারোর কাছে ছোট একটা রিসালা নিয়ে কুজকো শহরে গিয়ে গানাদোকে ধরবার অমুমতিও দে আদায় করেছে।

পিজারো দোভাষী হিসাবে ফেলিপিলিও আর এ রাজ্যের অভিজ্ঞ সৈন্যাধ্যক্ষ হিসাবে হেরাদাকে মার্কু ইস-এর সঙ্গে দিয়েছেন, আর সেই সঙ্গে ফেলিপিলিওর হাতে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মৃকে নিজের শিলমোহর মারা আদেশও দিয়েছেন সোনাবরদার দলে যারা যারা আছে সকলকে মার্কু ইস-এর হাতে সমর্পণ করবার জ্বন্তে।

মাকু ইসরূপী সোরাবিয়া অত ব্যস্ত হয়ে তাই প্রথমে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমুর থোঁক করেছে।

তাঁকে না পেয়ে শেষ পর্যস্ত জন ছই অধস্তন পুরোছিতকে সে পাকড়াও করবার ব্যবস্থা করলে।

তারা নেহাত তাঁবেদার। সত্যিই কিছুই জানে না। রাজপুরোহিত

করেকদিন আগে থ্ব তাড়াহুড়ো করে গৌসা গেছেন এই থবরটুকুই তারা দিতে পারলে।

টাম্বেজ বন্দরে পা দেওয়ার পর থেকে কাক্সামালকা হয়ে কুজকো পর্যন্ত আসার মধ্যে মাকু ইসরূপী সোরাবিয়া এ রাজ্যের হালচাল যতথানি সম্ভব জেনে নিয়েছে।

সৌসা যে একটা কারাত্র্য, কাক্সামালকায় যে বন্দী তারই বড় বৈমাত্র ভাই ভতপূর্ব ইংকা হুয়াসকার যে সেথানে বন্দী হয়ে আছে সে থবর তার অজ্ঞানা নয়।

ভিলিয়াক ভূম্র শণবাস্ত হয়ে সেথানে হঠাং যাওয়া বেশ একটু সন্দেহ-জনক মনে হল তার। রেইমির মত এ রাজ্যের প্রধান উৎসবের প্রথম লয়েও সেথান থেকে না এসে পৌচোনো আরো ?

এর ভেতরেও দেই শরতান গানাদোর কোনো কারসাজি থাকা অসম্ভব নয় বলেই তার সন্দেহ হল।

গানাদোকে অবিলম্বে থুঁজে বার করা তাই একান্ত দরকার। তাঁবেদার পুরোহিতদের কাছে খবর নিয়ে যা সে জানল তাও বেশ একটু গোলমেলে।

রাঙ্গপুরোহিত ভিলিয়াক ভুমু নিজেই নাকি এবারের সোনাবরদার দলের সকলকে বন্দী করে গেছেন।

শুধু তাদের একজনকে নাকি পাওয়া যায়নি।

কাকে পাওয়া যায়নি ?

তাঁবেদার পুরোহিতরা তার নামধাম পরিচয় কিছু জানে না। শুধু রাজপুরোহিতের সঙ্গে দেখা করবার সময় যারা তাকে দেখেছিল ও পরে কোরিকাঞ্চার অতিথিশালায় তাকে বন্দী করতে গেছল রাজপুরোহিতের আদেশে, তারা থানিকটা বর্ণনা দিতে পারল তার চেহারার।

লোরাবিয়ার পক্ষে ওইটুকুই যথেষ্ট।

থোঁজ যার পাওয়া যায়নি সে যে গানাদো ছাড়া আর কেউ নয় এবিষয়ে সন্দেহ আর তার রইল না।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মৃও যে কোনো কারণেই হোক গানাদোর শত্রু হয়েছেন বুঝল সোরাবিয়া। এই কুজকো শহর থেকে রাজপুরোহিতের তীক্ষ সজাগ পাহারা এড়িয়ে তাহলে গানাদো গেল কোথায়!

আবার কাক্সামালকার দিকে সে যেতে পারে?

না, তা সম্ভব নয়। জোর গলায় জানালে চেলা পুরোহিতেরা। তাহলে সৌসার দিকে ?

না তাও নয়। কুজকো থেকে বার হবার প্রায় অগম্য যে পথ আছে তাতেও ভিলিয়াক ভূম্ব আদেশে এমনভাবে কড়া পাহার। দেওয়া হচ্ছে যে একটা মাছিরও সাধ্য নেই তার ভেতর দিয়ে গলে যাবার।

তাহলে গানাদে। এই কুজকোতেই আছে নিশ্চয়।

তাও অসম্ভব। ভয়ে ভয়ে নিবেদন করলে কোরিকাঞ্চার তাঁবেদারেরা, এক এক করে এ শহরের প্রত্যেকটি মাস্থবের হিসেব নেওয়া হয়েছে, মায় বাইরে থেকে তীর্থবাত্রী হিসাবে যারা এসেছে তাদেরও।

সে লোকটা কি তাহলে হাওয়ায় মিলিয়ে যাবার মন্ত্র জানে !—তীক্ষ বিজ্ঞপ করলে সোরাবিয়া।

তাই জানে বোধহয়।—এবারও সমন্ত্রমে জানালে ছোট পুরোহিতেরা।

তাহলে হাওয়া শুবে নেবার মন্ত্র আমিও জানি।—হিংম্রভাবে বললে সোরাবিয়া।—একটা দরকারী কাজ আগে সেরে আসি তারপর গানাদোকে খুঁজে পাওয়া যায় কি না আমি দেখছি।

সন্ধী হেরাদাকে সে শুধু রিসালার অর্দেক সওয়ার দিয়ে পাঠালে সৌসায় গিয়ে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভমুর থবর নিতে।

কি দরকারী কাজটা সোরাবিয়া আগে সারতে চার সেটা বোঝা গেল থানিক বাদেই।

কোরিকাঞ্চার ছোট মোহান্তদের সঙ্গে আলাপ সেরে ফেলিপিলিওকে সঙ্গেরেথে বাছাই জন পাঁচেক সওয়ার সেপাই নিয়ে সোরাবিয়া ব্যস্ত হয়ে ফিরে এল সুর্থবরণ প্রাস্তরের মাঝখানে মৃত ইংকা হুয়াইনা কাপাকের শব-সভা যেখানে সাজানো হয়েছিল সেইখানে।

কিন্ত কোথার সেখানে ইংকাশ্রেষ্ঠ হুরাইনা কাপাকের শব-সভা। রেইমির উৎসব গেছে পণ্ড হয়ে। বেলা বেড়ে সূর্য তথন পুবের আকাশে অনেক ওপরে উঠে এসেছে। হানাদার এসপানিওলদের ভয়ে সমস্ত সূর্যবরণ প্রাস্তরই ফাঁকা। হুরাইনা কাপাকের শব-সভার কোনো চিহ্ন সেখানে নেই।

কোপার গেল সে বব ?—চড়া গলায় জিজ্ঞানা করেছে সোরাবিয়া।
কি সব, কোপার গেল ?—বুঝেও না বোঝার ভান করেছে ফেলিপিলিও।
সেই সোনার সিংহাসন আর দামী দামী আসবাবপত্রগুলো, কার একটা

মড়াকে ধার মাঝে বসিয়ে রেখেছিল ?—এত করে বোঝাতে হ্বার জন্মেই মেজাজ গ্রম হয়ে গিয়েছে শোঝাবিয়ার।

সেগুলো যেথানকার সেথানেই নিম্নে গেছে।—ফেলিপিলিও ওইটুকুই জানিয়েছে উত্তরে।

সেই যেখানটা কোথায় জানতে চাইছি!—খিঁচিয়ে উঠেছে সোরাবিয়া! ধমক দিয়ে বলেছে,—নিয়ে চলো সেখানে।

ফেলিপিলিও মিছেই এসপানিওলদের সঙ্গ এতদিন করে নি। দেশের কুলাঙ্গার হলেও মানসম্ভ্রম সব একেবারে পায়ে লুটিয়ে দিয়ে বিদেশীদের গোলাম সে হয়নি। নিজের পাঁটাল ধারালো ব্দ্ধিতে এই বিদেশীদের দম্ভ আর আফালনের যোগ্য জবাব সে দিতে শিখেছে।

বাইরে অত্যন্ত বিনীত চেহারা ফুটিরে মোলারেম গলার সে তার অক্ষমতা জানিরেছে। বলেছে যে, কোথার সে সব সরানো হয়েছে তা তার জানা নেই। না জানো ত জিজ্ঞেস করো এই বাঁদির বাচ্চাদের কাউকে!—ছকুম করেছে সোৱাবিয়া।

জিজ্ঞেদ কাকে করব ?—যেন হতাশ হয়ে বলেছে ফেলিপিলিও,—আমাদের একণ' হাত দ্ব থেকে দেখলে এরা পালাছে। যদি বা কাউকে ধরতে পারা যায় দে কি কিছু বলতে পারবে! ইংকাদের প্রেত-প্রাসাদ ত একটা নয়! বেশীর ভাগই সেদব আবার এমন লুকোন যে নিজম্ব অফুচরেরা ছাড়া তার সন্ধান কেউ জানে না। এক ভিলিয়াক ভ্মুর নিজের গোপন 'কিপু'র গোছায় ছাড়া কোথাও তাদের হদিদ মেলবার নয়। ভিলিয়াক ভ্মুত আবার এখানে নেই।

তোর বক্তৃতা শুনতে এথানে স্থাসি নি বেইমান মর্কট !—সোরাবিয়া প্রচণ্ড এক চড় মেরেছে ফেলিপিলিওর গালে। তারপর হিংস্রভাবে বলেছে,—বেমন করে পারিস সে জায়গার হদিস জ্বোগাড় কর। সে সিংহাসন স্থামার চাই।

य चारक मार्क् हेन !-- नमझाम वाना का किनिनिन।

হাঁয় ফেলিপিলিও যেমন করে পারে সে জায়গার হদিশ জোগাড় করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে বটে।

সোরাবিয়া নিজের চোখে তা দেখেছে।

ফেলিপিলিও পাছে থোঁজায় ঢিল দেয় সেই সন্দেহে তার সঙ্গে থেকেছে সোরাবিয়া। ফেলিপিলিও তাতে অস্বন্ধিবোধ করবার বদলে সত্যিই যেন খুশি। থুশি বোধহয় তার আন্তরিকতা দেখাবার স্থযোগ পাবার দক্ষন! কি আন্তরিকতাই না দেখা গেছে ফেলিপিলিওর। সোরাবিয়ার চড় থেয়েই তার গরজ তার আন্তরিক আগ্রহ যেন বেড়ে গেছে।

কারুর কাছে থোক নিতে সে বাকি রাখেনি। অন্তত নাগালের মধ্যে যাদের পাওয়া গেছে ভাদের কাছে।

প্রথমেই নাগালের মধ্যে পাওয়া গেছে কোরিকাঞ্চার ছোট পুরুতদের।
কুজকো শহরের লোক এই দিনটির আগে পর্যস্ত স্বচক্ষে তাদের রাজ্যে হানাদার
কোনো শাদা বিদেশী দেখে নি।

শুধু গুজব শুনেছে তাদের সম্বন্ধে।

গুজব সাধারণত সত্যের চেয়ে অনেক ফাঁপানোই হয়, কিস্তু ভারে থেকে বেলা তুপুরের মধ্যেই কুজকোবাসীদের এসপানিওল হানাদারদের সঙ্গে যেটুকু পরিচয় হয়েছে তাতে তাদের মনে হয়েছে গুজব ব্ঝি সত্যের তুলনায় অনেক ফিকে।

এসপানিওলরা নাম শুনলেই যা পেয়েছে লুটপাট ত করেইছে, দেবস্থান থেকে স্থক করে কোনো কিছুর মান আর রাথেনি।

এসপানিওলদের নামেই কুজকোর যে যেথানে পেরেছে পালিরে বাঁচবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে সওয়ার সেনাদের হাতে ধরাও পড়েছে অনেকে। যারা ধরা পড়েছে তাদের লাঞ্ছনার আর সীমা থাকে নি, বিশেষ করে মেরেদের। তাদের যা হয়েছে তা মৃত্যুর অধিক।

এ সব কিছুর খবরই কোরিকাঞ্চান্ন ছোটো পুরুতদের কানে এসেছে, তাঁরা চোখেও দেখেছে অনেক কিছু।

আর স্বাই পালাবার চেষ্টা করলেও তাদের সে উপায় নেই। প্রাণের মারা ত্যাগ করে মন্দিরে দেবতার সম্মানে তাদের থাকতে হয়েছে।

তাই তাদের কাছেই ফেলিপিলিওর থোঁজ নেবার প্রথম স্থযোগ হয়েছে। সে স্থযোগের পুরো সন্ধাবহার করেছে ফেলিপিলিও।

সোরাবিয়ার গুকুমে বলির পাঁঠার মত কোরিকাঞ্চার পুরুতদের তথন দাঁড় ক্রানো হয়েছে ভেতরের চন্দরে।

ফেলিপিলিও গোরাবিয়ারই উপযুক্ত প্রতিনিধির মত মুখের চেহারা আর গলায় তাদের কুইচো ভাষায় তার প্রশ্ন জানিয়েছে।

কিন্তু সে প্রশ্ন ভালের ম্থগুলো হঠাং অমন হরে গিয়েছে কেন? প্রাণের ভয়ে মানের ভয়ে দীড়াবার মত পালের জোর না পেয়ে, বুক মানের কাঁপচে তাদের মুখের অমন অভুত চেহারা হয়ে গেল কিসে?

সোরাবিষার দেটা লক্ষ্য এড়ায় নি। তার কাছে এ দেশের মর্কটদের মুখের ভাবটাবের কোনে অর্থ ই নেই। তবু একটু খটকা তার লেগেছে। নিজের দেশের মাহ্ম হলে এ ধরনের মুখের ভাব ষেন কাদতে গিয়ে হাসি চাপার বলেই তার মনে হত।

পুরুতদের মৃথগুলো এই রকম অভূত হয়ে গেলেও জবাব কেউ দেয় নি। দেবার ক্ষমতাই তাদের নেই।

কি প্রশ্ন তাহলে করেছে তাদের ফেলিপিলিও!

প্রশ্ন বড় জবর। চোল্ড কুইচুয়া ভাষায় ফেলিপিলিও জিজ্ঞাসা করেছে—
এই যে শাদা চামড়ার জানোয়ারটা মাস্থের পোশাকে সেজে আমার পাশে
দাঁড়িয়ে আছে, সে কি চার জানো? সে আমাদের দেবতাদের সব ধনদৌলত
লুট ক্রতে চায়। দেবে ভৌমরা সে সবের সন্ধান ?

প্রথমটা এসপানিওল শক্রদের কাছে নিজেকে বিকোনো এক দেশস্রোহীর মৃথে এরকম অপ্রত্যাশিত কথা শুনে তারা হতত্ব হয়ে গিয়েছে। ফেলিপিলিও যে সত্যিই তার মনিবদের অমন করে গাল পাড়বে তা বিখাস করাই শক্ত হয়েছে তাদের পক্ষে। একটু সন্দেহ হয়েছে, ফেলিপিলিও হয়ত তাদের পরীক্ষা করছে কিনা এমনি করে? সন্দেহটা টেকে নি। তার বদলে ব্যাপারটার মধ্যে যে মজা আছে সেইটেই বড় হয়ে উঠেছে। শুধু ফেলিপিলিওর পাশে তার মনিবের হয়মনী চেহারা দেখেই কোন রকমে মৃথের হাসি তারা সামলেছে।

ফেলিপিলিও সম্বন্ধে যেটুকু সন্দেহ ছিল তা কেটে গেছে তার পরের কথায়। কেলিপিলিও মুখথানা আগের মতই হিংস্ত্র করে রেখে বলেছে,—একেবারে চূপ করে থাকলে শাদা জানোবারটা সন্দেহ করবে। তোমরা ছ্-একজন অস্তত মাথাটা নাড়ো।

তাই নেড়েছে ছু-একজন।

ফেলিপিলিও যেন হতাশভাবে সোরাবিয়ার দিকে ফিরে কাতর স্বরে বলেছে, দেখলেন ত মাকু ইস, ওরা কিছুই জানে না বলছে!

বলছে শশ্বতানী করে! — গর্জন করে উঠেছে সোরাবিয়া, তলপেটে তটো লাথি দিলেই কিছু জানে কি না বোঝা যাবে! ওদের বলো যে মড়ার কবরখানা কোথায় এখনি না বললে তলোয়ার গুঁজে গলার ছিন্দ্রগুলো বড় করে দেব।

তাই বলছি মাকু ইস!—সমন্তমে মাকু ইসের ছকুম গুনে ফেলিপিলিও

পুরুতদের দিকে ফিরে ধমকের স্থবে বলেছে,—শাদা শকুনটা কি বলে জানো! পবিত্র একটা নাম পাষ্ণুটার নোংরা পচা মুথে উচ্চারিত হওয়া চাই না বলেই একটু ঘুরিয়ে বলছি। পাষ্ণুটা বলছে—আমাদের পরম পূজনীয় সাবেকী ইংকাশ্রেচের প্রেতপ্রানাদের খবর না দিলে তোমাদের সকলের গলার ছিন্ত্র প্রেতপ্রানাদের খত্বর দেবে! জানোয়ারটার ছমকি শুনে ভয় পেয়োনা। আর যাই হোক বিদেশী শর্তানদের ও সদার নয়, যাকে খুশি কোতল করবার এক্তিয়ার নিয়েও আসে নি। অন্তায় জুলুমবাজি যার তার ওপর করলে ওকেও জ্বাবদিহি দিতে হবে। ওর ছম্বিতম্বির জ্বাবে মাধা নেড়ে আমাদের ভাষায় শুধু ওকে যা পারো বাপাস্ক করে নাও। আমি ওকে জ্বল ব্রিয়ে দেব!

এত কি বক বক করছিস মর্কট ?—ফেলিপিলিওর দীর্ঘ বক্তৃতা পছন্দ হয় নি সোরাবিয়ার, দাঁত খিঁচিয়ে বলেছে—যা বলেছি তা বোঝাতে অত কথা কিসের!

ফেলিপিলিও বিনীতভাবে জানিরেছে যে ভালো করে না বোঝালে ওরা যে ঠিক বোঝে না। তাছাড়া মাকুইস যে কত বড় একজন রাজাগজা গোছের মাহ্য, ইচ্ছে করলে ওদের সব কটার মাথা যে কেটে নিতে পারেন তাই ওদের বোঝাতেই অত কথা বলতে হচ্চিল।

তা অত বোঝাবার পরও ওদের মুখে রা নেই কেন ?—ফেলিপিলিওর কৈফিয়তেও ঠাণ্ডা না হয়ে বলেছে সোরাবিয়া,—সব কি বোবা নাকি!

বোবা যে নম্ন তার প্রমাণ দিয়েছে এবার পুরুতদের একজন। এতক্ষণে নিজেদের খানিকটা সামলাতে পেরে একজন মুথ খুলেছে।

মৃথ থুলে ফেলিপিলিও যা বলেছিল সেই মত সোরাবিয়ার বাপান্ত অবশ্য সে করেনি। হাজার হলেও কোরিকাঞ্চার সমর্পিত সেবায়েত হিসেবে অতি বড় প্রতিহিংসার জালাতেও ইতরতায় নামা তাদের পক্ষে সহজ নয়।

পুরোহিত তাই শুধু দেবাদিদেব ভীরাকোচার নাম নিয়েই বলেছে, যে এ রাজ্যে দেবতা ও পুর্বপুরুষদের নামে উৎসর্গ করা পবিত্র সম্পদের দিকে নোংরা লোভের হাত যে বাড়াবে স্বন্ধং আদিদেব ভীরাকোচাই তার উপযুক্ত শান্তির ব্যবস্থা করবেন।

কি বলছে কি, বাঁদির বাচ্চাটা? হদিস কিছু দিছে ?—চড়া গলায় হলেও একটু উৎস্ক হয়েই জিজ্ঞাসা করেছে সোরাবিয়া। আজ্ঞে হাঁা, মাকু ইস। ওরা যেমন জানে সেই হদিশই দিচ্ছে! বলে ফেলিপিলিও সোৱাবিয়ার লালচটা আর একট উস্কে দিয়েছে।

কী হদিস দিচ্ছে ?—বেশ অধীর হয়েই জানতে চেয়েছে সোৱাবিয়া।

আজে, বলছে যে ওসব লুকোনো প্রেত-প্রাসাদের হদিস পাওয়া নাকি শক্ত নয়।—বিনীত মোলায়েম গলায় বলেছে ফেলিপিলিও,—শুধু বেঁচে থাকতে ভা পাওয়ার উপায় নেই।

তাই বলছে!—রাগে ফেটে পড়েছে সোরাবিয়া,—ওদের স্বাইকে সেই হদিস পেতেই আমি পাঠাচ্ছি। কোরিকাঞ্চার এই মন্দিরেই স্ব কটাকে আমরা গলায় ফাঁসি দিয়ে ঝোলাব!

ওই হস্বিতম্বিই সার অবশ্য। চড়-চাপড় লাখি-বুসির বেশী চালাতে সাহস্ব করে নি সোরাবিয়া। পিজারোর নেকনজ্ঞরে থাকবার মতলবেই নিজেকে সামলান তার স্বৃদ্ধির পরিচয় বলে মনে হয়েছে।

সোনার সিংহাসনের লোভে প্রেত-প্রসাদ থোঁজার চেষ্টা কিন্তু সে ছাড়েনি। ফেলিপিলিও তাকে এ থোঁজায় শেষ পর্যন্ত অক্লান্তভাবে যে ধরনের সাহায্য করে গেছে তার নমুনা আগেই পাওয়া গেছে কোরিকাঞ্চার মন্দিরে।

না, গানাদোর সন্ধান, না, তার অত লোভের সোনার সিংহাসন যেখানে রাথা সেই ছয়াইনা কাপাকের প্রেত-প্রাসাদের হদিস, কিছুই না পেয়ে বিফল হয়েই সোরাবিয়ার আবার এসপানিওল রিসালা নিয়ে কাক্সামালকায় ফিকে যাওয়ার কথা।

সঙ্গী হেরাদাকে সূর্যবরণ প্রাস্তবের প্রথম ঘটনার পর কারা তুর্গ সৌসার দিকে সে পাঠিয়েছিল, কিন্তু হোরাদা সন্ধ্যা হ্বার আগেই সে যাওয়া বাতিল করে তাঁবেদার স্ওয়ারদের নিয়ে কুজকোতেই ফিরে এসেছে।

কোনো কারণেই ভাগ হয়ে এংপানিওল রিসালা যেন নিজেদের ত্র্বল না করে, স্ব সময়ে সর্বত্ত যেন তারা একসঙ্গে থাকে, কুজকো রঙনা হ্বার সময় সেনাপতি পিজারোর এই নির্দেশের কথা মনে করেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে হেরালা।

সদ্ধাবেলা জোর করে দখল করা কোরিকাঞ্চার এক অতিথিশালায় ছুই দলপতির আলাপ হয়েছে এরপর তাদের গতিবিধি কি হবে তাই নিয়ে।

গানাদোর কোনো থোঁজ পাওয়া যায়নি। কুজকোর রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মুরও কোনো পাতা নেই। এ শহরের লোকেরা এসপানিওলদের ভরে কাঠ! তারা এসপানিওল সওয়ার সৈনিকদের তুলনায় নিরম্ব অসহায় বললেই হয়। তবু সামাক্ত এই সেনাদল নিয়ে চারি ধারে এ দেশের মান্থবের চাপা ঘুণা হিংসায় ঘেরা হরে বেশীদিন তাদের আসল ঘাঁটি কাক্সামালক। থেকে এতদ্ব শহরে থাকা নিরাপদ হবে বলে মনে হয় নি হেরাদার। সে পরের দিন সকালেই সভয়ার বাছিনা নিয়ে কাক্সামালকায় ফিরে যাবার পরামর্শ দিয়েছে। গোরাবিয়াকে অনিভা সত্তেও মেনে নিতে হয়েছে পরামর্শ।

শুওয়ার সেনাদের কাছে ভ্রুম চলে গেছে প্রের দিন ভোরেই ফিরে যাবার জন্মে তৈরী হবার।

স্থতরাং সকল দিক দিয়ে নিফল সোরাবিয়ার এ অভিযানের ওপর এখানেই যবনিকা পড়বে এ কথাই ভাবা স্বাভাবিক।

কিন্ত নির্মতির নির্দেশ আলাদা। যে শরতানী বৃদ্ধি আর ভাগ্য মেক্সিকের কর্টেজ-এর বাহিনীর দল-থেদানো, মানখোয়ানো এক সামান্ত হিড্যালগে। জুরাড়ীকে এক লাফে এসপানিয়ার মাকু ইস হবার হ্বযোগ করে দিরেছে সেই ভাগ্যই কোন গৃঢ় উদ্দেশ্যে কে জানে এখানেও নিজের হাতে যেন শেষ মুহূর্তে ঘটনার ঘুঁটি নেডেছে।

যা সে থুঁজছে সেই গোপন প্রেত-প্রাসাদের হদিস অপ্রত্যাশিতভাবে মিলে গেছে সোরাবিয়ার। হদিস মিলেছে ছোট একদল এসপানিওল দলের কাচে। তারা যথারীতি লুট-তরাজের ধান্দায় সারাদিন কাটিয়ে সন্ধ্যায় ফৌজ্রী আস্তানায় ফিরছিল। তথন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শহরের একটু বাইরে পাহাড়ী হুর্গম একটা রাস্তায় একদল কুজকোবাসীকে আসতে দেখে তারা ভাড়া করে। তাড়া করতে গিয়ে একটা পাহাড়ী বাঁক ঘ্রে দ্রে থাড়া একটা পাহাড়ের গায়ে যেন কেটে লাগানো একটা দয়লা গোছের তারা দেখতে পায়। যে কুজকোবাসীদের কতকটা মজা করেই তারা তাড়া করেছিল, তাদের স্বাই তথন এদিকে-ওদিকে পালিয়ে গেছে। এসপানিওলদের হাতে ধরা পড়েছিল শুধু একজন। তাষা কেউ কাক্ষর জানে না। তর্ ইসারা ইন্ধিতে জায়গাটা কি তাকে জিজ্ঞেস করা হয়। হিজিবিজি য়া সে বলে তা ব্রুতে না পেরে তাকে সেদিকে নিয়ে যাওয়ায় কেটা করা হয় তারপর। সে চেটায় লোকটার মুখ চোখ য়া হয় তাতে জায়গাটা ভয়য়য় কিছু বলেই এসপানিওল সওয়ার দলের ধারণা হয়েছে। লোকটা সেদিকে থেতে ত চায়ই নি, তাদের জুলুমে এমনভাবে ভূমিশ্ব্যা নিয়েছে যে মেরে না কেললে ফেন তাকে আর ওদিকে নড়ানো যাবে না। তথ্ন সন্ধ্যের অক্ষণার

ঘনিয়ে আসছে। লোকটার ব্যাপার দেখে শুনে এসপানিওলদেরও কেমন গা ছমছম করেছে জারগাটায়। ভরসা করে রাত্রে তাই সেদিকে আর এগোয়নি। ইচ্ছে ছিল পরের দিন দিনের আলোয় একবার হানা দিয়ে দেখবে কিন্তু তাত আর হবার নয়।

সোরাবিয়া জায়গাটা কি হতে পারে একবার জিজ্ঞাসা করেছে ফেলিপিলিওকে।

ফেলিপিলিও মনে মনে প্রমাদ গুনলেও বাইরে কিছু ব্ঝতে দেয় নি। জারগাটা পুরোনো কালের কোনো সত্যি-সত্যি হানা দেওয়া ধ্বংসপুরীর অবশেষ্ণ বলে তুচ্ছই করে দিতে চেয়েছে।

কিন্ত সোরাবিয়া তার কথা মানে নি। ধ্বংসপুরী বা যাই হোক; সেই রাত্রেই নিজের বাছাই করা কন্ধন সম্ভরার সৈনিক নিয়ে মশাল জেলে সে হানা দিতে বেরিয়েছে সেই পাহাড়ে লুকোনো পুরীতে। সঙ্গে যেতে বাধ্য করেছে ফেলিপিলিওকে।

## তিবিশ

কি করছেন তথন গানাদো? কোথায় তথন তিনি?

আর কোথাও নয় হুরাইনা কাপাকের প্রেডপ্রাসাদেই তথনও তিনি আছেন। আছেন নিজের ইচ্ছাতেই। কোনো কিছুরই সঠিক থবর না পেয়ে এ অবস্থায় কি তাঁর করা উচিত তথনও স্থির করে উঠতে পারেন নি বলেই প্রেডপ্রাসাদ ছেড়ে বার হতে তিনি দেরী করেছেন।

ইতিপূর্বে প্রেতপ্রাসাদ থেকে বার হওয়া থুব কঠিন হয়ত তাঁর পক্ষে হত না। এসপানিওল সওয়ারদের চড়াও হওয়ার দক্ষন স্থাবরণ প্রান্তর ফাঁকা হয়ে যাবার পরও হুয়াইনা কাপাকের রক্ষীরা কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করেছে।

রেইমির উৎসবের দারা সপ্তাহের মধ্যে ইংকা নরেশের রাজবেশে সজ্জিত শবদেহ পূর্যবরণ প্রান্তর থেকে সরাবার কোনো নজির তাদের ইতিহাসে নেই বলেই তারা যে কোনো মূহুর্তে শত্রুরা সব লুটপাট করতে পারে বুঝেও শব-সভা ভেঙে প্রেতপ্রাসাদে ফিরে যেতে প্রথমটা চান্ন নি। কিন্তু কোথান্ন আর উৎসব।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভূমুর দেখা নেই।

রেইমির উৎসবের যারা প্রধান পাণ্ডা কোরিকাঞ্চার সেই ছোট বড় পুরোহিতদেরও প্রান্তর ছেড়ে চলে যেতে দেথবার পর আর দ্বিধা না করে ইংকা নরেশের শবদেহের সঙ্গে শব-সভার আর সব উপকরণ সাঞ্জসজ্জা প্রেতপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা তারা করেছে।

গানাদো ইচ্ছে করলে সে সময়ে হয়ত নিজেকে মুক্ত করতে পারতেন।

কিন্তু ব্যাপারটা নি:শব্দে সারা যেত না। ছয়াইনা কাপাকের নব জাগরণের কোনো তাৎপর্যন্ত দেওয়া যেত না সে ঘটনায়। অস্বাভাবিক যে চাঞ্চল্য তাতে স্বাস্ট হত তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির তা বাধা হতে পারত।

গানাদো তাই শবদেহের মতই নিথর নিম্পন্দ হয়ে হুরাইনা কাপাকের রক্ষীদের তাঁকে ভক্তিভরে বয়ে নিয়ে যেতে দিয়েছেন।

নিধর নিম্পন্দ তিনি তথন অবশ্য শুধু দেহে মনের ভেডরটা তাঁর তুফানের

সমন্ত্রের চেয়ে অন্থির।

ঘটনা কোথায় কি ঘটেছে তার বিন্দুমাত্র আভাস না পাওয়ার জন্মেই তাঁর উদ্বেগ ফুর্ভাবনা আরো বেশী। সত্যি কথা বলতে গেলে সব কিছুই এখন তাঁর কাছে হেঁয়ালি।

কাক্সামালকা থেকে এসপানিওল সওয়ার দল নিয়ে সোরাবিয়ার কুজকো পর্যন্ত হানা দেওয়ার লক্ষ্য যে তিনি এটুকু বুঝলেও কেমন করে এমনসব যোগাযোগ সম্ভব হল তা তিনি ভেবে পান নি।

সৌসার থবরের জন্মেই তাঁর আকুলতা উদ্বেগ স্বচেয়ে বেশী। কি হয়েছে সৌসায় ?

বেখান থেকে একটা বিস্ফোরণ সমস্ত পেরুকে কাঁপিয়ে তুলবে সে সৌসা হঠাৎ যেন পেরুর মানচিত্র থেকেই মুছে গেছে!

একটা সামান্ত সাড়াশ্বৰও সেখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভূমৃ বাস্ত হয়ে সেখানে ছুটেছেন। সে ছোটার কারণটা অতি স্পষ্ট।

গানালোকে ধরতে না পেরে আর 'কয়া'রও কোনো সন্ধান না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি সৌসা ছুটে গেছেন হয়াসকারকে মৃক্ত করার সমস্ত আয়োজন পশু করার জন্তে।

কিন্তু কন্না যদি সেখানে পৌছোতে পেরে থাকে তাহলে রাজপুরোহিতের সাধ্য কি যে গানাদোর সাজানো চাল এক চুল এদিক-গুদিক করেন।

করা অবশ্য যদি বিফল হয়ে থাকে…

ভাবতেই শিউরে ওঠেন গানাদো।

কিন্তু কয়া বা ভিলিয়াক ভূমু একজন ত সফল হবেই। হয় মৃক্ত হুয়াসকার না হয় সাফল্যগবিত ভিলিয়াক ভূমুকে ত দেখা যাবে কুজকোর সূর্যবরণ প্রান্তরে রেইমি উৎসবের প্রথম শুভ লয়ে?

রেইমি উৎসবের প্রথম দিনের সূর্য পশ্চিমে ডুবতে চলেছে তবু সৌসা থেকে ত্বপেকের কারুবাই কোনো বার্তা এসে পৌছর নি।

কি এমন সৌসায় ঘটে থাকতে পারে যা সেথানকার এই অভুত অস্বাভাবিক নীরবতা সম্ভব করে তুলেছে ?

কয়ার ভাবনাতেই সবচেয়ে কাতর হয়ে ওঠেন গানাদো। কম্মাশ্রমের অলঙ্ঘ্য প্রাচীরের আড়ালে স্র্গদৈবিকারূপে বাইরের সংসারের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎ পরিচয় যার হয়নি সেই অবলা অসহায় স্মতকৈশোর পার হওয়া একটি মেয়েকে তিনি অসাধ্যসাধন করতে পাঠিয়েছেন।

না পাঠিয়ে অবশ্য উপায় ছিল না।

কিন্তু বার্থ যদি সে হয়ে থাকে তাহলে যে অবশ্বা তার হয়েছে তা ত শোচনীয় বললেও কিছুই বলা হয় না।

সে অবস্থা যদি তার হয়ে থাকে তাহলে প্রতিকারে কিছুই অবশ্য করা গানাদোর পক্ষে সম্ভব নয়। তবু নির্বিকার হয়ে এই কুষ্ণকো শহরে আটকে থাকার যন্ত্রণা যে অসহ।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আদবার আগেই প্রেতপ্রাসাদের প্রহরীরা ইংকা নরেশের শবদেহের সমস্ত পরিচর্ধার ব্যবস্থা করে দিয়ে বিদায় নিয়েছে। একজন প্রহরীর রাজের জন্মন্ত এ প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত থাকবার কথা। কিন্তু এ নিয়ম নিপ্রয়োজন বলেই আর পালিত হয় না।

গানালো প্রেতপ্রাশাদ থেকে বার হবার জন্মে তৈরী হয়েছেন। তৈরী হবার আর কি আছে? এ প্রেতপ্রাশাদে লটবহর নিয়ে ত আর ঢুকতে পারেন নি। কাক্সামালকা থেকে বার হবার সময়ই এসপানিওল সৈনিকের ধরাচূড়ার সঙ্গে থাপেজরা তলোয়ারও সেধানে ফেলে আসতে হয়েছে।

সঙ্গে যা নিতে পেরেছিলেন তা একটা ছোরা আর তার চেয়েও যা দামী সেই একপ্রান্তে ফুটো করা পাধরের ছোট গোলা পরানো আশ্চর্য দড়ির অন্তর, 'বোলাস'।

এই প্রেতপ্রাসাদে গোপনে আশ্রয় নেবার সময়ে পেরুবাসীর সাধারণ পোশাক বাদে সেই 'বোলাস' আর ছোরাটাই সঙ্গে এনে লুকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। সেই লুকোনো সম্বল বার করে এনে বাইরে যাবার জ্ঞেইংকা নরেশের রাজবেশ ছেড়ে সাধারণ পোশাক পরতে গিয়ে বাধা গেয়েছেন গানাদো!

বাইরে কিসের একটা গগুগোল শুনতে পাওয়া যাচেছ।

প্রেতপ্রাসাদের এ এলাকা একান্ত নির্জন ও নিস্তন্ধ। এ দেশের কেউ এ এলাকার পবিত্র নির্জনতা ও স্তন্ধতা সহজে ভঙ্গ করে না।

এ ধরনের অস্বাভাবিক গোলমালে তাই বিস্মিত হয়ে গুপ্ত ছিদ্রুপথে গানাদো বাইরে কি হচ্ছে দেখতে গেছেন।

যা দেখেছেন তাতে একটু অশ্বস্তিই বোধ করেছেন।

এ সেই এসপানিওল সওয়ারদের নিরীহ নিরত্ত কুজকোবাসীদের ভাড়া করে

প্রথম প্রেতপ্রাসাদের থোঁজ পাওয়ার ঘটনা।

তখনও সন্ধ্যা ভালো করে নামেনি।

বাইরের আ্লো মান হয়ে এলেও তারই মধ্যে এবপানিওল সওরারেরা যে একজন কুজকোবাসীকে ধরে পাহাড়ের গালে বসানো প্রেতপ্রাসাদের দরজার রহস্ত জানবার চেটা করছে তা তিনি বুঝেছেন।

কুজকোবাসীর কাছে কিছু জানতে না পারলেও নিজেদের কৌত্হলে ও লুটের লোভে সওয়ার সৈনিকরা দরজার ওধারে কি আছে সন্ধান করবার চেষ্টা করতে পারে বলে গানাদোর সন্দেহ হয়েছে।

সাধারণ এদেশী পোশাক তথন পরা হয়ে গিয়েছিল। লুটেরা সওয়াররা হয়ত তথনই হানা দিতে পারে। পোশাক বদলাবার সময় স্থতরাং আর নেই। সে ঝিক্ক না নিয়ে গানালো যা পরেছিলেন তারই ওপর ইংকা নরেশের শবদেহের রাজবেশ তাড়াভাড়ি চাপিয়ে রাজপালকে গিয়ে মমির মত শয্যা নিয়েছেন।

সেপাইরা যদি কোনো কারণে সন্দেহ করে ইংকার শবদেহের রহস্ত ধরে ফেলে ভাহলে সে চরম সঙ্কটে ব্যবহারের জ্ঞান্ত হন্ধাইনা কাপাকেরই মণিমাণিকাথচিত তলোন্ধারটা শুধু লুকিয়ে রাথবার ব্যবস্থা করেছেন শ্ব্যার ভেতরে।

সওরার সেপাইরা শেষপর্যস্ত সাহস করে অবশ্য পাহাড়ের গায়ে বসানো রহস্তময় দরজা ঠেলে ভেততের যেতে সাহস করে নি। কিছুক্ষণ বাদে বাইরে তাদের গোলমাল থেমে গেছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে বদলেও গানাদো তবু নিশ্চিম্ভ হয়ে প্রেতপ্রাসাদ ছেড়ে তথনই বার হওয়া সমীচীন মনে করেন নি।

সভয়ার সৈনিকদের ভয়েই যে তিনি বার হতে বিধা করেছেন তা নর।
দরকার হলে একসকে ওরকম কয়েকজন সভয়ারের মওড়া নেবার ক্ষমতা তিনি
রাখেন।

কিন্তু এখন তাঁর যা উদ্দেশ্য তা সিদ্ধ করতে হলে সবার আগে দরকার সম্পূর্ণ গোপনতা।

বীরত্ব দেখাতে গিয়ে তাঁর পরিচয় জানাজানি হয়ে গেলে তিনি যা করতে চান তার সব আশা এখানেই নিমূলি হয়ে যাবে।

ভীক্ষর মতই অতি সাবধানে সওয়ার সৈনিকদের চোথে পড়বার বিপদ সম্পূর্ণ কেটে যাবার জন্তে ধৈর্য ধরে তিনি অপেকা করেন। সুটের নেশায় মন্ত এইসব পাষও এগপানিওলদের কোনো বিশ্বাস নেই। একবার ভর পেরে এ অঞ্চল ছেড়ে গেলেও আবার দল ভারী করে ধেরালের মাধার এথানে হানা দিতে তারা আসতে পারে।

তথন তাদের সামনে পড়তে গানাদো চান না।

একটু বেশী রাত হবার জন্তে তাই তিনি অপেকা করেন। রাতের অন্ধকারে সব দিক দিয়েই তাঁর স্থবিধে।

শুধু যে এসপানিওল সেনারা তথন থাবার আর স্থরা নিয়ে মেতে থাকবে তা নয়, আঁধারে আঁধারে কুজকো ছেড়ে সৌসার পথে বেশ কিছুদ্র এগিয়ে যাওয়াও তাঁর সহজ হবে।

গানাদো যা আশা করে অপেক্ষা করেছেন ঘটনা ঘটেছে ঠিক তার বিপরীত। রাত গভীর হলে প্রেতপ্রাসাদ ছেড়ে বার হওয়া তাঁর পক্ষে নিরাপদ হবে ভেবেছিলেন গানাদো।

সেই অফ্লারে রাত্রির প্রথম প্রহর শেষ হবার পর প্রেতপ্রাসাদের দরজা তিনি যথন খুলতে যাচ্ছেন হঠাৎ সেই মুহুর্তে সচকিত হয়ে উঠেছে চারিধারের নিস্তক্ত আক্ষকার প্রাস্তর লুক্ক হিংস্র সপ্তয়ার সৈনিকদের চিৎকারে আর ঘোড়ার পায়ের শব্দে। সেই সঙ্গে বহু মশালের কম্পিত শিখার আলো ইষৎ খোলা দরজার ফাঁক দিয়ে যেন ভরন্বর কোন অভ্যুত্ত সম্ভাবনার ছায়া কাঁপিয়েছে ভেতরের দেয়ালে।

## একতিশ

সোরাবিয়া ফেলিপিলিও আর তার বাছাই করা সওয়ার দলকে নিয়ে পাহাড়ের গায়ে লুকোনো প্রেত-প্রাসাদের দরজায় এসে নিজেদের ঘোড়া ক্ষথেছে।

জান্নগাটা সভািই কেমন হানা দেওয়া কবরের রাজ্যের মত।

মশালের আলোয় পাহাড়ের গায়ে বিরাট থোদাই করা দরজাটা না দেখলে এগানে কোনো লুকোনো পুরী আছে সোরাবিয়া বিশাস্ট করতে পারত না।

এখনো এটাই হুয়াইনা কাপাকের প্রেতপ্রাসাদ কিনা তাও জানবার কোনো উপায় নেই। ফেলিপিলিও এ বিষয়ে এসপানিওলদের মতই অজ্ঞ দেখা গেছে। এদেশের ভাষাটা ছাড়া আর কিছুই সে জানে না।

ভ্রাইনা কাপাকের হোক বা না হোক সন্ধান যথন পাওয়া গেছে তথন এ প্রেতপ্রাসাদই একট হাঁটকে না দেখে সোরাবিয়া যাবে না।

ছোটখাট জিনিসে তার লোভ নেই। তার ভাবখানা হল মারি ত গণ্ডার লুটি ত ভাগ্ডার!

সভয়ার সেপাইদের সেই মতই হুকুম সে দিয়েছে। জনচারেক মিলে মশাল নিয়ে ভেতরে চুকে একবার দেখে আফুক ট হুয়াইনা কাপাকের প্রেত-প্রাসাদ হলে সাজ-সজ্জার ঘটা আর ঐশ্বর্যের আড়ম্বর দেখেই ব্যুক্তে পারবে। স্থ্বরণ প্রাস্তবে অতক্ষণ ধরে দেখে হুয়াইনা কাপাকের রাজবৈশটাও চেনা হুয়ে গেছে।

সিপাইরা নিজেরা যা খুশি নিতে চান্ন নিক তার জন্মে শুধু সিংহাসনটা নিয়ে
আসা চাই-ই।

যা থুঁজছে সে জারগা যদি না হয় তাহলে সোনার সিংহাসন গোছের কিছু না থাকলে সোরাবিয়ার জন্মে আনার দরকার নেই। সেপাইরা যা চায় নিজেরা লুট করে আফুক।

সেপাইদের সঙ্গে সোরাবিদ্ধা ফেলিপিলিওকে পাঠিয়েছে। মৃত ইংকা নরেশদের প্রেত-প্রাসাদে যার তার ঢোকবার অধিকার নেই। সেখানে যাওয়া ভাদের ধর্মে বারণ বলে ফেলিপিলিও আপত্তি করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সোৱাবিয়া কোনো ওজর আপত্তি শোনে নি।

অত্যন্ত নির্মভাবে বিদ্রাপ করে বলেছে,—মাথাই নেই তার মাথাব্যথা। তোদের দেবতারাই সব আমাদের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, এখন আবার তোদের ধর্ম কিসের? এদের সব দেখিরে শুনিয়ে ব্ঝিয়ে দিতে তুই না গেলে বাবে কে!

বাধ্য হয়ে যেতে হয়েছে ফেলিপিলিওকে সেপাইদের সঙ্গে।

সওয়ার সেপাইরাও যে প্রেত-প্রাসাদ লুট করতে খুব উৎস্থক তা মনে হয়নি ! ভেতরে লোভ যতই থাক এই বিদঘুটে বেমকা জায়গায় পাহাড়ের ভেতরে কাটা অজানা প্রেতপুরীতে ঢুকতে তাদের ভয় হয়েছে অনেক বেশী।

কিছুটা লোভ, কিছুটা দলে ভারী থাকার ভরদা, আর থানিকটা দলপতির হুকুমের দক্ষন শেষ পর্যন্ত সাহস করে মশাল নিয়ে গুটি গুটি তারা দরজা ঠেলে ঢুকেছে।

দরজা তাদের ভাঙ্গতে কি কট্ট করে থ্লতে হয় নি। আধ ভেজানো অবস্থায় খোলাই পেরেছে।

সোরাবিয়া তথন ঘোড়া ছেডে নেমে বাকি সব সওয়ারদের জড় করে মশালের আলোয় একরকম ছোটখাটো দরবার বসিয়েছে। এই একদিনে কে কভ কি লুট করতে পেরেছে তা জিজ্ঞাসাবাদ করবার দরবার।

ত্ব-একজন মাত্র সবে তাদের কথা জানিরেছে এমন সময় সোরাবিয়া আর তার সঙ্গীদের শিউরে চমকে উঠে তাকাতে হয়েছে পাহাড়ের গারে বসানো প্রেত-প্রাসাদের দরজার দিকে।

সেথান থেকে আদ ভেজানো দরজার ভেতর দিয়ে কজনের গলায় যেন ভীত চিংকারের মত আগুরাজ আয় গণ্ডগোল শোনা গেছে।

সবিশ্বরে ত্-চার মৃহুর্তের বেশী অপেকা করতে হয়নি। পাহাড়ের গায়ে বসানো দরজা দিয়ে হুড়মৃড় করে পড়ি কি মরি অবস্থায় বেসামাল মশাল দিয়ে প্রায় নিজেদের পোশাকেই আগুন ধরিয়ে ফেলে এসপানিওল সওয়ার সেপাইরা ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

কি হল কি ?—যতথানি রাগ, অধৈর্ঘ, ততথানি উদ্বেগ নিয়ে উঠে গাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেছে সোরাবিয়া।

কারুর মূথে কোন কথাই নেই। দিনের আলো হলে দেখা বেত তাদের মুধ থেকে যেন সব রক্ত সরে গেছে। চেষ্টা করেও তারা থানিককণ গলাছ আওয়াজ ফোটাতে পারে নি।

প্রথম জবাব ফেলিপিলিও-ই দিয়েছে।

বলেছে, এ পবিত্র প্রেত-প্রাসাদের অপমান করবার অধিকার যে কারুর নেই পেরুর ইংকা-শ্রেষ্ঠ নিজে তা আমাদের ব্ঝিয়ে দিয়েছেন, মাকুইস ! তাঁর আত্মা এখনো এ প্রেত-প্রাসাদ পাহারা দিচ্ছে আমরা স্বচকে দেখে এসেছি।

রাণের মাথায় সোরাবিয়ার মূথে এসেছিল,—তোমরা সব ল্যান্ড গুটানো থেঁকি কুকুরের দল! কিন্তু শুধু একা ফেলিপিলিও ত নয়, অন্ত এসপানিওল সেপাইদের কথা মনে রেখে তাকে জিভের রাশ টানতে হয়েছে।

তব্ তীব্র স্বরে সে বলেছে,—কবে মরে মমি হরে গেছে, সে বাদির বাচ্ছার আত্মাকে তোমরা পাহারা দিতে দেখেছ? তোমরা ত সব ভীক্ষ থরগোশের পাল। কাঁপতে কাঁপতে সব ভেতরে গিয়ে চুকেছ আর তারপর নিজেদের মশালের ছায়াই নড়তে দেখে ভূত বলে আঁতিকে পালিয়ে এসেছ। তোমরা সব এসপানিওল বার! সাগর ভিজিয়ে এসেছ রাজ্য জয় করতে!

গালাগাল অনেক সামলে নিয়েছে সোরাবিয়া, কিন্তু রগচটা এসপানিওল সেপাইরা মার্কু ইস আর সেই সঙ্গে দলপতির মান রাখতেও এতটা সহ্ করতে প্রস্তুত নয়।

বেয়াদ্বি জেনেও তাদের একজন এবার বেপরোয়া হয়ে বলেছে,—আমরা ত খরগোশের পাল বটেই মাকু ইস। আপনি সিংহ হয়ে নিজেই একবার দেখে আফুন না, আমরা ছাল্লা দেখে ভিমি গেছি কি না!

কেউ এ থোঁচা না দিলেও সোরাবিয়া তাই দেখতে নিজেই যে যেত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর যাই হোক শয়তানী একটা সাহসের আফালন তার আচে।

সে সাহস সম্বন্ধে সন্দেহের ইঙ্গিতে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে সোরাবিয়া।

দ্বণা আর অবজ্ঞার গলাটা যতদূর সম্ভব তিক্ত করে বলেছে,—তা নিজে না দেখে তোমাদের কথাই মেনে নিম্নে এখান থেকে ফিরে বাব ভেবেছিলে! এখুনি আমি বাচ্ছি। একজন শুধু এসো আমার সঙ্গে মণাল নিয়ে।

সেরাবিয়াকে কয়েক পা এগিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হয়েছে। তার সক্ষেমণাল নিয়ে যাবার জন্মে কেউ এগিয়ে আসে নি।

কই কে আসছ মশাল নিয়ে ?—সোৱাবিয়া চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করেছে। কারুর কাছ থেকেই কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। সেধারবিয়া দান্তিক স্বার্থপর গোঁয়ার কিন্তু নির্বোধ মোটেই নয়। সেপাই-সওয়ারদের এ অবাধ্যতা এখনই শাসন করতে গেলে ব্যাপারটা বিঞ্জী হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁর উদ্দেশ্যটাই পণ্ড হতে পারে।

সওয়ার সেপাইদের ছেড়ে দিয়ে তাই সোরাবিয়া এবার ফেলিপিলিওকে ছকুম করেছে, মশাল নিয়ে তার সঙ্গে থাকার জন্মে।

এ আদেশ আমায় করবেন না মাকুইিয়।—নিফল জেনেও ফেলিপিলিও একবার শুধু তার বক্তব্যটা জানিয়েছে—এ প্রেত-প্রাসাদ অপবিত্র করার শান্তি আমি ত পাবই, আপনিও তাহলে এ অভিশাপ থেকে রেহাই পাবেন না।

আমার তোদের জুজুর ভন্ন দেখাচ্ছিস, বাঁদির বাচা !—সোরাবিরা তাঁর খোলা তলোরারের ডগাটা দিয়ে ফিলিপিলিওর পিঠে একটা খোঁচা দিয়েছে,—
—নেহাত দোভাষী হিসেবে তোকে দিয়ে এখনো কিছু করবার আছে। নইলে
এই খোঁচাতে এফোঁড় ওফোঁড় করে তোকে তোরে জুজুর কাছে বলি দিয়ে
বেতাম। চল এখন।

একজন মশালচা সেপাই-এর হাত থেকে একটা মশাল টেনে নিয়ে ফেলিপিলিওর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সোরাবিয়া এগিয়ে গেছে পাহাড়ের গাল্পে বসানো দরজার দিকে।

কিছুক্ষণ আগেই এসপানিওল সৈনিকেরা সেখান দিয়ে ছুটে পালিয়ে এসেছে। ভাদের ধাকার দরজাটা খোলাই ছিল। পেছন থেকে ফেলিপিলিওর হাতের মশালের আলো তখনও ভ পড়েনি। ভেতরটা পাহাড়টারই যেন বিরাট অক্ককার মুখের হাঁ বলে মনে হচ্ছিল।

মশালের লালচে কাঁপা আলো পড়ার সে অন্ধকার গভীর গহুরের চেহারাটা বদলে গেলেও থমথমে রহস্তের ভাবটা আরো যেন গাঢ় হয়েছে।

সোরাবিয়া নিজের একটা ভূল তথন মনে মনে নিজের কাছে স্বীকার করেছে। রাগের মাথায় সওয়ার সৈনিকদের গালাগাল দিতে গিয়ে তারা কি এখানে দেখেছে তা জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

ফেলিপিলিওকে এখন অবশ্য জিজ্ঞানা করা যায়। কিন্তু একজন এনপানিওল আর এদেশের কুনংস্কারে আটেপুটে জড়ানো একজন জংলীর দেখা ত এক নয়। ওপরে একটু-আঘটু পালিশ হলেও ফেলিপিলিও মনে-প্রাণে এখনো এদেশের মুখ্যু গোঁড়া জংলী। সে যদি কিছু দেখে থাকে ত চোখের চেয়ে মনের ক্লনাতেই দেখেছে। ভাষ কথার কোন দাম নেই তাই। এনপানিওল সৈনিকদের কাউকেই জিজেন করে আনা উচিত ছিল বলে বুঝেছে নোরাবিয়া।

ভেতরের বিবাট গুছা-কক্ষের ভেতর এগিয়ে যেতে যেতে মশালের আলোর গোরাবিয়া যা এথন দেখেছে তা সত্যিই চোথ ধাঁধিয়ে দেবার মত। স্থ্বরণ প্রাস্তরের শব-সভার এ ঐশ্চর্য আড়ম্বরের এক শতাংশও নিয়ে গিয়ে দেথানো হয় নি। তা সম্ভবও নায়।

যে ঐশ্চর্য এথানে জ্বমা হরে আছে সোরারিয়া আর হেরাদার সঙ্গে যার।
এসেছে সেই গোটা এসপানিওল সওয়ার বাহিনীর তাতে এক জন্মের মত লুটের
সাধ মিটে যায়।

আর যে আহাম্মকগুলো এখানে এসেছিল তারা কিনা মেয়েছেলের মত কোথার কি ছারা নড়তে দেখে এসপানিওল বীরত্বের মৃথে চূন-কালি মাখিয়ে ছুটে পালিয়েছে!

এই ত বিরাট শুহাপুরী। মশালের আলো ষতটুকু পৌছোচ্ছে তার বাইরে ফিকে থেকে ক্রমশ: গাঢ় হওরা অন্ধকারের একটা বেড় যেন একটু অসাবধান হলেই চেপে ধরবার জ্বন্মে ওত পেতে আছে মনে করা যেতে পারে, কিন্তু সে ত নেহাত অলীক ক্রমা।

এক মশালের আলোর শিখাটা বাদে গুহাপুরীতে যত কিছু সব নিথর নিম্পন্দ। তাদের নিজেদের পারের আওয়াজটুকু ছাড়া চারিদিকে তাদের ঘিরে গভীব নিয়েকতা।

মশালের আলোর কম্পিত শিখার ছান্নায় শুধু মাঝে মাঝে যেন চোখের তুল একটু ঘটছে।

ঠিক আগের মুহুর্তেই রাজবেশ পরিয়ে সোনার সিংহাসনে বসানো ইংকা নরেশের শবদেহটা কেমন একট যেন নড়ে বসল বলে মনে হয়েছিল।

দৃষ্টিবিভ্রম ছাড়া তা আর কি হতে পারে!

জোরের সঙ্গে নিজেকে একথা বোঝাতে গিয়েই সোরাবিয়ার শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে একটা বরফের ধারা নেমে গিয়ে সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছে।

ফিসফিস করে কে যেন কি বলছে। না ফেলিপিলিও নয়। সোরাবিয়া তীক্ষ দৃষ্টিতে তাকে লক্ষ্য করেছে। ফিসফিস করে বলার ভাষাটা কিন্তু নিথুঁত কান্তিলিয়ান। আর যা বলছে তার মানে হল,—ফিরে যাও সোরাবিয়া। এ প্রেত-প্রাসাদ অপবিত্ত করে আমার অভিশাপ সাধ করে মাধায় নিও না।

ফেলিপিলিও ত নিৰ্বাক তাহলে এ অণবীবী ঘোষণা কোথা থেকে আসছে?

এ ঘোষণার ভাষা আবার কান্তিলিরান! তা কি করে সম্ভব হয় ?
কান্তিলিরান বলবার মত মাসুষ প্রেত-প্রাসাদে এক সোরাবিরা নিজে আর ফোলিপিলিও।

ফেলিপিলিওর গলার স্থর তার চেনা। তাছাড়া দোভাষী হিসেবে কান্তিলিয়ান দিয়ে কাজ সারতে পারলেও তার ভাষার উচ্চারণে অনেক ভূল।

স্থার এ তো একেবারে চোন্ত কান্তিলিয়ান। স্পেনের রাজদরবারে শিক্ষিত বড় ঘরোয়ানারা যা ব্যবহার করে তাই!

সোরাবিরা মনে মনে জানে মূর্থ বলে এ নিভূলি উচ্চারণের ভাষা তার গলা দিয়েও বার হয় না।

এ তাহলে সত্যিই কি ভৌতিক কিছু?

অশরীরী দৈববাণী গোছের বলেই যে ভাষার খুশি উচ্চারিত হতে পারে? সোরাবিয়া সারা শরীরে লোমহর্ষ নিয়ে কম্পিত বুকে চারিদিকে চেয়েছে।

ফেলিপিলিওর দিকে চোখ পড়েছে তাইতেই। সমস্ত মুখ তার আতকে রক্তশক্তে হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি উদ্ভাস্থ।

তার অসাড় হাত থেকে মশালটা পড়ে গিয়ে একটা অগ্নিকাগুই বুঝি বাধাত এই প্রেত-প্রাসাদের দাউ দাউ করে জলবার নানা উপকরণের মধ্যে।

সোরাবিরা তাড়াতাড়ি সেটা ফিলিপিলিওর হাত থেকে কেড়ে নিরে মেঝের উপর রাখা একটা সরু গলার দীর্ঘ ভূকার গোছের রূপোর পাত্রের মুখে বসিবে দিয়েছে।

ফেলিপিলিও তথন অর্থচেতন অবস্থায় সেই ভূকারের পালেই দেয়ালে ঠেস দিয়ে কোন রক্মে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছে।

সে ভৌতিক ঘোষণা এখন খেমে গেছে।

কি করবে সোরাবিয়া?

মানে মানে পালিয়েই যাবে এই অভিশপ্ত প্রেত-প্রাসাদ থেকে? এখন যদি চলে যায় বাইরের তার সপ্তয়ার সৈনিকেরা কেউ সন্দেহই করতে পারবে না যে ভয় পেয়ে সে পালিয়ে এসেছে।

শুধু ফেলিপিলিও থাকবে একমাত্র সাক্ষী! কিন্তু ফেলিপিলিও নিজেই কি হয়েছে ভালো করে মনে করতে পারবে কি? ভাছাড়া নিজের ভয়ের লক্ষা ঢাকতেই তাকে নীরব থাকতে হবে। পিছু হটে পালাবার জন্মে পেছনে পা বাড়াতে গিয়ে একটা কথাই সোরাবিয়া এই আতক্ষের মধ্যেও ভূলতে পারে না। এরকম তাবে পালালে একটা আফসোগই তার-থেকে যাবে। অন্সচর সেপাইদের কাছে কৈফিয়তটাও থ্ব জোরদার হবে না যদি একেবারে শুধু হাতে গে ফেরে!

দৈববাণী থেমে গিয়েছে। শুধু ৬ই সোনার সিংহাসনটা টেনে নিয়ে গেলেই ত হয়!

ঝলমল পোশাকে যে মড়াটা ওর ওপর বসানো আছে সেটাকে শুধু একটু সরাতে হয় এই যা।

মড়াটাকে খুব তাচ্ছিল্য এখন আর অবশ্য করতে পারে না। যে ভূতুড়ে শাসানিটা সে এই মাত্র শুনেছে সেটা ত ওই সাজানো লাশটা যার সেই কোন মরা ইংকার প্রেতের গলা থেকেই বেরিরেছে বলে ধরতে হয়। এ প্রেত-প্রাসাদ ত তারই। এ প্রাসাদ অপবিত্র করার বিরুদ্ধে অভিশাপের ভর সেই দেখাতে পারে।

বৃক্টা লোরাবিয়ার বেশ কেঁপে ওঠে। তবু সোনার লোভে মরিয়া হয়ে একবার শেষ চেটা করবার জন্মে নিজেকে সে জোর করে শক্ত করে রাখে।

সিংহাসনটা টেনে নিয়ে যাবার জন্ম মড়াটাকে তার ওপর থেকে ফেলে দিতে ছবে। মড়াটাকে তার জন্মে হাত দিয়ে ছোঁবার দরকারই বা কি ?

তলোরারের খোঁচাতেই সেটাকে সিংহাসন থেকে নামিরে দিলেই ত হয়। অভিশাপের ভয় ? একবার এই ভুতুড়ে গুহা থেকে বার হতে পারলে আর

আভশাপের ভয় ? একবার এই ভূতুড়ে গুইা থেকে বার হতে পারলে কোন অভিশাপ তাকে স্পর্ণ করতে পারবে কি ?

সকে হেরাদাই ত আছে তাদের পুরুত! তার কাছে গিয়ে একবার জুশ ছুঁরে নিজের জ্বতো কিছু মানত করলে এ অভিশাপ কেটে যেতে কতক্ষণ!

যা করবার তাড়াড়াড়ি করে ফেলতে হবে শুধু।

ভলোয়ারটা খাপ থেকে খুলে বাগিয়ে ধরে সোরাবিয়া এগিয়ে যায় সিংহাসনে বসানো মডাটার দিকে।

তলোয়ারটা বাড়িয়ে সেটাকে খোচানো কিন্তু আর হয়ে ওঠে না।
ধবরদার!

একটা তীক্ষ কুদ্ধ হুকুম ভনে তাকে থমকে যেতে হয়।

না, এবার অশরীরী ভৌতিক প্রার-চূপি-চূপি-বলা কোনো সাবধান-বাণী নর, স্পষ্ট, ক্রন্ধ কঠের জোরালো উচ্চারণ।

কণ্ঠটা আর কারুর নয়, ফেলিপিলিওর।

তার সে ভরে বিবর্ণ চেহারা এখনো বদলার নি, কিন্তু অসাড় আচ্ছন্নতার জানগায় তার তুচোধে একটা অস্বাভাবিক আগুন যেন জ্বলছে ৷

এ প্রেত-প্রাসাদের যিনি অধীশ্বর তাঁর নিষেধ-বাণী নিজের কালে শোনবার পর এত কালের ফেলিপিলিও সে বুঝি আর নেই!

নিজেকে সে জাতির কুলাকার বলেই জানে। এই এসপানিওলদের কাছেই নিজেকে বিকিয়ে সে এদের গোলাম হয়ে গেছে একথা মিখ্যা নয়। তাছাড়া মাকু ইস কেন, য়ে কোনো এসপানিওল অসিয়োদ্ধার সকেই যোঝবার মত শিক্ষা কি শক্তি তার নেই। তবু খ্বা নীচ বিদেশীর হাতে এ পবিত্র প্রেত-প্রাসাদের অসমানের বিরুদ্ধে তাকে দাঁড়াতেই হবে। বিশেষ করে ইংকা-শ্রেষ্ঠ সয়ং হয়াইনা কাপাক-এর মৃতদেহ তলোয়ার দিয়ে এই বিদেশী পাষ্ত তার চোঝের সামনে থোঁচাবে এ সহা করা তার পক্ষে অসম্ভব।

তাদের জাতির তাদের ধর্মের সে-ই এখানে একমাত্র প্রতিনিধি। সে প্রতিনিধিত্বের মর্থাদা সে রাখবে।

সোরাবিরা ফেলিপিলিওর চিৎকারে প্রথমটা হকচকিয়ে গিরেছে। এমনিতেই তার মনের তথন বেশ একটু অস্বাভাবিক অবস্থা, তার ওপর এই তীক্ষ্ণ কঠের ধবরদার আওয়াজটা তার ভেতরটা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়েছে অদম্য আত্তের।

প্রথম থমকে যাওয়ার পরে ফিরে তাকিয়ে সে আওয়াজের উৎসটা ব্রতে পারে। আর কেউ নয় ফেলিপিলিওই তাকে এ ধমক দিয়েছে এটা উপলব্ধির পর কয়েক মূহূর্ত আতম্বটা বিমৃঢ় বিশ্বয় হয়ে তাকে বিহ্বল করে রাখে। তারপর সেই বিহ্বলতাটা বোমার বাঞ্চদের মত প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ে।

এ প্রেত-প্রাসাদের ব্কের ভেতর পর্যন্ত জমিয়ে দেওরা হিমেল ভরের স্পর্নটাও যেন সে রাগের উত্তাপে খানিকক্ষণের জন্মে আর টের পাওরা যায় না।

হিংস্রভাবে দাঁত থিচিয়ে উঠে সোরাবিয়া জিজ্ঞাসা করে,—তুই ? তোর গলার আওরাজ শুনলাম ? তুই হাঁকলি থবরদার !

হাা, আমিই হাঁকলাম।—ফেলিপিলিওর গঁলা এখন আর তীক্ষ তীত্র নয়।
এ প্রতিবাদের পরিণাম জেনে সে শাস্ত দৃঢ় স্বরে বলে,—আগেই আপনাকে মানা
করেছিলাম মাকু হিন। তা সন্তেও জোর করে আমায় এখানে এনে ভালো
করেন নি। এ পবিত্র প্রেত-প্রাসাদের রক্ষীরা এখন নেই। কিন্তু আমি আছি।

এখানকার অগুনতি সোনা-রূপোর দামী জিনিসের মধ্যে তু-চারটে নিতে চান ত নিন। আমি আপত্তি করব না। কিন্তু ইংকা-শ্রেষ্ঠ ছন্নাইনা কাপাকের পবিত্র শবদেহ স্পর্শ করতে বা তাঁর সিংহাসন এখান থেকে সরিয়ে নিম্নে যেতে আপনি পারবেন না। অস্ততঃ আমার মৃতদেহ না মাড়িয়ে নয়।

তোর মৃতদেহ না মাড়িরে?—ফেলিপিলিওর কথাগুলো শুনতে শুনতে গোরাবিয়ার মৃথে রাগের বদলে একটা ক্রুর পৈশাচিক হাসি এবার দেখা যায়। বেশ চিবিয়ে চিবিয়ে সে বলে,—পাপোষ হবার তোর এত সথ তা আগে জানালেই পারতিস। যাক এখন জানিয়েও ভালো করেছিস। তোর সথ আর আমার সাধ এক সক্লেই মিটিয়ে ফেলি আয়।

সোরাবিয়া বাঁদর নাঁচাবার মত অবজ্ঞার ভঙ্গীতে তলোয়ারটা নাড়ে ফেলিপিলিওর মুখের কাছে।

ফেলিপিলিও সরে যায় কিন্তু ভয় পায় না। চরম নিয়তির জন্মে প্রস্তুত হয়েই সে মরণপণ করে মাকু ইসকে আক্রমণই করে।

তার আক্রমণে বেপরোয়া সাহসই আছে, কিন্তু তাতে নেহাত অক্ষম অজ্ঞ আনাড়ির আড়ষ্টতা নিতাস্ত স্পষ্ট। সোরাবিয়ার হিংস্র কৌতুক তাতে আরেঃ তাত্র হয়।

এক আঘাতে এফোঁড়-ওফোঁড় নয়, একটু একটু করে ফেলিপিলিওর গায়ে এখানে ওখানে তলোয়ারের ভগা বিধিয়ে রক্তপাত করে সোরাবিয়া তাকে ধীরে ধীরে মারবার নির্মম আনন্দটাই উপভোগ করে।

হঠাং আবার সেই অশরীরী ধানি।—এখনো ক্ষান্ত হও সোরাবিয়া। অক্ষম তুর্বলকে মৃত্যুয়ন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পাওরার দ্বিগুল দাম ভাহলে ভোমায় দিতে হবে। এখনো বলছি এ প্রেত-প্রাসাদ, ছেড়ে চলে যাও। জেনে রাখো ফেলিপিলিও আমার আপ্রিত—

সোরাবিয়ার বুকের ভেতরটা হিম হয়ে যায় ভয়ে বিহ্বলতায়। কিন্তু চরম আতক্ষই তাকে যেন একটা উদ্ধত উন্মন্ততা এনে দেয় তার ভেতরে।

হিংস্রভাবে পাগলের মত হেসে উঠে সে বলে,—ভূত-প্রেত-দানব কে তুই জানি না। সাহস যদি থাকে তাহলে সামনে আয়। তোর আপ্রিত যাকে বলছিস তোর সামনেই তাকে হত্যা করছি দেখ।

সোরাবিয়া নিপুণ অসিষোদ্ধার কৌশলে ভান পা একটু মুড়ে সামনে বাড়িয়ে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত ভান হাতের তলোয়ারটা চক্ষের নিমেষে কাঁধ থেকে

त्राका गामत्म ठानिएव प्रव।

এখনকার 'ফেনসিং'-এর ভাষায় এটা একেবারে নিথুত 'লাঞ্চ'। এ মার ঠেকাবার একমাত্র চাল হল সেই ভাষায় 'প্যারা অফ প্রাইম'।

ফেনসিং-এর এ সব নামই সে যুগে বানানো হয়নি। তবে কৌশলগুলো একেবারে অজানা ছিল না। নাম না জেনেই সোরাবিয়া তলোয়ারের যে চাল চেলেছিল তা মোক্ষম।

ঠেকাবার পান্টা চাল জানা না থাকার বার্থ প্রতিরোধের চেষ্টায় সোরাবিয়ার সেই এক থোঁচাতেই ফেলিপিলিওর হৃদপিও এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যাবার কথা। কিন্তু জা হয় না।

হঠাৎ ঠিক চরম মূহুর্তে একটা ভারী জিনিস সোরাবিয়া আর ফেলিপিলিওকে ছাড়িরে একটু দূরে সশব্দে মেঝের ওপর গিয়ে পড়ে।

পড়বার আগে লোরাবিয়ার তলোয়ারের তগাটা তাতে একটু নড়ে গিয়ে
ফোলিপিলিওকে বাঁচিয়ে দিয়ে যায়।

সোরাবিয়া পার ফেলিপিলিও ত্লনেই চমকে উঠে ঘাড় ঘ্রিয়ে মেঝের ওপর দশকে গিয়ে পড়া বস্তুটা দেখে।

ব্রঞ্জের তৈরি একটা ভারী এদেশী রণ-কুঠার।

রণ-কুঠারটা কে কোন দিক থেকে ছু ড়েছে আর বুঝতে বাকি থাকে না।

এ বণ-কুঠাবটা থানিক আগে পর্যন্ত যার হাতে শোভিত দেখা গেছল ইংকা লবেশ হুরাইনা কাপাক-এর সেই রাজবেশে সাজানো শবম্তিকেই ধীরে ধীরে এবার উঠে দাঁড়াতে দেখা যার। মুখোন ঢাকা তার মুখ, সারা গায়ে সোনা-রপো জড়োরার কাজে ঝলমল পোশাক আর হাতে একটা তলোরার।

কিন্তু সে ব্রঞ্জের তৈরি থাটো তলোয়ার ত এসপানিওলদের সরেস ইস্পাতে গড়া লম্বা অসিফলকের কাছে ছেলেথেলার জিনিস।

সোরাবিরা প্রথমে নিজেকে সামলাতে না পেরে ভরে করেক পা পিছিয়ে গেলেও সেই কথাই ভাবে। আর ফেলিপিলিও আশহার উৎকণ্ঠার যেন নিশ্চল হরে গিরে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সেই মৃতির দিকে।

ইংকা নরেশ হরাইনা কাপাক কি সত্যিই এবার জাগলেন? কিন্তু কি করবেন তিনি ওই সামাশ্র সেকেলে অন্ত নিরে এই এসপানিওলদের বিরুদ্ধে, তাদের নিজেদের ধর্মের সবর্জম পাপের অধীশ্বর স্বয়ং শন্নতানই যাদের সহায়?

সভািই যদি জেগে থাকেন তবু ইংকা শ্ৰেষ্ঠ হয়াইনা ৰাপাক তাঁর সঞ্জীবিত

শবদেহে কিছুই যে করতে পারছেন না, ফেলিপিলিও সশত্ব ছতাশার তঃ দেখতে পায়।

क्यम करवरे दा कर दन !

হাতে তাঁর সামান্ত একটা সেকেলে তুর্বল আন্ত যা সাধারণ একটা ছোরাক একটু দীর্ঘ সংস্করণ ছাড়া আর কিছু নয়। এ দীর্ঘ ছোরা আবার ব্রঞ্জের। তামা আর টিন মেশাবার অসামান্ত কৌশলে এ ব্রঞ্জ পেরুর লোকেরা যত কঠিনই করে, তুলে থাকুক, ইস্পাতের তলোয়ারের সঙ্গে তার কি তুলনা হয়!

তাও আবার ইওরোপের সেরা অক্টের কাজ তথন যেখানে হয় স্পেনের সেই টলেভো শহরের বিখ্যাত কারিগরের তৈরী সরেস ইস্পাতের বেঁধবার ও কোপ দেবার সূচোলো আর তুদিকে সমান ধারালো তলোয়ারের সঙ্গে।

এত কথা ফেলিপিলিওর জানা নেই। সেই মাকু ইস যে ক্রমশ: জয়ী হচ্ছে তা ব্যতে তার দেরী হয়নি।

রাজবেশ পরা মৃতদেহকে সিংহাসন থেকে উঠে এগিয়ে আসতে দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়ে সোরাবিয়া নিজের অজান্তেই কয়েক পা পিছিয়ে এসেছিল, তারপর তার ওপর সত্যি শয়তানই যেন ভর করেছে মনে হয়েছে। তার মুখটা হিংশ্র দেখিয়েছে সেইরকমই।

এ হিংস্র উল্লাস অকারণে হঠাৎ তার মুখে ফুটে ওঠেনি। ভূত প্রেত যা-ই হোক, রাজবেশ-পরা মড়াটা তাঁর সঙ্গে অস্ত্র নিয়েই যুখতে আসছে এটুকু বুঝেই সোরাবিল্লা তথন বুকে নতুন বল পেল্লেছে।

আর অস্ত্রই বা কি! ব্রঞ্জের একটা খাটো তলোয়ার! ঠিকমত চালাতে পারলে তার তলোয়ারের এক ঘায়ে ও তলোয়ার ছ-টুকরো হয়ে বাবে।

গেছেও প্রান্ন তাই।

সোরাবিয়া তলোয়ারের খেলায় ইওরোপের সেরা গুণীদের একজন। তাকে একবার একজন শুধু একটা বড় ছোরা নিম্নেই বেশ একটু বেকায়দায় যে ফেলেছিল সোরাবিয়ার মনের গোপনে সে স্মৃতির জালা এখনো অবশ্য আছে। কিন্তু আর যাই ছোক সে ছোরাটা ছিল ইস্পাতের, আর তার নিজের দেশের এক বিশেষ, দাঁত-কাটা ধরনে তৈরী।

এ ঠুনকো ব্রঞ্জের হাভিরার সে ইম্পাতের ছোরার কাছে খেলনা মাত্র।
আর দানোয় পাওয়াও যদি হয় ভাহলেও এই জাগানো মড়া, ভার স্ত্রী আনার.
পেরারের সেই গোলাম নয়।

সোরাবিয়া অকুতোভয়ে তার তলোয়ার চালিয়েছে। ছটুকরো না হয়ে গেলেও সে মার ঠেকাতে গিয়ে ব্রঞ্জের খাটো তলোয়ারের একটা চোক্লা তাতে উঠে গিয়েছে।

সোরাবিয়া নিজের অস্ত্র-প্রাধান্তের এ স্থবিধেটুকু বোলআনা কাজে লাগাতে ক্রটি করেনি। নির্মম অমোঘ নিয়তির মত সে একটু একটু করে কোণঠাসা করে এনেছে সে শ্বমৃতিকে।

অস্ত্র-বিভায় মৃত ইংকা নরেশ তেমন অপটু যে ছিলেন না তাঁর শবম্ভির চালনা কৌশল দেখে ফেলিপিলিও তা ভালো করেই বুঝেছে। কিন্তু দীর্ঘতর অনেক জোরালো ও ভিন্ন জাতের ইস্পাতের অস্ত্রের কাছেই হার মানতে হয়েছে ব্রঞ্জের থাটো তলোয়ারকে।

মাঝে মাঝে অভুত ঘোরা-ফেরার কায়দায় কোনোরকমে নাকু ইসকে এড়িয়েও শেষ পর্যস্ত উচু বেদীর ওপর বসানো তাঁর সিংহাসনের পেছনেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

এখান থেকে স্মার পেছিয়ে যাবার বা এপাশে-ওপাশে পালাবার কোনো উপায় নেই।

মাকু ইপ-এর মুখের দিকে চেয়ে ফেলিপিলিও মনে মনে নিরুপায় হতাশ রাগে গুমরেছে। একটা ইত্বকে থাবার তলায় চেপে রেখে শেষ মারে নিকেশ করবার জ্ঞানের মুখে যা ফুটে ওঠে তার চেয়ে অনেক পৈশাচিক একটা হিংসার উল্লাস মাকু ইসের চোখ মুখে তখন জ্ঞলছে।

মাকু ইস জানে ইম্পাতের তলোয়ারের শুধু একটা কি ছটো কোপ দেওয়ার অপেক্ষা। সে কোপ ঠেকাবার মত কোন কিছু ওই ভূতৃড়ে মৃতির হাতে বা ধারে কাছে নেই। তার ভূতৃড়ে ক্ষমতার পরিচয় ত এখনো পর্যস্ত কিছু পায়নি। সোরাবিয়ার সাহস সেই জ্ঞেই এত বেশী। এ বাদীর বাচ্চাদের দেশের ভূতের জারিজ্রীও তার মত ধনী সভ্য মাহুষের কাছে খাটে না বলে তার তখন দৃঢ় বিশাস হয়েছে।

শেষ কোপটা দেওয়া অবশ্য তথনই হয়নি। বাধা পড়েছে আচমকা। হঠাৎ গুহামুধে বেশ একটু হটুগোল শোনা গেছে।

সোরাবিয়। একটু অবাক হয়েছে সে গোলমালে। তার সওয়ার সেপাইরা ত ভয়েই কাঠ হয়ে ছিল এর আগে। তারাই শেষ পর্যন্ত ভীক্ষতার লজ্জায় মবিয়া হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিতে আসছে না কি ? কোণঠাসা ভূতুড়ে মূর্তির ওপর কড়া নজর রেখে দোরাবিয়া গুছামূখে যারা ঢুকছে তাদেরও একটু লক্ষ্য করেছে।

সভয়ার দেশাইএর কয়েকজন প্রেতপ্রাসাদের দরজা দিয়ে চুকছে বটে, কিস্ক এ তো তার সঙ্গে যারা এসেছিল তাদের কেউ নয়। কোরিকাঞ্চার রাতের আন্তানায় যাদের রেথে এসেছিল এরা ত তাদেরই ক'জন!

তাদের ভেতর থেকে হেরাদাকে এগিয়ে আসতে দেখে আরো অবাক হয়েছে।

হেরাদা উত্তেজিতভাবে সোরাবিয়ার কাছে এসে যা বলেছে তাতে অবশ্র রক্ষীদল নিয়ে হঠাৎ তার এই প্রেতপ্রাসাদে ছুটে আসার কারণটা আর অস্পষ্ট থাকেনি।

কারণটা সত্যিই যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি অবিশাস্ত ! এদেশের রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন মাথা-বাথা সোরাবিয়ার নেই। তবু হেরাদা যা থবর জানিয়েছে তাতে তাকে বেশ একট বিচলিত হ'তে হয়েছে।

চলুন এখুনি ফিরে চলুন মাকু ইন !—প্রথমেই অত্যস্ত উত্তেজিত অন্থিরতার সঙ্গে বলেছে হেরাদা!

কেন কি হয়েছে কী?—বিশ্বিত উদ্বেশের সঙ্গে একটু বিরক্তি নিয়েই জিজ্ঞাসা করেছে সোরাবিয়া। আশ মিটিয়ে হাতের স্থুখ করবার এমন একটা মুহুর্তে বাধা পড়ায় সে খুশি নগু তখন।

যা হয়েছে তাতে যত ভাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের কাক্সামালকায় ফেরা দরকার।—প্রায় আদেশের স্বরেই যেন বলতে বাধ্য হয়েছে হেরালা,—সেনাপতি পিজারোর কাছে থবরটা পৌছে দেবার দায়িত্বও আমাদের।

কিন্তু থবরটা কি সেটা ত এথনো জানতে পারলাম না।—গোরাবিয়া মাকু ইস হিসেবে তার অধৈৰ্ঘটা একটু মেজাজ দেখিয়েই প্রকাশ করেছে।

উত্তেজিত অবস্থায় আসল কথাটা জানাতেই ভূল হয়ে গিয়েছিল বটে হেরাদার। সে ত্রুটি সংশোধন করে হেরাদা এবার যা জানিয়েছে, তা থবর হিসেবে সভাই সাংঘাতিক।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মু সৌসা দুর্গে বন্দী আতাহয়ালপার বৈমাত্রেয় রাজভাতা পরাজিত ভৃতপূর্ব ইংকা হয়াসকারকে হত্যা করিয়েছে।

হুয়াসকারকে হত্যা করিয়েছে রাজপুরোহিত !—এ রাজ্যের বেশী কিছু না জেনেই চমকে উঠেছে সোরাবিয়া। চমকটা যে শুধু তার একার নয়, সজাগ থাকলে সোরাবিয়ার তা দৃষ্টি এড়াত না।

ফেলিপিলিওর দৃষ্ট তা এড়ায়নি। নিজের শুরু বিহবলতা নিয়েই শবমূর্তির দিকে সবিস্ময়ে চেলে দে হেরাদার পরের ব্যাখ্যাটা শুনেছে।

হাা,—হেরাদা গন্ধীর স্বরে জানিরেছে,—সৌসা থেকে এইমাত্র এক দৃত এসে পৌছেছে এই ভয়ন্বর খবর নিয়ে! যে সওয়ারদের নিয়ে আপনি এখানে এসেছেন তাদেরই একজন বেশী নেশা করে বেশামাল হয়ে আপনার সঙ্গে এ-দলে যোগ দিতে পারেনি। তার কাছেই জায়গাটার হদিস নিয়ে আমি ছুটে আসছি। চলুন, আর দেরী করবার সময় নেই।

আছে!—একটু তিক্ত উদ্ধত স্বরেই বলেছে সোরাবিয়া,—এই দানোয় পাওয়া মড়াটাকে কয়েক টুকরো করে এ সোনার সিংহাসনটা টেনে নিয়ে যাবার মত সময় অস্তত আছে।

সোরাবিয়া তার তলোয়ারটা বাগিয়ে তুলতে গেছে শেষ কোপ দেবার জলো। কিন্তু ওই পর্যস্তই।

হঠাং সমস্ত গুহা একেবারে অন্ধকার হরে গেছে। অন্ধকার হরে গেছে দেওয়ালের ধারে ভূকারে বসানো মশালটার জ্ঞান্ত মাথাটাই কাটা হরে মেঝের ওপর ঠিক পড়বার দক্ষন।

মশালের মাথাটা কেটে গেছে তীরবেগে ছোড়া অব্যর্থ একটা খাটো তলোরাবের ঘারে। ইস্পাতের বদলে সামাশু বঞ্জের তৈরী হলেও এ কাজটা তাতে নিপুণ ভাবেই হয়েছে।

পাথ্রে মেঝের ওপর ছেতরে পড়ে মশালের মাথার আগুনটা ত্রার একটু যেন থাবি থেয়েছে। তারপর একেবারে গেছে নিভে।

আর সকলের মত সোরাবিয়ার চোথ আপনা থেকেই ছিটকে পড়া মশালের মাথাটার সঙ্গে মেঝের ওপরেই গিয়ে পড়েছিল। আগুনটা সেথানে নিভে যাবার পর চোধ ফেরাতে গিয়ে সবদিক দিয়েই সে সত্যিকার অন্ধকার দেখেছে।

গুহার ভেতরে একেবারে কালি-ঢালা অন্ধকার। হেরাদার সঙ্গে যে ত্চারজন সেপাই ভেতরে এসে ঢুকেছিল তারা কেউ মশাল সঙ্গে আনেনি।

হঠাং এ অন্ধকারে সোরাবিয়া ও হেরাদার সঙ্গে তারাও চমকে হতভয় আর দিশেহারা হরে পড়েছে। নিজেদের কারুর গারে লাগতে পারে জেনেও বেপরোয়া হয়ে সোরাবিয়া তলোয়ার চালিয়েছে সামনের দিকে। কিস্ক র্থাই।

এরই মধ্যে ফেলিপিলিও তার হাতে একটা হেঁচকা টান টের পেরেছে। সেই সঙ্গে কুইচুয়া ভাষায় একটা চাপা গলার আদেশ,—এসো। ভন্ন পেয়ে। না।

এ আওয়াজটা সোরাবিয়ার কানেও গেছে অস্পষ্টভাবে। কিন্তু আওয়াজ লক্ষ্য করে যে তলোয়ার সে চালিয়েছে তাতে মশাল রাথবার রূপোর ভূলারটাই অনঝন শব্দে অন্ধকার গুহা কাঁপিয়ে যেন আর্তনাদ করে উঠেছে।

একটা আর্তনাদের মত শব্দ করেক মুহূর্ত বাদে গুহা মুখেও শোনা গেছে দেখানকার বিশাল দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

গুহা মৃথের দরজা বন্ধ হল কেমন করে ?

কে করলে ?

সোরাবিয়া আর হেরাদা অন্ধকার প্রেত প্রাসাদকক্ষের চারিদিকে সাজানো নানা মহামূল্য ঐশ্ববিলাসের উপকরণের মধ্যে হোঁচট থেতে থেতে দরজার দিকে ব্যাকুলভাবে ভোটবার চেষ্টা করেছে। দরজার কাছাকাছি যারা ছিল সেই সওয়ার-সৈনিকদের কোন একজনের বন্ধ দরজার ওপর ভীত করাঘাতের শব্দই নিশানা হয়েছে আর সকলের।

প্রেতপ্রাসাদের বাইরেও তথন একটা হুলস্থুল বেঁধেছে। সোরাবিয়ার সঙ্গে যারা আগে এসেছিল, তারা, হেরাদা ও তার রক্ষীদলের হঠাৎ এমন করে এ জায়ণায় উপস্থিত হওয়ায় উৎস্থক ও উত্তেজিত হয়ে ব্যাপায়টা পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছিল। হঠাৎ তাদের ভেতর দিয়ে একটা ঘূর্ণিঝড় যেন বয়ে গিয়েছে।

নিজেদের মধ্যে তন্ময় হযে আলাপ করতে করতে প্রেতপ্রাসাদের দরজাটা হঠাং সলকে বন্ধ হওয়াই তাদের চমকে সজাগ করে তুলেছিল। দরজা বন্ধের দে শব্দের পরই কাছাকাছি খুঁটি পুঁতে বেঁধে রাখা তাদের ঘোড়াগুলো যেন ক্ষেপে গিয়েছে মনে হয়েছে। ঠিক নেকড়ের পালের সামনে পড়ার মত আতক্কের ডাক ছেড়ে অস্থির হয়ে লাফালাফি করে তারা যেন দড়িদড়ার বাঁধন ছিঁড়েই সব যেদিকে খুশি অন্ধকারে ছুটে পালিয়েছে।

সেদিকে থোঁজ নিতে যাবে কি, ওদিকে গুছামুখের দরজার ওপর তথন আকল পরিত্রাহি ঘা পড়ছে ভেতর থেকে!

সেপাইদের ব্যাপারটা ভালো করে ব্রতেই বেশ কিছুটা সময় গেছে। সব গোল মেটাতে আরো অনেক বেশী।

গুহামুখের দরজার বাইরে থেকে দেওয়া হুড়কো খুলে দিয়ে সোরাবিয়া ও হেরাদার সঙ্গে আটকপড়া সওয়ার সেপাইদের বার করবার পর ঘোড়াগুলোর থোঁজ পাওয়া সহজ হয়নি। থোঁজ করতে গিয়ে দেখা গেছে ঘোড়াগুলো নিজে থেকে দড়িদড়া হেঁড়ে নি। খুঁটিতে বাঁধা তাদের দড়িগুলো সব কাটা।

এদিকে ওদিকে পালানো ঘোড়াগুলো প্রায় সবই শেষ পর্যস্ত উদ্ধার করা গেছে। যায়নি শুধু তুটো। মাকু ইসরূপী সোরাবিয়া আর দলপতি হেরাদার সেরা ঘোড়া তুটোই একেবারে নির্থোজ।

সে ঘোড়ায় চড়ে কারা যে পালিয়েছে তার হদিসও পাওয়া গেছে। গোরাবিয়া আর হেরাদার সঙ্গে যারা এ প্রেতপ্রাসাদে এসেছিল তাদের মধ্যে শুধু ফেলিপিলিওর কোনো পাতা নেই। আর হুয়ানো কাপাক-এর শবদেহে পরানো রাজবেশটা প্রেতপ্রাসাদের বাইরে ঘোড়াগুলো যেখানে বাঁধা ছিল তারই কাছাকাছি ছেড়ে ফেলা খোলসের মত পড়ে আছে।

পালিয়ে যাওয়া সব ঘোড়া থুঁজে পেতে ধরে এনে জড় করতে রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ভোরের সেই আবছা আলোতেই হেলায় ফেলে-যাওয়া সোনা-রূপোর কাজে জমকালো রাজবেশটা দেখে সোরাবিয়ার ছু'চোথ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরিয়েছে।

রাজবেশের থোলস ফেলে যাওয়ার রহস্ত সে তার শয়তানী বৃদ্ধিতে কিছু আঁচ করতে পেরেছে কী ?

## বত্তিশ

মেঘ ছোঁয়া উত্তব্ধ পাহাড় চ্ড়ার রাজ্য তাভানতিনস্থয়। তার ইতিহাসের চরম বিপর্যয়ের সঙ্গে যিনি জড়িত তাঁর কাহিনী ও দেশের জলপ্রপাতের মতই এবার মন্থর থেকে ক্রত হয়ে মালভূমির উপ্রলোক থেকে সবেগে সমতলে নেমে গিয়েছে।

প্রেতপ্রাসাদের সামনে বিমৃত অস্থির সওয়ার সৈনিকের দল যথন সোরাবিয়া আর হেরাদার নির্দেশে তাদের পলাতক ঘোড়ার সন্ধান করছে কোরিকাঞ্চায় সাময়িক ফৌঙ্গী আস্থানা হিসেবে দখল করা অতিথিশালায় তথন বেশ একটু সাড়া পড়ে গিয়েছে।

সাড়া পড়েছে ফেলিপিলিওর জন্তে। সে যেন হেরাদার কাছ থেকেই থবর পেরে তার হুকুমে সৌসা থেকে হুয়াসকারের হত্যার থবর-আনা দূতের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছে। সঙ্গে আবার একজন কোরিকাঞ্চার ছোট মোহাস্তকেও আনতে ভোলে নি। হেরাদার তাকে এ কাজে পাঠান অবশ্য স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে সকলের। দৃত হিসেবে যে এসেছে সে প্রথম এখানে এসে তার কথা সম্পূর্ব ব্রে বোঝাবার মত দোভাষা কাউকে ত পায়নি। কোন রক্মে হুয়াসকার আর ভিলিয়াক ভ্মৃর নামগুলো বার বার উচ্চারণ করে মৃক অভিনয়ে ব্যাপারটা ব্রিয়ে দিয়েছে।

এখন ফেলিপিলিও তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা ভাল করে জেনে নিতে পারবে। কোরিকাঞ্চার ছোট একজন মোহাস্তকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে সে সেই উদ্দেশ্যে। সৌসার কাছে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মু সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার জন্মে একজনকে দরকার।

হেরাদা সৌসার দৃতের আনা থবর ভাসাভাসা ভাবে বুঝে ব্যস্ত হয়ে মাকুইস-এর থোঁজে প্রেতপ্রাসাদের উদ্দেশ্যে যাবার আগে তার অধীন ধে সৈনিকের ওপর আন্তানার ভার দিয়ে গেছল সে ফেলিপিলিও বা তার সঙ্গীকে সন্দেহ করবার কোন কারণই অবশ্য তার ছিল না। এসপানিওল বাহিনীতে বিশেষভাবে সম্মানিত ও একাস্ত

বিশ্বাসী দোভাষীর এরই মধ্যে কি গভীর রূপান্তর হয়েছে তা আর সে জানবে কেমন করে?

অতটা নিশ্চিন্ত বিশ্বাস না থাকলে সৌসার দূতকে ফেলিপিলিও ও তার সঙ্গীর সামনে এনে হাজির করবার পর একটা জিনিস অন্তত সে লক্ষ্য করত। চেষ্টা করা সত্তেও ফেলিপিলিওর সঙ্গীর মূথে এক সঙ্গে বিশ্বয় আনন্দ ভয় উত্তেজনার অন্থির অদম্য প্রকাশ তার দৃষ্টি তাহলে বোধহয় এড়াত না।

ফেলিপিলিওর সঙ্গী ষে কে তা বোধহয় আর বলবার দরকার নেই। কিন্তু সৌসার দূতকে দেখে তাঁর সহসা ভাবাবেগে অমন উদ্বেল হয়ে ওঠার কারণ কি ?

কারণ এই যে সৌসার দৃত হয়ে যে এসেছে সে আর কেউ নয় কয়া,
কাক্সামালকা থেকে সোনাবরদার হয়ে যেভাবে কুজকোতে এসেছিল সেইভাবে
যেন সত্ত কৈশোর-পার-হওয়া তফণের ছয়বেশে রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্মুর
কবল থেকে পালিয়ে এসেছে কোনরকমে।

কিন্তু কেন তাকে পালিয়ে আগতে হয়েছে? দৃত হিসেবে যে নিদাকণ সংবাদ দে এনেছে তা কি সত্য ?

সমস্ত বিবরণই কয়ার কাছে তারপর শোনা গেছে। কিন্তু কোরিকাঞ্চার ফৌজী আন্তানায় নয়, কুজকো থেকে কাকসামালকা যাবার পথে।

সে ত্র্যম পার্বত্য পথে ছটি তেজীয়ান ঘোড়া সপ্তয়ার নিয়ে ত্রস্ক বেগে তথন কাক্সামালকার দিকে ছুটে চলেছে। একটির ওপর সপ্তয়ার হয়েছেন নারীবেশেই কয়া-কে নিয়ে গানাদো। আর একটি চালাচ্ছে ফেলিপিলিও।

প্রাণপণ বেগে ঘোড়া ছটিকে চালান হচ্ছে বটে তব্ নেকড়ের পালের মত পেছনে ধাওয়া-করা সোরাবিয়া ও হেরালার সওয়ার বাহিনীকে এড়িয়ে পালানো কি সম্ভব হবে ?

সোরাবিয়া ও হেরাদার সওয়ার দলের অফুসরণে রওনা হতে একটু বিলম্ব অবশ্ব হয়েছে। সানাদো ফেলিপিলিওকে নিয়ে বার হয়ে প্রেতপ্রাসাদের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন। প্রথমত সে দরজা থোলাতে কিছু সময় গেছে, তার চেয়ে অনেক বেশী গেছে গানাদো আর ফেলিপিলিও যে সব ঘোড়ার বাধন কেটে ছেড়ে দিয়েছিলেন সেগুলি আবার খুঁজে আনতে।

সওয়ার দলের সকলকে জড় করে সোরাবিয়া হেরাদার সঙ্গে সেপাইদেরই ত্টি ঘোড়ায় চড়ে আগের রাতের নিজেদের ফৌজী আন্তানায় যখন পৌছেছে তথন সকালের প্রথম আলো কোরিকাঞ্চার স্থ-মন্দিরের মাথায় এসে লেগেছে। সেথানে এনে থবর যা তারা পেয়েছে তা সত্যিই ক্ষেপিয়ে দেবার মত।

হেরাদা যার ওপর আস্তানার ভার দিয়ে গেছল সেই অধীন সেনানী ভয়ে কাপতে কাঁপতে জানিয়েছে যে, ফেলিপিলিওকে অবিশ্বাস করবার কথা সে ভারতে পারেনি। হেরাদার হুকুম নিয়েই সে এসেছে মনে করে নিশ্চিম্ত বিশ্বাসে তাকে আর তার সঙ্গীকে সৌসার দূতের কাছে বিস্তারিত বিবরণ নেবার জন্মে ছেড়ে দিয়ে গেছে। তারপর ভোরবেলায় তাদের থোজ করতে এসে দেখেছে অতিথিশালায় তারা কেউ নেই। অস্থির হয়ে কুজকো শহরের চারিধারে সে সন্ধান করিয়েছে তন্ন তন্ন করে। তাদের কোথাও পাওয়া যায় নি। শুধু ভাত ত্তাতকজন কুজকোবাসীর মৃক ইসারায় যা বোঝা গেছে তাতে সন্দেহ হয় ত্তাতি ঘোড়ায় চেপে কুজকো থেকে কাক্সামালকার পথেই তাদের তিনজনকে যেতে দেখা গেছে।

সোরাবিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করে আর বুথা সময় নষ্ট করে নি। তার প্রচণ্ড বাগ শুধু কয়েকটা কুংসিত গালাগাল আর হতভাগা সেনানীর গণ্ডে একটি বিরাশি সিকার চপেটাঘাতে প্রকাশ করে হেরাদাকে নিয়ে সেই মুহূর্তেই সে কাকসামালকার প্রথে রওনা হয়েছে সমস্ত দল নিয়ে।

পলাতক দল কয়েক দণ্ড আগে বার হতে পেরেছে ঠিকই। কিন্তু কতক্ষণ তারা এগিয়ে থাকতে পারবে। ছটি মাত্র ঘোড়া তাদের সম্বল। এসপানিওল রিদালার মত বাড়তি ঘোড়া তাদের সঙ্গে নেই। নেই দেপাই আর ঘোড়ার দানাপানির ব্যবস্থাও।

একটি ঘোড়ার সeয়ারী আবার তাদের হজন।

যত তাড়াতাড়িই রওনা হয়ে প্রাণপণে ঘোড়া চোটাক না কেন, কাক্সামালকা পৌচ্বার আগেই ধরা তারা পড়তে বাধ্য। এ পথের কোথাও কোনও ফ্যাকড়াও নেই যে তা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করবে। কুজকো থেকে কাক্সামালকায় নামার পাহাড়ী তুর্গম স্কীর্ণ পথ ওই একটিই।

সোরাবিয়া আর হেরাদার অহুমান স্ত্রিই নিভূল।

নিজের ঘোড়ার পিঠে কয়াকে নিয়ে ফেলিপিলিওর সঙ্গে যথাসাধ্য তাড়াতাড়ি কাক্সামালকার দিকে নামতে নামতে গানালে। নিজেই সে কথা ভাল করে ব্ঝেছেন। তাঁরা এসপানিওল রিসালার তুটি সেরা ঘোড়া পেয়েছেন ঠিকই। কিন্তু শুধু এই তুটি ঘোড়া নিয়ে সোরাবিয়ার এসপানিওল সওয়ার দলের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান বেশীক্ষণ বজায় রাখা যাবে না। সোনাবরদার দলে যে তার সঙ্গী হয়েছিল সেই পাউল্লো টোপা থাকলে এই তুর্গম পাহাড়ী পথেও শুধু ইংকা বংশের লোকেদের জানা গোপন লুকোবার জায়গার হদিস দিতে পারত। কিন্তু ফেলিপিলিও সামাত একজন নাগরিক মাত্র, অভিজাত বংশেরও নয়। সে এসব আস্তোনার কিছুই জানে না। ক্যাশ্রমের চার দেয়ালের মধ্যে লালিতা স্থক্মারী হিসেবে কয়ার ত এসব কিছু জানবার স্থোগই হয় নি জীবনে।

পেছনে হিংম্র নেকড়ের পালের মত যারা আসছে তাদের হাতে ধরা পড়া অনিবার্থ জেনেও গানাদো অবশ্য আত্মসমর্পণের জন্মে প্রস্তুত হয় নি। তাঁর পিঠের সঙ্গে লগ্ন কয়া-র কোমল দেহের মধুর উত্তাপ সমস্ত শিরায় শিরায় প্রবাহিত রক্তমোতে অমূভব করে চরম হতাশার মধ্যেও আসন্ন ভয়ঙ্কর নিম্নতি ঠেকাবার উপায়ের কথা ভেবেছেন।

ইতিমধ্যে করার কাছে সৌসার নিদারুণ বিপর্যয়ের ব্যতাস্ত বিশদভাবে শুনেছেন। ঘোড়ার পিঠে তাঁকে ছ বাহুতে বেষ্টন করে পিছনে বসে 'কয়া' তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে সে বিবরণ শুনিয়েছে।

রাজপুরোহিত ভিলিয়াক ভ্র্প্রথমে হুয়াসকারকে কয়ার বিরুদ্ধে সন্দিশ্ব ও
বিরূপ করে তোলবার চেষ্টা করেন। কোরাকেয়্র ছটি পালক আর ইংকানরেশের উষ্ঠাযের রক্তিম লান্ট্র টুকরোট্রুর দরুন সে চেষ্টা বিফল হবার পর
তিনি যে অমন পৈশাচিক চক্রান্ত করবেন কয়া তা ভাবতে পারে নি। যে
সন্ধ্যায় ভিলিয়াক ভ্র্র সামনে হয়াসকারকে তার অভিজ্ঞান দেখিয়ে সে নিজের
বিশ্বস্থতার প্রমাণ দেয় তার পরের দিন ভোর না হতেই সে আবার গিয়েছিল
হয়াসকারের বিশ্রামকক্ষে তার সঙ্গে সাক্ষাতের জত্যে। গানাদোর শিখিয়ে
দেওয়া কয়েকটি কথা গোপনে হয়াসকারকে তার বলার ছিল।

হুদ্বাসকার তথনও তাঁর কারা নিবাসেই আছেন। তাঁর কক্ষণারে কোন প্রহরী কিন্তু নেই। আতাহুয়ালপার নির্দেশে রাজপুরোহিতকে বাধ্য হয়ে যে হুদ্বাসকারকে মৃক্তি দিতে হয়েছে এইটিই তার একটি নিদর্শন মনে হয়েছে ক্ষার। নিশ্চিত মনে ভেতরে গিয়ে ঢোকবার পর তাই সে স্তম্ভিত বিহ্বল হয়েছে অত বেশী। বিশ্রামকক্ষের দরজাতেই হুয়াসকারের রক্তাক্ত মৃতদেহ তার চোথে পড়েছে। পিঠের দিকে বেধানো ছুরিসমেত হুয়াসকারের মৃতদেহ যেভাবে সেধানে পড়ে আছে তাতে একবার দেখলেই বোঝা যায় যে, হুয়াসকার অসন্ধিঞ্চাবে বিশ্বাস্থোগ্য কাক্ষর সক্ষে আলাপ সেরে বিদান্ন নেবার সময়ই পৃষ্ঠে এ ছুরিকাঘাত পেয়েছেন।

কয়া সরল অনভিজ্ঞ হলেও নির্বোধ নয়। তীক্ষ সহজ বৃদ্ধিতে সে পৈশাচিক চক্রাস্কটা অন্থমান করতে পেরেছে হুয়াসকারকে এভাবে নিহত অবস্থায় আবিদ্ধার করা মানে সমস্ত অপরাধ নিজের ওপর নেওয়া। সে যত তাড়াভাড়ি সম্ভব হুয়াসকারের সঙ্গে পরামর্শ করতে আগবে জেনেই বোধহয় রাজপুরোহিত আগের রাত্রে এ ফাঁদ পেতেছিলেন। বিশেষ প্রয়োজনে একলা দেখা করবার ছুতোয় এসে গভীর রাত্রে ভিলিয়াক ভ্মৃই বিদায় দেবার সময় পিছু ফেরার পর হুয়াসকারকে কাপুরুষের মত হত্যা করেছেন এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। তারপর কয়াকেই এ হত্যার জন্মে দায়ী করার ব্যবস্থা করেছেন। এক দিলে তাতে ছ্ পাখি মারবার স্ববিধে হয়েছে। পথের কাটা হিসেবে হয়াসকার দ্র হয়েছে নিহত হয়ে, আর আতাহয়ালপারও সর্বনাশের আয়োজন হয়েছে তিনিই দৃতী পাঠিয়ে এ কাজ করিয়েছেন বলে প্রমাণের ব্যবস্থা করে।

কয়া একটু বেশী ভোরে আসার দক্ষনই বোধহয় হাতে হাতে ধরা পড়ার ব্যবস্থাটা এড়াতে পেরেছে। রাজপুরোহিত তাঁর সাজানো ভূমিকাটা নিতে আসার জন্মে তখন বোধহয় তৈরী হচ্ছেন।

আর এক মুহূর্ত দেখানে অপেক্ষা করেনি কয়া। শুধু নারীবেশের বদলে দোনাবরদার হিসেবে যে গাজে এসেছিল তাই পরে দে শুপু নিরিপথে কুজকোতে রওনা হয়েছে। অমূল্য অভিজ্ঞান, কোরাকেঙ্কর পালক আর লান্টুর টুকরোর দক্ষন দে পথে কোথাও কোন বাধা তাকে পেতে হয় নি।

কুষ্ণকো-তে এসে পৌছোবার পর আর একবার কিন্তু কয়াকে দিশাহার। হতে হয়েছে।

কুজকো শহরে এসপানিওল রিসালার উপস্থিতি তার কাছে স্বপ্নাতীত ঘটনা। এ শহরে কেমন করে কোথায় সে গানালোর সন্ধান করবে! বিদেশী পাষণ্ডদের ভয়ে দেশের মাহ্ম্য যেন মাটির তলায় গর্ত থুঁড়ে লুকিয়েছে। কোরাকেঙ্কুর পালকের এখানে কোন দাম নেই।

শেষ পর্যস্ত সৌসার দৃত সেজে এসপানিওলদের মধ্যেই গিয়ে আশ্রয় নেবার ছল তার মাধায় যে এসেছে সেটা তার বৃদ্ধির বাহাছরী বলতে হয়। এসপানিওল সেপাইদের হাতে প্রায় ধরা পড়তে পড়তে নিজেকে বাঁচাবার জন্মে এ ফন্দি তাকে অবশ্য ভাবতে হয়েছিল। এই ফন্দিতে সত্যি সত্যি সেই রাত্রেই গানাদোর দেখা পাওয়ার ও তার সঙ্গেই পালাবার স্থযোগ মেলার মত অঘটন

ঘটবার আশা অবশ্য সে করেনি।

ফেলিপিলিওর সঙ্গে কোরিকাঞ্চার একজন ছোট মোহাস্ত সেজে হুরাসকারের হত্যার থবর নিতে এসপানিওল সওয়ারদের শিবিরে এসে দৃত হিসেবে ক্য়াকে দেখেই গানাদো আর সেথানে সময় নই করা উচিত মনে করেন নি। হেরাদার প্রতিনিধির মাথায় তাঁদের ওপর পাহারা রাথবার কল্পনাই ছিল না। সেই স্থযোগ নিয়ে তৎক্ষণাং তিনি ফেলিপিলিও আর ক্য়াকে নিয়ে তাঁদের দথল করা ঘোড়ায় চড়ে রওনা হয়েছেন। স্থস্পই কোনো পরিকল্পনা তথন তাঁর মাথায় ছিল না। কুজকো শহর আর এক মৃহুর্তও তাঁদের পক্ষে নিয়াপদ নয় বুঝে যত দৃরে স্প্রব তা থেকে চলে যেতেই শুধু চেয়েছেন।

প্রায় অর্ধেক রাত সমানে ঘোড়া চালিয়ে কুজকো থেকে বেশ কিছু দ্রে যে আসতে পেরেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও ক্রমশই তাঁর মনে হয়েছে যে কুজকো শহরেই ল্কিয়ে থাকবার চেষ্টা করলে যা হত তার চেয়ে বেশী বিপজ্জনকই হয়ে উঠেছে তাঁদের অবস্থা। তাঁদের ঘোড়া ছটি ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে আসছে। পথে তেষ্টা মেটাবার জল একেবারে হ্প্পাপ্য না হলেও থাত্য পাবার কোনো আশাই নেই। মাহ্য যদি বা উপবাসী হয়ে দীর্ঘকাল যুঝতে পারে, ঘোড়ার মত প্রাণীর পক্ষে থাবার না পেলে এই হুর্গম পার্বত্য পথে বেশীদ্র সওয়ার বয়ে ছোটা অসম্ভব। ক্রমশই তাদের গতি মন্থর হতে হতে শেষ পর্যন্ত ভারা ভেঙে পডবেই।

রাত কেটে গিয়ে কিছুটা বেলা বাড়বার পর এক জায়গায় বাধ্য হয়েই গানাদোকে ফেলিপিলিওর সঙ্গে তাঁদের ঘোড়া রুখতে হয়েছে তাদের একটু বিশ্রাম করতে দেওয়ার জন্তে। রাস্তার ধারে ফেলিপিলিওকে ঘোড়ার পাহারায় রেখে কয়াকে নিয়ে গানাদো কাছের একটা পাহোড় চ্ডায় গিয়ে উঠেছেন। এ শিখরদেশ থেকে কুজকো ও কাক্সামালকার যোগাষোগের আঁকাবাকা পার্বত্য পথ সামনে পেছনে অনেকথানি দেখা যায়।

দূরবীণ তাঁদের ছিল না। তথনও পর্যন্ত দূরবীণ যন্ত্র উদ্ভাবিতই হয়নি। কিন্তু খালি চোখে সামান্ত যেটুকু দেখতে পেয়েছেন তাতেই গানাদোর মূখে হতাশার ছাসি ফুটে উঠেছে।

করার দিকে ফিরে মুখে সেই হাসি নিয়েই বলেছেন, আর ঘোড়াগুলোর সঙ্গে নিজেদের হর্মরান করে কোনো লাভ নেই কয়া। এখানে এই চূড়ার ওপর বসে থাকলেও যা হবে ঘোড়া ছুটিয়ে পালাবার চেষ্টা করলেও তাই। কয়ার দৃষ্টিশক্তি গানাদোর চেয়েও ব্ঝি তীক্ষ। সরু একটা ফিতের মত থাড়া সব পাহাড়চ্ডাকে যেন কোন মতে জড়িয়ে কুজকো থেকে যে পার্বতা পথ ঘূরে ঘূরে নেমে এসেছে তার বহুদ্রের একটি বাঁকে একরাশ পিঁপড়ের মত এসপানিওল সওয়ার সৈনিকদের সে ভালোভাবেই তথন দেখতে পেয়েছে। সে সওয়ার দলের তাদের কাছে পৌছোতে অবশ্য তথনও অনেক দেরী। কিন্তু নিজেরা তৎক্ষণাৎ রওনা হয়েও সে বিশম্টা আর একটু বাড়ানো যাবে মাত্র। তার বেশী কিছু নয়। কাক্সামালকায় পৌছোলেই যে তারা নিরাপদ তা মোটেই নয়। তবু সেখানে পর্যন্ত পৌছোন তাদের হবে না। তার অনেক আগেই এপপানিওল রিসালার কাছে তাদের ধরা পড়তে হবেই।

শ্লান একটু হেসে সেই কথাই বলেছে কয়া,—স্ত্যি, কোথায় ধরা দেব, এখানে, না আরো দূরে কোথাও, শুধু এইটুকুই এখন আমরা বেছে নিতে পারি।

ইগা,—গানাদোর স্বর এই প্রথম যেন বড় বেশী ক্লান্ত শুনিয়েছে, আমাদের ধরে ফেলতে ওদের থুব কষ্টও করতে হবে না। কারণ পথ এই একটাই, আর আমরা বাদে তাতে আর কোনো যাত্রীও নেই।

কথাগুলো বলতে বলতে গানাদোর চোথে হঠাৎ যে ঝিলিকটা দেখা গেছে সেটা কি অমোঘ নিয়তির বিক্লমে অসহায় নিফল আকোশের ?

## <u>ভেড</u>িত্রশ

হেরাদা ও সোরাবিয়ার তাড়নায় তাদের সওয়ার দল অন্থসরণে ঢিলে দেয় নি। অক্লান্তভাবে চালিয়ে যথাসময়ের আগেই তারা কাক্সামালকায় পৌছেছে।

কিন্তু কোথান্ত তাদের শিকার?

গানালো ফেলিপিলিও কি কয়া কারুর সন্ধানই তারা পায় নি। পেয়েছে অবশ্য তালের ঘোড়া তুটোর। পাহাড়ী সড়কের এক জারগায় একটা অত্যন্ত খাড়াই পায়ে-হাটা পথের ধারের ছোট একটা কয়েক ঘর বসতির গাঁয়ের সামনে ঘোড়া তুটো ছাড়া অবস্থায় পাওয়া গেছে।

কথন কারা ঘোড়া ছটোকে অমন জান্নগান্ন ছেড়ে গেছে তার কোন হদিস মেলে নি। হদিস দেবে কে! গাঁলে একটা মাত্রুষ আছে যে তার কাছে থোঁজ মিলবে!

কোথায় গেল গাঁরের মাত্রৰ? একটা নয় ত্টো নয় পর পর করেকটা এমনি থাঁ থাঁ গাঁ আর বসতি পার হওয়ার পর গাঁরে মাত্র্য না থাকার মানেটা বোঝা গেছে।

গাঁরে মাহ্য পাওয়া যাবে কেমন করে? সব মাহ্য ত সেই পাহাড়ী রাস্তায়! নারী-পুরুষ ছেলে মেয়ে বুড়ো বুড়া সব যেন আগুন-লাগা গাঁ থেকে হুড়মুড় করে ছুটে পালাচ্ছে নিচের দিকে।

এই একট। নতুন ঝামেলা মাঝ রান্ডা থেকে এসপানিওল দলকে পোহাতে হয়েছে বটে।

কুজকো থেকে মাঝরান্তা পর্যন্ত আসার কোনো অস্থ্রবিধেই হয় নি। পাহাড়ী সড়ক একদম ফাঁকা। একটা আঘটা এদেশী পথিক যদি বা সে পথে তথন চলে থাকে ভারাও সওয়ার বাহিনীর ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়ে যেখানে পেরেছে লুকিয়েছে। চোথে আর তাদের দেখা যায় নি।

এখন কিন্তু এশপানিওলদের শহদ্ধেও ভয়তর যেন তাদের নেই। কিংবা শওরার বাহিনীর চেরে আরো ভয়ংকর কিছুকে এড়াবার জন্মে তারা যেন মরিয়া হয়ে ছুটে পালাচ্ছে। দ্র থেকে শুধু আওয়াজ পেলে যারা ত্রিসীমানায় ঘেষত না তাদের ভিড় ঠেলে সওয়ার বাহিনীর ঘোড়া চালানোই দায় হয়ে উঠেছে।

এত ভয়টা তাদের কিসের?

সত্যি কোনো গ্রামে কোথাও আগুন ত লাগে নি। এ অঞ্চলে যা সবচেন্ধে আতঙ্কের সেই ভূমিকম্প বা পাহাড়ের ধস নামারও কোনো চিহ্ন কোথাও নেই।

ফেলিপিলিও ছেড়ে যাবার পর সোরাবিয়া আর হেরাদার বাহিনীতে দোভাষী কেউ নেই। ত্'চারজন সেপাই এ অভিযানে এসে সামান্ত তুচারটে এদেশী শব্দ শিখেছে মাত্র।

কাতারে কাতারে যারা নামছে এ দেশের সেই গ্রামাঞ্লের লোকেদের কাছে জিজ্ঞাসাপত্র করে কিছুই তাই ভালো করে বোঝা যায় নি।

তারা শুধু সভয়ে কুজকোর দিকে আঙুল নেড়ে কি যেন বলেছে! যা বলেছে তার মধ্যে রেইমি কথাটা শুধু বার বার উচ্চারণের জন্তে কানে লেগেছে! তাতে এইটুকু বোঝা গেছে যে কুজকো শহরে রেইমি উৎসব সংক্রাপ্ত কোনো একটা ব্যাপার তাদের কাছে বিভীষিকা। সেই জন্তেই তারা সমস্ত পার্বত্য রাজাই ছেড়ে যত দুরে সম্ভব পালাবার চেষ্টা করছে।

এশপানিওল সওয়ার দল কাক্সামালকার দিকে যত অগ্রসর হয়েছে সঙীর্ণ পার্বত্য পথে এই শক্ষিত পলাতক আবালবৃদ্ধ-বনিতার ভিড় তত বেড়ে উঠেছে। চারিদিকের গ্রামাঞ্চল থেকে বহুধারায় নেমে এসে মূল জনস্রোতে যুক্ত হয়ে তারা যেন সমতলের দিকে মাহুষের চল স্পষ্ট করেছে।

মারধর, ধমক, ভ্মকিতে কোনো ফল হয় নি। যা তাদের ভিটেমাটি সব কিছু ছাড়িয়ে দিশাহারা করে ছোটাচ্ছে সে তাড়না এসপানিওলদের সম্বন্ধে আতিক্ষে তেয়ে অনেক বেশী প্রবল।

সে তাড়না যে কিসের তা কাক্সামালকায় পৌছোবার পর কিছুটা জানা গেছে, কিন্তু তার আগে সোরাবিয়া ও হেরাদার কুজকো থেকে সারা পথ ধাওয়া করে আসার সমস্ত উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে গেছে তাইতে।

জনতার এই বক্তাম্রোতের মধ্যে কোথায় থৌজ করবে গানাদো আর তার সঙ্গীদের? একেবারে হাতের মুঠো থেকে হঠাৎ তারা পিছলে পালিয়েছে অপ্রত্যাশিত এই দৈবত্ববিপাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি সভ্যিই অমন দৈবাধীন ? কাক্সামালকায় কোনোয়কমে গিয়ে পৌছে সোরাবিয়া এই আক্সিক জনবন্তার কারণ কিছুটা জানতে পেরেছেন। সংক্রামক মহামারীর মত কাক্সামালকার অধিবাসীদের মধ্যেও তথন এক অর্থোধ বিভীষিকার ছোয়াচ লেগেছে। কুজকোর পথে যারা নেমে এসেছে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কাতারে কাতারে কাক্সামালকার অধিবাসীরাও সমতলের দিকে নামতে শুরু করেছে। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত এদপানিওল সেনাপতি পিজারোকেও না ভাবিয়ে তুলে ছাড়ে নি। তাঁরই উদ্বিগ্ন অহ্নসন্ধানের ফলে এইটুকু জানা গেছে যে রেইমির উৎসব যা দিয়ে হুচিত হয় উত্তরায়ণের সেই হুর্যবরণ অহ্নষ্ঠান পেরুর ইতিহাসে এই প্রথম পণ্ড হওয়ার ঘটনা আকাশপতি, পরম জ্যোতির্ময়ের চরম অভিশাপ বলে এ দেশের মাহ্ম্য তাদের অন্ধ কুসংস্কারে ধরে নিয়েছে। এ অভিশপ্ত কল্যিত উর্বলোক ছেড়ে তাই তারা ছুটে চলেছে সমতলের সম্প্রতটে। সেগানে সমস্ত স্কৃষ্টির যিনি উৎস পাচাকামাক বা ভীরাকোচা নামে পুজিত সেই দেবাদিদেবের মন্দিরে তাভানতিনস্ক্যুর শাপম্জির জক্তে তারা ধরনা দেবে। ভীরাকোচা যদি দয়া করেন তবেই হুর্যদেবের কোপ দূর হয়ে এ দেশ অভিশাপ মুক্ত হতে পারে। তা না হলে উত্ত ক্র ত্বারমোলী গিরিশিথরে বেষ্টিত হুর্যদেবের পরমপ্রিয় এ দেশ ধ্বংস হয়ে সমুদ্রের জলে তলিয়ে যাবে।

শমতলের সম্জতীরের দিকে আকস্মিক জনবন্তার এ ব্যাখ্যা পেরে পিজারো সদ্ধন্ত হতে পারেন নি। তিনি উদ্বিঃ ও বেণ একটু শক্ষিতই হয়েছেন। সোরাবিয়া ও হেরাদার কাছে হয়াসকারের হত্যার গবর তথন তিনি পেয়েছেন। হঠাৎ এ হত্যার কারণ কী হতে পারে তিনি ভেবে পান নি। পরামর্শ সভা ভেকেও তিনি বিফল হয়েছেন। নানাজনের কাছে সব কটি আকস্মিক ব্যাপারের নানা ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে। ঘটনাগুলির মধ্যে এ রাজ্যের নতুন কোনো অভ্যাখানের গভার ষড়যন্ত্র আছে বলে সন্দেহ করেছে কেউ কেউ। পিজারোর নিজেরও সেরকম একটু সন্দেহ হয় নি এমন নয়। কিয় হয়াসকারের অপ্রত্যাশিত হত্যার সঙ্গে বলে দেশ হেড়ে পালাবার এ উন্মন্ততার সম্পর্ক কি হতে পারে? রেইমির উৎসব পশু হওয়ার সঙ্গে সংক এ অভিশাপের আতম্ব কি আপনা গেকেই এ দেশের মাছ্যের মনে এমন দারুণ ও তীব্র হয়ে উঠেছে?

তা বোধহয় হয়নি।

ভালো করে থোঁজ নিলে পিজারো জানতে পারতেন যে, অভিশাপের যে আতম দিশাহারা ভয়োন্মন্ত পেরুবাসীর এ ঢল সাগরতীরের দিকে নামিয়েছে তার প্রথম উদ্ভব বেশ একটু রহস্তময়। কুজকো শহরে রেইমি উৎসব অফুষ্ঠান পশু হয়েছে। কিন্তু এ আত্তেরের টেউ সেখান থেকে ত ওঠেনি! উঠেছে হঠাং কুজকো থেকে কাক্সামালকা নামবার পথে মাঝ রাস্তায়।

কুছকোর হুয়াইনা কাপাকের প্রেত-প্রাসাদের ধার থেকে চুরি-করে-আনা ঘোড়া হুটো যেখানে পাওয়া গেছে তার কাছাকাছি থেকেই যে অভিশাপের আতর্কটা প্রথম জাগতে হৃত্বক করেছে এটুকু অন্তত সোরাবিয়া ও হেরাদারও থেয়াল করা উচিত ছিল।

ওই অঞ্চলের সকলকে ভয়ে দেশছাড়া করবার মত রটনাটা হঠাৎ ওইখানেই কেন প্রথম শোনা গেছে তা বোধহয় তাহলে সোরাবিয়ার পক্ষে আঁচ করা থুব কঠিন হত না।

সোরাবিয়ার সে থেয়াল কিন্ত হয় নি। আত্তর্কবিহবল জনস্রোতের দরুন গানাদোকে ধরার এতবড় স্বযোগটা তার নষ্ট হয়েছে এইটিই তার মনের জ্ঞালা। সে স্রোত স্বষ্টিতে যে গানাদোর হাত থাকতে পারে তা সোরাবিয়া কল্পনাই করে নি।

ইয়া সমস্ত ব্যাপারটার ম্লে গানাদো-ই আছেন। সোরাবিয়ার হিংশ্র অফ্সরণকে ব্যর্থ করবার এই কৌশলই তাঁর হঠাৎ মাথায় এসেছে। এসেছে পাহাড়ের চূড়া থেকে অমোঘ নিয়তির মত সওয়ার বাহিনীকে আসতে দেথার পর কয়া'র কাছে নিজেদের নিক্ষপায় অবস্থাটা ব্ঝিয়ে বলবার সময়।

নির্জন, পার্বত্য পথে তাঁরা ছাড়া আর কোনো রাহী নেই বলেই সোরাবিয়ার দলের পক্ষে তাঁদের ধরে ফেলা অনিবার্য তিনি হতাশভাবে বোঝাচ্ছিলেন। সেই হতাশার অন্ধকারে হঠাৎ নিজের যুক্তি থেকেই আশার আলো তিনি দেখতে পান।

পার্বত্য পথ নির্জন বলেই তাঁদের ধরা পড়া অবশুস্তাবী। কিন্তু এ পথে যদি হঠাৎ স্কনস্রোত বইতে স্কুক্ষ করে ?

এ অঘটন ঘটাবার উপায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভেবে বার করেছেন গানাদো।

এসপানিওল বাহিনী তখনও কমপক্ষে এক বেলার পথ পিছিয়ে আছে। গানাদো তাঁদের ঘোড়া ছটিকে সেখানেই ছেড়ে দিয়ে কাছাকাছি প্রথম যে গ্রামাঞ্চল পেয়েছেন সেখানেই চলে গেছেন সাধারণ পেরুবাসীর সাজে।

তাঁর নিজের ও ফেলিপিলিওর তুজনের চেহারা পোশাক ঠিক গ্রামাঞ্চলের

মান্থবের মত নয়। কিন্তু তাতে অস্থবিধের বদলে স্থবিধেই হয়েছে। কুজকোর সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত ঘর থেকেই যেন তাঁরা আসছেন এইভাবে গানাদো গ্রামের মান্থবের মধ্যে রেইমির উৎসব পশু হওয়া ও হয়াসকারের হত্যার ঘটনা বাড়িয়ে সমস্ত দেশ অভিশপ্ত হওয়ার রটনা স্থক করেছেন।

বিদেশী এসপানিওলরা এ পুণ্যভূমি তাদের পাপস্পর্শে অপবিত্র করার পর থেকে যা যা ঘটেছে তাতে দেশের মান্থবের মন এমনিতেই দাহ্ছ হয়ে ছিল, রেইমি উৎসব পশু হওয়ার সংবাদের সঙ্গে জড়িত হয়ে কুপিত সুর্যদেবের অভিশাপ সম্বন্ধে রটনায় তা দাউদাউ করে জলে উঠে চতুদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

আর্ত দিশাহার। মান্তবের যে বক্সাম্রোত তারপর পাহাড়ের পথ দিয়ে নেমে গেছে তার মধ্যে গানাদোর ফেলিপিলিও আর কয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ নিশ্চিফ্ হয়ে নিজেদের মিশিয়ে দিতে কোনো অস্কবিধাই হয় নি ।

কাক্সামালকা পর্যস্ত ত বটেই সেখান থেকে টাম্বেজ বন্দর অবধি পাচা-কামাকের মন্দিরে ধরনা-দিতে-যাওয়া ব্যাকুল অস্থির তীর্থ-যাত্রীদের মধ্যে তাঁরা বেমালুম গা-ঢাকা দিয়ে থেকেছেন।

টাম্বেজ বন্দরে একটু বিপদ হ'তে পারত। কিন্তু গানাদো আর তার সঙ্গীদের পালাবার কৌশলটা তথনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। কাক্সামালকা ছেড়ে যাবার পর পাচাকামাকের মন্দিরের পথে ভীত অস্থির যাত্রীদের ওপর তেমন নজ্ব রাথা হয় নি। টাম্বেজ বন্দরে কোন পাছারাও ছিল না।

থাকলেও একটি মেয়ে আর একটি পুরুষ গোলাম নিয়ে পানামায় বেচতে যেতে কেউ বাধা পেত না বোধহয়। এরকম ক্রীতদাস ক্রীতদাসী তথন প্রতি জাহাজেই চালান হতে হুরু করেছে।

টাম্বেজ বন্দরের একটি জাহাজে এমনি এক ব্যবসান্নীর সঙ্গে এক জোড়া দাস-দাসা দেখা গেছল।

কে এই ব্যবসাদার?

না, গানালো নয়। এই ভূমিকাটা ফেলিপিলিওর ওপর চাপিয়ে দিয়ে, গানালো কয়া-র সঙ্গে গরু ঘোডার মত বেচাকেনার গোলামই সেজেচেন।

ফেলিপিলিও তাতে আপত্তি করেছিল প্রবলভাবে। কিন্তু গানালো ছেসে তাকে ব্ঝিয়েছিলেন যে ফেলিপিলিও নিজে যাতে অনভাস্ত সেই ক্রীতদাসের ভূমিকাটা তাঁর কাছে নতুন নয়। এ ভূমিকায় তিনি পাকা, তাই তার ত্বংথ কপ্ত যন্ত্রণার সঙ্গে ভালোরকম পরিচয়ই তার আছে।

এই স্থতে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে এই সম্দ্রপথেরই আগেকার একটি তুর্ভেন্ত রহস্তের তিনি নিজে থেকেই মীমাংসা করে দিয়েছিলেন।

এই অজানা পশ্চিম মহাসাগরে নাখোদা বার্থলেমিউ রুইজ বিতীয় বার পিজাবোর অভিযানের নো-সেনাপতি হয়ে এসে এ দেশের অভ্তুত পালতোলা সমৃদ্রগামী ভেলা থেকে দোভাষী হিসেবে একটি লোককে নিজের জাহাজে তুলে নেন। টাম্বেজ বন্দরে ঘুরে পিজারো যে দ্বীপে ছিলেন সেখানে জাহাজ ভেড়াবার পর সেই দোভাষী আশ্চর্যভাবে হঠাৎ নিখোজ হয়ে যায়।

নিথোঁজ হবার কোশলটা এবার প্রকাশ করে দিয়েছিলেন গানাদো। তিনি জাহাজ থেকে কোথাও পালিয়ে যান নি। কেউ তাঁর থোঁজ না পেলেও তিনি জাহাজের ভেতরেই ছিলেন। ছিলেন মরণাপন্ন রোগী সেজে মৃত একজন গৈনিকেরই বিছানার। তথনকার দিনে জাহাজে অস্তম্ব হয়ে পড়লে পরমায় ফুরিয়ে এসেছে বলেই ধরে নিতে হত। গুরুতর অস্থ্য না হলে কেউ বিছানা নিত না, আর বিছানা নিলে তা থেকে ওঠবার আশা কেউ করত না। কারণ রোগীদের ভেশ্রার কি চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই ছিল না জাহাজে।

পিজারোকে যে দ্বীপ থেকে রুইজ তুলে নিতে গিয়েছিলেন সেখানে জাহাজ ভেড়াবার সময় তৃজন নাবিক রুইজের জাহাজে অস্থস্থ হয়ে পড়েছিল। নিজে থেকে তাদের একটু দেখা শোনা করতে গিয়ে গানাদো একজনকে মৃত অবস্থায় দেখেন! তাই থেকেই সম্পূর্ণভাবে আত্মগোপন করে পানামায় নামার উপায়টা তাঁর মাথায় আসে।

অন্ত নাবিকেরা যথন দ্বীপে নেমে আমোদ আহ্লাদে ব্যস্ত সেই সময়ে জাহাজে উঠে এসে গানালো মৃত সৈনিকটির যথাযোগ্য সম্ক্র-সংকারের ব্যবস্থা করেন। তারপর তার রোগশযাই গানালোর জত্যে সন্ধানের অসাধ্য গোপন আশ্রয় হয়ে ওঠে। রোগী হিসেবে তাঁর দিকে কেউ একবার দৃষ্টিপাতও করেন। নেহাত দয়া করে কথনো একটু পান করার জল বা সামান্ত কিছু খাত কেউ কথনো রেখে গেছে। সেই ভাবেই সেবার পানামা পর্যন্ত পৌছে তিনি হ্যোগ ব্রে জাহাজ থেকে সকলের অগোচরে এক সময়ে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। হঠাৎ অদৃশ্য হওয়া দোভাষী সম্বন্ধে থোঁজ হয়েছে কিন্তু একটা মৃম্র্রাগীর অন্তর্ধান নিয়ে কেউ মাথা ঘামার নি।

একা হলে, আর স্থােগ থাকলে এবারেও সেইরকম রোগী সেছে সকলের চােধের আড়ালে থাকার ব্যবস্থাই পছন্দ করতেন গানাছো। সে স্থােগ হয়ত হতে পারত, কিন্তু সঙ্গে কয়া আছে। তাকে নিরাপদ রাখবার জন্মেই তার সঙ্গে থাকা একান্ত প্রয়োজন। পাথির মত হৃদয় যার কোমল, পাণে থেকে সাহস না দিলে এই অবিখাশ্য অমান্ত্যিক পরিবেশে ভয়ে হতাশাতেই সে নিশ্চয় মারা পড়ত।

জাহাজে যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ অবশু কোনো ভয় নেই। গরু ছাগলের মত ক্রীতদাসদের যেথানে প্রায় থাঁচাবন্দী করে রাথা হয় সেথানে তাদের দিকে দৃষ্টি দেবার উৎসাহ কারুর হয় না।

বিপদ জাহাজ থেকে ক্রীতদাস হিসেবে নামবার পর। পানামার বন্দরে আ্বাগে থাকতে বাছাই করে চিহ্নিত করে রাথবার জন্মে ক্রীতদাসের ব্যাপারীদের দালালরা জাহাজ ভিড়তে-না-ভিড়তে এসে হাজির থাকে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শব ক্রীতদাসের চেহারা তাকত যাচাই করে দেখাই তাদের পেশা। তারা নেহাত বুড়ো হাবড়া বা রুগ্ন না হলে অবহেলা ভরে কাউকে বাদ দেয় না। একবার তাদের নজর পড়ে গেলে আর নিস্তার নেই।

দাদন দিয়ে তারা বাছাই করা গোলামকে তথনই অর্থেক কিনে রাখতে পারে। জাহাজে করে ক্রীতদাস দাসী বে আনে তারও তথন সাধ্য নেই সে দাদন নিতে অস্বীকার করে। ইচ্ছা করলে ব্যাপারী বা তার দালাল দাদন না দিয়ে পুরো দামে গোলামকে কিনেও নিতে পারে।

তিনি নিজে না হলেও পানামায় যাত্রী জাহাজ পৌছোবার পর কয়া এমনি কোনো দালালের চোথে ধরে যেতে পারে এই ছিল গানাদোর সব চেয়ে বড়ভয়।

## চৌত্রিশ

বন্দরে জাহাজ লাগবার পর যা ভন্ন করেছিলেন হয়েছেও ঠিক তাই!

নতৃন জন্ধ-করা 'স্র্য কাঁদলে সোনা'র দেশ থেকে জাহাজ এসে পানামার বন্ধরে লাগলে অনেকেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়। কেউ যায় পরিচিত বন্ধু-বান্ধব আদছে জেনে, কেউ-বা শুধু সে দেশের নতুন খবরাখবর জানবার কৌতৃহলে। পানামার রাজসরকার থেকে খাজাঞ্চী কোতোয়াল যায় স্পেনের স্মাটের জন্তে পাঠানো সোনাদানার দখল নিতে আর আসে ব্যাপারী বা তাদের দালালেরা ভিক্নার পশম কি আলপাকার রেশমী লোমে বোনা কাপড়-চোপডের মত সওদা থেকে কেনাবেচার গোলামের মত পণোর থোঁজে।

ফেলিপিলিও ক্রীতদাস হিসেবে গানাদো আর কয়াকে নিয়ে বন্দরে পা দিতে-না-দিতেই একজন নয় ত্ব' ত্বজন দালালের চোথে পড়েছে।

ক্ষার মৃথ আর শরীর প্রায় আগাগোড়াই বেচপ নোংরা ময়লা পোশাকে ঢাকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাশ দিয়ে চলে যেতে গিয়ে একজন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে হঠাও।

তারপর বর্বর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে টান দিতে গেছে কয়ার গায়ের কাপড়ে। ফেলিপিলিও বাধা দিতে গেছে কিন্তু তার আগেই গানাদো এক ঝটকায় দালালের হাতটা সরিয়ে দিয়ে কয়াকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন।

প্রথমে সভিত্তি হতভম্ব হয়ে গেছে দালাল। তারপর তার ছ চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরিয়েছে। একটা ক্রীতদাসের এরকম স্পর্ধা দালালের বুঝি কল্পনারও বাইরে।

দাঁতে দাঁত ঘবে হিংম জনস্ত স্বরে সে ফেলিপিলিওকেই প্রথম গালাগাল দিয়ে বলেছে, তুমি এ গোলামের মালিক! গোলাম হয়ে সে ভদ্রলোকের গায়ে হাত তোলে। ওর ঐ হাত তুটো কেটে সমস্ত গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেব আর তোমারও গোলাম কেনাবেচার কারবার কেমন করে চলে তা দেখব! দেখেছেন সেনর এ গোলামের স্পর্ধা?

শেষ কথাটা বলা হয়েছে পাশের আর একটি প্রৌট্-গোছের লোককে।

এ লোকটিও ওই জায়গা দিয়ে যেতে যেতে প্রথম দালালের ক্রুদ্ধ চিৎকার শুনেই বোধহয় দাঁড়িয়ে পড়েছে।

চেহারায় সৌম্য শাস্ত গোছের মনে হলেও এ লোকটিও যে আরেক দালাল তা বোঝা গেছে হু একটি কথার পরেই।

প্রথম দালালের প্রশ্নের উত্তরে প্রোঢ় লোকটি বেশ তিক্ত স্বরেই বলেছে,—
ইয়া দেখলাম। দেখেই ত দাঁড়িয়ে পড়েছি।

আমি এখানেই ওর ছাল চামড়া ছাড়িয়ে নিচ্ছি, দেখুন না।—গর্জন করে বলেছে প্রথম দালাল।

না।—দৃঢ় স্ববে আপত্তি জানিয়েছে প্রোঢ় লোকটি,—ছাল ছাড়াবার স্থুখটা আমিই করতে চাই।

তার মানে?—বিশ্বয়ের সঙ্গে বিরক্তিও একটু ফুটে উঠেছে প্রথম দালালের স্বরে।

তার মানে ওর তেজ দেখে আমিই কিনে নেব ঠিক করেছি।—জোরালো গলায় জানিয়েছে প্রোট লোকটি।

আপনি কিনে নেবেন ?—এবার ব্যক্তের হাসি হেসে উঠেছে প্রথম দালাল,— আপনি কি গোলাম কেনা-বেচার কারবারী নাকি ?

না, কারবারী নয়। প্রোঢ় লোকটি স্বীকার করেছে এবার,—আমি আপনারই মত ব্যাপারীর দালাল।

ও আপনি দালাল।—প্রথম দালালের গায়ের জালাটা এবার প্রকাশ পেয়েছে প্রৌঢ় লোকটির বিরুদ্ধে। কয়া আর গানাদোর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ষে তীব্র অবজ্ঞার স্বরে বলেছে,—কিন্তু আমি যে এই দুটোর জন্মে দাদন দিচ্ছি এখুনি।

দাদন দিচ্ছেন!—প্রোঢ় দ্বিতীয় দালালের মেজাজও এবার চড়তে দেখা গিয়েছে,—আর আমি যে পুরো দামে কিনে নিচ্ছি এখানেই এখনই।

বেশ কিন্তুন দেখি, কত আপনার মুরোদ !—উপহাস করে বলেছে প্রথম দালাল,—কত দাম এ ছটোর জন্যে দেবেন শুনি ?

যা আপনি দেবেন তার চেয়ে দশ 'পেসো দে অরো' বেশী! এবার গন্তীর গলায় বলেছে দ্বিতীয় দালাল।

যা বলেছে করেছেও তাই।

বন্দরের ওপর ম্থরোচক ঝগড়ার গন্ধে গন্ধে তখন চারিদিকে বেণ একটু

ভিড় জমে গেছে। তাদের সকলের সামনে প্রথম দালালের চেয়ে সত্যিই— দশ পেসো দে অরো' বেশী দাম ধরে দিয়েছে দ্বিতীয় দালাল।

পানামার বন্দরে পা দিতে-না-দিতে ফেলিপিলিওর বিষ্চ বিহবল অসহায় দৃষ্টির সামনে গানাদো কয়ার সঙ্গে বিক্রী হয়ে গেছেন ক্রীতদাসের ব্যাপারীর এক দালালের কাছে।

বিক্রী হয়ে যাবার পর গঞ্-ছাগলের মতই গানাদো আর কয়াকে নতুন মালিকের সঙ্গে বন্দর ছেড়ে যেতে হয়।

পানামা শহর তথন জমজমাট হয়ে উঠেছে শুধু পেরু আবিষ্কারের দৌলতেই।

সেধানকার লুট করা ঐশ্বয় এই পানামা হয়েই স্পেনে চালান যায়, আর সে লুটের ছিটেফোঁটা বধরাতেই ফেঁপে ওঠে পানামা শহর। জমজমাট বলতে অবগ্য রাস্তা বাড়ি-ঘরের ছড়াছড়ি কি শোভা সৌন্দ্য ভাবলে ভুল হবে। আসলে জংলা জলা বালার দেশ। সেধানে মাহুবের ভিড় বেড়ে শহর ভালো করে ছড়াতে না পেরে ঘিঞ্জিই হয়েছে আবো বেশী।

সেই ঘিঞ্জি ভূঁইফোড় শহরের রাস্তা দিয়ে গোলাম হিসেবে তাঁদের যে কিনেছে সেই ব্যাপারীর দালাল গানাদো আর কয়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে যায়।

তার সঙ্গে ঘোড়া আচে। নিজে সে ইচ্ছে করলে তাতে চেপে যেতে পারত। কিন্তু তার বদলে ঘোড়ার লাগাম ধরে সে তার নতুন কেনা ক্রীতদাস ক্রীতদাসীর সঙ্গে হেঁটেই চলে। নতুন গোলাম আর বাঁদী যাতে পালাতে না পারে সেইজন্মেই কি এই সাবধানতা?

তা হবে বোধহয়! পথে থেতে যেতে যেভাবে ব্যাপারী তাদের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে তাতে বেশ বড় গোছের দাঁও সে মেরেছে বলেই মনে হয়।

তথন সবে সকাল হয়েছে। পানামার রাস্তায় কিন্তু লোকজনের অভাব নেই। ত্'চারজন তার মধ্যে নাম না জাত্মক ব্যাপারীর মুখ বোধহয় চেনে। তারা একটু সবিস্ময়েই তার হাতে ধরা দড়িতে বাঁধা গোলাম আর বাদীকে লক্ষা করে।

পানামা শহরের রাস্তায় হাতে দড়ি বাঁধা বাঁদী-বান্দাকে নিয়ে যেতে দেখা এমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার নয়! ব্যাপারটা প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক। গানাদো আর কন্ধার বেলা এই বিশেষ বিশ্বিত কৌতূহল তাই একটু অস্বাভাবিক। গানাদোকে কেউ কেউ চিনতে পারে বলেই কি এই বিশ্বিত কৌত্ত্ল ফুটে ওঠে তাদের মুখে?

না, তা নয়। কয়া এ শহরে সম্পূর্ণ অচেনা ত বটেই, কিছুকাল এ শহরে কাটিয়ে যাওয়া সত্ত্বে গানাদোকে চেনবার মত মাছ্যও পানামা শহরে তথন নেই বললেই হয়। পানামা তথন ত শেকড় মেলবার শহর নয়, ভেসে য়েতে যেতে ত্ব'দণ্ড ঠেকে যাবার আঘাটা মাত্র। পুরানো মহাদেশ থেকে ভাগ্য ফেরাতে কি সেখানকার অপরাধের সাজা এড়াতে যারা এখানে এসে ঠেকে তারা স্রোতের শেওলার মত। ত্'চার দিন কি বড় জাের ত্ব'এক বছরের বেশী কেউ বড় একটা এখানে আটকে থাকে না। নতুন গানায় অথবা হজুগের টেউ-এ অল্য কোথাও ভেসে যায়। পানামা শহরে তথন যারা আছে গোনা-গুনতি ত্ব'একজন বাদে সবাই তারা একেবারে নতুন লােক।

গানাদোকে তারা কেউ চেনে না।

ভূচ্ছ অজানা গোলাম বাদীকে নয়, অবাক ত্'একজন হয় তাদের মালিককে দেখে।

অবাক হল ডন মোরালেসও।

ই্যা সেই ডন মোরালেস, একদিন যার বাড়িতে পিজারো আর তাঁর বন্ধু আলমাগ্রোর নিত্য বৈঠক বসেছে 'স্র্য কাদলে সোনা'র দেশে অভিযানের উপায় ভাবতে।

পানামা শহরের প্রথম পত্তনের সময়কার বাসিন্দাদের মধ্যে তিনিই আর হ'একজনের মত এখনো পর্যন্ত টিকে আছেন।

কি কাজে ভন মোরালেস সবে বৃঝি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলেন।

তাঁরই বাড়ির রান্তায় হাতে দড়ি বাঁধা ত্র'জন গোলাম বাঁদী আর তাদের মালিককে আলতে দেখে তিনি অবাক হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন।

তারপর বিমৃঢ় অবিশ্বাদের স্বরে যা জিজ্ঞেদ করেন, পানামা বন্দরে জাহাজ ভেড়াবার পর গানাদো আর কয়া অমন নাটকীয় ভাবে গোলামের কারবারীর এক দালালের কাছে বিক্রী হয়ে যাবার রহস্ত তাতেই কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যায় বোধহয়।

এ কি ব্যাপার কাপিতান !—ডন নোরালেসের কণ্ঠ বিমৃত্ বিশ্বরে তীক্ষ হয়ে ওঠে,—আপনি এ ছই গোলাম বাঁদী পেলেন কোথার ?

কোথায় আবার! কাপিতান বলে ডন মোরালেস যাঁকে সম্বোধন করেছেন

সেই সৌম্য-দর্শন প্রোচ একটু হেসে বলেন,—জাহাজঘাটা থেকে কিনে নিয়ে এলাম!

কিনে নিয়ে এলেন! ডন মোরালেস কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন না,— আপনি সাত সকালে জাহাজঘাটায় গেছলেন গোলাম বাঁদা কিনতে?

এ কারবারে দাঁও মারতে হলে তাই ত যেতে হয়।—কাপিতান গলায় পরিহাসের স্থরটা স্পষ্ট করে তুলে বাহাত্ত্রীর ভান করে বলেন,—কি রকম স্বেস্ মাল বাগিয়েছি একবার ভালো করে নজর দিয়েই দেখুন না!

ভন মোরালেস তাই দেখেন এবার। আর দেখার সঙ্গে তাঁর দৃষ্টি সত্যিই বিক্ষারিত হয়ে ওঠে।

গানালোর দিকে চেয়ে তাঁর কঠে একটা বিস্ময়-ধ্বনিই শুধু শোনা যায়,—
এ কি ! এ তো•••

ইয়া ডন মোরালেস:—কাপিতান হাসিম্থে তার অসমাপ্ত কথাটা পূরণ করে দিয়ে বলেন,—এ ক্রীতদাস আপনার অচেনা নয়। একদিন আপনিই তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আজু আপনার কাছেই তাই ওদের নিয়ে এলাম।

পানামার বন্দরে জাহাজ ভিড়বার পর কোনো ক্রীতদাসের ব্যাপারীর হাতে পড়বার ভয় ছিল গানাদোর মনে। যা ভয় করেছিলেন, হয়েছিলও তাই। জাহাজঘাটায় জঝর এক ব্যাপারীর দালালের নজর পড়েছিল তাঁর আর কয়ার ওপর। আগে থাকতে তাক করলেও শেষ পর্যন্ত শিকার অবশ্র তার হাত থেকে ফস্কে গেছে। তার ওপরে টেকা দিয়ে আরেক গোলাম কেনা-বেচার কারবারী গানাদো আর কয়াকে নগদা দামে কিনে নিয়েছে।

গানাদো আর কয়ার পক্ষে এ পরিণামটা তপ্ত খোলা থেকে গনগনে চ্লোম পড়ার সামিল হওয়ারই কথা। কিন্তু তা হয় নি।

না হবার কারণ এই যে জাহাজঘাটায় চড়া নগদ দাম দিয়ে যিনি গোলাম হিসেবে কয়া আর গানাদোকে কিনে নিয়েছেন তিনি আর কেউ নন, গানাদোর বন্ধু ও গুরুজনস্থানীয় পরম হিতৈষী সেই কাপিতান গানসেদো।

কাপিতান সানসেনো অবশ্য কন্মিন কালে গোলাম বাদী কেনা-বেচার কারবারী নন। শুধু অবস্থা গতিকে গানানোকে রক্ষা করবার জন্মে তাঁকে তাই সাজতে হয়েছে।

কিন্তু অবত সকালে এই বিশেষ দিনটিতে জাহাজঘাটার তাঁর হাজির হওয়াটাই,—একটু আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি? না, তাও নয়। কারণ পেরু-ফেরতা যে কোন জাহাজ পানামা বন্দরে ভিড়লেই তা দেখতে যাওয়া কাপিতান সানসেদোর অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাড়িয়েছে বহুকাল ধরে। পেরুর উপকূল থেকে কোনো জাহাজ ফিরছে জানলে একবার বন্দর্টা তিনি ঘুরে যাবেন-ই।

এ ঘোরাঘ্রি যে গানাদোর জন্মে তা বলা বাহুলা। যে সাস্তা মার্তা দ্বীপে পিজারোর পেরু অভিযানের সঙ্গন্ধের প্রায় সমাধি হতে চলেছিল, সেখান থেকে কৌশলে ক্ষ্ম অভিযানের সকলকে সরাবার ব্যবস্থা করে গানাদো কাপিতান সানসেলোকে নিয়ে মাঝখানের পাহাড় ডিঙিয়ে পানামায় গিয়ে পৌছাবার পর সেবারকার মত পিজারোর অভিযানের আর সঙ্গী হতে পারেননি। পরে ভিন্ন পরিচয় নিয়ে অন্ত একটি দলের সঙ্গে 'পুনা' দ্বীপে গিয়ে তিনি পিজারোর বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেন। স্বাস্থ্যে শক্তিতে কুলোবে না বলে প্রৌঢ় কাপিতান সানসেলোকে অনিচ্ছা সত্তেও তথন থেকে পানামাতেই থেকে যেতে হয়। গানালোরই গোপন নির্দেশে কাপিতান সানসেদো ইতিমধ্যে ডন মোরালেস-এর সঙ্গে ভাব করে তাঁরই অতিথি হয়ে আছেন। মোরালেস-এরই এক কালের ক্রীতদাস গানালো সন্থম্ম সানসেদো অবশু কোনো কথা এ পর্যন্ত ভাতেন নি। পেরু-কেরতা জাহাজের থোঁজ নিতে তাঁর পানামার বন্দরে যাওয়ার বাতিকটাও যথাসম্ভব গোপন রেখেছেন ডন মোরালেস-এর কাছে। এ বাতিক সত্যিই একদিন এতথানি কাজে লাগবে তা সানসেদো নিজেই ভাবতে পারেন নি।

এইবার অবশ্য ডন মোরালেসকে সমস্ত কথাই খুলে বলতে হয়।

মোরালেস সত্যিই উদার সহৃদয় মাহ্নষ। এক কালে ক্রীতদাস হিসেবে যাকে দেখেছেন, সত্যকার পরিচয় জানবার পর সেই গানাদোকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে তাঁর বাবে না। গানাদো আর কয়ার আন্ত আশ্রায়ের সমস্থা সহজেই তাই মিটে যায়। মোরালেস-এর আন্তানায় তাঁরা যতদিন খুশি থাকতে পারেন।

কিন্তু আশ্রের সমস্তা এভাবে মিটিয়ে ত গানাদো খুশি হতে পারেন না।
মোরালেস-এর বাড়িতে কয়াকে নিয়ে সসম্মানেই তিনি ঠাঁই পেয়েছেন কিন্তু
এথানে থাকা মানে ত সমস্ত পানামা শহরের কাছে গা ঢাকা দিয়ে চোরের মত
লুকিয়ে থাকা। ক্রীতদাস কেনা-বেচার কারবার ফলাও ভাবে স্কুরু হবার পর
থেকে পানামা শহরেও কোতোয়ালদের হুশিয়ারী আর আইন-কায়নের
কড়াকড়ি বেড়ে গিয়েছে। গোলামদের সম্বন্ধে আগেকার সে ঢিলে-ঢালা

উদাসীন মনোভাব আর নেই। ফেরারী গোলাম ছিসেবে গানালো এখানকার দাগী আসামী। একবার তিনি এ শহরের পাহারা এড়িয়ে বেমাল্ম গা-ঢাকা দিতে পেরেছিলেন বটে কিন্তু এখন আর তা কি সম্ভব? যে ব্যাপারীর দালাল তাঁর সঙ্গে কয়াকে কিনতে চেয়েছিল সেও এখন তাঁদের শক্র। কোতোয়ালীর লোকজনের ত বটেই শহরে তার কড়া নজরে পড়বার সম্ভাবনাও কম নয়। নিজে একা হলে খুব বেশী ভাবনা গানাদোর ছিল না। কিন্তু সঙ্গে কয়া থাকাতেই সমস্যা অত কঠিন হয়ে উঠেতে।

তাঁকে পানামা থেকে কয়াকে নিয়ে হাঁটা পথে জঙ্গল পাহাড় ভিঙিয়ে যোজকের ওপারের কোনো বন্দরে গিয়ে পৌছোতে হবে। নিজে যা পারতেন সেরকম অজানা হর্গম বিপদসঙ্গুল বিপথে কয়াকে নিয়ে পানামা যোজকের শিরদাড়া গোছের পাহাড় পার হওয়ার আত্মঘাতী চেষ্টা কয়া তাঁর পক্ষে উচিত নয়। পাহাড় ভিঙোবার চালু সহজ রাস্তা না ধরে তাঁদের উপায় নেই। আর সে পথে ক্রীতদাস যলে চিহ্নিত কাঞ্চর পক্ষে ধরা পড়বার বিপদ পদে পদে।

কি করবেন তাহলে গানাদো? পানামার মোরালেশ-এর বাড়িতে এমন করে লুকিয়ে বলে কতদিন সার কাটাবেন ? ভাগ্যে যা থাকে থাক বিপদের সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে পাহাড় ডিভিয়ে আতলাস্তিকের তীরের কোনো বন্দরে যাবার সফল্লই তিনি শেষ পর্যন্ত করেন।

এ সঙ্কল্পে বাধা দেন শুধু ডন মোরালেশ।

না গানাদো!—দৃঢ় স্বরে তিনি বলেন—ক্রীতদাস হিসেবে পানামা ছাড়া তোমার চলবে না।

তাহলে মরণ না হওয়া পর্যন্ত ত পানামা ছাড়ার আর কোনো আশা নেই। তিক্ত স্বরে বলেন গানাদো।

কেন আশা নেই!—মোরালেস জোর দিয়ে বলেন,—সেই স্বার্থপর নীচ পেড়ারিয়স-এর জারগায় পানামার নতুন গভেরনাডর এখন ডন পেড়ো দে লস রিয়স। ইনি উচ্দরের মান্ত্র্য বলে শোনা যাছে। এর কাছে তোমার সমস্ত ইতিহাস জানালে উনি নিশ্চয়ই তোমায় স্বাধীন বলে ছাড়পত্র দেবেন বলে আমার বিশ্বাস। পিজারোর এ অভিধান সম্ভব ও সফল করে তোলবার জক্তে যা তুমি করেছ তা কাপিতানের কাছে সব আমি শুনেছি। আমি নিজেও তার জনেক কিছু এখন জানি। কাপিতান সানসেদোর সঙ্গে আমি ডন পেড়োর কাছে গিয়ে দরবার করে সব জানাব।

সব জানাতে পারবেন না ডন মোরালেস—ছ:থের হাসি হেসে বলেন গানাদো,—আর জানালে সাধীনতার ছাড়পত্র দেওয়ার বদলে আমাকে তাঁর গারদে দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কারণ পেরু আবিষ্কারের অভিযান সম্ভব করবার জন্তে প্রথমে যদি আমি কিছু করে থাকি সে অভিযান বার্থ করবার জন্তেও শেষকালে কম কিছু করি নি। ভাগ্য বিরপ না হলে আমার চক্রান্ত সফল হয়ে তাভানতিনস্বয়ুর পবিত্র রাজ্যে কোনো এসপানিওলের আর ঠাঁই হত না।

কি বলছ কি তুমি গানাদো!—মোরালেস বিমৃচভাবে গানাদোর দিকে তাকান। কাপিতান সানসেদোর চোখেও বিস্মিত জিজ্ঞাসার দৃষ্টি ফুটে ওঠে।

একটু চুপ করে থেকে গভীর অবিখাসের স্বরে মোরালেস আবার বলেন—
তুমি স্পেনের শক্র, একথা আমায় বিখাস করতে বলো?

না, তা বলি না, ডন মোরালেস। গাঢ় গন্তীর শোনায় এবার গানাদোর গলা,—শ্পেনের আমি শক্র নই, অবিচার অন্তায় নীচতা দম্ভ পাশবিকতা লোভ, পৃথিবীর সব সাধারণ মাহুষের মতো আমি শক্র শুধু এই সব কিছুর। নতুন আশ্চর্য এক দেশ আবিদ্ধৃত হোক আগ্রহভবে আমি তা চেয়েছিলাম, সে আবিদ্ধারের পথ এমন পৈশাচিকতায় নোংরা, রক্তে পিচ্ছিল হবে আমি ভাবতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত যথাসাধ্য তাই এ পাপের অভিযানে বাধা দিতে চেষ্টা করেছি। সে চেষ্টা অবশ্য ব্যর্থই হয়েছে।

গানাদোর কথা শেষ হ্বার পর থানিকক্ষণ সমস্ত ঘর একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কি বলবেন এবার ডন মোরালেস আর কাপিতান সানসেদো? যে অকপট স্বীকারোক্তি গানাদো করেছেন তারপর তাঁকে আর ক্ষমা করতে পারবেন কি ?

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারুর মূথে কোনো কথা শোনা যার না। মূথের ভাব দেখেও বোঝা যার না তাঁদের মনের মধ্যে কি হল্ব চলছে।

ছম্বটা সন্তিয়ই নেহাত সামাক্ত ত নয়। একদিকে স্পেন ও স্পেনের সম্রাটের প্রতি আহ্নগত্য আর একদিকে সত্য ও ক্তান্তের দাবীর সঙ্গে গানাদোর মতো মান্নবের প্রতি স্বতঃক্তৃত শ্রদ্ধা ও সহাত্মভূতি।

ডন মোরালেসই প্রথম তাঁর মনের কথাটা প্রকাশ করেন। গঞ্জীর ও বেশ একটু বিষয় মূথে তিনি যা বলেন, তাতে বোঝা যায় যে উদার সহাদয় হলেও তাঁর কাছে যা দেশক্রোহিতা গানাদোর সে আচরণ তিনি সম্পূর্ণ ক্ষমা করতে পারেন নি। আমি অত্যন্ত তৃঃধিত গানাদো। ধীরে ধীরে গন্তীর অফুচ্চ কঠে তিনি বলেন, তোমার সব অভিযোগ মেনে নিম্নেও পিজারোর অধীন পেরুর এসপানিওল বাহিনীর বিরুদ্ধে তোমার চক্রান্ত আমি সমর্থন করতে পারছি না। তৃমি যা করেছ তা আমার বিচারে গুরুতর অপরাধ। তবু এ অভিযানে তোমার আগেকার ভূমিকার কথা মনে রেখে তোমাকে শান্তি দেবার কোনো ব্যবস্থা আমি করব না। শুধু যা জেনেছি তার পর তোমাকে বাড়িতে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। একটি দিন মাত্র তোমার সময় দিছিছ। কাল সকালে উঠে তোমাকে আর আমার বাড়িতে যেন দেখতে না পাই। পেলে সমাটের প্রতি কর্তবা আমি না করে পারব না।

অনেক ধন্যবাদ ভন মোরালেস! শাস্ত স্বরে ক্বতজ্ঞতা জানিয়ে গানাদো আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বলা তাঁর হয় না।

বেশ একটু তিব্ধ কঠে গানাদোকে বাধা দিয়ে কাপিতান সানসেলো ভন মোরালেসকে ধিকার দিয়ে বলেন, ছি মোরালেস! আপনার মূথে এরকম কথা শোনবার আশা করিনি। ন্থায়, ধর্ম, সত্য এ সব কিছুর দাম আপনার কাছে নেই? গানাদো স্পেনের সমাটের বিহুদ্ধে রাজন্রোহী বলে আপনি মনে করছেন, মনে করছেন সে স্পেনের শক্রতা করেছে? শক্রতা করেছে, না, স্পেনের শুধু নয়, সমস্ত খৃন্টান জগতের যারা কলয়, আবিষ্কারক অভিযাত্রীর সাজে এশ্বর্ম আর রক্তলোলুশ সেই নরপিশাচদের বিহুদ্ধে দাঁড়িয়ে স্পেন আর স্পেনের স্থাটের গৌরব রক্ষা করবারই চেষ্টা করেছে গানাদো?

কাপিতান সানসেদোর জ্ঞলন্ত কণ্ঠের ধিক্কার কিন্তু নিক্ষলই হয়।

করেক মুহূর্ত নীরব থেকে ডন মোরালেস আগেকার মতই বিষণ্ণ গণ্ডীর গলার বলেন,—আমার মাপ করবেন কাপিতান যুক্তিতর্ক বিচারে আমার মনের ভাব বদলাবার নয়। স্পেনের বিজয়-পতাকা সম্ভ্র পারে দ্রদ্রাস্তরে যারা মেলে ধরছে আমার চোখে তারা সব বিচারের উর্ধে। তাদের উদ্দেশ্যে বাধা দেওয়া আমার কাছে চরম রাজন্রোহিতা। গানাদোকে তাই আমি ক্ষমা করতে পারব না। ওকে কাল স্বর্গাদয়ের আগে আমার বাড়ি ছেড়ে যেতেই হবে।

আর যে মেরেটি গানাদোর সঙ্গে এসেছে,—তিক্ত শ্লেষ ও ক্ষোভের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন কাপিতান,—তাকেও আর আপনি বাড়িতে স্থান দিতে চান না নিশ্চয় ? না,—মোরালেস কাপিতানের আক্রমণে এবার একটু আছত স্বরেই বলেন,
—ওই অসহায় মেয়েটিকে আশ্রয় দিতে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু
গানাদে। চলে যাবার পর ওর এখানে একলা থাকা বোধহয় সম্ভব নয়। ওর
আশ্রয়ের সমস্যাটা তাই কঠিন। ও ত আমাদের ভাষাও জানে না।

কিছুটা জানি। তাই বলচি, আমার ভাবনা কাউকে ভাবতে হবে না। কারুর ভার আমি হতে চাই না।

ঘরের স্বাইকে চমকে দরজার দিকে তাকাতে হয়। সেথানে দাঁজিয়ে মৃত্ ঈধং বিক্বত উচ্চারণে হলেও দৃঢ়কঠে ও কথা যে বলেছে সে কয়া। কথন সে যে ওথানে এসে দাঁজিয়েছে কেউ লক্ষ্য করেন নি। সে যে দরজার পাশে এসে দাঁজিয়ে আঁলোচনা শুনতে পারে ও তা বোঝাবার মত ক্ষমতা টাঘেজ বন্দরে জাহাজে ওঠবার পর থেকে পানামায় এই কয়েক দিন থেকেই আ্মন্ত করে থাকতে পারে তা কল্পনাতেই আসেনি কারুর। এমন কি গানাদোরও নয়। অবলা অসহায় একটি মেয়ে হিসেবে তাকে রক্ষা করার দায়িওটুকুই শুধু স্থান রেথে তার স্বাধীন সন্তার কথা যেন ভূলেই ছিলেন এ ক্য়দিন। আর যাই হোক গানাদোর কিন্তু তা ভোলা উচিত হয় নি। পেকর কুজকো আর সৌদান্ন সন্ত কৈশোর পার হওয়া যে মেয়েটি একলা সাহস ও বৃদ্ধির অতবড় কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্শ হয়ে আসতে পেরেছে, অজানা বিদেশে পাদেবার সঙ্গে সঙ্গে গে পরগাছা ত্র্বল কোনো লতার মত অক্ষম অসহায় হয়ে যাবে ভাবাই ভূল।

ওই ক্ষীণকায়। একটি মেয়ের সামনে সবাই কেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। স্বচেয়ে লক্ষিত হন গানাদো নিজে। লক্ষিত আর ছঃথিতও।

তথনই উঠে পড়ে কয়ার কাছে গিয়ে তিনি দাঁড়ান। দাঁড়িয়ে অপরাধীর মতো বলেন,—আমায় তুমি ভূল ব্বেছ, ব্ঝাতে পারছি কয়া। এখান থেকে কেমন করে উদ্ধার পাব সেই হুর্ভাবনায় ক'দিন ধরে এত অস্থির হয়ে কাটাচ্ছি যে তোমার সঙ্গে হুটো কথা বলবারও সময় পাই নি। সেটা অবহেলা নয় কয়া। তোমাকে শান্তিতে রাখবার জন্মেই আমার হুর্ভাবনার ভাগ তোমাকে দিতে চাইনি। কিন্তু সেইটেই আমার ভূল। নিরুপায় বোঝা হয়ে থাকবার মেরে যে তুমি নও সে কথা আমার মনে রাখা উচিত ছিল। জীবনে এ ভূল আর করব না। এখন তৈরী হয়ে নাও। ভাগ্যে যাই থাক আজ রাত্রেই পানামা থেকে আমার। বার হব যোজকের পাহাড় ডিভিয়ে ওপারের

কোনো বন্দরে যাবার জন্মে।

তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গী হচ্ছি, জেনে রাখো। কাপিতান সানসেদো দাঁড়িয়ে উঠে দৃচ্ছরে জানান,—পথে যদি মারাও পড়ি, তাতে আমার ত্থে নেই। এই পানামা শহরে আমার কবর যেন না হয়, এখন এই আমার একমাত্র কামনা।

কথাগুলো বলে জন মোরালেশ-এর বাড়িটাই যেন গোটা পানামা শহর এমনি ঘ্লাভরে সেদিকে তাকিয়ে দানসেদো বার হয়ে যাচ্ছিলেন। গানাদো তাঁকে ডেকে থামিয়ে বলেন,—আজ রাত্রেই যখন আমরা রওনা হচ্ছি তথন শহরে ফেলিপিলিওর একটু থোঁজ করে আসবেন। এথান থেকে যাবার আগে তাকে একটু জানাতে চাই। ইচ্ছে করলে সেও আমাদের সঙ্গী হতে পারে। জাহাজঘাটায় আপনার কাছে অমনভাবে বিক্রী হয়ে যাবার পর আমাদের পরিণাম না জানতে পেরে সে অস্থির হয়ে আছে। তাকে পেতে খ্ব অত্ববিধে বোধহয় হবে না। আমাদের থোঁজে বাজারের রাস্তাতেই সে ঘোরাঘুরি করে বলে মনে হয়।

গানাদোর অফুমান ঠিক। কাপিতান সানসেদো বাজারের রাস্তাতেই ফেলিপিলিওকে পেয়ে যান। কিন্তু তার পরে এমন আবেকজনের দেখা পান যাকে পানামা শহরে দেখবার ক্থা তার কল্পনার বাইবে।

সানসেলো ফেলিপিলিওকে জাহাজঘাটায় মাত্র থানিকক্ষণের জন্ত দেখেছিলেন। তার বিশেষ চেহারা পোশাকের জন্তে ছবিটা একটু যেন মনে ছিল। ফেলিপিলিও নিজেই তাঁকে ডেকে না কথা বললে শুধু তারই জোরে পানামা শহরে বাঙ্গারের ভিড়ে ফেলিপিলিওকে তিনি অবশ্য খুঁজে নিতে হয়ত পারতেন না।

কোলিপিলিও সভ্যিই ক'দিন ধরে অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যে দিশাহার। হয়ে কাটিয়েছে। জাহাজঘাটায় গানাদো আর কয়াকে অজানা এক ব্যাপারী কিনে নেবার পর সে চোথে একেবারে আঁখার দেখেছে। বিক্রীর ভান করতে বাধ্য হলেও কেনাবেচার পর ব্যাপারী কোথায় গানাদো আর কয়াকে নিয়ে যায় পিছু পিছু গিয়ে একবার দেখে আসার ইচ্ছে তার হয়েছিল। কিন্তু মুখের গ্রাস ফসকে যাবার দক্ষন অন্য যে দালাল তথনও জাহাজঘাটায় দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে তারই কড়া নজরের সামনে সে অমুসরণ আর সম্ভব হয়নি।

পানামা শহরে কি সে এর পর করবে তাই ঠিক করা তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে। একটা স্থবিধের কথা এই যে গানাদো আর কয়ার দাম হিসেবে বেশ কিছু নগদ 'পেসো দে আবো' সে হাতে পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত তারই জোরে পানামার বাজারের মধ্যে দেশী মাহ্যের পাড়ায় একটা আন্তানা যোগাড় করে নিতে তার অস্থবিধা হয় না। মৃদ্ধিল হয় শুধু কোনো হদিস না জানা থাকায় গানাদো আর কয়ার থোঁজ করা। সত্যিকার গোলামের ব্যাপারীর কাছে তাঁরা যে বিক্রী হয় নি তা আর ফেলিপিলিও কোথা থেকে জানবে! ক্রীতদাস হিসেবে বাজারের রান্তাতেই তাদের কোনো সময়ে আসা সম্ভব মনে করে সেইখানেই সে ব্যাকুলভাবে প্রতিদিন যতক্ষণ সম্ভব টহল দিয়ে বেড়ায়।

গানাদো বা কয়াকে নয়, সেই টহলের মধ্যে হঠাৎ সেদিন কাপিতান সানসেদোকে দেখে সে চিনতে পারে। চিনতে পেরে কি যে কয়বে তাই প্রথমটা স্থির করে উঠতে পারে না। সে মনে রাখলেও গোলামের ব্যাপারীর দালাল যে তাকে মনে রেখেছে তার ঠিক কি! মনে রাখবার কোনো গরজই তার নেই। ডেকে কথা বলার চেষ্টা কয়লে হয়ত চিনতেই পায়বে না। আর চিহ্নক না চিহ্নক তার সঙ্গে ফেলিপিলিও কি বলে প্রথম আলাপই বা কয়তে পারে! জাহাজঘাটায় সেদিন যাদের কিনেছে তাদের সয়জে হঠাৎ অমন থোঁজ নিতে গেলে ব্যাপারটা সন্দেহজনক হবে না? তাতে হিতে বিপরীতও ত হতে পারে। সমস্যা কঠিন হলেও ফেলিপিলিও শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে কাপিতানকে পেছন থেকে ডেকে থামায়। তারপর বিনীতভাবে বলে,—মাপ কয়বেন সেনয়, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞানা কয়তে পারি।

প্রথমটা চমকে বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গে ফিরে দাঁড়ালেও কাপিতান সানসেদো একটু লক্ষ্য করেই ফেলিপিলিওকে চিনতে পারেন। চিনে রীতিমত অবাকই হন, যাকে তিনি থুঁজছেন সে-ই নিজে থেকে তাঁকে ডেকে থামিয়েছে দেখে। বিশ্বয়টা গোপন করে তিনি ফেলিপিলিওকে বিমৃঢ় করে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেন,—ই্যা তোমার নাম যদি ফেলিপিলিও হয় তাহলে পারে।।

আমার নাম যে ফেলিপিলিও তা—বিশ্বয়ে ফেলিপিলিও ওর বেশী কিছু বলতে পারে না।

কেমন করে আমি জানলাম ভাবছ ত ?—এবার হেসে বলেন সানসেদো,— আমার সঙ্গে এলেই জানতে পারবে।

क्लिभिनिश्वरक भाष यादा वादा मानामान। এवात ममस विवतन स्नित्त

তাঁদের সেইদিনই পানামা ছেড়ে যাবার ব্যবস্থার কথাও জানান।

কিন্তু এখন আর তা যাওয়া ত সম্ভব নয়।—এতক্ষণ নীরবে সব শোনবার পর ফেলিপিলিও বিষয়ভাবে মাথা নেড়ে জানায়।

কেন নয়? সানসেদো একটু উষ্ণস্বরেই বলেন,—ধরাপড়ার বিপদের কথা যদি বলো তাহলে তা ত বরাবরই আছে ও থাকবে। আজ হঠাৎ সে বিপদ ত নতুন করে দেখা দেয় নি।

তা দেয় নি। ফেলিপিলিও বিনীতভাবে জানায়,—কিন্তু সে বিপদ আর কাকর পক্ষে না হোক গানাদোর পক্ষে এখন গুরুতর।

বিপদ গুরুতর বেছে বেছে শুধু গানাদোর পক্ষেই? সানসেদোর কঠে অবিশ্বাসের সঙ্গে বিরক্তিই ফুটে ওঠে,—পানামা শহর গোলাম বলতে শুধু গানাদোকেই জানে? আর যত আক্রোশ শুধু তার ওপর!

আক্রোণ কি না জানি না। ফেলিপিলিও এবার তার বক্তব্যটা বিশদ করবার চেষ্টা করে,—কিন্তু ত্'চারদিন ধরে পানামা শহরের সমস্ত আসা-যাওয়ার রাস্তার গানাদোর মত একজন গোলামের থোঁজে সন্ধাগ কড়া পাহারার ব্যবস্থা যে হয়েছে এটুকু নিভূ লভাবে আপনাকে বলতে পারি।

পানামার বাজারের মধ্যে বাস করে গত কয়েকদিন যা সে জেনেছে ফেলিপিলিও তারপর সানসেলোকে শুনিরে দেয়। কোতোয়ালীর সিপাই সাম্বীদের ত বটেই বাজারের সাধারণ লোকেদের মধ্যেও গানাদোর চেহারা চরিত্রের বর্ণনা কয়েকদিন আগে ঢেঁড়া পিটে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ঘোষণা হয়েছে যে এই চেহারার মাহ্নষের হদিস দিলে প্রচূর পুরস্কার মিলবে।

প্রস্কার দেবে বলে ঘোষণা করেছে? সব কথা শুনে সানসেদো বেশ একটু বিন্মিত সংশয়ের হুরে বলেন,—কোনো ফেরারী গোলামের থোঁজ দেবার জন্মে সরকারী দশুর বা কোতোয়ালী থেকে প্রস্কার দিতে চায় এমন কথা ত কথনো শুনি নি। ফেরারী গোলাম হিসাবে গানাদোর দাম হঠাং এত বেড়ে গেল কি করে? জাহাজ থেকে তোমরা যেদিন নামো সেদিনও ত তার জন্মে এ থোঁজাথুঁজি ছিল না। পেরু থেকে এর মধ্যে আর কোনো জাহাজও আনে নি যে গানাদোর সেখানকার কীতি এখানে জানাজানি হয়ে তার থোঁজ এত জরুরী হয়ে পড়েছে। গানাদোর জন্মে পানামা সরকারের হঠাং এ প্রস্কার ঘোষণার মানেটা আমি ঠিক ব্রুতে পারছি না।

আমি বাজারের নানা লোকের সঙ্গে আলাপ করে যা ব্রেছি—ফেলিপিলিও জানার,—তাতে প্রস্নারটা পানামার সরকারী দপ্তর কি কোতোয়ালী থেকে দেওয়া হচ্ছে বলে মনে হয় না। কোতোয়ালীর মারফত ঘোষণাটা করা হলেও প্রস্নারটা দিতে চেয়েছে অন্ত কেউ। শুনছি, মাত্র ক'দিন আগে স্পেন থেকে এখানে এসে কেউ একজন হল্তে হয়ে ঠিক গানাদোর মত একজন গোলামকে গুঁজছে।

স্পেন থেকে এসে হয়ে হয়ে গানালোকে খুঁজছে! সানসেলো নিজের মনেই যেন সরবে চিস্তা করেন,—গানালোর বিরুদ্ধে আক্রোশের যার সীমা নেই সে সোরাবিয়া ত এখনো পেরুতে। স্পেন থেকে গানালোর এত বড় শক্র আর কে আসতে পারে!

কথা বলতে বলতে বাজারের রাস্তা যেথানে বলরের দিকে মোড় নিয়েছে সানসেদো আর ফেলিপিলিও সেথানে দাড়িয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ সে পথে একজনকে আসতে দেখে সানসেদো চমকে ওঠেন।

#### পঁয়ত্তিশ

গানাদো আর কয়ার পানামা থেকে বার হওয়া বুঝি অসম্ভব ? বারবার ভাগ্যের অবিশ্বাস্তা বিরোধিতা দেখে অন্তত তাই মনে হয়। তা না হলে একান্ত অমুকুল ঘটনা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে দাঁড়ায় কেন।

জাহাজ-ঘাটার নামবার পর অচেনা দাস-বাবসারীর হাতে না পড়ে কাপিতান সানসেদোর উপস্থিত-বৃদ্ধি ও তৎপরতার রক্ষা পাওয়া আর তারপরে ডন মোরালেস-এর মত উদার সহ্বদয় মাহুষের কাছে আশ্রয় পাওয়া আশাতীত দৌভাগ্য সন্দেহ নেই। কিন্তু নেই সৌভাগ্যই ডন মোরালেস-এর দেশ ও রাজভক্তির গোঁড়ামির দক্ষন অমন বিপজ্জনক হয়ে উঠবে আগে ত ভাবতে পারা যায়নি!

এটুকু বলা যায় যে, গানাদো অমন তেজী ও সাচচা কথার মাহ্ব না হলে সে বিপদ অবশ্য ঘটত না। মোরালেস-এর কাছে নিজের যথার্থ মনোভাব গোপন রাথলে তিনি পানামার নতুন শাসনকর্তাকে দিয়ে গানাদোর কীতদাসত্ত্বর কলঙ্কমোচনের ব্যবস্থা বোধহয় করতে পারতেন। কিন্তু আর যেভাবেই হোক অতথানি মিথ্যা পরিচয়ের মূল্যে নিজেদের মৃক্তি কিনতে রাজী হওয়া গানাদোর পক্ষে সম্ভব নয়।

মোরালেস-এর আশ্রয় এক রাত্রের মধ্যে ছেড়ে যাওয়ার কঠিন ও বিপজ্জনক সংকল্পই তাই তিনি নিয়েছেন।

সে সংকল্প সফল হওয়ার ব্যাপারে ভাগ্যের অপ্রত্যাশিত সাহায্যই যেন পাওয়া গেছে। কাপিতান সানসেদো ফেলিপিলিওর কাছে যা শুনেছিলেন, তা বেশ একটু ভীত ও ভাবিত করবার মতই! নগরে আরু এক রাত্রের বেশী নিরাপদ আশ্রেয় যার নেই, সেই গানাদোকে ধরবার জক্তে পানামা থেকে যাওয়া আসার সমস্ত পথে কড়া জাগ্রত পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে জানলে শহিত বিহবল হওয়ারই কথা।

সে শঙ্কা-বিহ্বলতা আশ্চর্যভাবে কেটে দিয়েছে প্রায় তৎক্ষণাং। ফেলিপিলিওর সঙ্গে নগর থেকে বন্দরে যাবার পথের বাঁকে যাকে দেখে কাপিতান সানসেদো চমকে উঠেছিলেন, আশ্বার জায়গায় আশার সঞ্চার করবার মূল দে-ই।

প্রথম চমকে ওঠবার পর উচ্ছুদিত উত্তেজিতভাবে কাপিতান সানসেদাে তার সঙ্গে যে আলাপ করেছেন তাতে কল্পেক মুহূর্তের মধ্যেই একটা ত্র্বোধ রহস্তের ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে আর সেই সঙ্গে সবচেয়ে কঠিন সমস্তার আশাতীত সমাধান হাতের মুঠোন্ধ এসে গেছে বলে মনে হয়েছে।

অসম্ভব যার দক্ষন এক মুহূর্তে সম্ভব হয়ে ওঠে কে সে জন ?

এমন কেউ যাকে পানামার ওই বাজারের রাস্তায় দেখবার কথা কাপিতান সানসেলো কল্পনাও করেন নি। পরস্পারের প্রথম উচ্ছুসিত ব্যাকৃল সম্ভাষণের পর বিশ্বাসও করতে পারেন নি তার কথা।

যার ব্যাকুল আবেদনে সাড়া দিতে গিয়েও বিফল হয়ে বেশ একটু বেদনা নিয়ে সেভিল থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন, চপল চঞ্চল থেয়ালী হলেও তাঁর একান্ত আদরের ভাগিনেয়ী সেই আনার দেখা যে হঠাৎ স্থান্ত পানামার এই বিশেষ সময়টিতে পেতে পারেন, তা কাপিতান সানসেদো সত্যি কেমন করে কয়না করবেন! গানাদোর জন্যে সমস্ত পানামায় কড়া নজর রাখার ব্যবস্থা যে আনারই কাদ্ধ তা বিশ্বাস করাও তাঁর পক্ষে সহজ নয়।

আনা তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে এরপর জানিয়েছে। সব কিছু শোনবার পর স্বস্তিত হয়েই তিনি কিছুক্ষণ কোনো কথা বলতে পাবেন নি। আনা তাঁকে যে অবিশ্বাস্ত বিবরণ শুনিয়েছে তা ভালো করে ধারণা করতেই যেন তাঁর অনেকথানি সময় লেগেছে।

তিও সানসেদোর কাছে কোনো কথাই আনা এবার গোপন করেনি।
কাপিতান সানসেদোর অধীন মেক্সিকো থেকে স্পেনে কেরবার সেই জাহাজেই
সমস্ত কাহিনীর স্বত্রপাত! সেই জাহাজে গানাদোকে দেখে ত্র্বার এক
আকর্ষণ অন্তত্ত্ব করেছিল আনা। সব বিচার-বৃদ্ধি সংযম ভাসিয়ে দেবাব মত
আকর্ষণ। সেনর দাস হিসাবে গানাদোর যেটুকু পরিচয় তথন সে জানে তাতে
তাঁকে মূর রক্ত মেশানো কোনো থানদানী হিত্যালগোই মনে করেছিল।
হলরের প্রচণ্ড ক্র্বায় জর্জর ভাগ্য-বঞ্চিত এক যুবতী। অপদার্থ নিষ্ঠর দায়িত্বহীন
এক পাষপ্তের সঙ্গে বিয়ে হবার পর আমীর সঙ্গাটুক্ত আনা পায়নি। আনাকে
বিয়ে করেই তার আমী লুঠতরাজ আর অবাধ উচ্ছ্খল জীবনের লোভে পাড়ি
দিয়েছিল মেক্সিকোতে। সেধান থেকে তার নানা ক্কীর্তি ও পরে মৃত্যুর

উড়ো থবর আনার কাছে পৌছেছিল। মামা কাপিতান সানসেলার সাহায্য নিরে পরম ত্ঃসাহসভরে আনা মেক্সিকো পর্যন্ত গিয়েছিল স্বামীর থোঁজ করতে। স্বামীর মৃত্যুর থবর পাকা জেনে কাপিতান সানসেলোর জাহাজে স্পেনে ফেরার পথে ওই সাক্ষাং। আনা যেমন করে হোক গানালোকে জন্ন করতে চেয়েছিল। চলাকলা চাতুরী কিছুই প্রয়োগ করতে সে দ্বিধা করেনি। গানালোর কাছে কোনো উৎসাহ সে পায়নি, কিন্তু তার আত্মসংযমের বর্ম শেষ পর্যন্ত কেরতে পারবেই এ আত্মবিশ্বাস আনার ছিল। গানালোর সংযমের বর্ম ভেদ করবার জন্তে যে ফলি সে করেছিল, তা সত্যিই চতুর।

সোরাবিয়ার সঙ্গে গানাদোর সেই স্মরণীয় জুয়া-থেলার দিনই সে না জানার ভান করে কাপিতান সানসেদোর ঘরে চুকে পড়ে গানাদোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আলাপ করবার স্থযোগ নেয়। হাওয়া বন্ধ হয়ে তাদের পাল-তোলা জাহাদ্ধ তথন মাঝদরিয়ায় অচল হয়ে আছে। সবার হাতেই অটেল সময়। সময় কাটানই দায়। গানাদোর সঙ্গে সোরাবিয়ার জুয়া থেলার ব্যবস্থাটা সেই জন্মেই সম্ভব হয়েছিল।

তার তিও অর্থাৎ মামা সানসেদোর ঘরে চুকে আনা কৌতুকে উজ্জ্বল মুখে একটা বড়বন্ধের কথা বলেছিল সেদিন। সত্যিই বড়বন্ধ কিছু নয়, আসলে আচল জাহাজের জাবনের একঘেয়েমি কাটাবার জত্যে গোপন একটা নাটকীয় মজার ব্যবস্থা।

মজার ব্যবস্থাটা এই,—দেদিন মাঝরাতে পাহারার ঘড়ি বাজবার পর আধ ঘণ্টা ধরে জাহাজের কাবালিয়েরো মানে ভদ্রবংশের স্বাইকে বেমাল্ম ল্কিয়ে থাকবার চেষ্টা করতে হবে। আধঘণ্টা পর্যস্ত ধরা না পড়ে ল্কিয়ে থাকতে পারাটাই হবে পরম বাহাত্রী। কাপিতান সানসেদো আর আনা হবে সমস্ত ব্যাপারটা দর্শক ও বিচারক। আর থোঁজার্থুজি করবে মাঝি-মালারা। ধরা পড়লে কাবালিয়েরোদের গুনোগার দিতে হবে আর সেই গুনোগার যে থুঁজে পেরেছে সে পাবে বকশিশ হিসেবে।

ব্যাপারটাকে ষড়যন্ত্ব বলার একটা জুংসই কৈফিয়তও দিয়েছিল আনা। কোনো কাজকর্ম না থাকায় সমৃত্রে যেন শিকড় গেঁথে জমে যাওয়া জাহাজে মাঝি-মাল্লারা ক্রমণ থৈগ হারিয়ে অস্থির হয়ে পড়ছে। জুয়াতেও তাদের আর মন ভরছে না। এরকম অবস্থায় আর এক-আধ দিন কাটাতে হলে হয়ত মাথায় কোন কুবৃদ্ধির পোকা ঢুকে তারা বেয়াড়া হয়ে উঠতে পারে। তাদের চাগিয়ে তোলবার জত্যে তাই এই ধরনের একটু মজার উত্তেজনা হয়ত দরকার। গানাদো নীরবেই আনার কথা শুনেছিলেন। মতামত কিছু দেননি।

কাপিতান সানসেদোর কিন্তু আনার যুক্তিটা মনে ধরেছিল। তিনি মজার ব্যাপারটায় সায় দিয়েছিলেন। স্তিটে ব্যাপারটা যে এক রক্মের ষড়যন্ত্র আর তাতে আনার আসল উদ্দেশ্য যে ভিন্ন, তা স্নেহাছ কাপিতান সানসেদো আর কেমন করে জানবেন!

আনার আসল উদ্দেশ্য যে কি তা গানাদো সেই রাত্রেই ব্রুতে পেরেছিলেন।
তার আগে জাহাজের ওপর বেশ নাটকীয় উত্তেজনার স্বষ্ট হয়েছে সত্যিই।
তথনকার দিনে বাঁদর থেলাবার ডুগড়ুগির আকারের বালি রাখা কাচের পাত্র
দিয়ে সময়ের মাপ হত। মাঝখানের সরু ফুটো দিয়ে ঘড়ি-গেলাসের একদিকের
বালি সব আর একদিকে গিয়ে ঝরে পড়তে সময় লাগত আধ ঘণ্টা। আধ ঘণ্টা
অস্তর ঘড়ি বাজিয়ে সময় জানান হত তাই।

সেদিন মাঝরাতে প্রহর জানানো ঘণ্টা বাজবার পর জাহাজের ওপরে একটা হুল্লোড় স্থক হয়ে গিয়েছিল। মাঝি-মালারা কাপিতানের অন্থমতি আর প্রশ্রম পেরে সমস্ত জাহাজ তোলপাড় করে তুলেছিল কাবালিয়েরোদের থোঁজে।

গানাদো বাদে পুরুষ কাবালিয়েরো ত মাত্র চারজন। সালাজার, কিনেরো মায় সোরাবিয়াকে নিয়ে একে একে ধরা পড়েছিল স্বাই। শুধু সেনর দাস নামে পরিচিত গানাদোরই থোঁজ পাওয়া যায়নি।

তন্ধতন্ধ করে জাহাজের সব জারগা থুঁজে দেখা হয়েছে। সোরাবিদ্বা ও সালাজারের মত কাবালিয়েরোদের মধ্যে যারা ধরা পরেছিল তারাও গানাদোর উল্লাসে মাঝি-মালাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে! জাহাজের ওপর একটা ইত্বর লুকোবার জায়গাও ব্ঝি তারা না দেখে ছাডেনি।

জাহাজ বলতে এখনকার বিশ-পঁচিশ হাজার টনের সমূদ্রে ভাসানো শহর ত নয়। ওজনে সত্তর-আশি টন আর লম্বায় বড়জোর হাত বাটেক পালতোলা জাহাজ আজ যা আমাদের কাছে সামান্ত স্বলুপ মাত্র।

এ জাহাজ থেকে মাহ্যটা অমন অদৃশ্য হল কি করে?

কাপিতান সানগেলে। পর্যস্ত একটু চিস্কিত হয়ে উঠেছেন। উদ্বেগ যদি কিছু হয়ে থাকে আনার মুখে অস্তত তা ফুটে ওঠেনি।

ছড়ি-গেলাসের বালি আবার সব নিচের থোপে ঝরে পড়েছে। মাঝরাতের পর ছড়ি বাজানো হরেছে আর আধ ঘটা কেটে যাবার।

हर्वा ६ हरू में हर के प्रति हर के हर के हर है।

নিম্পন্দ জাহাজ কি এবার তাহলে নড়বে? আকাশের স্তন্ধ হাওয়া কি আবার বইতে স্থক করেছে? নইলে জাহাজের পাল হঠাৎ ত্বলে উঠবে কেন?

সকলে উৎস্থক আগ্রহে ওপরে তাকিয়ে দেখেছে। ক্লম্পক্ষের বিশ্বন্ধিত ভাঙা চাঁদের আলোর ভূতুড়ে ওড়নার মত জাহাজের ঝোলা পালগুলো অস্পষ্টভাবে তথন দেখা যাচ্ছে। তার মধ্যে হঠাং একটা ছোট পাল অমন হলে উঠেছে কেন? ওটা ত যাকে বলে 'ফোর-টপ সেল'। শুধু ওই পালটিই তলে ওঠবার কারণ কি?

বহস্যটা পরিকার হয়ে গেছে পরের মুহুর্তে। 'ফোর-টপ সেল'-এর দড়ি বেয়ে একটা ভুতুড়ে ছায়াকেই যেন নামতে দেখা গেছে। তেকের ওপর এসে নাড়াবার পর চেনা গেছে যে, সে সেনর দাস ছাড়া আর কেউ নয়। ব্যবহারের গুণে আর জ্যায় অসামান্ত বাহাত্বরীর দক্ষন গানাদো আগে থেকেই মাঝি-মাল্লাদের প্রিয়্ন হয়ে উঠেছিলেন, এখন তার এই নতুন ক্লতিত্বে খুশি হয়ে স্বাই তাকে যিরে ধরেছে। অমন একটা লুকোবার জায়গা তিনি যে বেছে নিয়েছেন এইটেই তার বাহাত্বরী।

চারিদিকে ভিড় করে গানাদোর তারিক যারা করেছে তাদের মধ্যে জাহাজের ছ-তিন জনকে শুধু দেখা যায়নি। পুরুষদের মধ্যে দেখা যায়নি সোরাবিদ্বা আর ফ্রানসিসকান পাদ্রাবাবাকে, আর লুকোচুরির এ নাটকীয় খেলা যার মাথা থেকে বার হয়েছে, সেই আনাই সেখানে অহুপস্থিত।

এমন সময় কোথায় গেল আনা? সারাদিনের উৎসাহ-উত্তেজনায় হয়ত অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়েই আনা আর অপেক্ষা করতে না পেরে তার কামরায় ঘুমোতে গেছে মনে করে কাপিতান তার থোঁজ আর করেন নি। করলে রীতিমত স্তম্ভিত হতেন। জাহাছে কামরা বলতে মাত্র আড়াইটি বলা যায়। একটিতে সরকারী কাগজপত্র আর মেজিকো থেকে সমাটের জল্যে পাঠানো গোনা-দানার সম্পদ নিয়ে কাপিতান সানসেদো থাকেন, আর একটিতে প্রৌঢ়া পরিচারিকাকে নিয়ে সেনোরা আনা। স্বয়ং কর্টেজ যাকে নিরাপদে পৌছে দেবার জ্বন্থে চিঠি দিয়েছেন সেই সেনর দাসের জ্বন্থে কাপিতান সানসেদো যে জায়গার ব্যবস্থাটুকু করতে পেরেছেন তাকে সেকালের হিসেবেও কামরা বলা যায় না। প্রায় কুঁজো হয়ে চুকে কোনরকমে একটু গড়াবার সেটা একটা গুহা গোছের খুপরি মাত্র।

কাপিতান সানসেদো তাঁর আদবের সোত্রিনার থোঁজ করলে তাকে তার নিজের কামরায় পেতেন না, সেই রাত্রে নিজের গুহার মত খুপরি-কামরায় চুকে কেন যে গানাদো হঠাৎ চমকে নিম্পন্দ হয়ে গিয়েছিলেন তাও পারতেন না কল্পনা করতে।

সেই রাত্রে ওই সংকীর্ণ কামরার মধ্যে কি যে ঘটেছিল আনা সেইটুকুই শুধু পানানার বাজারের রাস্তায় কাপিতান সানসেদোকে সবিস্তারে বলতে পারেনি। এইটুকু শুধু ব্রতে দিয়েছে যে, গানাদোর কাছে তার পক্ষে কল্পনাতীত কঠিন প্রত্যাখ্যান পেয়ে দলিতা ফণিনীর চেমে সে হিংস্র হয়ে উঠেছে তারপর। তার দেহ-মনের এ তুঃসহ বহ্নি-জালায় কুমন্ত্রণার ইন্ধন জুগিয়েছে সোরাবিয়া। সাধারণ অবস্থায় যাকে ম্বণার চোথেই দেখত সেই সোরাবিয়ার সক্ষেই সে হাত মিলিয়েছে গানাদোর বিক্লদে প্রতিশোধ নেবার জন্তে।

ত্ব-এক দিনের মধ্যেই ঝড়-তুফান হয়ে আবার তাদের জাহাজ সচল হয়েছে। স্পোনের বন্দরে পৌচবার আগেই কিন্তু গানাদোর চরম সর্বনাশ হয়ে গেছে আনা আর সোরাবিয়ার মিলিত শয়তানিতে। গানাদো কর্টেজের সাক্ষরিত তাঁর দাসত থেকে মৃক্তির সনদ খুঁজে পাননি। কাপিতান সানসেদে। খুঁজে পাননি তাঁর কাছে সেনর দাস সম্বন্ধে লেখা কটেজের চিঠি।

সেভিল বন্দরে পৌছোবার জন্মে স্পোনের দক্ষিণের গুরাদালকুইভির-এর নদীম্থে পৌছোবার আগেই সোরাবিয়া তার শয়তানীর মোক্ষম চাল চলেছে। গানালো সম্লান্ত কাবালিয়েরের ছদ্মবেশে পলাতক একজন ক্রীতদাস বলে ঘোষণা করে অবিলম্বে তাঁকে বন্দী করা হোক বলে দাবী করেছে কাপিতান সানসেদোর কাছে। হাতে অকাট্য প্রমাণ যা ছিল তা রহস্তজনকভাবে খোয়া গেছে তবু কাপিতান সানসেদো বৃথাই গানাদোর হয়ে এ মিথ্যা অভিযোগ খণ্ডন করবার চেষ্টা করেছেন। কোনো উপায় আর নেই জেনে সেভিলে জাহাজ লাগবার আগেই রাত্রের অন্ধণারে গুরাদালকুইভির-এর জলে নিঃশব্দে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছেন গানাদো।

অপমানের জালার উন্মন্ত হয়ে গিয়েছিল আনা। একটু প্রকৃতিস্থ হবার পর নিজের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্মে কি নিদারুণ মূল্য তাকে দিতে হয়েছে ব্যতে পেরে স্বস্থিত হয়ে গিয়েছে বিহ্বল-বেদনায়। তার নীচ পৈশাচিক চক্রাস্তের মন্ত্রী ও সহায় সোরাবিয়ার সঙ্গে যে সে তথন বিবাহের বাঁধনে বাঁধা।

গানাদোর দাসত থেকে মৃক্তির সনদই শুধু চুরি করেনি সোরাবিয়া, স্পেনের

দরবারে তার সম্বন্ধে লেখা কর্টেজের উচ্ছুসিত চিঠিটিও হাত করেছে সেই সঙ্গে।
সেই চিঠির ওপর একটু জালিয়াতির বিতে খাটিয়ে তাই দিয়ে অসাধ্য সাধন
করাও সম্ভব হয়েছে সোরাবিয়ার পক্ষে। স্বদূর সাগরপারে টিনচটিটলান বিজয়ে
কর্টেজকে কল্পনাতীত সাহায্য করার স্বীকৃতি হিসেবে সামান্ত সোরাবিয়া এক
মুহূর্তে হয়ে গেছে মাকুইস গঞ্চালেস দে সোলিস।

নিজের অপরাণের গ্রানিতে অফুশোচনার তথন দগ্ধ হচ্ছে আনা। সোরাধিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছে চরম দ্বণা ও বিদ্বেষর। যে অক্সাদ্ম দে করেছে তার প্রতিকার করবার জত্তে আনা তথন ব্যাকুল। সেই জত্তেই কাপিতান সানসেলোকে সে আকুলভাবে খুঁজেছে। চেয়েছে গানাদোর কাছে অকপটে নিজের সব কথা জানাতে।

নিষ্ঠর কৌতুকে তার ভাগ্য সাশা দিয়েও সে স্থযোগ ছিনিয়ে নিয়েছে।
শেষ পর্যন্ত আনা মরিয়া হয়ে টোলেডোর রাজনরবারেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছে
সব অপরাধ স্বীকার করে সোরাবিয়ার অবিশাশু জালিয়াতি প্রকাশ করে দেবার
সঙ্কল নিয়ে। সেথানেই মেক্সিকো বিজয়ী কর্টেজের সঙ্গে তার দেখা। কর্টেজ
নিজে তথন কর্ডোভায় এক প্রতারকের যথার্থ পরিচয় হঠাৎ স্মরণ করতে পেরে
রাগে অয়িশর্মা হয়ে টোলেডোতে এসেছেন সে পাষত্তের উপযুক্ত শান্তির ব্যবস্থা

রাজ-দরবারে আনার অপরাধী হিসেবে আত্মসমর্পণের দরকার গন্ধনি।
মাকুইস গঞ্জালেস দে সোলিস রূপী সোরাবিয়ার জালিয়াতি ধরিয়ে দিয়ে কটেজ
তার বিরুদ্ধে পরোন্ধানা জারি করিয়েছেন আর সেই সঙ্গে গানাদোর দাসত্ব
থেকে মৃক্তির সনদ নতুন করে রাজ-দপ্তর থেকে বার করিয়ে আনার হাতেই
দিয়েছেন গানাদোর কাছে পৌছে দেবার জন্তে।

সেই সনদ নিয়ে আনা একাই পানামায় এগেছে পরম ছঃসাহসে। একদিন যেখানে গানাদোর দেখা পেয়েছিল আবার সেখানে হয়ত পেতে পারে এই তার আশা। সে আশা এ পর্ণস্ত সফল হয়নি। তবু ধৈর্ম ধরে ভেতরের কি যেন এক ছবের্বাধ আখাসে আনা পানামাতেই অপেক্ষা করেছে এতদিন।

অস্তবের আশাস যে তার মিগ্যা নয়, কাপিতান সানসেদোর সঙ্গে অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাতেই তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সমস্ত সমস্তা মিটে গিয়ে সব মুস্কিল এবার আসান হবে ধরে নেওয়া উচিত।
আনার কাছে গানাদোর দাসজুমোচনের ফারমান। তার জোরে গানাদো

নির্ভন্নে করাকে নিয়ে পানামা যোজকের মাঝথানের পর্বতপ্রাচীর ডিভিম্নে আটলান্টিকের উপক্লের প্রথম-বন্দর নোম্ত্রে দে দিয়স থেকে ইউরোপের দিকে যখন থুনি পাড়ি দিতে পারবেন।

কিন্তু তা সম্ভব হয় কই? আশাতীত সৌভাগ্যরূপে যা দেখা দেয়, নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে তা-ই চরম তুর্ভাগ্য হয়ে দাঁড়ায় তুদণ্ড না বেতে যেতে। তা না হ'লে বুক ফুলিয়ে নির্ভয়ে প্রকাশ্যে যার রওনা হবার কথা সেই গানাদোকে সে রাত্রেই চোরের মত করাকে নিয়ে পানামা ছাড়বার চেষ্টা করতে হয় কেন!

#### **ছত্তি**শ

বন্দবের নাম নোমত্রে দে দিয়স অর্থাৎ ভগবানের নাম।

নাম ভগবানের হলেও জারগাটা গানাদো আর তার সঙ্গীদের কাছে শয়তানের মূলুকই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই বন্দরে পুরো ত হপ্তা ধরে হা-পিত্যেশ করে তারা অপেক্ষা করে আছেন স্পেনে বা ইওরোপের যে কোন জারগার ফিরে যাবার একটা জাহাজের যাত্রী হবার স্থযোগের জন্মে। তাঁদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোন জাহাজে রওনা হওরা দরকার ছিল। যত দিন যাচ্ছে ধরা পড়ার বিপদ তত বাড়ছে। কিন্তু কোন জাহাজে জারগা পাবার আশাই আর দেখা যাচ্ছে না।

পানামা যোজকের পার্বত্য মেরুদণ্ড পার হ্বার সমন্ন এই বিপদটার কথা গানাদো বা তাঁর দলের কেউ কল্পনা করতে পারেন নি। নোমত্রে দে দিরস-এ পৌছলে আর কোন ভাবনা থাকবে না এই ছিল তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস।

তুর্গম পথে পানামা থেকে পাহাড় ডিঙিয়ে লুকিয়ে ওপারের বন্দর নোমত্রে দে দিয়স এ পৌছানো সত্যিই ছিল প্রায় অসাধ্য।

পানামা যোজকের এপারে-ওপারে যাওয়া-আসার একটা সরকারী পথ তথন চালু হয়ে গেছে। তৈরী করা বাধানো রাস্তা না হলেও তা আগাগোড়া চিনে যাবার মত করে চিহ্ন দেওয়া। দক্ষিণে পেরু আর উত্তরে ছোট ছোট রাজ্যে অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে সে রাস্তায় অল্প-বিস্তর লোক চলাচলেরও কামাই নেই।

গানালো আর তাঁর সঙ্গীরা সে রাস্তা ব্যবহার করতে ত পারেন নি। তার উপায় ছিল না। ছর্ভেগ্ন বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে তাঁদের নতুন করে পথ থুঁজে নিয়ে পাহাড়ের ওপারে যেতে হয়েছে সমস্ত ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাথবার জন্তে। এই গোপনতার জন্তেই পানামায় রাত্রের অন্ধকারে এমনি লুকিয়েই তাঁদের মোরালেশ-এর বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। কিন্তু কেন এ গোপনতা, এ প্রশ্ন এবার উঠতে বাধ্য।

कां भिजान नानरमात्र नाक व्यान देवां इश्वर व्याना-व दिश वाता व

পরও পানামা ছাড়তে গানাদোর অমন লুকোচুরির দরকার ত হবার কথা নয়।

স্পেনের রাজধানী টোলেডো থেকে গানাদোর যে মৃ্জ্তিপত্র আনা অত আগ্রহভরে সঙ্গে করে এনেছিল তাতে কি তাহলে গলদ ছিল কিছু ?

না, তা ছিল না। সে হুকুমনামা টোলেডোর রাজদরবারে মহামান্ত কটেজ-এর স্থপারিশে স্বয়ং শুমাটের স্বাক্ষরিত।

আনা কি তাহলে শেষ পর্যন্ত গানাদোর হাতে এ মুক্তিপত্র দিতে কাপিতান সানসেদোর সঙ্গে ভন মোরালেস-এর আন্তানায় গিয়ে উঠতে পারে নি ?

না, তাও সে গিয়েছিল। দেখাও পেয়েছিল গানাদোর।

কিন্তু মৃক্তিপত্র তার হাতে দেয় নি। তার বদলে আহত বাঘিনীর মত প্রতিহিংসার জন্মে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে গানাদোকে চরম সর্বনাশের জন্মে প্রস্তুত থাকতে বলে ঝড়ের মন্ত সেথান বৈকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

আনার মত নারীচরিত্তের গহন রহস্ত জানা থাকলে কারণটা বোধ হয় আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।

আনা আকুল আগ্রহে গানাদোর দেখা পাবার আশার ছুটে এসেছিল মোরালেস-এর বাড়িতে। গানাদোর দেখা পেয়েছিল আর সেই সঙ্গে কয়ারও।

কয়ার কোন পরিচয় তথনও কেউ দেয় নি। তবু আনা থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল মোরালেস-এর বাড়ির ভেতর চুকে প্রথম তাকে দেখে। কিছুক্ষণ নিস্পন্দ নীরব হয়ে গিয়ে বিবর্ণ মুখে ধরা গলায় গানালোকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল ভাধ—এ কে?

উত্তরের জন্মেও তারপর অপেক্ষা করে নি। হঠাৎ যেন বারুদের ভূপের মত বিন্দোরিত হয়ে হিংশ্রুক্তে চিৎকার করে উঠেছিল,—এই তোমার পছন্দকরা স্বন্ধী? সাত সমূজ পারের দেশ থেকে একেই খুঁজে নিয়ে এসেছ তোমার ঘরনী করবে বলে? একে নিয়েই এখান থেকে লুকিয়ে পালাতে চাও? সে বাল ভূলে যাও। ফেরারী একটা গোলামের সঙ্গে বুনো বর্বর একটা বাঁদীর মিল অত সহজ নয়। তোমার পেয়ারের সঙ্গিনীকে নিয়ে পানামার এক পা বাইরে কেমন করে তুমি যাও আমি দেখছি।

আগুনের হল্কার মত কথাগুলো মুখ থেকে বার করে আনা আর এক মূহুর্ত সেখানে দাঁড়ায় নি। যেভাবে সে ছুটে বেরিয়ে গেছে তাতে অদম্য ক্রোধ নয় ছংসহ কোন ষম্রণাই যেন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়েছে। শুধু গানাদো আর কয়া নয়, সে ঘরে তথন কাপিতান সানসেদোর সঙ্গে ডন মোরালেস আর ফেলিপিলিয়ো-ও উপস্থিত। সকলেই শুণ্ডিত বিহবল।

শোনো! শোনো আনা! কাপিতান সানসেদোই প্রথম চিংকার করে ভেকে আনাকে ফেরাবার জত্তে পিছনে ছুটে যাচ্ছিলেন, তাকে বাধা দিয়েছিলেন গানাদো।

বলেছিলেন,—কোন লাভ নেই কাপিতান। ওকে এখন ফেরাবার চেষ্টা বৃথা। এখন ওর বা মনের অবস্থা সম্ভব হলে এখনই ও কোতোয়ালী থেকে দিপাই আনিয়ে আমায় ধরাবার ব্যবস্থা করবে।

করতে চাইলেও তা সম্ভব হবে না। ধীর গণ্ডীর স্ববে বলেছিলেন ডন মোরালেস,—এখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পানামা স্পেন নয়। দিনের দায় চুকলে সারা রাত সজাগ পাহারায় খোলা থাকবার মত কোতোয়ালী স্পেনের শহরেই মেলে না, ত এখানে! কাল সকালের আগে কোতোয়ালী থেকে হামলার ভর তাই নেই। যেমন করে হোক আজ রাত্তেই পানামা ছাড়বার ব্যবস্থা কিন্তু করতে হবে!

আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপদ বিদায় করতে চান, কেমন ?— কাপিতান সানসেদো তিক্তস্বরে বলেছিলেন ডন মোরালেসকে।

তার উত্তরে এবার একটু হেসেছিলেন ডন মোরালেস। হেসে বলেছিলেন

—ঠিকই বুঝেছেন কাপিতান। আপদ যাতে ঠিক মত বিদায় হয় তার জন্মে
নিজেও সঙ্গে গিয়ে মাঝথানের পাহাড়টা পার করে দিতে চাই।

আপনি আমাদের সঙ্গে থেতে চান? সত্যিই বিশ্বিত হয়ে জিজ্ঞাস। করেছিলেন গানালো।

ই্যা, এ পাছাড় পার হবার একটা গোপন রাস্তা নইলে তোমাদের চেনাবে কে ?—প্রসন্ন কণ্ঠে বলেছিলেন ডন মোরালেস।

সত্যিই তাই চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ডন মোরালেস। তুর্গম হলেও সম্পূর্ণ জন্ধানা একটি পথ। এ পথ ডন মোরালেসকেও পুরানো শ্বতি হাতড়ে পুঁজে বার করতে হয়েছে। একদিন তিনি ফ্রানসিসকো পিজারোর সঙ্গে এই পথেই পাহাড় পার হয়ে প্রথম পশ্চিমের অক্ল সমুদ্র দেথে আবার ফিরে গিয়েছিলেন। সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা তার মনে ছিল। পথ হিসেবে এটি অবশ্য সহজ স্থাম নয়। এর চেয়ে সহজ পথ তারপর আবিষ্কৃত হয়ে এপার-ওপার যাতায়াতের স্ববিধে করে দিয়েছে। এ তুর্গম পথের একমাত্র স্থবিধা এই যে তা সম্পূর্ণ

নিরাপদ। এ পথে কোন পাহারাদারের নজরে পড়বার কোন ভন্ন নেই।

ভন মোরালেস গানাদোর দলকে শুধু নিরাপদ পথ চিনতেই সাহায্য করেন নি, কয়া-র বাহন হিসেবে একটি ঘোড়াও সঙ্গে আনবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

কিন্তু এত চেষ্টা এত কষ্ট সবই বুথা মনে হয়েছে নোমত্রে দে দিয়স-এ কয়েকটা দিন কাটবার পর। স্পেনে ফিরে যাবার জাহাজের সমস্তা যে এমন নিদারুণ হতে পারে তারা ভাবতে পারেন নি।

বন্দরে কোনো জাহাজ নেই এমন নয়। মাঝে মাঝে ত্ব-একটা জাহাজ স্পেনে কেরবার জন্মে পাড়িও দিচ্ছে। কিন্তু গানাদোর মত মাত্র্যদের তাতে জারগা পাওয়া অসম্ভব।

এ সব জাহাজে সরকারী কাজের লোক বাদে যারা যায় তাদের ভাড়া যা দিতে হয় তা প্রায় গলা-কাটা।

যোজকের ওপার থেকে সোনা ছড়ানো সব জায়গা, বিশেষ করে প্রায় সোনায় বাঁধানো পেরুর মত দেশ আবিষ্কৃত ও লৃষ্ঠিত হতে শুরু হওয়ার পর থেকেই এই অবস্থা দাড়িয়েছে। তাল তাল সোনাদানা যারা লুট করে এনে দেশে ফিরছে জাহাজের নাখোদা-রা তাদের ওপর মায়া-দয়া করবে কেন? জাহাজে জায়গা পেতে হলে লুটের মালের বেশ কিছু ভাগ তাদের দিয়ে থেতে হবে।

সভিটে লুট করে যারা ফিরছে তারা তাই দিতে খুব আপত্তি করে না।
কিন্তু গানাদো সেরকম খাই মেটাবেন কোথা থেকে! দলের মধ্যে সামান্ত
যা একটু পুজি আছে তা কাপিতান সানসেদোর কাছে। জাহান্ত-ভাড়ার
সমস্তা এমন হতে পারে অন্তমান করতে না পেরে তিনি সঙ্গে বিশেষ কিছু
আনেন নি। তব্ ষতটা পারেন তিনি সবই দেন কাপিতানের হাতে।
গানাদো আর করা-র মূল্য বাবদ যা পেয়েছিল ফেলিপিলিও তাও প্রায় সবটাই
ফেরত দেয়। সকলের কাছে সব কিছু কুড়িয়ে-বাড়িয়েও যা সংগ্রহ হয় তা কিন্তু
একজনের ভাড়ার পক্ষেও যথেষ্ট নয়।

ভাড়। যা দিতে পারবেন না গতরে থেটে তা পুষিয়ে দেবার প্রস্তাব করেও দেখেন গানাদো। কাপিতান সানসেদো আর ফেলিপিলিওকে নিয়ে পুরুষ ঠারা তিনজন। একমাত্র কয়াকে যদি যাত্রিণী হিসেবে জায়গা দেয় তাহলে ঠারা তিনজনে মালা হিসেবে যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত বলে জানান।

नामाय ए **दिश्रम वन्नदा आंत्र या कि**ष्ट्रत हांक आहार आंत्रि-महात

অভাব নেই। গানাদোর দলের এ প্রস্তাবে রাজী হবার মত কোন জাহাজের কাপিতান পাওয়া যায় না।

প্রতিদিন অবস্থা যে গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা ভালো করেই ব্রতে পারেন গানাদো। এখন শুধু জাহাজের ভাড়া সংগ্রহই সমস্তা, পরে যে কোন দিন সমস্তা আরো সন্ধিন হয়ে উঠতে পারে। মার্কামারা ফেরারী গোলাম হিসেবে তথন জাহাতে প্রঠাই অসম্ভব হবে।

আনা এ কয়দিনে তাঁর থোঁজে পানামা তোলপাড় করে ফেলেছে নিশ্চয়। ওপারের হুলিয়া যে এখনো এপারে পৌছোয় নি এই ভাগ্য। কিন্তু এ ভাগ্য আরু কদিন টিকবে!

### গাঁইত্রিশ

পানামার হুলিয়া নোমত্রে দে দিয়স-এ পৌচ্চোলে ফেরারী গোলাম বলে চিহ্নিত হয়ে এ বন্দর থেকে বার হওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হবে এই ভয় করেছিলেন গানাদো।

তার চেয়ে কত বড় অভাবিত নিদারুণ হুর্ভাগ্য যে তাঁর জন্মে অপেক্ষা কবে আছে তিনি তথন কল্পনাই করতে পারেন নি।

নোমত্রে দে দিয়স-এ কয়েক দিন ফিরতি জাহাজে জায়গার থোঁজে হতাশভাবে কাটাবার পর সেদিন ফেলিপিলিও একটা আশার থবর এনেছে। সেদিন
সকালেই একটি ছোট 'কারাভেল' বন্দরে এসে ভিড়েছে। পানামা থেকে
স্পেনে নিয়মিত যে সব জাহাজ যাতায়াত করে তাদের কোনটিনয়। এ
'কারাভেল'-এর বন্দর-ঘাটি হল নিকারাগুয়ার পুটা গোরদা। সেখান থেকে
রপ্তনা হয়ে ঝড়ের মুখে বিপথে এসে পড়ে নোমত্রে দে দিয়স-এ আশ্রেয় নিয়েছে
শুধু দিনের বেলাটায় কিছু মেরামতি সেরে নেবার জন্তে। সজ্যে বেলাতেই
আবার অফুকূল হাওয়ায় রপ্তনা হবে।

এ অঞ্চলের জাহাজ নয় বলে হয়ত তাতে জায়গা পাওয়া অত কঠিন হবে না। কাপিতান সানসেলো আর ডন মোরালেশকে নিয়ে গানালো তাই ভেবে জাহাজের নাথোদার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছেন।

গিয়ে শেষ পর্যন্ত হতাশই হতে হয়েছে। এ জাহাজে কাপিতান সানসেলাকে
নিম্নে তাঁর ও কয়ার মত জায়গা ছিল ঠিকই। ভাড়াও তাঁদের সাধ্যের
অতিরিক্ত ছিল না। কিন্তু তাঁদের পৌছোতে দেরী হয়ে গেছে। সকালবেলা
বন্দরে ভিড়বার কিছু পরেই এখানকার একজন সব কটি জায়গাই আগাম মূল্য
দিয়ে নিয়ে রেখেছেন।

কে সে লোকটি?—না জিজেস করে পারেন নি গানালো। সেই সক্ষে উংস্কভাবে বলেছেন—হয়ত তাঁর দরকার আমাদের মত জরুরী নয়। ঠিক মত বোঝাতে পারলে হয়ত আমাদের জত্যে জাহাজের জায়গা তিনি ছেড়েও দিতে পারেন। আপনি শুধু তাঁর নাম আর পরিচয়টা আমাদের দিন। নাম আর পরিচয় কি আমি মৃখন্থ করে রেখেছি! এবার যেন একটু অধৈর্থই ফুটে উঠেছে জাহাজের নাখোদার গলায়,—ভাড়া বুঝে পেয়ে জাহাজে জায়গা কবুল করে দিয়েছি, ব্যস ব্যাপার চুকে গেছে। তাছাড়া নাম-ধাম মনে থাকলেও আপনাদের বলতাম না। তার বারণ আছে।

আর কথা বাড়ানো র্থা ব্রে গানালো মোরালেস আর কাপিতানকে নিম্নে গেখান থেকে চলে এসেছেন। সামান্ত একটু দেরীর জন্তে এমন একটা বিরল স্থাোগ হাতছাড়া হওয়ায় মনটা থি চড়ে গেছে বড় বেশী। তিক্ত হতাশা নিয়ে তিনজনে বন্দর শহরের 'পুল্কে' পান করবার একটা দোকানে গিয়ে থানিকক্ষণ বসেছেন। সেখান থেকে বার হতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

'পুল্কে' পানশালায় ওই সময়টুকু কাটানোই হয়েছে মারাত্মক ভূল। সর্বনাশ হয়ে গেছে ওই বিলম্বটুকুর মধ্যেই।

সর্বনাশের থবরটা প্রথম পেয়ে বিশ্বাসই করতে পারেননি। বিশ্বাস করা সত্যিই শক্ত।

পানশালা থেকে বেরিয়ে নগর-সীমানান্ত তথন নিজেদের আন্তানান্ত দিকে তিনজনে বিষয় মনে চলেছেন। হঠাৎ দূর থেকে একটি মৃতিকে ছুটে আসতে দেখে চমকে উঠেছেন গানাদো।

একি ! এ ত আনা ! কিন্তু আলুথালু বেশে অবিক্তন্ত কেশে এমন উন্মাদিনীর মত চেহারা কেন ?

উন্মাদিনীর মতই ছুটে এসে আনা গানাদোর একটা হাত বাাকুলভাবে জড়িয়ে ধরেছে। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে এক নিঃশাসে যা বলেছে তা পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কি হতে পারে ?

সোরাবিয়া গানাদোদের আস্তানা থেকে কয়াকে জোর করে ধরে নিয়ে একটা জাহাজে পালাচ্ছে। এখনো বন্দরে ছুটে গেলে তাকে বাধা দেওয়া যায়। এই হল আনার উত্তেজিত যন্ত্রণাকাতার কণ্ঠের নিবেদন।

বিশ্বাস করা যায় এরকম আজগুৰি অসম্ভব সংবাদ!

সোরাবিন্না কোথা থেকে এল এখানে?—তীক্ষ কণ্ঠে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছেন গানাদো,—তুমি হঠাৎ এ খবর দেওয়ার জন্মে ছুটে এসেছ কেন? কয়া ত অসাড় গাছ-পাথর নয়। তাকে এই দিনের আলোয় নগরের রাস্তা দিয়ে বন্দর পর্যস্ত নিয়ে গেল কি করে? জাহাজেই বা তুলল কিন্ডাবে?

এসব প্রশ্ন এখন করবার নর। আকুল অস্থির হয়ে উঠেছে আনা,—ভোমার

কয়াকে যদি বাঁচাতে চাও এখনি বন্দরে গিয়ে ধরবার চেষ্টা করো সোরাবিদ্বাকে।
কয়াকৈ বাঁচাবার জন্মে এত বাাকুল কথন থেকে হলে!—তীব্র বিদ্ধাপের
বাবে বলেছেন গানাদো—সোরাবিয়া ত মন্ত্র পড়ে আমাদের হদিস পান্ধনি।
আমাকে ও কয়াকে ধরিয়ে দেবার জন্মে তমিই ত তাকে সব জানিয়েছ।

হাঁ। জানিয়েছি! কালা-চাপা গলায় বলেছে আনা,—ঈর্বা আর প্রতিহিংসার জালায় আনি তথন উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম। বিশাস করো আজ নিজের জীবন দিয়েও সে ভূল, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি প্রস্তত! কিন্তু এসব কথায় কাটাবার সময় এখন নেই। তুমি এখনো বন্দরে গেলে হয়ত তাকে ধরতে পারবে। আমায় তুমি যত খুশি ঘ্ণা করো দাস; সেই ঘুণার ভেতর দিয়েই তোমার মনে একটু জায়গা পেয়ে আমি এখন খুশি থাকব। কিন্তু আমায় তুমি অবিশাস করো না। আর এক মুহুর্ত দেরী না করে তুমি বন্দরে যাও।

গানাদো কিন্তু নিজের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না শুনে সেথান থেকে এক পা নড়েন নি। এমনি অবুঝ সর্বনাশা জেদ হয়েছিল তাঁর সেদিন।

অপ্রকৃতিত্বের মত অস্থির উত্তেজিত কণ্ঠে আনা এবার যা জানিয়েছে তার সার কথা হল এই যে সোৱাবিয়া কয়েক দিন আগে পেক থেকে পানামায় ফেরে। আনার মত দেও মাকুইিস গঞ্জালেস দে সোলিস হিসাবে পানামার গবেরনাভর-এর অতিথি হয় বলে চুজনের দেখা হয় আপনা থেকেই। আনার কাছে গানাদোর থবর জানতে পেরে গোরাবিয়া তথনই আনাকে নিয়ে নোমত্রে দে দিয়দ বন্দরে আশার বাবস্থা করে। এখানেই যে গানাদো আর কন্নাকে দে ধরতে পারবে এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। আগেকার এক সপ্তাহের মধ্যে কোন জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়েনি জেনে সে আরো নিশ্চিন্ত হয়। নিজেকে প্রক্তর রেখে দে গোপনে গানাদোর হদিস পাবার চেষ্টা করে। নগরের পথে একদিন ফেলিপিলিওকে দেখে তাকে নি: শব্দে অমুসরণ করে গানাদোর সন্ধান সে পেয়েও যায়। সেই সঙ্গে কয়া কৈও সে দেপে। এবার সে যে শন্নতানী মতলব ভাঁচ্ছে তা বাছাত্রী করেই হিংস্র বিজ্ঞপের সঙ্গে আনাকে জানায়। গানাদোকে ফেরারী গোলাম হিসেবে সে ধরিয়ে দেবে কিন্তু শুধু তাতেই সে সম্ভুষ্ট থাকবে না। কয়াকেও সে লুট করে নেবে। আনা যে তার বিবাহিতা স্বী হয়েও গানাদোর প্রেমে হার্ডুব্, এ পুর্থন হবে তারই প্রতিশোধ। পানামা থেকে রওনা হবার পর থেকেই নিজের অপরাধের পরিমাণটা বুঝতে পেরে আনা অত্মশোচনায় দগ্ধ হতে শুক্ষ করেছে।

এবারে সে সোরাবিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই বেঁকে দাঁড়ায়। গানাদো যে আর গোলাম নয় মুক্ত স্বাধীন নাগরিক, সমাটের স্থ-করা স্নদ দেখিয়ে বন্দরের কোতোয়ালকে তা সে জানিয়ে দেবে বলে। হিতে বিপরীত হয় এ শাসানিতে। সোরাবিয়া প্রথমে আনার কাছ থেকে গানাদোর মুক্তিপত্র জোর করে আদায় করবার চেষ্টা করে। কোথায় আনা সে সনদ লুকিয়ে রেখেছে জানবার জত্যে যতথানি সম্ভব শারীরিক উৎপীড়ন করতে সে দ্বিগা করে না। তা সত্তেও বিফল হয়ে আনাকে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় তাদের এথানকার আশ্রয় নিবাদের একটি ঘরে বন্ধ করে রেখে সোরাবিয়া তার ভাড়াকরা গুণ্ডাদের নিয়ে গানাদোর আন্তানায় হানা দেবার মতলব আঁটিতে বদে পাশের ঘরেই। বেহুণ অবস্থাটা কেটে যাওয়ায় আনা প্রায় সমস্ত ষড়যন্ত্রটাই শুনতে পেয়েছে। গানাদোর আন্তানায় হানা দিয়ে জোর করে হাত পা মুখ বেঁধে তারা কয়াকে বার করে আনবে। তারপর কফিন-এর বাচ্ছে পুরে মৃতদেহের মত তাকে বয়ে নিয়ে যাবে বন্দরের দিকে। সেদিকের নির্জন রাস্তায় একবার পৌছোতে পারলে থলির মধ্যে ভরা কোন চালানীর মাল হিসেবে কয়াকে জাহাজে তুলে তথনকার মত শোরাবিয়ার নিজের ভাড়া-করা কেবিনে বন্দী করে রাথা মোটেই শক্ত হবে না। এই পরামর্শ করে ভাড়াটে গুণ্ডাদের নিয়ে সোরাবিয়া বেরিয়ে গেছে। প্রতিবেশীদের একজন আনার চিংকার আর দরজায় আঘাত শুনে যথন এসে তাকে মুক্ত করেছে তথন আনার নিজে থেকে কিছু করবার আর উপায় নেই। এইটেই তাঁর যাতায়াতের পথ জেনে আনা তাই আকুলভাবে গানাদোর জন্মে এখানে অপেকা কবে আছে। সোরাবিয়ার পৈশাচিক ষড়যন্ত্র শেষ মুহূর্তে যদি বার্থ করা যায় সেই আশায়।

এত কথা শোনবার পরও যদি গানাদো বন্দরের বদলে তাঁর আন্তানাতেই ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্মে না ফিরে যেতেন!

আন্তানায় ফিরে গিয়ে নিজের চোখে অবশ্য তিনি রক্তাক্ত মুমুর্ ফেলি-পিলিওকে দেখেছেন। শেষ নিঃখাস পড়বার আগে শুনেছেন তার ক্ষীণ স্তন্ধপ্রায় কণ্ঠে সোরাবিয়ার পৈশাচিক আক্রমণের কণা। সেই আক্রমণ ঠেকাবার জন্মেই প্রাণ দিয়ে ফেলিপিলিও তার দেশদোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করে গেছে।

কাপিতান সানসেদো আর ডন মোরালেস-এর ওপর ফেলিপিলিওর উপযুক্ত সংকারের ভার দিয়ে গানাদো তারপর বন্দরে ছুটে গেছেন। কিন্তু তথন দেৱী হয়ে গেছে একটু বেশী।

রাতের অন্ধকার গাঢ় হয়ে তথন নেমে এসেছে পৃথিবীর ওপর। সেই অন্ধকার উত্তর আকাশের ঈষৎ ফিকে পশ্চাৎপটে সোরাবিয়ার সঙ্গে বন্দিনী কয়াকে যা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেই জাহাজটার গাঢ় ক্লফ রেথাকৃতি আর তার মধ্যে একটা নাতি উজ্জ্বল আলোর বর্তিকা ক্রমণঃ দূরে সরে যেতে দেখা গেছে। আর মাত্র কিছুক্ষণ আগে এলে বুঝি এ জাহাজের নোঙর তোলা বন্ধ করবার চেষ্টা করা যেত।

শ্রীঘনশ্রাম দাস চুপ করলেন আর সেই সঙ্গে ককিটো উঠলেন কুজোদর রামশরণবাব,—ওই পাপিষ্ঠ সোরাবিয়া 'কয়া'কে অমন করে অবাধে লুট করে নিয়ে চলে গেল ?

না, তা আর যেতে পারল কই! শ্রীঘনশ্রাম দাস আর সকলের ত বটেই মর্মর মন্থণ থার মন্তক সেই শিবপদবাব্র মুখেও অফুট একটু প্রসন্ন হাসি ফ্টিয়ে বললেন,—বন্দরের সীমানা ছাড়িয়ে থোলা দরিয়ার পড়তে-না-পড়তে জাহাজের হালী গালের ওপর করেক ফোঁটা জল পড়ায় চমকে উঠেছে।

মেঘের বাপা কোথাও নেই। এমন ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ থেকে জলের ফোঁটা ঝরে কেমন করে?

ওপর দিকে চেম্বে শিউরে উঠেছে সে। শিউরে উঠেছে সোরাবিয়াও। জাহাজ বন্দর থেকে ছাড়বার পর থেকে এতক্ষণ পর্যন্ত সে ডেকের ওপরেই আছে, নির্বিত্নে থোশা দরিয়ার পৌছোনটুকু দেথে যাবার জন্তে।

খোলা দরিরায় পৌছোবার পর নিশ্চিন্ত হয়ে এবার সে ভার বন্দিনীর খবর নেবার জন্মে ফিরতে যাচ্ছিল। ফেরার মৃথেই ওপর থেকে কয়েক ফোঁটা জল পড়তে সে চমকে উঠেছে হালীর মত, ভারপর শিউরে উঠেছে ওপর দিকে চেয়ে।

ওপরে যা দেখেছে তাতে নিজের চোখকেই প্রথমত বিশ্বাস সে করতে পারেনি। একেবারে জাহাজের মাধার কাছের পাল 'ফোর টপ সেল'-এর আড়াল থেকে একটা অমুত আবহা ছারামূতি বেরিয়ে এসেছে।

ছারাম্তি নিছক ছারা কিন্তু নর। জনের ফোঁটাগুলো তার গা থেকেই যেন পডছে এবার।

ফোর টপ দেল থেকে মাস্তলের দড়ি বেল্লে ছায়ামৃতিটা 'মিজেন' পালের দিকে নেমে এসেছে এবার।

কাঁপা হলেও তীক্ষ গলায় সোৱাবিয়া জিজ্ঞাসা করেছে,—কে? কে ওখানে?

ছারাম্তিটা তথন টপ মাস্ট মাস্তলের কাছে। সেধান থেকে ব্কের রক্ত ভিম করে দেওরা গলায় উত্তর এসেছে,—তোমার নিয়তি!

মিজেন মাস্তল বেয়েই মূর্তিটা তারপর খানিকটা নেমে এলে লাফিয়ে পড়েছে ডেকের ওপর।

তৃমি! তৃই।—ভন্ন বিশ্বন্ন আর হিংস্র উল্লাস মেশানো একটা অভুত চিংকার বেরিয়ে এসেছে সোরাবিন্নার গলা থেকে। তারপর পৈশাচিক একটা অট্রাসি।

হাঁ। আমি, সত্যিই তোমার নিয়তি,—সোরাবিয়ার অট্রহাসি থামবার পর জবাব দিয়েছে সে মৃতি,—তোমার সঙ্গে শেষ হিসেব-নিকেশ বাকি ছিল এতদিন। সেই জন্মেই আজ এসেছি।

হিসেব চুকোবার সাধ তোর সত্যিই আজ মিটিয়ে দেব! কোমরের থাপ থেকে একটানে নিজের হিংল্ল আকোনের মতই ধারালো তলোয়ারটা খুলেবার করে বলেছে সোরাবিয়া, তুই নিজেকে আমার নিয়তি ভাবছিল? নিয়তি নয়, তুই আমার নিয়তির উপহার। আমার অনেকদিনের দাকণ একটা সাধ মিটিয়ে দেবার জন্মেই তোকে এমন করে আজ পাঠিয়েছে। তা না পাঠালে বন্দর থেকে ছেড়ে-যাওয়া এ জাহাজ সাঁতরে এসে ধরা ভোর সাধ্যে কুলোত! নে, এবার তৈরী হয়ে ইইনাম যদি কিছু থাকে ত জ্প করে নে! এ আর চার দেয়ালের বন্ধ ঘর নয় য়ে, নাচের পা চালিয়ে বেঁচে যাবি। এ খোলা জাহাজের ডেক এই হালীকে সাক্ষী রেথে বঙ্গছি এই ডেকে তোর ঝাঝরা-করা লাশ আজ শোয়াব।

সোরাবিয়া থোলা তলোয়ার নিয়ে প্রায় লাফ দিয়ে এগিয়ে গেছে এবার। তলোয়ার খুলে দাঁড়িয়েছে, সে মৃতিও। কিন্তু ত্রন্তনের দ্বরুদ্ধের ধরন দেখে মনে হয়েছে, আফালন যা করেছে তাই যেন সফল করে দেখিয়ে দেকে সোরাবিয়া।

সোরাবিয়ার নিপুণ আক্রমণে মৃতিকে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে জাহাজের সামনের মাস্তল ফোর মান্টের দিকে। একেবারে প্রায় কিনারা পর্যস্ত গিয়ে আর পেছোবার উপায় নেই বলেই বোধহয় মৃতিকে এবার সোরাবিয়ার মার ঠেকাবার ফাঁকে ফাঁকে মাস্তল বেয়ে ওপরে উঠতে দেখা গেছে।

পৈশাচিক উৎসাহে আনন্দে এবার চিৎকার করে উঠেছে সোরাবিয়া।

সে দক্ষ নাবিক। পাল মাস্তলের রাজ্য তার চোথ বুজে ঘোরা ফেরার জারগা। ছারাম্তির ভড়ং-করা নির্বোধ গানালো সেই পাল মাস্তলের জটলার মধ্যে তাকে এড়িয়ে পালাতে পারবে ভেবেছে!

গানাদোর ধরন দেখে উদ্দেশ্যটা তাঁর সেই রকমই মনে হয়েছে। ফোর মাস্ট থেকে তিনি টপ গ্যাল্যাণ্ট মাস্তলে গিয়ে উঠেছেন, সেথান থেকে 'রয়্যাল' পালের আড়াল দিয়ে ফোর রয়্যাল মাস্তলে।

এরপর আর ওঠবার জায়গা নেই। সোরাবিয়া তার হিংস্র উল্লাস আর চেপে রাখতে পারে নি। অনায়াসে রয়্যাল পালের একটা রশি বাঁ-হাতে ধরে তারই তলার আড়া কানাতে পা রেখে তীব্র অবজ্ঞার স্বরে বলেছে,— এখান থেকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে রক্ষা পাবি ভেবেছিস! ঝাঁপ দিতে হয়ত পারবি কিন্তু তার আগে এফোঁড়-ওফোঁড় না হয়ে নয়। মিছেই এতটা কই করলি!

না মিছে নয়।—এতক্ষণ বাদে প্রথম কথা বলেছেন গানাদো,—তুমি ভেকের ওপর আমার লাশ শোয়াতে চেয়েছিলে, আমি কিন্তু এ জাহান্ধ তোমার রক্তে নোংরা করতে চাই নি। তাই তোমায় লোভ দেখিয়ে উঠিয়ে এনেছি এই মাস্তলের ডগায়। এখান থেকে তোমার লাশটা আর জাহাজের ডেকে পড়বে না, পড়বে সমুদ্রের জলে যা অপবিত্র করার সাধ্য তোমার মত শন্ধতানেরও নেই।

গানাদোর কথা শেষ হবার আগেই উন্নাদের মত তলোয়ার চালিয়েছে সোরাবিয়া। সে তলোয়ার গানাদোর কাছেও পৌছোয় নি। একটি অন্তত আঘাতে অনেক নিচের ডেকের ওপর ঝন-ঝন শব্দে আছড়ে পড়েছে।

এইবার তোমার পালা।—বজ্রস্বরে বলেছেন গানাদো—স্থামার তলোয়ার-টাও তোমার রক্তে নােরা করতে চাই না। শেষধাত্রায় গায়ে জড়াবার মত একটা চাদর শুধু তোমার সঙ্গে দিচ্ছি।

গানালো পালের মাথার রশিতে কোথায় কি তলোয়ারের ঘা দিয়েছেন কে জানে। সমস্ত পালটা খুলে সোরাবিয়ার ওপর পড়ে তাকে জড়িয়ে নিয়ে বহু নিচের সমুদ্রের জলের ওপর একটা শব্দ তুলে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

সেদিকে একবার চেয়ে গানাদে। ধীরে ধীরে মান্তলের মাথা থেকে ডেকের ওপর নেমে এসে হালীকে সোরাবিয়ার ভাড়া-করা কেবিনটা কোথায় জিজ্ঞাসা করেছেন। সে যুগের জাহাজের মাল্লা, অন্তরিভার চেল্লে মাস্থবের মূল্য আর মর্থাদা মাপবার আরো বড় কোনো কিছু তারা জানে না। কম্পিত সম্ভ্রমভরা গলায় হালী কয়া তথনো যেখানে বন্দী সে কেবিনের নির্দেশ জানিয়ে দিয়েছে।

তার মানে,—নাসমশাই থামতেই মাথার কেশ যাঁর কাশের মত শুত্র সেই হরিসাধনবাবু উৎস্থক আশান্বিত কঠে জিজ্ঞাসা করেছেন—ওই কন্নাকে নিয়ে গানাদো শেষ পর্যন্ত দেশে ফিরতে পেরেছিলেন ?

তা পেরেছিলেন বইকি!—অমুকম্পা-মেশানো গন্তার স্বরে বলেছেন দাস-মশাই—নইলে আমার নাম ঘনশ্যাম দাস হবে কেন? আর কিছুর জন্তে না হোক কাপিতান সানসেদোর কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখবার জ্বতেই তাঁকে ফিরতে হয়েছিল। ভাগ্যচক্রে ক্রীতদাস হয়ে যাকে স্পেনে আসতে হয়, আর কাপিতান সানসেদো যাকে শ্রুভাভরে মৃক্তি দিয়ে গুরু হিসেবে বরণ করেন ঋষিতুল্য পরম পণ্ডিত সেই বৃদ্ধ ভারতীয় জ্যোতিষীর অন্তিম লিপি গানাদো অর্থাৎ ঘনরাম দাস স্তিটেই যথাস্থানে পৌচ্চে দিতে পেরেছিলেন।

কোধায় ? কার কাছে ?—মর্মর মস্থা যার মস্তক সেই শিবপদবাবু জিজ্ঞাসা না করে পারেন নি।

এখনকার কাটোয়ার কাছে ঝামটপুর বলে এক গ্রামে। —দাসমশাই শিবপদবাব্র কৌতূহল মেটাতে জানিয়েছেন,—কৃষ্ণদাস নামে এক সজ্জনের কাছে।

কি ছিল সেই অস্তিম লিপিতে ?—এ জিজ্ঞাসা কুম্বোদর রামশরণবাবুর।

যা ছিল তা যথাযথ বলতে পারব না।—গ্রীঘনশ্যাম দাস এ কৌত্হলও
মিটিয়েছেন,—তবে বৃদ্ধ জ্যোতিষী এই রকম কিছু লিথেছিলেন বলে জানি।
…গণনায় জানতে পারছি ১৪৫৫ শকাব্দের আষাঢ় মাস সমস্ত পৃথিবীর এক
ত্ঃসমন্থ। বিশ্বের অনন্ত এক যুগাবতার তিরোহিত হতে চলেছেন ওই সময়ে।
পারেন ত সেই পরম জ্যোতির্ময় সন্তার দীপ্ত দিব্যোন্মন্ত জীবনকথা অমর কাব্যে
গোঁধে রাধবার চেষ্টা কফন।

১৪৫¢ শকাব্দের আষাঢ় মাস···? কুস্ভোদর রামশরণবাব্ একটু দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করেছেন।

হ্যা, ১৪৫৫ শকান্দের আষাঢ় মাস হল ১৫৩৩ খুষ্টান্দের জুলাই! —উদার হয়ে

তারিখটার তাৎপর্য ব্ঝিয়ে দিয়েছেন দাসমশাই,—নীলাচলে এএটিচতক্তদেবের তিরোধান ঘটে এই সময়েই।

একটু থেমে দাসমশাই আবার বলেছেন—কে জানে বৃদ্ধবয়সে বৃন্দাবন প্রবাসী হয়ে তাঁর শ্রীচৈতগুচরিতামৃত লেখবার প্রেরণা ক্রফদাস কবিরাজ ওই লিপি থেকেই পেয়েছিলেন কি না!

## এই বই-এ ব্যবহৃত কিছু বিশিষ্ট শব্দের অর্থ

আজটেক কটেজ যাদের পরাজিত করেন,

মেক্সিকোর অধীশ্বর সেই জাতির নাম।

আতাহুয়ালপা পিজারোর পৈশাচিক শঠতায় বন্দী

পেক্ন সামাজ্যের শেষ ইংকা-অধীশ্বর।

আদেলানতাদো শাসনকর্তা গোছের সন্মানের পদবী।

আনাকোণ্ডা দক্ষিণ আমেরিকার এবং পৃথিবীরও

সবচেয়ে বৃহৎ সাপ।

আনা ( সেনোরা পরে মার্শনেস ) চপলা বিধবা যুবতী। গানাদোর প্রতি

(কা) তীব্রভাবে আসক্ত, পরে মাকুইস

গঞ্চালেস দে সোলিসের স্ত্রী হিসাবে

মার্শনেস।

আন্দাগোয়া (পাসকুষাল দে) ১৫২২-এ পিজারোর আগে পেকর

কিংবদস্তী শুনে নিক্ষল অভিযানে মাত্র

পুরের্তো দে পিনিষ্কাস বন্দর পর্যন্ত যান।

আগ্রিজ উত্তর থেকে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাস্ত

পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ

পৰ্বতমালা।

আলগুয়াখিল পুলিস-প্রধান।

আলমাগ্রো (দিয়েগো দে) পেরু, বিজেতা পিজারোর বন্ধু-সন্দী ও

সহধোদ্ধা।

ইংকা পেরুর সমাটের পদবী। শাসক জাতিরও

নাম।

এসপানিয়া স্পেনদেশ।

এসপিনোসা ( গ্যাম্পার দে ) পিজারোর পেরু অভিযানের যিনি টাকা

যোগান সেই মহাজন।

পেরুতে ইংকা-সম্রাক্ষীদের নাম। 'কয়া' (কা ) গানাদো লুষ্ঠিতা এক সূর্যসেবিকাকে উদ্ধার করে তার ওই নাম রাখেন। কলম্বস (ক্রীফোর) প্রথম যিনি আমেরিকা আবিদ্ধান ক্ৰেনা মেক্সিকো-বিজেতা স্পেনের সেনাপতি কর্টেজ ( হার্নাণ্ডো ) কাক্সামালকা পেরুর স্বাস্থ্য-নিবাস হিসাবে বিখ্যাত নগর। কডিলিয়ের পর্বতমালা—আণ্ডিজ পর্বতমালাই दवरवार्य । কাউন্সিল অফ ইণ্ডিজ এ 'ইণ্ডিজ' ভারতবর্ষ নয়। নতুন আবিষ্ণত মহাদেশ প্রথমে ভূল করে 'ইণ্ডিজ' ভাষা হয় বলে, সেথানকার অভিযান-নিয়ন্তা সমিতির ওই নাম হয়। কাণ্ডিয়া (পেডো দে) পিজারোর বিশ্বস্ত সরকারী সেনাপতি। কান্তেলিয়ানো এখন স্প্রানিশ ভাষার নাম, আগে ভার্ কান্তিল প্রদেশের ভাষা বোঝাত। কিনটেরো (আগলনসো) (কা) মেক্সিকো থেকে ফেরার জাহাজে গানাদোর সঙ্গী। কিপু রঙিন স্তুলির গোছা, লিখিত অক্ষরের জায়গায় ব্যবহৃত হত। পেক্ষতে লিখিত অকর ছিল না। কুইচুরা সাধারণ পেরু-বাসীর ভাষা। क्रेटिंग সে সময়ে পেরুর উত্তরের এক নগর। এখন ইকোরেডরের রাজধানী। ইংকা-সাম্রাজ্যের রাজ্যানী ও প্রধান কুজকে ধর্মস্থান ! কুরাকা ইংকা-রাজ্যের স্থানীয় শাসকদের পদবী। কেম্যান আমেরিকার ভিন্ন শ্রেণীর কুমির।

ইংকা-রাজ্যের স্বচেয়ে তুর্লভ অমৃদ্য কোরাকেন্থ পাথি। তার চটি করে পালক ইংকা সমাটের উষ্ণীয়ে শোভা পেত রাজ্ঞাক্তির অনয় প্রতীক হিসাবে। কোরিকাঞা কুজকো শহরে স্থাদেবের প্রধান মন্দির। ক্রাভিহেরো (কা) আনার আগেকার অপদার্থ পাষ্ স্বামী। বিশ্বের পরই মেক্সিকোতে গিয়ে মারা যায়। পেরু জয়ী পিজারোর এক ভাই। গঞ্চালো (পিজারো) গানাদো (কা) শ্রীঘনশ্রাম দাস ওরফে ঘনাদার আদি-পুরুষ ঘনরাম ক্রীতদাস হিসাবে 'গানাদো' অর্থাৎ গরু-ঘোড়া নামেই প্রিচিতে চিলেন। লম্পট নরপিশাচ স্পেনের সৈনিক। গালিয়েখো (কা) পেরুর ইংকা শাসন ও সভ্যতার পণ্ডিত গাসিলাসসো (দা ভেগা) ঐতিহাসিক। মাতা ইংকা রাজকন্যা। স্পেনের নদী, উত্তর থেকে সেভিল শহর গুয়াদালকুইভির ছুঁরে দক্ষিণের আটলান্টিক সমুক্রে পডেছে। গানাদোর যথার্থ নাম। ঘনরাম দাস (কা) সরোবর-সভার মধ্যমণি। বাহাত্তর নম্বর ঘন্তাম দাস ( ওরফে ঘনাদা ) বনমালী নম্বর লেনেরও। চার্লস (পঞ্ম) স্পেনের তথনকার সম্রাট। পানামার এক সামান্ত বন্দর নগর। চিকাম' পেরুর পূর্ব তীরের বন্দর নগর। টমবেজ স্পানিশ সেনাপতি, পিন্ধারোর শত্রু। টাফুর পেরুতে পৃথিবীর সবচেয়ে উচু হ্রদ। টিটিকাকা ইংকা সমাটবংশের একজন আদি পুরুষ। টুপান যুপান্কি

টেনচ্টিটলান

টোলেডো

মেক্সিকো শহরের আদি আজটেক নাম।

স্পেনের তথনকার রাজধানী।

ট্রাকসিলো স্পেনের শহর।

তাভানতিনস্বয়ু পেরু রাজ্যের আসল আদি নাম।

'ত্রিয়ানা' সেভিল শহরের নদীর পারের শহরতলি।

থর হেম্বের ডাল সাহসী নরওয়েবাসী তরুণ নৃতাত্ত্বিক.

করেকজ্ঞন বন্ধুর সঙ্গে 'কনটিকি' নামে কাঠের ভেলায় পেরু থেকে প্রশাস্ত মহাসাগর পার হয়ে এক প্রবালদ্বীপে

পৌছান।

দে লুকে ( হার্নাণ্ডো ) পেশায় পান্তী। মহাজন গ্যাস্পার দে

এসপিনার প্রতিনিধি।

দে সটো ( হার্নাণ্ডো ) কটেজের বিশ্বস্ত সহকারী সেনাপতি।

পাউল্লো টোপা (কা) গানাদোর একাস্ত ক্বতজ্ঞ অফুচর।

আতাহয়ালপার মৃক্তির চক্রাস্থে

গানাদোর সহায়।

পাচাকামাক পেরুর গৌরবর্ণ আদি দেবতা।

ভীরাকোচা নামেও পরিচিত।

পিজারো ফ্রান্সিসকো পেরুর আবিঙ্কারক ও বিজেতা।

পুল্কে আগেভি বলে সিসল জাতীয় একরকম

গাছের পাতার গাঁজানো রস। ওদেশের

স্থরা।

পেড়ারিয়স বা ভন পেড়ো পানামা যোজক প্রদেশের গভর্নর।

আরিয়াস দে আভিলা পিজারোর অভিযানে সাহায্যের চেয়ে

वाधारे निरम्नट्टन।

পেরু দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমের

বিখ্যাত দেশ।

পেসন্ দে অরো সেকালের স্পানিশ মোহর।
ফার্নানভিনা কিউবা দ্বীপের তখনকার নাম।

टक्ष्मिशिनिस् अत्मान्यां प्राचित्रे ।

বালবোয়া (ভাস্কো ফ্নিয়েজ দে ) আবিষ্কারক অভিষাত্রী। পানামা

যোজকের পাহাড় ডিডিয়ে প্রথম প্রশাস্ত

মহাসাগরের সন্ধান পান।

বার্থালমিউ রুইজ স্পেনের নৌ-সেনাপতি পিজারোর

সহকারী।

বীরু পেরুর উত্তরে বর্তমান ইকোয়েডরের

নদী। প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে।

বোর্লা ইংকা-সমাটদের মাথার সাজ।

ব্যাচিলর এনসিসো নিষ্ঠুর মহাজন, পিজারোকে সেভিল

वन्मदत्र वन्मी कदत्र।

ভবতারণবাবু (কা) শ্রীঘনশ্রাম দাসের সরোবর-সভার সভা!

ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার দক্ষিণ ঘূরে ইওরোপ থেকে

সমৃদ্রপথে প্রথম ভারতের অভিযাত্রী।

ভিলিয়াক ভ্মৃ পেকর ইংকা-রাষ্ট্রের রাজপুরোহিত।

ভীরাকোচা পেরুর আদি দেবতা। পাচাকামাক

নামেও পরিচিত।

মনটরো স্পেনের শহর। মনটানা জংলা প্রদেশ।

মাকিয়াভেল্লী মধাযুগের বিশ্বাত ইতালীর রাজনীতি-

বিশারদ। ইওরোপের চাণক্য।

মান্টা মেকসিকোর যুদ্ধে বাবহৃত 'ট্যাক্ষে'র

মত প্রায় সচল স্থ্যক্ষিত অস্ত্রক্ষেপণ যান,

—রথের মত নির্মিত।

মার্শনেস গঞ্চালেস দে সোলিস (কা) মার্কুইস গঞ্চালেস দে সোলিস-এর স্ত্রী

হিসাবে আনা-র পরিচয়।

মারাভেদি স্প্যানিশ স্বর্গমূন্তা।

মারিনা (ডোনা) মেক্সিকো বিজয়ে কর্টেজের দোভাষী

मिनी।

মুইস্কা পেরুর একটি অতি সম্রান্ত জাতি বিশেষ,

জ্যোতিবিছায় অত্যন্ত অগ্রসর।

মেদেলিন স্পেনের একটি শহর।

মোরালেন (কা) পিজারো আর আলমাগ্রোর বন্ধু ওসহায়।

যুকাটান মেক্সিকোর দক্ষিণ-পূর্বের একটি ছোট

রাজ্য ৷

রামশরণবাব্ (কা) শ্রীঘনশ্রাম দাসের সরোবর-সভার সভ্য।

রিচার্ড বার্টন আরব্যোপন্তাদের প্রথম আবিষ্ণর্ডা ও

অম্বাদক। আফ্রিকা নীলনদের উৎস-

मक्षानौ इःमाहमौ পर्यटक ।

বিয়াল স্পানিশ মূন্তা।

রেইমি উৎসব পেরুর ইংকা-সাম্রাজ্যের প্রধান উৎসব।

দক্ষিণায়ন শেষে স্থাদেবের উত্তরায়ক

স্থকর সময়ে পালিত হত।

লিভি বিখাণত রোম্যান লেখক। স্লাণ্ট ইংকা সম্রাটদের শিরোবস্ক।

লামা পেরুর প্রধান পালিত প্রু, উটেদের

স্থদুর জ্ঞাতি।

শিবপদবাব্ ( ক। ) ঘনগ্রাম দাসের সরোবর-সভার সভ্য।

সানসেলো (কাপিতান) (কা) গানালো প্রথম যে জাহাজে মেক্সিকো

থেকে ফেরেন তার অধ্যক্ষ নাবিক। আনার মাতৃল স্থানীয়, গানাদোর

হিতৈষী বন্ধু।

শাস্তা সমুদ্রকৃলে পেরুর শহর।

হুষাইনা কাপাক ভূতপূর্ব ইংকা। হুদ্বাসকার ও

আতাহয়ালপার পিতা।

ত্য়াসকার শেষ ইংকা আতাভ্য়ালপারই বৈমাত্তেয়

বড় ভাই। পূর্বে রাজধানী কুজকে। সমেত অর্দেক পেরুর ইংকা-অধীশ্বর। পরে আতাছয়ালপার কাছে পরাজিত

७ वन्मी।

হেরাদা (কা) চুরি করা বিভার জোরে পণ্ডিত-সাঞ্চ

वक्शर्मिक न्नानिन रमनानी।

# আগ্রা যখন টলমল

না, তস্ম তস্ম !

বললেন শ্রীঘনশ্রাম দাস ওরফে ঘনাদা নামে কোন কোন মছলে যিনি পরিচিত। বিস্ময়ে বিহবলতায় কারুর মুখে তথন আবু কোন কথা নেই।

ঘনখাম দাস নিজেই সমবেত সকলের প্রতি ক্নপা করে তাঁর সংক্ষিপ্ত উক্তিটি একট বিস্তারিত করলেন:

মানে, আমার উপত্তন বোড়শতম পূর্বপুক্ষ মীর-ঈ-ইমারৎ সাওয়ানি নিগার… ঘনশ্রাম দাসকে বাধা পেয়ে থামতে হলো।

মেদ-ভারে হস্তীর মত থিনি বিপুল সেই সদাপ্রসন্ন ভবতারণবাব বিক্ষারিত চোখে বলে উঠলেন,—আপনার পূর্বপুরুষ বলছেন, অথচ এই মীর না পীর কি বললেন!

ঘনশ্রাম দাস তাঁর সেই নিজম্ব ট্রেডমার্কের ছাপমারা করুণার হাসি হাসলেন।

মীর পীর নয়, মীর-ঈ-ইমারং সাওয়ানি নিগার বচনরাম দাস। মীর-ঈ-ইমারং হলো যাকে বলে বিল্ডিং হুপারিন্টেণ্ডেট আর সাওয়ানি নিগার মানে আমীর-ভ্যরাহ রাজপুরুষদের না জানিয়ে গোপনে স্বকিছু জরুরী থবর সংগ্রহ করে খোদ শাহানশাহ-এর কাছে লিখে পাঠানো যার কাজ।

আপেনার পূর্বপুরুষ বচনরাম দাস তথন আগ্রায় থেকে ওই কাজ করতেন!
উদরদেশ থাঁর কুন্তের মত ফীত সেই রামণরণবার্ বিমৃঢ় বিশ্বয় প্রকাশ
করলেন।

কিন্তু একটু বেহুরো বাজল, মন্তক খার মর্মরের মত মস্থ সেই শিবপদবার্র কণ্ঠ।

অবিশাস ও বিদ্ধাপের বেশটুকু গোপন না করে তিনি বললেন, সবই ব্ঝলাম, কিছু আপনার পূর্বপুরুষ ওই মীর-ঈ-ইমারং সাওয়ানি নিগার বচনলাল না বচনরাম তথন আগ্রায় না থাকলে ভারতবর্ষের ইতিহাসই অক্তরকম লেখা হতো বলছেন?

তাই তো বলছি। ঘনশ্রাম দাস অবোধকে যেন বোঝাতে বললেন—১৬৬৬

খুষ্টান্দের ১নশে আগস্ট তারিখটার কথা একটু স্মরণ করুন। সারা ছনিয়ার চোখ-টাটানো শহর মোগল সামাজ্যের অতুলনীয় রাজধানী আগ্রায় সেদিন যেমন সকাল হয়েছিল, তেমনি নির্বিদ্ধে সন্ধাা যদি নামত, যদি হঠাৎ সেই তারিখটি আগ্রার, না শুধু আগ্রার কেন, সমস্ত ভারতবর্ষের আকাশে আগ্রনের অক্ষরে না জলে উঠত, তাহলে আদ্ধ যে ইতিহাসের ধারা আমরা দেখছি তা সম্পূর্ণ ভিন্নপথে কি প্রবাহিত হতো না!

১৬৬৬ খুষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট !

তারিখটার তাৎপর্য শ্বরণ করতে সবাই যতক্ষণ চিস্তাকুল, ততক্ষণে এ সমাবেশের একটু পরিচয় ও এ কাহিনীর উদ্ভবের একটু উপক্রমণিকা বিবৃত করা যেতে পারে।

এক এবং অদিতীয় শ্রীঘনশ্রাম দাসকে কেন্দ্র করে এই সমাবেশটি সচরাচর কোথায় জ্বমে থাকে এবং প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিকভাবে কারা সেথানে উপস্থিত থাকেন, কেউ কেউ হয়তো জানেন।

স্থান এই কলকাতা শহরেরই প্রাস্তবর্তী একটি নাতিনগণ্য জলাশয়, করুণ আত্ম-ছলনায় যাকে হ্রদ বলে আমরা অভিহিত করি কথনো কথনো।

জীবনে যাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই, বা কোনো এক উদ্দেশ্যেরই একান্ত একাগ্র অফুসরণে যারা পরিশ্রান্ত, এই উভন্ন শ্রেণীর নানা বয়সের স্ত্রী-পুরুষ নাগরিক প্রতি সন্ধ্যায় এই জলাশয়ের তীরে নিজ নিজ রুচি ও প্রবৃত্তি অফুসারে স্বাস্থ্য অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গের সাধনায় একাকী কিংবা সদলে ভ্রমণ করেন বা কোথাও উপবিষ্ট হন।

এ জলাশয়ের দক্ষিণ তীরে একটি নাতি-বৃহৎ পর্কটী বৃক্ষকে কেন্দ্র করে করে করে করে আসন বৃত্তাকারে পাতা। আবহাওয়া অন্তর্কুল হলে সেই আসনগুলিতে সাধারণতঃ পাঁচটি প্রবীণ নাগরিককে নিয়মিতভাবে অপরাষ্ক্রকালে সমবেত হতে দেখা যায়।

তাঁদের একজনের শিরোশোভা কাশের মত শুল্র, দ্বিতীয়ের মন্তক মর্মরের মত মক্তন, তৃতীয়ের উদরদেশ কুন্তের মত স্ফীত, চতুর্থ মেদভারে হস্তীর মত বিপুল, এবং পঞ্চম জন উদ্ভের মত শীর্ণ ও সামঞ্জস্তীন।

এই পঞ্চরত্বের সভান্ধ স্বাস্থ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও বাজার দর থেকে বেদাস্ত-দর্শন পর্যন্ত যাবতীয় তত্ত্ব আলোচিত হয়ে থাকে।

আলোচনার প্রাণ অবশ্র শ্রীঘনশ্রাম দাস, প্রাণাস্তও তিনি। কারণ সকল

বিষয়ে শেষ কথা তিনিই বলে থাকেন এবং তাঁর কথা যথন শেষ হয় তখন আর কারও কিছু বলবার থাকে না।

থাকলেও ঘনশ্রাম দাসের সামনে নিজস্ব মতামত প্রকাশ করা নিরাপদ নয়। কোথা থেকে কি অশ্রুতপূর্ব উল্লেখ ও উদ্ভট উদ্ধৃতি দিয়ে বসবেন সেই ভয়ে সকলেই অল্পবিস্তর সম্বস্ত।

সেদিন নিতান্ত নির্দোষভাবেই আলোচনাটার স্থত্রপাত হয়েছিল।

মাথার কেশ যার কাশের মত শুল্র সেই হরিসাধনবার কিছুদিন ধরে এ সমাবেশে অমুপস্থিত ছিলেন।

তাঁর অন্পস্থিতির কারণ সম্বন্ধে ঔংস্থকা প্রকাশ করে একটু পরিহাসের স্থরে বলেছিলেন মর্মর-মন্থণ গাঁর মন্তক সেই শিবপদবাব্—কি মশাই! আমাদের যে ভূলেই গেছলেন! ডুব মেরেছিলেন কোথায়?

না, এই এখানেই ছিলাম !—হিৱসাধনবাবুকে কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম কুঠিত মনে হয়েছিল।

এথানেই ছিলেন! অস্থবিস্থ করেনি নিশ্চয় ?—কুস্তের মত উদরদেশ থার ফীত সেই রামণরণবাবুর জিজ্ঞাসা।

না, অন্তথ্যবিত্বথ নয়—হরিসাধনবাবু যেন আবো লজ্জিত।

এবার সভার সকলেই কিঞিং বিশ্বিত। অস্থবিস্থ নয়, তব্ পঞ্চত্রের একজন স্বেচ্ছায় এই সাদ্ধ্য সমাবেশে অমুপস্থিত। এ তো অবিশ্বাস্থ্য ব্যাপার।

তাহলে সত্যিই ডুব মেরেছিলেন বলুন ?—শুধোলেন মেদভারে হস্তীর মত যিনি বিপুল সেই ভবতারণবাব্—কিসে?

নিরাহ নির্বিবাদী ভবতারণবাব্কেই যেন ভরদা করে হরিদাধনবাব্ তাঁর অন্তর্গান রহস্তটা জানাতে পার্লেন।

এই মানে, একটু পড়ালেখা করছি কিছুদিন থেকে। সলজ্জভাবে স্বীকার করলেন হরিসাধনবার।

লেখাপড়া নয়, হরিসাধনবাবু শন্ধটা পড়ালেখা বলে যে উচ্চারণ করেছেন তা লক্ষ্য করেছিলেন বোধহয় সকলেই।

প্রথমতঃ সে কারণে এবং দ্বিতীয়তঃ হরিদাধনবাবু এই বয়সে হঠাৎ পড়ালেখায় মেতে তাঁর স্বচেয়ে প্রিয় মজলিশে আসাও বন্ধ করতে দ্বিধা করেননি উপলব্ধি করে সকলেই অতঃপর অত্যস্ত কৌতৃহলী।

কি লেখাপড়া করছেন মশাই!

আপনিও তো রামশ্রণবাব্র মত ভোজনরসিক ! বালার কোনো বই-টই লিখছেন নাকি ?

নানাদিকের প্রশ্নবাণে জর্জরিত হরিসাধনবাবু যেন নিরুপায় হয়ে স্বীকার করতে বাধ্য হলেন,—হাা বই-ই লিখছি, তবে রালার নয়।

রান্নার নয় ?--সকলে বিস্মিত,-ভবে কিসের?

আর রান্নার বই লেখা তো খুব সোজা।—জনৈকের মস্তব্য,—দেশী বিলাতি নানা বই থেকে টুকে মেরে দাও।

তবে রাল্লার বই-এর তেমন কাটতি নেই !--আবেক জনের আশকা।

আমি যা লিখছি তার কিন্তু থুব কাটতি !—হরিদাধনবাবু একটু উৎসাহভরেই এবার জানিয়েছিলেন।

কি লিখছেন কি তাই শুনি না !—স্বয়ং ঘনশ্যামবাব্র প্রশ্ন। ঐতিহাসিক উপক্যাস।

সকলেই স্বস্থিত ও নীরব।

হরিসাধনবাবু সকলের বিশ্বিত বিমৃত দৃষ্টির সামনে অত্যস্ত অপ্রস্তুত হয়ে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

সেই সেদিন ঐতিহাসিক উপত্যাসের কথা হচ্ছিল না? ভবতারণের ঘুমছাড়ানো দাওরাইটা একবার তাই থেকে পরথ করে দেখবার সাধ হয়। সেই
দেখতে গিয়েই নেশা চেপে গেল।

বলতে বলতে নিজের বক্তৃতাই হরিসাধনবাবুকে উদ্দীপিত করে তুলেছিল।

ক্রমশঃ উত্তেজিত হয়ে তিনি বলেছিলেন,—হলফ্ করে বলছি আপনাদের, ঐতিহাসিক উপস্থাসের মত অত স্থা কিছুতে নেই। যেমন পড়ে স্থা, তেমনি লিখে। লিখতে লিখতে সময় যে কোখা দিয়ে কেটে যায় টেরই পাই না। যা লিখি তা তো হাজার পাতার এধারে থামতেই চায় না।

হাজার পাতার ঐতিহাসিক উপক্তাস আপনি লিখে ফেলেছেন !—কপালে চোথ তুলে ধরাগলায় বিশ্বয় প্রকাশ করেছিলেন শিবপদবাবু।

হাা, তবে একটা নয় !—এবার গর্বভরেই বলেছিলেন হরিদাধনবার্,—তিনটে হয়ে গেছে, আর তার পরেরটা মাঝামাঝি এসে একটু আটকেছে।

কেন? নালা বুজে গেছে বুঝি!

ঘনতাম দাদের ঈবং অক্জণ মন্তব্যটা হরিসাধনবার তাঁর আত্মপ্রকাশের উংসাহে গারেই মাথেননি এখন। সরলভাবে বলেছিলেন,—আটকেছে মানে ক'টা শাহ্-এর আমল থেকে মোগল রাজত্বে তা দিল্লী কি আগ্রা কোথাও কেউ করতে সাহস করেনি। শিবাজা সিংহাসনের দিকে পেছন ফিরে গটগট করে বাইরে বেরিয়ে গেছে। কুমার রামসিং সম্ভন্ত হরে তাকে হাতে ধরে ফেরাতে চেন্তা করেছেন কিন্তু শিবাজা সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে একটা থামের পেছনে গিয়ে সেই যে বসেছে, শত অহনয়-বিনয়েও আর ওঠেনি। সেখানে বসেই কুমার রামসিংকে বলেছে, আমায় এখুনি কাটো মারো যা খুশি করো, সমাটের সামনে আমি যাব না। আলমগীর কুমার রামসিং-এর কাছে শিবাজীর অভিমানের কথাই একটু শুনেছেন। শুনে, অহা ওমরাহদের শিবাজীকে ব্রিয়ে-স্থায়ের ফেরাতে বলেছেন, তাকে খিলাত পর্যন্ত দিয়েছেন, কিন্তু শিবাজী তার গোঁ ছাড়েনি। শাহানশাহকে তো এতকিছু বলা যায় না, তাঁকে এবার বোঝানো হয়েছে যে, দায়ণ গরমে মারাঠা সদার হঠাৎ বহুণ হয়ের পড়েছে।

ও: এত কাও!—বচনরামের গলা এবার যেন অপ্রসন্ন,—দরবারের বাইরে তো ঠিক থবর আমরা পাইনি। সত্য-মিথ্যে হরেকরকম গুজব আমাদের কানে এসেছে। সত্যি যা হয়েছে তাতে শাহানশাহ্ তো রাগ করতেই পারেন। তাই বৃঝি আপনার ওপর হকুম হয়েছিল শিবাজীকে কিল্লাদার রাদ-আন্দাজ থার হাতে তুলে দেবার?

কে—কে বললে তোমায় এ কথা?

সিদ্দি ফুলাদের হাবসী ভামলা মুখ এবার বেগ্নে হয়ে উঠেছে সত্যিকার রাগে। বচনরামের দিকে জলস্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছেন,—এ সমস্ত মিখ্যা কথা!

তা তো হতেই পারে !—বচনরামকে তেমন বিচলিত মনে হয়নি,—বাজারে কতরকম বাজে গুজবই তো রটে। এও রটেছে যে, রাদ-আন্দাজ থার জিন্দায় কেল্লার ভেতরে পাঠানো মানেই হলো একেবারে শেষ করে দেওয়া। রাদ-আন্দাজ থা নাকি পিশাচদেরও হার মানায় শয়তানিতে আর নির্চুরতায়। ছোট থেকে বড় হরেছে যে গুধু এই নৃশংসতার জোরে। আলওয়ারের সংনামী সম্প্রায়কে ঝাড়ে বংশে শেষ করে দেওয়ার পরই নাকি আগ্রায় কিল্লাদারী পেরেছে। সত্য-মিথ্যে জানি না, তার জিন্মায় শিবাজীকে পাঠানোর থবর পেয়ে ক্রমার রামসিং নাকি শাহানশাহ-এর ক্রছে বলেছেন, তার আগে আমাকে মারবার হত্ম দিন জাহাপনা! আমার ক্রাম্বা শিবাজীকে অভয় দিয়ে আগ্রাচ পাঠারেছেন। রাজপুতের জবানের দাম তার প্রাণের চেয়ে বেশী। স্রাট

ভাতে নাকি কুমার রামসিং-এর কাছে থত চেয়েছেন শিবাজীকে পাছারার রাধার দার স্বীকার করে। তাই লিথে দিয়েছেন কুমার কিন্তু আবার নাকি নতুন ফলি হয়েছে শিবাজীকে শেষ করবার। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে ইউস্ফজাই আর আইক্রিদি বিদ্রোহীদের শায়েন্তা করবার জন্মে কুমার রামসিং-এর সঙ্গে শিবাজীকে পাঠাবার মতলব হয়েছে। ঠিক হয়েছে, এবারও কাব্লের পথে আগুসার বাহিনীতে থাকবে সেই রাদ-আন্দাজ থা, রাস্তাতেই হঠাং ছ্শমনদের আক্রমণের নাম করে শিবাজীকে যাতে থতম করে ফেলা যার। কুমার রামসিং- এর জন্মে সে ফলিও কাছে লাগানো নাকি যায়নি।

এইসব গুজব আগ্রায় রটেছে তৃমি বলছ। সিদ্দি ফুলাদের গলা এখন জলদগম্ভীর।

কিন্ত নির্দোষ বলেই বোধছর বচনরামের জন্ধ-ডর কিছু নেই। অবিচলিত-ভাবে বলেছে,—তা না হলে আমি আর কোথা থেকে জানব কোতোয়াল সাহেব! হালালখোর হ'চার জন নোকরির দায়ে সব সময়ে আসা-যাওয়া করে। তাদের কাছেই কথনো-সখনো উড়ো গুজব শুনি।

হুঁ!—বলে সিদ্দি ফুলাদ কি যেন ভেবে নিয়ে আবার সহজ হয়ে বলেছেন,— এ ধরনের থবর পেলে আমায় জানিও। আর গিয়েই ভালো দেখে ত্'জন হালালখোর পাঠিয়ে দেবে।

যো ছকুম কোতোয়াল সাহেব !—বলে সেলাম করে বচনরাম বেরিয়ে গেছে।

বচনরামের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন নি সিদ্দি ফুলাদ।
দেউড়িতে বাধা তার ঘোড়ার আওয়াজ বাইরের রাস্তায় মিলিয়ে যেতে না
যেতে সে তার তবিনান-এর এক সিপাইকে পাঠিয়েছেন কাটরা-ই-পর্চার
দারোগাকে তলব দিতে। বচনরাম ওই কাপড়ের বাজারের একটি বাড়িতেই
থাকে। দারোগা এলে সিদ্দি ফুলাদ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন সারা দিনরাত
ত্ব'জন হরকরা লাগিয়ে বচনরামের চলাফেরা স্বকিছুর থবর নিতে। দিন তুই
এভাবে নজরবন্দী রেখে তৃতীয় দিনেই বচনরামকে ভোরবেলাই যেন কয়েদ করা
হয়, এই সিদ্দি ফুলাদের হুকুম।

এ ত্রুম দেবার আগে সামান্ত একট্ দিনা জয় করতে হয়েছে সিদ্দি ফুলাদকে। বচনরামের কাছে একটা ঋণের কথা মন থেকে উড়িয়ে দিতে সময় লেগেছে। এই ঋণটুকুর জন্তেই বচনরামের অনেককিছু এ পর্যন্ত সহু করেছেন সিদ্দি ফুলাদ, তাকে একটু আমারাই দিয়েছেন বলা যায়। কিন্তু এবার দাড়ি না টানলে নয়। বচনরাম মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমণ:। তা ছাড়া ওই ক্ষয়া-পাতলা অথচ ইম্পাতের মত মজবুত আর ধারালো মায়্রইটাকে কেমন যেন ভয়ও হয় আজকাল, ভয় আর সন্দেহ। মায়্রইটার ভেতর যেন গোলমেলে কিছু আছে। এরকম লোককে সময় থাকতে নিকেশ করে দেওয়াই ভালো। ঋণের কথাটা মন থেকে মুছে ফেলবার জন্তে যুক্তিও একটা খাড়া করেছেন সিদ্দি ফুলাদ। বচনরাম তার আশাতীত উপকার যদি একদিন করে থাকেও, সিদ্দি ফুলাদও তার প্রতিদান দিয়েছেন তাকে মীর-ঈ-ইমারং-এর কান্ধ পাইয়ে দিয়ে। থাটি স্কমি ছাড়া সিয়ারাই সহজে যা পায় না, বিধর্মী হয়ে সেই কাজ কি যথেই নয়! তাইতেই শোধবোধ হয়ে গেছে অনেক আগে। স্কতরাং এখন আর বিবেকের থোঁচা থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে সাম্রাজ্যের থাতিরে এসব সন্দেহজনক মান্ত্রের উচিত-ব্যবস্থা করতে তিনি বাধা।

বচনরামের কাছে ঋণটা যত বড়ই হোক, তার চেয়ে বড় শাহানশাহ্ আপ্রেক্সজেবের প্রতি তার কর্তব্য। ঋণটা অবশ্র ছোটখাট নয়। বচনরাম না থাকলে তাঁর নয়নের মণি একমাত্র মেয়েকে তিনি আর জীবনে পেতেন না। আর তাহলে আগ্রায় এসে এই একাধারে মীর আতিশ আর শহর-কোতোয়াল হওয়া তাঁর ভাগ্যে কি থাকত!

সে প্রায় তিন বছর আগের কথা। কচ্ছ উপসাগরের মান্দভি বন্দর থেকে মোগল নৌরারার দারোগাগিরি ছেড়ে বী-কক্সা নিরে আগছেন আগ্রায়। নামের আগে সিদ্ধি থাকলেই জাঞ্জিরার হাবসী রাজবংশের লোক ব্রুতে হবে। আর সিদ্ধিদের ওপরই ছিল পশ্চিম সম্জের নৌবাহিনীর ভার। সিদ্ধি ফুলাদের কিছু উচ্চাশা ছিল জল ছেড়ে ডাঙার উচ্চপদে ওঠবার। তাই তিনি চলেছিলেন এক কাফিলার সঙ্গে আগ্রায়।

রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যে দিয়ে পথ। চোদ্ববানা পথ তথন পার হয়ে এসেছেন। হিন্দোল চাড়িয়ে আর প্রায় পঁচিশ ক্রোশ ষেতে পারলেই আগ্রা। সেধানেই মরুভূমির বালিয়াড়ির মাঝে এক রাত্রে ডাকাতের দল হানা দিয়েছে তাঁদের কাফিলায়। মরুভূমির ধুলোবালির ঝড় সে সময়ে যেন ঈয়য়ের দয়াতেই না উঠলে ধনসম্পদ মামুষজন কিছুই বা কেউই রক্ষা পেত না নিশ্চয়। ঝড়ই সিদ্দি ফুলাদের দলকে সাহায্য করেছে। প্রচণ্ড বালুঝড়ের মধ্যে ডাকাতের দল আর তাদের শিকারদের ত্রবস্থা হয়েছে একই। কে কোথায় যে ছিটকে গেছে কেউ জানে না। ঝড় থামবার পর চোথ মেলে চাইবার মত অবস্থা হলে সিদ্দি ফুলাদে দেখেছেন, ধন-সম্পদ তাঁর বিশেষ কিছু ধোয়া যায়নি, কিন্তু যা গেছে তার কাছে ছনিয়ার সম্পদ সিদ্দি ফুলাদের চোখে তুচ্ছ। জাঞ্জিয়ার প্রেষ্ঠ স্থানরী, সিদ্দি ফুলাদের নয়নের মণি, তাঁর কুমারী কক্সারই থোঁজ পাওয়া যাছেন। বালির ঝড়ে সে নিজেই কোথাও কোনো ধৃ-ধু প্রান্তরে ছিটকে গিয়েছে, না দস্থারাই তাকে হরণ করে নিমে গিয়েছে, কে জানে!

সিদ্দি ফুলাদ প্রার পাগল হরে গিরেছেন শোকে হতাশার। তাঁর মনে পড়েছে মালভির এক হিন্দু জ্যোতিবাঁর কথা। নৌবহরের কাজ ছেড়ে আগ্রা রওনা হবার আগে তাঁকে একদিন হাস্ত দেখাতে গেছলেন সিদ্দি ফুলাদ । জানতে চেরেছিলেন, আগ্রার যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন তা বিফল হবে কি!

না, তা হবে না।—বলেছিলেন হিন্দু জ্যোতিষী।—অনেক কিছুই পাবেন আগ্রা গিয়ে, উঠবেন অনেক গুপরে। কিন্তু পাবেন যেমন অনেক কিছু, হারাবেনও তেমনি কোনো একটা রহু। একটা রত্ন শুধু !—জিজ্ঞাসা করেছিলেন সিদ্দি ফুলাদ।

হাা, একটা রত্মই! বলে কিরকম যেন অন্তুভভাবে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন জ্যোতিষী। তারপর আবার বলেছিলেন, একটা রত্মের বদলে অনেক কিছু পেতে আপনার আপত্তি নেই তা'হলে?

সিদ্দি ফুলাদ হেসে বলেছিলেন,—না, আপত্তি নেই। একটার জারগায় অনেক পাবো ভো ঠিক?

হাঁা, তা পাবেন! কিরকম একটু বহুস্তমেশানো হাসি মুখে মাখিরে বলেছিলেন জ্যোতিষী।

সেই একটি রত্ন মানে কি তাঁর প্রাণাধিক এই মেয়ে!

তা যদি জানতেন তাহলে কোনো সৌভাগাই তিনি চাইতেন না জীবনে। মান্দভিতে মোপল নৌবাহিনীর একজন অধ্যক্ষ হয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিতেন।

একটি মাত্র মেরে। তার ভবিশ্বতের জন্ম ভাবনা তো তাঁর সত্যি কিছু ছিল না। তাঁর নিজের কিছু থাক বা না ধাক, ফিরোজা নিজের রূপগুণেই উপযুক্ত আমীর-ওমরাহের ঘরে সাদরে সমাদরে জারগা পেত।

মেরে তাঁর সভািই অসামান্তা স্থলরী।

তাঁরা হাবসী কিন্তু কাফ্রা তো নর। সত্যি কথা বলতে গেলে, রং একটু
মরলা হলেও যৌবনে ইরাণী তুরাণী স্থপুক্ষরা আভিজ্ঞাত্য মেশানো দেহসোষ্ঠবে
তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি বিরে করেছেন আবার আসোমানের
তথনকার ডাকসাইটে মিশরী স্থন্দরীকে। ফিরোজা তাই একদিকে বসরার
ভালের মত মধুর আর কোমল, আর একদিকে বিহাতের চমক দেওয়া দীপ্তি
তার রূপে।

কিছ এহেন রূপকেও ভূলিরে দের তার গুণ। বোল থেকে এখনো সতরোর পা দেরনি, এরই মধ্যে নিজেদের আম্হারিক তো বটেই, তার ওপর আরবী ফারসী তুকী, এমনকি ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষা পর্যন্ত সে ভালোরকম শিথেছে। এদেশের গানবাজনার দিকে তাঁর ঝোঁক একটু বেশী। এমনিতে সে কোকিলক্ষী, ভার ওপর জেল করে বীণা বাজানোও শিখেছে।

মেরের এই জেন-ধরা গোঁ-ই সিদ্দি ফুলাদকে ভাবিত করেছে একট্-আঘটু। এই জেনের জন্তেই মেরেটা ভবিশ্বতে ঘা থাবে না তো! তাই বা থাবে কেন, নিজেকে ব্বিয়েছেন ফুলাদ সাহেব। এমন কিছু অস্তায় জেদ তো সে এখানো ধরেনি। আর যা ধরে তা শেষ পর্যন্ত সফল করেই ছাড়ে। যেমন, সেই তলোরার থেলা শেথার ঝোঁক। শুনেই বেগমসাহেবা তো আঁতিকে উঠেছিলেন — মেরেছেলে তলোরার থেলতে শিথবে কি। কিন্তু সিদ্দি ফুলাদ তাঁর স্নেহের প্রশ্রের দিয়েছিলেন। চারশ' বছর আগে এই ভারতবর্বেই এক মুসলিম মহিলা কি রানী হিসেবে অল্পধারণ করেনি। স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পরাজ্ঞিত হয়ে প্রাণ্ড দিয়েছিলেন। ফিরোজাকে তো আর সেরকম কিছু করতে হবে না। থেয়াল হয়েছে যথন, শিথুক। ফিরোজা তলোরার চালানো সত্যিই শিথেছে, এমন শিখেছে যে সিদ্দি ফুলাদ শুধু নয়, ফিরোজার শিক্ষাগুরু বুড়ো ওস্তাদও অবাক হয়ে গেছেন। বেশীদিন এ নেশা থাকেনি এই ভাগ্যি। মেয়ের এ-ধরনের থেয়াল বেশীদিন থাকে না।

এ মেরে সম্বন্ধে কত আশা না করেছেন সিদ্দি ফুলাদ, কত স্বপ্নই না দেখেছেন! বড় হবার, ধনী হবার এত যে চেষ্টা এ তো শুধু তারই জ্বন্তে। আগ্রায় যাচ্ছেন। মোগল জাহানের রাজধানীতে। আগ্রা শহরের শ্রেষ্ঠ সব পরিবাবে তাঁর মেয়ের অসামান্ত রূপগুণের থবর চাপা থাকবে না! ফিরোজা তার যোগ্য ঘর বর পাবে।

সব স্বপ্নই कि তাহলে এই ধু-ধু বালুর দেশের মরীচিকা হয়ে গেল?

উদ্ভান্তের মত সিদ্দি ফুলাদ করেকজন বিশ্বন্ত অন্তচর নিরে মরুভূমির মধ্যে কন্তার সন্ধান করে ফেরেন।

কিন্তু কোথাও তার কোনো চিহ্নও নেই। না তার, না দস্মাদলের কারুর।

দ্বিতীয়দিনে সকালবেলা উষার আলোয় রাঙা দিগস্তব্যাপী বালুকা-প্রাস্তবে দূরে একজন ঘোড়সওয়ারকে দেখা যায়। ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থামিয়ে পাযাণমৃতির মত দাঁড়িয়ে নীচের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

ফুলাদ সাহেবের অহচরেরা চিংকার করে ওঠে হিংসায় আক্রোণে!—ডাকু! ওই একটা ডাকু!

দূর থেকে শওরার মৃথ তুলে তাকায়। কিন্তু পালাবার কোনো চেষ্টা তার দেখা যায় না। যেমন ছিল তেমনি স্কিলভাবেই সে ঘোড়ার ওপর বলে থাকে।

সিদ্দি ফুলাদ আর তাঁর অহচরেরা ঘোড়া ছুটিছে নিম্নে তাকে থিরে ধরে।

অফ্চবেরা থোলা তলোয়ার নিয়ে তারপর লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছে কিন্তু ডাকুটাকে তাতেও নির্বিকার থাকতে দেখে ফুলাদ সাহেব নিজেই অফ্লচরদের নিরস্ত করেছেন।

ভাকুটার ব্যবহার সত্যি তাঁর অভুত লেগেছে। ফুলাদ সাহেব ঘোড়া চেনেন। ডাকুটার ঘোড়া দেখেই তিনি ব্ঝেছেন, দ্ব থেকে যখন তাঁদের সাড়া সে পেরেছিল, ইচ্ছে করলে তথনি সে নিজের ঘোড়া ছুটিরে পালাতে পারত। তার ঘোড়ার নাগাল ধরা সিদ্দি ফুলাদের দলের কোনো ঘোড়ার সাধ্যে কুলোত না।

তবু লোকটা পালাবার চেষ্টা তো করেইনি, এমনকি তাঁর অফ্চরদের ঝাঁপিরে পড়বার উপক্রম করতে দেখেও কোমরের খাপবন্দী তলোয়ারের হাতলে পর্যন্ত হাত বাড়ায়নি।

বিশ্বরের সঙ্গে রাগ ও বিরক্তি মিশিরে সিদ্দি ফুলান একটু তিব্ত বিজ্ঞাপের স্বরেই বলেছেন,—থ্ব তোমার সাহস, না? ভেবেছ, সাহস দেখেই আমরা চিনতে ভুল করব?

লোকটা ঠোঁট ফাঁক না করে সামান্ত একটু হেসেছে। তারপর সিদ্দি ফুলাদকে উদ্দেশ করেই আবৃত্তি করেছে স্থরেলা গলায়—হর কস কি থিয়ানৎ কুনদ্ আলবত্তা বতুর্সদ। বেচারা নুরী না করে হায় না ভরে হায়।

निषि कृतान निषा हमत्व উঠেছেন। आकरततत्र म्हामन विशाख रेक्कीत

প্রাণের দোন্ত মূলা নৃরীর এ বিরল ক্বিতা এই একটা ভাকুর মূখে!

কবিতার মোদা মানে হলো,— অক্সার যে করে সেই ভর পার, অক্সার যে করে না তার ভরও নেই।

তুমি দস্থাদের কেউ নও! কে তাহলে তুমি!—ক্ষান্তরে জিজ্ঞাসা করেছেন সিন্দি সাহেব, কিন্তু স্বরটা নিজের অজাস্তেই নরম হয়ে এসেছে শেবের দিকে।

এবার লোকটা একটু অবাস্তর হলেও আধ্যাত্মিক কবিতাতেই জবাব দিয়েছে। আমীর থসক্ষর একটি চেৎ কবিতার কলি আউড়ে চলেছে,—

সব কোন্ধি উসকো জানে হৈ
পর এক নহী পহচানে হৈ
আঠ দহড়ী মেঁ দেখা হৈ
ফিকর কিয়া মন-দেখা হৈ।

নিজেই তারপর হেসে উঠে বলেছে,—কিছু মনে করবেন না, একটু তত্ত্বকথা বলে ফেললাম। কিন্তু আপনাদের ধরন দেখে মনে হচ্ছে কাউকে মার-কাট করে একটা রক্তারক্তি না করলে আপনাদের শাস্তি নেই। এ মরুভূমিতে বড় বেরাড়া সব পোকামাকড় আছে বালির গাদার ভেতরে। তার কোনটা আপনাদের কামড়াচ্ছে জানতে পারি ?

লোকটার নির্বিকার ভাব দেখে মনে মনে একটু বিধাগ্রন্তই হয়েছেন সিদ্দি সাহেব। বাইরে তবু রুঢ় গলাটা বজার রেখে জিজ্ঞাসা করেছেন আবার,—ওসব বাজে কথা রেখে আগে বলো, তুমি কে! কি করছ এখানে?

আমি!—লোকটা হেসে বলেছে,—ছিলাম সামাপ্ত একজন শিলাহ্দার।
আমার মনসবদার ছিলেন হাজারী জাট্ দো সদ সপ্তরার। আর আমি তাঁর
দলে বিস্তি। একদিন তাঁর সঙ্গে তক্রার করার অপরাধে তিনি কুড়িজনের বদলে
দশজনের স্পারীতে নামিরে বিস্তির জারগার মীর-দহ্ করে দেন। সেই তৃঃধেই
কাজ ছেড়ে মীরাট থেকে গুজরাট বাচ্ছি—সেখানে যদি ভাগ্য ফেরাতে পারি।

লোকটার চেছারা, পোশাক ও ঘোড়াটাকে লক্ষ করে তার কথাটা খুব অবিখাস করতে পারেননি সিন্ধি ফুলাদ।

কিন্তু এখানে দাঁড়িরে করছিলে কি নীচের বালির দিকে চেরে?
সন্দেহের চেরে সরল কৌতৃহলই বেশী ছিল তাঁর জিজ্ঞানার।
এখানে বালিতে লেখা একটা অভুত গ্রু পড়ছিলাম!—গন্তীর মৃথেই বলেছে
লোকটা।

বালিতে লেখা গল্প !—লোকটার পরিহাস করার স্পর্ধান্ত সিদ্দি আগুন হরে উঠেছেন আবার।

মিছে পরম হবেন না।—লোকটি শাস্ত গন্ধীর স্বরে বলেছে,—কাল রাত্রেই এখানে একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটেছে, বালিতে তার চিহ্ন এখনো মোছেনি। সেই চিহ্নগুলোই পড়ছিলাম।

চিহ্নগুলো কি নাটকীয় ব্যাপার জানাচ্ছে ?—উদ্গ্রীব হয়ে জিজাসা করেছেন সিদি ফুলাদ।

জানাচ্ছে যে, এখানে বালির ওপর একটা ছম্বযুদ্ধ গোছের হয়ে গেছে। একজন লম্বা-চওড়া জোয়ান আর একজন বালক বলেই মনে হয়। লড়াইটা তলায়ার নিয়েই হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তাতে জোয়ান মর্দকে হারিয়ে ছেলেটি ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে গেছে। এই দেখুন, ছ'জনের লড়াই-এর ঘোরাফেরার দাগ। ওই দেখুন একটা পাগড়ির টুকরো। তলোয়ারের কোপে কাটা হয়ে মাটিতে পড়েছে। তারপর ওখানে দেখুন হাল্বা ছেলেমায়্যের পায়ের দাগ ঘোড়ায় ক্রের দাগে গিয়ে মিলেছে। তারপর ঘোড়া ছুটিয়েই সে পালিয়ে গেছে। এই দেখুন তার পেছনে ভারী নাগরার দাগ। সে দাগ এইখানে এসে থেমেছে, তারপর আবার ফিরে গিয়ে আরেক ঘোড়ায় ক্রের দাগের সঙ্গে মিশেছে। জোয়ান মর্দটা ছেলেমায়্যুটিকেই ঘোড়ায় চড়ে এবার জ্বসরণ করেছে বোখা যাছেছ।

ফিরোজা! নিশ্চর আমার ফিরোজা।—চিৎকার করে উঠেছেন সিদ্দি ফুলাদ।

ফিরোজা! কে ফিরোজা?—অবাক হয়ে বিজ্ঞানা করেছে অচেনা ভূতপূর্ব শিলাহদার :

ফিরোক্সা আমার মেরে! আমার একমাত্র মেরে!—আর্ডকণ্ঠে বলেছেন কুলাদ সাহেব,—তোমার কথা যদি সত্য হর তাহলে এখনো সে বেঁচে আছে। তবে বে-দস্থারা আমাদের কাফিলার হানা দিরেছিল তাদেরই কেউ এখনো তাকে অফুসরণ ক্রছে নিশ্চর। আমার মেরেকে যদি উদ্ধার করতে পারো তাহলে…

তাহলে দেবার মত আপনার এমন কিছুই নেই যার লোভ দেখাতে পারেন।
—শিলাহ্দার হেসে বলেছে—হতরাং ও সব আশা না দিয়ে আপনার মেরের
একটু বর্ণনা দিন।

বেশ একটু কুন্ধ হলেও সিদ্ধি কুলাদ তাই দিয়েছেন।

শিলাহ্দার তা শুনে একটু চিস্তিতভাবে বলেছে,—ব্যাপারটা খ্ব সহজ মনে হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে এই ডাকুর দলের কেউ-ই আপনার মেয়ের পেছনে লেগে আছে। তাকে এড়াতে গিয়ে আবার সে-দলের কবলে যদি আপনার মেয়ে পড়ে তাহলে তাদের হদিস পেলেও গায়ের জোরে লড়াই করে আপনার মেয়েকে উদ্ধার করা যাবে না; কারণ আপনার অফুচর তো মাত্র এই ক'টি, আর সঙ্গে আছি মাত্র আমি। স্থতরাং উদ্ধার করতে বাহুবলের সঙ্গে বৃদ্ধিও খাটাতে হবে।

শিলাহ্ দার লোকটি তারপর ঘোড়া ছুটিরে একাই মরুপ্রাস্তরের ওপর দিয়ে দিগস্ত ছাড়িরে চলে গেছে।

সিদ্দি ফুলাদ আর তাঁর অফ্চরেরা তার সঙ্গে যেতে চেম্বেছিল কিন্তু তাতে ফল ধারাপ হতে পারে বলে দে বারণ করেছে।

## সাত

শিলাহ্দারের কথা তথন মেনে নিলেও নিজেদের কাফিলার দিকে ফিরতে ফিরতে সিদ্দি ফুলাদের মনে সন্দেহ জেগেছিল।

ওই একটা অজানা অচেনা সওয়ার তাঁকে মিখ্যে ধাপ্পাই কি দিয়ে গেল! তার কথায় বিশ্বাস করা কি ঠিক হয়েছে।

কিন্ত বিশ্বাস না করেই বা কি করতে পারতেন! লোকটা ডাকুদের কেউ হলে অতি-বড় ধড়িবাজ অভিনেতা বলতে হবে। সেই সঙ্গে কিছু বিছে আরু রসক্ষও আছে। কবিতার কলি আর্ত্তি থেকেই তা বোঝা গেছে। প্রথমে তার ওপর যে সন্দেহটা হয়েছিল তা সে কথাবার্তার ব্যবহারে দ্র করে দিষেছে। সন্দেহটা আল্গা হবার পর তাকে আর মারধাের করা তাে যায় না। লোকটা বালিতে তথন যে সব চিহু দেখিয়ে তার অর্থ ব্যিয়েছিল, সেগুলি আজগুরি বলেও মনে হয়নি। লোকটা যদি ঠকবাজ হয় তাহলে তা মেনে নিয়ে নিজেদেরই যা থাঁজবার খুঁজতে হবে। সে স্থেগা তাে সে কেড়ে নিয়ে যায়নি।

কিন্ত থুঁজবেন কোথায় ?

বেলা বাড়ার সঙ্গে সমস্ত মক্ত্মি বিরাট তপ্ত বালির তাওয়া হয়ে ওঠে।
চোথের ওপর দিক্চক্রবাল তথন প্রচণ্ডতাপে যেন কাঁপতে থাকে। যেদিকে
তাকাও শুধু ধৃ শৃক্তা। এর ম্বো কোথায় পাবেন তাঁর হারানো মেরের সন্ধান ?

তিন দিনের অবিরাম ছোটাছটিতে, অমামুধিক পরিশ্রমের ক্লান্তিতে হতাশাক্ষ সিদ্দি ফুলাদ এবার একেবারে ভেঙে পড়ে প্রায় বেছ'ল হয়ে গেছেন মকভূমির হন্ধা-লাগা জরে।

সেই রাত্রেই তাঁর মেয়ে ফিরে এসেছে। এনেছে সেই শিলাহ্দার অঞ্চানা সভরার। কি করে কোথা থেকে ফিরোজাকে সে উদ্ধার করেছে তা সে কিছুই বলেনি। সিদ্দি ফুসাদও তথন জানতে চাননি। প্রাণের প্রাণ মেয়েকে ফিরে পেরেই তিনি তথন আনন্দে অধীর। মন্ত্রবলে যেন স্কৃত্ত হয়ে উঠেছেন। সিদ্দি বংশের পরমাক্ষনরী যুবতী মেয়ের, কে জানে, ক'দিন ক'রাত একত্র থেকে একই ঘোড়ার পিঠে অপরিচিত অনাত্মীয় একজন ধ্বাপুদ্ধের সামনে বসে জনহীন মক্ষপ্রাস্তরের ভেতর দিয়ে আসার মত অবিশান্ত ব্যাপারে চরম ইচ্ছতহানির আতকে তটস্থ হতেও ভূলে গেছেন।

সত্যি কথা বলতে গেলে নিজের অগোচরে মনের ভেতর একটা বাসনা তাঁর জেগেছিল। হলোই বা সামান্ত শিলাহ্ দার, তার ভবিষ্যৎ কি হবে কে বলতে পারে! কুড়িজনের সর্দারী বিন্তি থেকে দশজনের নারক মীর-দহ্তে নামিয়ে দিয়েছিল বটে, তবু সরকারের দেওয়া ঘোড়া হাতিয়ার নিয়ে কম মাইনের সওয়ার-সিপাই যারা হয় সেই পাসা তো নয়, নিজের ঘোড়া আর হাতিয়ার নিয়ে যারা অনেক বেশী তথার ফোজী হয়—সেই শিলাহ্ দার। আর মীর-দহ্তে নামলেও আবার একদিন দহ্-হাজারীতে যে উঠবে না, কে বলতে পারে!

শিশাহ্দারের চেহারাটাও তাঁর ভালো লেগেছে। লখা-চওড়া জোয়ান নয়, একটু রোগা-পাতলাই মনে হয় বরং, কিন্তু একেবারে যেন ইস্পাতের ফলা। আর মুখখানা একটু যেন আলাদা ছাঁচের। কোখায় যেন এ মুখ তিনি দেখেছেন বলেও তাঁর মনে হয়েছে। ইরাণী তুরাণী হাবসী খাঁচের মুখ নয়, তা খেকে আলাদা যেখানে তাঁদের আদিবাস, সেই জাঞ্জিরায় থাকবার সময়ই রয়্পরির না কোখায় একবার গিয়ে প্রায় ছবছ এই ছাঁচের মুখ যেন দেখেছিলেন, ঠিক স্মরণ করতে পারেননি।

সামান্ত শিলাহ্দার হরে সম্ভট্ট থাকবার মাত্ম্ব যে সে নর, লোকটার চেহারাচরিত্র দেখেই বোঝা যার। সিদ্ধি ফুলাদ পেছনে থেকে তাকে বথাসাধ্য সাহায্য
করতে প্রস্তুত। ফিরোজার ভাবগতিক যদি তিনি কিছু বুঝে থাকেন তাহলে
উদ্ধারকর্তার প্রতি সে বিরূপ নর বলেই মনে হর। না, জুটি তাদের খুব বেমানান
হবে না। আর এদের ত্রজনকে মিলিরে দিতে পারলে মক্লভূমির বিশ্রী ব্যাপারটা
আর বিশ্রীই থাকবে না। তার কালিমাই রঙে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

কিন্তু সব পরিকল্পনা অমনভাবে ভেন্তে যাবে তিনি ভাবতে পারেননি। চালচলন দেখে আর আর্ত্তি-করা শারেরীতে চোল্ড ফারসী আরবী জবান শুনে বা ভেবেছিলেন, আগ্রার পৌছোবার পর বচনরাম নাম শোনার সঙ্গে শারণা চুরমার হরে বৃকে বড় বেজেছে।

মন থেকে তথনি বচনরামকে দ্রে সরিরে দিরেছিলেন। মেরেকে উদ্ধার করার ঋণশোধ হিসেবে নিজে প্রথম মীর আতিশ হবার পরই বচনরামকে একটা কাজ জুটিরে দিরেছেন। সেই কাজই বচনরামের মীর-ঈ-ইমারৎ হবার পথে প্রথম ধাপ হয়েছে। বচনরামকে কোতল করবার হুকুম দেওয়ার সময় সিদ্ধি ফুলাদ তাই শোধবোধ ওইভাবেই হয়ে গেছে বলে মনের বেয়াড়া কাঁটাটা চাপা দিতে পেরেছিলেন।

বচনরাম কিন্তু ধরা পড়েনি। ধরা পড়া দুরে থাক, শহর-কোতোয়ালের বাড়ি থেকে সে যে কোথার গেছে তারই কোন হদিস পাওয়া যায়নি। মহলার দারোগা ত্র'দিন তার কাটরা-ই-পর্চার বাসার কাছে ওত পেতে থেকে শেষ পর্যন্ত তার বিফলতার কথা সিদ্দি ফুলাদকে জানিয়েছে। শহর-কোতোয়ালের লাগানো হরকরারাও বচনরামের কোনো থবর আনতে পারেনি।

ইতিমধ্যে আর ক'টা এমন ব্যাপার ঘটেছে যা জানতে পারলে সিদ্দি ফুলাদ আরো বিচলিত হতেন। কিন্তু এ থবর জেনেছেন শুধু কুমার রামসিং তার বিশ্বস্ত মুন্সী গিরধরলালের কাছে। তিনি অবশ্য উচ্চবাচ্য না করে এ থবর একেবারে চেপে গেছেন। কিন্তু বেশ একটু বিমৃত্ই হয়েছেন ভেতরে ভেতরে। খবরটা সতাই অন্তত। সকালেই মৃন্সীজি ফ্যাকাশে মৃথে আগ্রা-প্রাসাদের পূর্ব প্রাকারের ঝরোকা-ই-দর্শনের নাঁচে কুমার রামসিং-এর থোঁজে ওসেছেন। আওরক্ষত্বের তথনো এই বারান্দায় প্রতি সকালে প্রজাদের দেখা দেওয়ার রেওয়াজ উঠিয়ে দেননি। স্ফোদয়ের মিনিট পঁয়তালিশ বাদে প্রতি দিন তিনি ওই ঝরোকা-ই-দর্শনে প্রজাদের দর্শন দিয়ে সেথানেই আধঘণ্টার ওপর সময় দেওয়ান-ই-আম-এ যারা চুকতে পায় না, সেই অতি-সাধারণ প্রজার আর্জিনালিশ শোনেন।

সেদিন সমাট তথনো করোকায় এসে পৌছোননি। সমাটকে নিত্য দেখা যারা ধর্মের অন্তর্গন করে তুলেছে, প্রভাতে তাঁর মুখ না দেখে যারা জলগ্রহণ করে না, সেই দর্শনীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বারান্দার নীচে যম্না-তীরের বালুকা প্রাস্তরে উর্পন্থ হয়ে আছে সমাটের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। সেদিন সকালে কুমার রামসিং-এর 'চৌকি' ছিল বলে তিনিও সমাটের দেখা দেওয়ার অপেকায় বাইরে অন্তর সমেত তৈরী হয়ে আছেন।

মুন্সী গিরধরলাল তাঁর কাছে গিয়ে প্রথমেই উদ্বিয় স্বরে জিজ্ঞাদা করেছেন,—
থারাপ ধবর কিছু নেই তো ?

কুমার রামসিং বেশ অবাকই হয়েছেন। গিরধরলালের হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! নইলে কথা নেই বার্তা নেই, সাত-সকালে এই ঝরোকা-ই-দর্শন'-এ একে এরকম আহাম্মকের মত প্রশ্ন করার মানে কি ?

থারাপ থবর থাকবে কেন? কিসের থারাপ থবর ?—গিরধরলালের ফ্যাকাশে মুখ আর ভীত দৃষ্টি লক্ষ করে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন।

এবার মৃলীজি একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে ম্নিবকে সেই অভুত ঘটনাটা সবিস্তারে জানিয়েছেন। গত রাত্রে ফৌজদার আলি কুলীর সঙ্গে একটা মৃসায়েরা থেকে ফিরছিলেন। তথনকার আগ্রা কেন, কোন শহরেই রাস্তার আলো দেবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। নেহাত প্রাসাদের তোরণে, ত্-একটা সরকারী মোকানে আর কোতোরালী চবুতরার রাত্রে আলো জ্বলত। এ বাদে

কোথাও সিপাইদের ঘাটিতে বা কোথাও আমীর-ওমরাছ-এর বাড়িতে তেলের আলো বা মশাল জালা হতো। আলি কুলীর সঙ্গে করে ফিরতে ফিরতে খাল বাজারের পাশে একেবারে কোতোরাল চব্তরার কাছেই সেথানকার আলোর একজনকে দেখে মুজীজি একেবারে থ হরে যান। ফৌজদার আলি কুলীও তাকে দেখেছে। কিন্তু সে তো চেনে না! সে গিরধরলালের যেন ভূত দেখার মত থমকে থানা দেখেই অবাক হয়ে যায়।

ভূত দেখলে নাকি মুন্সীঞ্চি!—আলি কুলী ঠাট্টার হ্বর দিতে গিয়েও একটু বিশ্বিত কঠেই জিজ্ঞানা করেছে।

না, ও কিছু নয় !

ব্যাপারটা হান্ধা করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে মুন্সীজি আবার হাটতে শুরু করেছেন।

লোকটাও মুন্সীজিকে দেখে একটু যেন থতমত থেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। চব্তরায় জ্ঞলা বাতির আলোয় তথন তাকে ভালোভাবেই দেখা গেছে। তারপর হন্ হন্ করে হেঁটে সে আলোর পরিধি ছাড়িয়ে আবার দ্রের অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। গিরধরলাল তথনি একটা কিছু করতে পারতেন। কিন্তু ব্যাপারটা এমন অবিখাস্তা যে, নিজেব চোখের ভূল মনে করে মিছে কেলেয়ারীর ভরে কাইকে কিছু আর জানাতে সাহস করেননি। আলি কুলীর কাছে এক জায়গায় বিদায় নিয়ে সেই রাত্রেই অন্ধকার শহরের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে ক্মার রামসিং-এর বাড়িই গেছেন তাঁকে ব্যাপারটা জানাতে।

কিন্ত নেধানে মীর আতিশ শহর-কোতোয়াল সিদ্দি ফুলাদের রক্ষীদলসহ তোপ-বন্দুক নিম্নে পাহারা দিচ্ছে। সিদ্দি ফুলাদ নিজে উপস্থিত থাকলে হয়তো ভেতরে যাবার অন্ত্যতি পেতেন, কিন্তু শহর-কোতোয়ালের অধীন থানাদার তা দেয়নি।

বিষ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে গিরধরলালকে। সারারাত তারপর ঘুমোতে পারেননি। সেদিন সকালে কেলার বাইরে তাঁর প্রভূ কুমার রামসিং-এর চৌকি জেনে ভোর না হতেই সেথানে ছুটে এসেছেন তাঁর কাছে।

ম্পাজির ম্থে সব ভনে কুমার রামসিংও এ ব্যাপারে তাজ্জব বনে গেছেন।
তিনিই এবার বিমৃত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন মৃপাজিকে,—আপনি শিবাজী
ভোসলেকেই দেখেছেন বলছেন! দেখার ভূল হরনি তো?

তা হতে পারে কুমার সাহেব !—মুন্সীজি দিশাহারাভাবে বলেছেন,—কিছু
আমি স্পষ্ট শিবাজী ভোঁসলেকেই দেখেছি। ও মুখ তো আমার মনে ছাপা।
একটা গোটা দিন তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে তাঁকে আগ্রা নিয়ে এসেছি এই আমি-ই।
তাই ভন্ন পেয়ে কাল রাত্রেই আপনার কাছে ছুটে গেছলাম। দেখা করতে না
পেরে আজ ভোরেই আবার এসেছি। আপনি তো চৌকিতে আসবার আগেই
শিবাজীর শিবির হয়ে এসেছেন!

তা এসেছি!—চিস্তিতভাবে বলেছেন কুমার—নিজের চোখে দেখেও এসেছি তাঁকে। উনি কিছুদিন ধরে অস্থথের মানত হিসেবে রোজ ভাবে ভাবে মিঠাই-মণ্ডা, ফলমূল নানা মন্দিরে আর রাজ্ঞা-পণ্ডিত, সাধু-সন্ন্যাসীকে পাঠাচ্ছেন জানো তো। অস্থ সত্ত্বেও ভোরে উঠে পূজা-পাঠ সেরে তারই ব্যবস্থা করেন। কাল রাত্রের ব্যাপারটার কোনো মানে পাচ্ছি না; কিন্তু আজ ভোরে স্বচক্ষে তাঁকে দেখে এসেছি।

সেদিন চৌকি সেরে অত্যন্ত তুর্ভাবনা মাথায় নিয়ে কুমার বাড়ি ফিরেছেন। যত আজগুবিই মনে হোক, সাবধানের বিনাশ নেই বলে কুমার তাঁর নিজের অস্ট্রদের পাহারা আরো কড়া করেছেন। দণ্ডে দণ্ডে তারা শিবাজীর থবর নেবে। রাত্রে পর্যন্ত ঘুরে আসবে তাঁর শোবার ঘর।

পরামর্শ করবার জন্মে শহর-কোতোয়াল সিদ্দি ফুলাদকে বিখাস করে ব্যাপারটা জানাবার কথা একবার ভেবেছেন। কিন্তু তার স্থবিধে হয়নি। ফুলাদ সাহেব ছ'দিন ধরে নাকি কোতোয়ালীতে আসছেন না। শিবাজীর শিবির পাহারা দেবার অমন গুরু দায়িত্বও তাঁর অধীন থানাদারের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। হয়তো হঠাৎ অস্থত্বই হয়েছেন কোতোয়ালের সাহেব—ভেবেছেন কুমার রামলিং।

সিদ্দি ফুলাদের অহ্বথ কিন্তু হয়নি।

হরেছে তার চেরে অনেক দারুণ কিছু। তাঁর পাগল হতে আর বাকী নেই। সেই অবস্থাই তাঁর হয়েছে, যা হয়েছিল রাজপুতানার মরুতে প্রথম আগ্রা আসবার পথে মরুর ঝড় আর দ্যোদের হানার পর।

তথনকার মতই তাঁর নরনের মণি ফিরোজাকে হঠাৎ আর পাওয়া যাচছে না। হঠাৎ কে যেন অন্দরমহলের ফুর্ভেগু প্রাচীর ও পাহারা তুচ্ছ করে তাকে হাওয়ার মত অদৃশ্র করে নিয়ে চলে গেছে। শাহ্-এর আমল থেকে মোগল রাজতে তা দিল্লী কি আগ্রা কোখাও কেউ করতে সাহস করেনি। শিবাজী সিংহাসনের দিকে পেছন ফিরে গটগট করে বাইরে বেরিয়ে গেছে। কুমার রামসিং সম্রস্ত হয়ে তাকে হাতে ধরে ফেরাতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু শিবাজী সজোরে হাত ছিনিয়ে নিয়ে একটা থামের পেছনে গিয়ে সেই যে বসেছে, শত অমনয়-বিনয়েও আর ওঠেনি। সেখানে বসেই কুমার রামসিংকে বলেছে, আমায় এখনি কাটো মারো যা খুশি করো, সমাটের সামনে আমি যাব না। আলমগীর কুমার রামসিং-এর কাছে শিবাজীর অভিমানের কথাই একটু শুনেছেন। শুনে, অক্য ওমরাহদের শিবাজীকে ব্রিয়ে-স্থরিয়ে ফেরাতে বলেছেন, তাকে খিলাত পর্যন্ত দিয়েছেন, কিন্তু শিবাজী তার গোঁছাড়েনি। শাহানশাহকে তো এতকিছু বলা যায় না, তাঁকে এবার বোঝানো হয়েছে যে, দায়ল গরমে মারাঠা সদার হঠাৎ বেহুলি হয়ে পড়েছে।

ও: এত কাণ্ড!—বচনরামের গলা এবার যেন অপ্রশন্ধ,—দরবারের বাইরে তো ঠিক খবর আমরা পাইনি। সত্য-মিথ্যে হরেকরকম গুজব আমাদের কানে এসেছে। সত্যি যা হয়েছে তাতে শাহানশাহ তো রাগ করতেই পারেন। তাই বুঝি আপনার ওপর হকুম হয়েছিল শিবাজীকে কিল্পাদার রাদ-আন্দাজ থার হাতে তুলে দেবার?

কে—কে বললে তোমায় এ কথা?

সিদ্দি ফুলাদের হাবসী শ্রামলা মুখ এবার বেগ্নে হয়ে উঠেছে সত্যিকার রাগে। বচনরামের দিকে জলস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছেন,—এ সমস্ত মিথা। কথা!

তা তো হতেই পারে !—বচনরামকে তেমন বিচলিত মনে হয়নি,—বাজারে কতরকম বাজে গুজবই তো রটে। এও রটেছে যে, রাদ-আন্দাজ থার জিন্দায় কেল্পার ভেতরে পাঠানো মানেই হলো একেবারে শেষ করে দেওয়া। রাদ-আন্দাজ থা নাকি পিশাচদেরও হার মানায় শয়তানিতে আর নির্ভূবতায়। ছোট থেকে বড় হয়েছে যে শুধু এই নৃশংসতার জোরে। আলওয়ারের সংনামী সম্প্রান্তকে ঝাড়ে বংশে শেষ করে দেওয়ার পরই নাকি আগ্রায় কিল্লাদারী পেয়েছে। সত্য-মিথ্যে জানি না, তার জিন্দায় শিবাজীকে পাঠানোর থবর পেয়ে ক্মার রামসিং নাকি শাহানশাহ্-এর কাছে বলেছেন, তার আগে আমাকে মারবার হতুম দিন জাহাপনা! আমার বাবা শিবাজীকে অভয় দিয়ে আগ্রাম্বাটিয়েছেন। রাজপুণ্ডের জবানের দাম তার প্রাণের চেয়ে বেশী। সম্রাট

তাতে নাকি কুমার রামসিং-এর কাছে খত চেয়েছেন শিবাজীকে পাহারায় রাখার দায় স্বীকার করে। তাই লিখে দিয়েছেন কুমার কিছ আবার নাকি নতুন ফলি হয়েছে শিবাজীকে শেষ করবার। ভারতের পশ্চিম সীমান্তেইউফ্ফজাই আর আফ্রিদি বিদ্রোহীদের শায়েন্তা করবার জন্তে কুমার রামসিং-এর সঙ্গে পাঠাবার মতলব হয়েছে। ঠিক হয়েছে, এবারও কাবুলের পথে আগুসার বাহিনীতে থাকবে সেই রাদ-আলাজ খাঁ, রাস্তাতেই হঠাৎ তুশমনদের আক্রমণের নাম করে শিবাজীকে যাতে খতম করে ফেলা যায়। কুমার রামসিং-এর জন্তে সে ফলিও কাজে লাগানো নাকি যায়নি।

এইসব গুজব আগ্রাম্ন রটেচেছ তুমি বলছ। সিদ্দি ফুলাদের গলা এখন জলদগম্ভীর।

কিন্ত নির্দোষ বলেই বোধহর বচনরামের ভর-ডর কিছু নেই। অবিচলিত-ভাবে বলেছে,—তা না হলে আমি আর কোথা থেকে জানব কোতোরাল সাহেব! হালালখোর হ'চার জন নোকরির দায়ে সব সময়ে আসা-যাওয়া করে। তাদের কাছেই কথনো-সখনো উড়ো গুজব শুনি।

হুঁ!—বলে সিদ্দি ফুলাদ কি যেন ভেবে নিয়ে আবার সহজ হয়ে বলেছেন,— এ ধরনের থবর পেলে আমায় জানিও। আর গিয়েই ভালো দেখে তু'জন হালালখোর পাঠিয়ে দেবে।

যো হুকুম কোতোশ্বাল সাহেব !—বলে সেলাম করে বচনরাম বেরিয়ে গেছে।

বচনরামের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন নি সিদ্দি ফুলাদ। দেউড়িতে বাঁধা তার ঘোড়ার আওয়াজ বাইরের রাস্তায় মিলিয়ে যেতে না যেতে সে তার তবিনান-এর এক সিপাইকে পাঠিয়েছেন কাটরা-ই-পর্চার দারোগাকে তলব দিতে। বচনরাম ওই কাপড়ের বাজারের একটি বাড়িতেই থাকে। দারোগা এলে সিদ্দি ফুলাদ তাকে নির্দেশ দিয়েছেন সারা দিনরাত ত্'জন হরকরা লাগিয়ে বচনরামের চলাফেরা সবকিছুর থবর নিতে। দিন তুই এভাবে নজরবন্দী রেখে তৃতীয় দিনেই বচনরামকে ভোরবেলাই যেন কয়েদ করা হয়, এই সিদ্দি ফুলাদের হকুম।

এ হকুম দেবার আগে সামান্ত একটা দিবা জয় করতে হয়েছে সিদ্দি ফুলাদকে। বচনরামের কাছে একটা ঋণের কথা মন থেকে উড়িয়ে দিতে সময় লেগেছে। এই ঋণটুকুর জন্তেই বচনরামের অনেককিছু এ পর্যন্ত সহু করেছেন সিদ্দি ফুলাদ, তাকে একটু আন্ধারাই দিয়েছেন বলা যায়। কিন্তু এবার দাঁড়ি না টানলে নয়। বচনরাম মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে ক্রমণ:। তা ছাড়া ওই ক্ষয়া-পাতলা অথচ ইম্পাতের মত মঙ্গবৃত আর ধারালো মাহ্মুটাকে কেমন যেন ভয়ও হয় আজকাল, ভয় আর সন্দেহ। মাহ্মুটার ভেতর যেন গোলমেলে কিছু আছে। এরকম লোককে সময় থাকতে নিকেশ করে দেওয়াই ভালো। ঋণের কথাটা মন থেকে মুছে ফেলবার জন্তে যুক্তিও একটা থাড়া করেছেন সিদ্দি ফুলাদ। বচনরাম তার আশাতীত উপকার যদি একদিন করে থাকেও, সিদ্দি ফুলাদও তার প্রতিদান দিয়েছেন তাকে মীর-ঈ-ইমারং-এর কাজ পাইয়ে দিয়ে। খাঁটি স্থান্ন ছাড়া শিয়ারাই সহজে বা পায় না, বিধর্মী হয়ে সেই কাজ কি যথেই নয়! তাইতেই শোধবোধ হয়ে গেছে অনেক আগে। স্বভরাং এখন আর বিবেকের খোঁচা থাকা উচিত নয়। বিশেষ করে সাম্রাজ্যের খাতিরে এসব সন্দেহজনক মাহ্যুয়ের উচিত-ব্যবস্থা করতে ভিনি বাধ্য।

বচনরামের কাছে ঋণটা যত বড়ই হোক, তার চেরে বড় শাহানশাহ্ আপ্রক্ষজেবের প্রতি তার কর্ত্বা। ঋণটা অবশ্য ছোটখাট নয়। বচনরাম না থাকলে তাঁর নয়নের মণি একমাত্র মেয়েকে তিনি আর জীবনে পেতেন না। আর তাহলে আগ্রায় এসে এই একাধারে মীর আতিশ আর শহর-কোতোয়াল হওরা তাঁর ভাগ্যে কি থাকত!

সে প্রায় তিন বছর আগের কথা। কচ্ছ উপসাগরের মান্দভি বন্দর থেকে মোগল নৌরারার দাবোগাগিরি ছেড়ে ত্রী-কন্সা নিয়ে আগছেন আগ্রায়।
নামের আগে সিদ্দি থাকলেই জাঞ্জিরার হাবসী রাজবংশের লোক ব্রতে হবে।
আর সিদ্দিদের ওপরই ছিল পশ্চিম সমুস্রের নৌবাহিনীর ভার। সিদ্দি ফুলাদের
কিন্তু উচ্চাণা ছিল জল ছেড়ে ভাঙার উচ্চপদে ওঠবার। তাই তিনি চলেছিলেন
এক কাফিলার সঙ্গে আগ্রায়।

রাজপুতানার মক্ত্মির মধ্যে দিয়ে পথ। চোক্ষমানা পথ তথন পার হয়ে এসেছেন। হিন্দোল চাড়িয়ে আর প্রায় পঁচিশ ক্রোশ যেতে পারলেই আগ্রা। সেথানেই মক্ত্মির বালিয়াড়ির মাঝে এক রাত্রে ডাকাতের দল হানা দিয়েছে তাঁদের কাফিলায়। মক্ত্মির ধুলোবালির ঝড় সে সময়ে যেন ঈশবের দয়াতেই না উঠলে ধনসম্পদ মাহ্যজন কিছুই বা কেউই রক্ষা পেত না নিশ্চয়। ঝড়ই সিদ্দি ফুলাদের দলকে সাহায্য করেছে। প্রচণ্ড বাল্ঝড়ের মধ্যে ডাকাতের দল আর তাদের শিকারদের ত্রবস্থা হয়েছে একই। কে কোথায় যে ছিটকে গেছে কেউ জানে না। ঝড় থামবার পর চোখ মেলে চাইবার মত অবস্থা হলে সিদ্দি ফুলাদে দেখেছেন, ধন-সম্পদ তাঁর বিশেষ কিছু খোয়া যায়িন, কিন্তু যা গেছে তার কাছে ত্নিয়ার সম্পদ সিদ্দি ফুলাদের চোখে তুচ্ছ। জাঞ্জিরার শ্রেষ্ঠ স্থন্দরী, সিদ্দি ফুলাদের নয়নের মিন, তাঁর কুমারী কন্সারই খোজ পাওয়া যাছেল না। বালির ঝড়ে সে নিজেই কোথাও কোনো ধ্-ধ্ প্রাস্তরে ছিটকে গিয়েছে, না দস্মারাই তাকে হরণ করে নিয়ে নিয়েছ, কে জানে!

সিদ্দি ফুলাদ প্রান্থ পাগল হয়ে গিয়েছেন শোকে হতালায়। তাঁর মনে পড়েছে মালভির এক হিন্দু জ্যোতিষীর কথা। নৌবহরের কাজ ছেড়ে আগ্রা রওনা হবার আগে তাঁকে একদিন হাত দেখাতে গেছলেন সিদ্দি ফুলাদ। জানতে চেয়েছিলেন, আগ্রায় যে উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন তা বিফল হবে কি!

না, তা হবে না।—বলেছিলেন হিন্দু জ্যোতিষী।—অনেক কিছুই পাবেন আগ্রা গিয়ে, উঠবেন অনেক ওপরে। কিন্তু পাবেন বেমন অনেক কিছু, হারাবেনও তেমনি কোনো একটা রত্ব। একটা রত্ন শুধু!--জিজ্ঞাসা করেছিলেন সিদ্ধি ফুলাদ।

ই্যা, একটা রত্নই ! বলে কিরকম যেন অডুতভাবে তাঁর দিকে চেয়েছিলেন জ্যোতিষী। তারপর আবার বলেছিলেন, একটা রত্নের বদলে অনেক কিছু পেতে আপনার আপত্তি নেই তা'হলে ?

সিদ্দি ফুলাদ হেসে বলেছিলেন,—না, আপত্তি নেই। একটার জারগার অনেক পাবো তো ঠিক?

হাা, তা পাবেন! কিরকম একটু রহস্তমেশানো হাসি মুখে মাখিরে বলেছিলেন জ্যোতিষী।

সেই একটি রত্ম মানে কি তাঁর প্রাণাধিক এই মেয়ে!

তা যদি জানতেন তাহলে কোনো সৌভাগাই তিনি চাইতেন না জীবনে। মান্দভিতে মোগল নৌবাহিনীর একজন অধ্যক্ষ হয়েই সারাজীবন কাটিয়ে দিতেন।

একটি মাত্র মেরে। তার ভবিষ্যতের জন্ম ভাবনা তো তাঁর সত্যি কিছু ছিল না। তাঁর নিজের কিছু থাক বা না ধাক, ফিরোজা নিজের রূপগুণেই উপযুক্ত আমীর-ওমরাহের ঘরে সাদরে সমাদরে জায়গা পেত।

মেয়ে তাঁর সভ্যিই অসামান্তা স্থলরী।

তাঁরা হাবদী কিন্তু কাক্রা তো নর। সত্যি কথা বলতে গেলে, রং একটু
মরলা হলেও যৌবনে ইরাণী তুরাণী স্থপুরুষরা আভিজ্ঞাত্য মেশানো দেহসোষ্ঠবে
তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারেনি। তিনি বিশ্বে করেছেন আবার আসোয়ানের
তথনকার ডাকসাইটে মিশরী স্থল্পরীকে। ফিরোজা তাই একদিকে বসরার
গুলের মত মধুর আর কোমল, আর একদিকে বিহাতের চমক দেওয়া দীপ্তি
তার রূপে।

কিন্তু এছেন রূপকেও ভূলিরে দেয় তার গুণ। ধোল থেকে এখনো সতরোয় পা দেয়নি, এরই মধ্যে নিজেদের আম্হারিক তো বটেই, তার ওপর আরবী ফারসী তুর্কী, এমনকি ভারতবর্ষের সংস্কৃত ভাষা পর্যস্ত গে ভোলোরকম শিথেছে। এদেশের গানবাজনার দিকে তাঁর ঝোঁক একটু বেশী। এমনিতে সে কোকিলক্ষী, তার ওপর জেল করে বীণা বাজানোও শিখেছে।

মেরের এই জেদ-ধরা গোঁ-ই সিদ্দি ফুলাদকে ভাবিত করেছে একটু-আঘটু। এই জেদের জন্তেই মেরেটা ভবিয়তে ঘা থাবে লা তো! তাই বা থাবে কেন, নিজেকে ব্রিরেছেন ফুলাদ সাহেব। এমন কিছু অস্তায় জেদ তো সে এথানো ধরেনি। আর যা ধরে তা শেষ পর্যন্ত সফল করেই ছাড়ে। যেমন, সেই তলোরার থেলা শেখার ঝোঁক। শুনেই বেগমসাহেবা তো আঁতিকে উঠেছিলেন — মেরেছেলে তলোরার থেলতে শিখবে কি। কিন্তু সিদ্দি ফুলাদ তাঁর স্নেহের প্রশ্র দিরেছিলেন। চারশ' বছর আগে এই ভারতবর্বেই এক মুসলিম মহিলা কি রানী হিসেবে অল্পধারণ করেনি। স্বামীর সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পরাজিত হয়ে প্রাণ্ড দিরেছিলেন। ফিরোজাকে তো আর সেরকম কিছু করতে হবে না। থেরাল হয়েছে যথন, শিখুক। ফিরোজা তলোরার চালানো সত্যিই শিথেছে, এমন শিখেছে যে সিদ্দি ফুলাদ শুধু নয়, ফিরোজার শিক্ষাগুক বুড়ো ওস্তাদও অবাক হয়ে গেছেন। বেশীদিন এ নেশা থাকেনি এই ভাগ্যি। মেয়ের এ-ধরনের থেয়াল বেশীদিন থাকে না।

এ নেয়ে সম্বন্ধে কত আশা না করেছেন সিদ্ধি ফুলাদ, কত স্বপ্নই না দেখেছেন!
বড় হবার, ধনী হবার এত যে চেষ্টা এ তো শুধু তারই জ্বন্তে। আগ্রায় যাছেন।
মোগল জাহানের রাজধানীতে। আগ্রা শহরের শ্রেষ্ঠ সব পরিবারে তাঁর মেয়ের
অসামান্ত রূপগুণের থবর চাপা থাকবে না! ফিরোজা তার যোগ্য ঘর বর
পাবে।

সব স্বপ্নই কি তাহলে এই ধু-ধু বালুর দেশের মরীচিকা হঙ্গে গেল?

উদ্ভাস্থের মত সিদ্দি ফুলাদ কল্পেকজন বিশ্বস্ত অহুচর নিয়ে মরুভূমির মধ্যে কল্পার সন্ধান করে ফেরেন।

কিন্তু কোথাও তার কোনো চিহ্নও নেই। না তার, না দস্থাদলের কারুর।

বিতীয়দিনে সকালবেলা উষার আলোয় রাঙা দিগন্তব্যাপী বালুকা-প্রান্তবে দূরে একজন বোড়সপ্তয়ারকে দেখা যায়। ঘোড়সপ্তয়ার ঘোড়া থামিয়ে পাষাণমূর্তির মত দাঁড়িয়ে নীচের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে।

ফুলাদ সাহেবের অম্কুচরেরা চিংকার করে ওঠে হিংসার আক্রোণে !—ডাকু ! ওই একটা ডাকু !

দূর থেকে সওয়ার মৃথ তুলে তাকায়। কিন্তু পালাবার কোনো চেষ্টা তার দেখা যায় না। যেমন ছিল তেমনি স্থিরভাবেই সে ঘোড়ার ওপর বসে থাকে।

সিদি ফুলাদ আর তাঁর অমুচরেরা ঘোড়া ছুটিয়ে নিয়ে তাকে ঘিরে ধরে।

অম্বচরের। থোলা তলোয়ার নিয়ে তারপর লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেছে কিন্তু ডাকুটাকে তাতেও নির্বিকার থাকতে দেখে ফুলাদ সাহেব নিজেই অম্বচরদের নিরস্ত করেছেন।

ভাকুটার ব্যবহার সভ্যি তাঁর অজুত লেগেছে। ফুলাদ সাহেব ঘোড়া চেনেন। ভাকুটার ঘোড়া দেখেই তিনি ব্ঝেছেন, দ্ব থেকে যখন তাঁদের সাড়া সে পেরেছিল, ইচ্ছে করলে তথনি সে নিজের ঘোড়া ছুটিয়ে পালাতে পারত। তার ঘোড়ার নাগাল ধরা সিদ্দি ফুলাদের দলের কোনো ঘোড়ার সাধ্যে কুলোত না।

তবু লোকটা পালাবার চেষ্টা তো করেইনি, এমনকি তাঁর অম্চরদের ঝাঁপিরে পড়বার উপক্রম করতে দেখেও কোমরের থাপবন্দী তলোয়ারের হাতলে পর্যন্ত হাত বাডায়নি।

বিশ্বরের সঙ্গে রাগ ও বিরক্তি মিশিয়ে সিদ্দি ফুলাদ একটু তিক্ত বিদ্রূপের স্থরেই বলেছেন,—থ্ব তোমার সাহস, না? ভেবেছ, সাহস দেখেই আমরা চিনতে ভূল করব?

লোকটা ঠোঁট ফাঁক না করে সামাশ্য একটু হেসেছে। তারপর সিদ্দি ফুলাদকে উদ্দেশ করেই আবৃত্তি করেছে স্থরেলা গলায়—হর কস কি থিয়ানং কুনদ্ আলবতা বতুর্গদ। বেচারা নৃরী না করে হায় না ডরে হায়।

নিদি ফুলাদ সত্যি চমকে উঠেছেন। আকবরের সভাসদ্ বিখ্যাত ফৈজীর

প্রাণের দোন্ত মুলা নুরীর এ বিরল ক্বিতা এই একটা ডাকুর মুখে !

কবিতার মোদা মানে হলো,—অক্সায় যে করে সেই ভয় পার, অক্সায় যে করে না তার ভয়ও নেই।

তুমি দস্থাদের কেউ নও! কে তাহলে তুমি!—ক্ষান্তবরে জিজ্ঞাসা করেছেন সিন্দি সাহেব, কিন্তু স্বরুটা নিজের অজাস্তেই নরম হয়ে এসেছে শেবের দিকে।

এবার লোকটা একটু অবাস্তর হলেও আধ্যাত্মিক কবিতাতেই জ্বাব দিয়েছে। আমীর থসক্ষর একটি চেৎ কবিতার কলি আউড়ে চলেছে,—

সব কোন্ধি উসকো জানে হৈ
পর এক নহী পহচানে হৈ
আঠ দহড়ী মে লেখা হৈ
ফিকর কিয়া মন-দেখা হৈ।

নিজেই তারপর হেসে উঠে বলেছে,—কিছু মনে করবেন না, একটু তত্ত্বকথা বলে ফেললাম। কিন্তু আপনাদের ধরন দেখে মনে হচ্ছে কাউকে মার-কাট করে একটা রক্তারক্তি না করলে আপনাদের শান্তি নেই। এ মঞ্জুমিতে বড় বেয়াড়া সব পোকামাকড় আছে বালির গাদার ভেতরে। তার কোনটা আপনাদের কামড়াচ্ছে জানতে পারি ?

লোকটার নির্বিকার ভাব দেখে মনে মনে একটু দ্বিধাগ্রন্তই হয়েছেন সিদ্দি সাহেব। বাইবে তবু রুঢ় গলাটা বজায় রেখে জিজ্ঞাসা করেছেন আবার,—ওসব বাজে কথা রেখে আগে বলো, তুমি কে! কি করছ এখানে?

আমি!—লোকটা হেসে বলেছে,—ছিলাম সামাক্ত একজন শিলাহ্দার।
আমার মনসবদার ছিলেন হাজারী জাট দো সদ সওয়ার। আর আমি তাঁর
দলে বিন্তি। একদিন তাঁর সঙ্গে তক্রার করার অপরাধে তিনি কুড়িজনের বদলে
দশজনের সর্দারীতে নামিরে বিন্তির জারগার মীর-দহ্ করে দেন। সেই ছংখেই
কাজ ছেড়ে মীরাট থেকে গুজরাট যাচ্ছি—সেথানে যদি ভাগ্য ফেরাতে পারি।

লোকটার চেহারা, পোশাক ও ঘোড়াটাকে লক্ষ করে তার কথাটা খুব অবিখাস করতে পারেননি সিদ্ধি ফুলাদ।

কিন্ত এখানে দাঁড়িরে করছিলে কি নীচের বালির দিকে চেরে ?
সন্দেহের চেরে সরল কৌত্হলই বেশী ছিল তাঁর জিজ্ঞাসার।
এখানে বালিতে লেখা একটা অভুত গর পড়ছিলাম !—গন্তীর মুখেই বলেছে
লোকটা।

বালিতে লেখা গল্প!—লোকটার পরিহাস করার স্পর্ধার সিদ্ধি আগুন হয়ে উঠেছেন আবার।

মিছে গ্রম হবেন না।—লোকটি শাস্ত গন্তীর স্বরে বলেছে,—কাল রাত্রেই এখানে একটা নাটকীয় ব্যাপার ঘটেছে, বালিতে তার চিহ্ন এখনো মোছেনি। সেই চিহ্নগুলোই পড়ছিলাম।

চিহ্নপ্তলো কি নাটকীয় ব্যাপার জানাচ্ছে ?—উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন সিদ্দি ফুলাদ।

জানাচ্ছে যে, এথানে বালির ওপর একটা হল্বযুদ্ধ গোছের হয়ে গেছে। একজন লম্বা-চওড়া জোয়ান আর একজন বালক বলেই মনে হয়। লড়াইটা তলায়ার নিয়েই হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তাতে জোয়ান মর্দকে হারিয়ে ছেলেটি ঘোড়ার চড়ে পালিয়ে গেছে। এই দেখুন, ঢ়'জনের লড়াই-এর ঘোরাফেরার দাগ। ওই দেখুন একটা পাগড়ির টুকরো। তলোয়ারের কোপে কাটা হয়ে মাটিতে পড়েছে। তারপর ওখানে দেখুন হাল্কা ছেলেমায়্রের পায়ের দাগ ঘোড়ার ক্ষ্রের দাগে গিয়ে মিলেছে। তারপর ঘোড়া ছুটিয়েই সে পালিয়ে গেছে। এই দেখুন তার পেছনে ভারী নাগরার দাগ। সে দাগ এইখানে এসে থেমেছে, তারপর আবার ফিরে গিয়ে আরেক ঘোড়ার ক্রের দাগের সঙ্গে মিশেছে। জোয়ান মর্দটা ছেলেমায়্রেটকেই ঘোড়ায় চড়ে এবার অহসরণ করেছে বোঝা যাচেছ।

ফিরোজা! নিশ্চর আমার ফিরোজা।—চিৎকার করে উঠেছেন সিন্দি ফুলাদ।

ফিরোজা! কে ফিরোজা?—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে অচেনা ভূতপূর্ব শিলাহদার।

ফিরোজা আমার মেরে! আমার একমাত্র মেরে!—আর্তকণ্ঠে বলেছেন ফুলাদ সাহেব,—তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে এখনো সে বেঁচে আছে। তবে যে-দস্মারা আমাদের কাফিলায় হানা দিয়েছিল তাদেরই কেউ এখনো তাকে অফুসরণ করছে নিশ্চয়। আমার মেয়েকে যদি উদ্ধার করতে পারো তাহলে…

তাহলে দেবার মত আপনার এমন কিছুই নেই যার লোভ দেখাতে পারেন।
—শিলাহ্দার হেসে বলেছে—স্থতরাং ও সব আশা না দিয়ে আপনার মেয়ের
একটু বর্ণনা দিন।

বেশ একটু ক্ষ হলেও সিদ্দি ফুলাদ তাই দিয়েছেন।

শিলাহ্দার তা শুনে একটু চিস্তিতভাবে বলেছে,—ব্যাপারটা থুব সহজ মনে হচ্ছে না। বোঝা যাছে এই ডাকুর দলের কেউ-ই আপনার মেরের পেছনে লেগে আছে। তাকে এড়াতে গিয়ে আবার সে-দলের কবলে যদি আপনার মেরে পড়ে তাহলে তাদের হদিস পেলেও গায়ের জোরে লড়াই করে আপনার মেয়েকে উদ্ধার করা যাবে না; কারণ আপনার অফ্চর তো মাত্র এই ক'টি, আর সঙ্গে আছি মাত্র আমি। স্থতরাং উদ্ধার করতে বাহুবলের সঙ্গে বৃদ্ধিও খাটাতে হবে।

শিলাছ্দার লোকটি তারপর ঘোড়া ছুটিন্নে একাই মরুপ্রান্তবের ওপর দিয়ে দিগস্ক ছাড়িয়ে চলে গেছে।

সিদ্দি ফুলাদ আর তাঁর অম্চরেরা তার সঙ্গে যেতে চেয়েছিল কিন্তু তাতে ফল থারাপ হতে পারে বলে সে বারণ করেছে।

শিলাহ্ দাবের কথা তথন মেনে নিলেও নিজেদের কাফিলার দিকে ফিরতে ফিরতে সিদ্দি ফুলাদের মনে সন্দেহ জেগেছিল।

ওই একটা অজানা অচেনা সওয়ার তাঁকে মিথ্যে ধাপ্পাই কি দিয়ে গেল! তার কথায় বিশ্বাস করা কি ঠিক হয়েছে!

কিন্ত বিশ্বাস না করেই বা কি করতে পারতেন! লোকটা ডাকুদের কেউ হলে অতি-বড় ধড়িবাজ অভিনেতা বলতে হবে। সেই সঙ্গে কিছু বিছে আর রসকষও আছে। কবিতার কলি আর্ত্তি থেকেই তা বোঝা গেছে। প্রথমে তার ওপর যে সন্দেহটা হয়েছিল তা সে কথাবার্তায় ব্যবহারে দ্র করে দিষেছে। সন্দেহটা আল্গা হবার পর তাকে আর মারধোর করা তো যায় না। লোকটা বালিতে তথন যে সব চিহ্ন দেখিয়ে তার অর্থ ব্রিয়েছিল, সেগুলি আজগুরি বলেও মনে হয়নি। লোকটা যদি ঠকবাজ হয় তাহলে তা মেনে নিয়ে নিজেদেরই যা থোঁজবার থুঁজতে হবে। সে স্থেযাগ তো সে কেড়ে নিয়ে যায়নি।

কিন্তু থুঁজবেন কোথায় ?

বেলা বাড়ার সঙ্গে সমস্ত মক্ষভূমি বিরাট তপ্ত বালির তাওরা হয়ে ওঠে। চোথের ওপর দিক্চক্রবাল তথন প্রচণ্ডতাপে যেন কাঁপতে থাকে। যেদিকে তাকাও ভুধু ধৃ শৃক্ততা। এর মধ্যে কোথার পাবেন তাঁর হারানো মেরের সন্ধান?

তিন দিনের অবিরাম ছোটাছ্টিতে, অমান্থবিক পরিশ্রমের ক্লান্তিতে হতাশায় সিদ্দি ফুলাদ এবার একেবারে ভেঙে পড়ে প্রায় বেহু শ হয়ে গেছেন মক্লভূমির হন্ধা-লাগা জ্বরে।

সেই রাত্রেই তাঁর মেরে ফিরে এসেছে। এনেছে সেই শিলাহ্দার অঞ্চানা সভয়ার। কি করে কোথা থেকে ফিরোজাকে সে উদ্ধার করেছে তা সে কিছুই বলেনি। সিদ্দি ফুলাদও তথন জানতে চাননি। প্রাণের প্রাণ মেয়েকে ফিরে পেয়েই তিনি তথন আনন্দে অধীর। মন্ত্রবলে যেন স্কৃত্তও হয়ে উঠেছেন। সিদ্দি বংশের পরমাফ্লরী যুবতী মেয়ের, কে জানে, ক'দিন ক'বাত একত্র থেকে একই ঘোড়ার পিঠে অপরিচিত অনাত্মীর একজন মৃ্বাপৃ্ক্ষের সামনে বসে জনহীন মকপ্রাস্তরের ভেতর দিয়ে আসার মত অবিশাস্ত ব্যাপারে চরম ইব্জতহানির আত্তকে তটস্থ হতেও ভূলে গেছেন।

সভ্যি কথা বলতে গেলে নিজের অগোচরে মনের ভেতর একটা বাসনা তাঁব জেগেছিল। হলোই বা সামান্ত শিলাহ্দার, তার ভবিন্তং কি হবে কে বলতে পারে! কুড়িজনের সর্দারী বিন্তি থেকে দশজনের নারক মীর-দহ্তে নামিয়ে দিয়েছিল বটে, তবু সরকারের দেওয়া ঘোড়া হাভিয়ার নিয়ে কম মাইনের সওয়ার-সিপাই যারা হয় সেই পাসা তো নয়, নিজের ঘোড়া আর হাভিয়ার নিয়ে যারা অনেক বেশী তন্ধার ফৌজী হয়—সেই শিলাহ্দার। আর মীর-দহ্তে নামলেও আবার একদিন দহ্-হাজারীতে যে উঠবে না, কে বলতে পারে!

শিলাহ্দারের চেহারাটাও তাঁর ভালো লেগেছে। লম্বা-চওড়া জোয়ান নয়, একটু রোগা-পাতলাই মনে হয় বরং, কিন্তু একেবারে যেন ইস্পাতের ফলা। আর মুখগানা একটু যেন আলাদা ছাঁচের। কোথায় যেন এ মুখ তিনি দেখেছেন বলেও তাঁর মনে হয়েছে। ইরাণী তুরাণী হাবসী ধাঁচের মুখ নয়, তা থেকে আলাদা যেখানে তাঁদের আদিবাস, সেই জাঞ্জিরায় থাকবার সময়ই রম্বগিরি না কোথায় একবার গিয়ে প্রায় ছবছ এই ছাঁচের মুখ যেন দেখেছিলেন, ঠিক স্মরণ করতে পারেননি।

সামাক্ত শিলাহ্দার হয়ে সস্কট থাকবার মাহ্মব যে সে নয়, লোকটার চেহারাচরিত্র দেখেই বোঝা যায়। সিদ্দি ফুলাদ পেছনে থেকে তাকে যথাসাধ্য সাহায্য
করতে প্রস্তুত। ফিরোক্সার ভাবগতিক যদি তিনি কিছু বুঝে থাকেন তাহলে
উদ্ধারকর্তার প্রতি সে বিরূপ নয় বলেই মনে হয়। না, দুটি তাদের খ্ব বেমানান
হবে না। আর এদের ত্'জনকে মিলিয়ে দিতে পারলে মক্ষভূমিয় বিশ্রী ব্যাপারটা
আর বিশ্রীই থাকবে না। তার কালিমাই রঙে উচ্ছল হয়ে উঠবে।

কিন্ত সব পরিকল্পনা অমনভাবে ভেন্তে যাবে তিনি ভাবতে পারেননি। চালচলন দেখে আর আর্ত্তি-করা শারেরীতে চোল্ড ফারসী আরবী জ্বান শুনে যা ভেবেছিলেন, আগ্রার পৌছোবার পর বচনরাম নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে খারণা চুরমার হল্পে ব্রু বেজেছে।

মন থেকে তথানি বচনরামকে দ্রে সরিয়ে দিয়েছিলেন। মেয়েকে উদ্ধার করার ঋণণোধ হিসেবে নিজে প্রথম মীর আতিশ হবার পরই বচনরামকে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন। সেই কাজই বচনরামের মীর-ঈ-ইমারৎ হবার পথে প্রথম ধাপ হয়েছে। বচনরামকে কোতল করবার হুকুম দেওয়ার সময় সিদ্দি ফুলাদ তাই শোধবোধ ওইভাবেই হয়ে গেছে বলে মনের বেয়াড়া কাঁটাটা চাপা দিতে পেরেছিলেন।

বচনরাম কিন্তু ধরা পড়েনি। ধরা পড়া দুরে থাক, শহর-কোতোয়ালের বাড়ি থেকে দে যে কোথার গেছে তারই কোন হদিন পাওয়া যায়নি। মহল্লার দারোগা ত্'দিন তার কাটরা-ই-পর্চার বাসার কাছে ওত পেতে থেকে শেষ পর্যন্ত তার বিফলতার কথা সিদ্দি ফুলাদকে জানিয়েছে। শহর-কোতোয়ালের লাগানো হরকরারাও বচনরামের কোনো থবর আনতে পারেনি।

ইতিমধ্যে আর ক'টা এমন ব্যাপার ঘটেছে যা জানতে পারলে দিদ্দি ফুলাদ আরো বিচলিত হতেন। কিন্তু এ থবর জেনেছেন শুধু কুমার রামসিং তার বিশ্বস্ত মুন্সী গিরধরলালের কাছে। তিনি অবশ্য উচ্চবাচ্য না করে এ থবর একেবারে চেপে গেছেন। কিন্তু বেশ একটু বিমৃচই হয়েছেন ভেতরে ভেতরে। খবরটা সতাই অন্তত। সকালেই মুন্সীজি ক্যাকাশে মুখে আগ্রা-প্রাসাদের পূর্ব প্রাকারের ঝরোকা-ই-দর্শনের নীচে কুমার রামসিং-এর থোঁজে ওসেছেন। আওরক্ষজেব তথনো এই বারান্দার প্রতি সকালে প্রজাদের দেখা দেওয়ার রেওয়াজ উঠিয়ে দেননি। স্থাদেয়ের মিনিট পয়তাল্লিশ বাদে প্রতি দিন তিনি ওই ঝরোকা-ই-দর্শনে প্রজাদের দর্শন দিয়ে সেখানেই আধঘণ্টার ওপর সময় দেওয়ান-ই-আম-এ যারা চুকতে পায় না, সেই অতি-সাধারণ প্রজার আর্জিনালিশ শোনেন।

সেদিন সমাট তথনো ঝরোকায় এসে পৌছোননি। সমাটকে নিত্য দেখা যারা ধর্মের অফুষ্ঠান করে তুলেছে, প্রভাতে তার মুখ না দেখে যারা জলগ্রহণ করে না, সেই দর্শনীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা বারান্দার নীচে যমুনা-তীরের বাল্কা প্রাস্তরে উর্ধন্থ হয়ে আছে সমাটের আবির্ভাবের প্রতীক্ষায়। সেদিন সকালে কুমার রামসিং-এর 'চৌকি' ছিল বলে তিনিও সমাটের দেখা দেওয়ার অপেকায় বাইরে অফ্চর সমেত তৈরী হয়ে আছেন।

মুন্সী গিরধরলাল তাঁর কাছে গিয়ে প্রথমেই উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করেছেন,—
খারাপ ধবর কিছু নেই তো ?

কুমার রামসিং বেশ অবাকই হয়েছেন। গিরধরলালের হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! নইলে কথা নেই বার্তা নেই, সাত-সকালে এই ঝরোকা-ই-দর্শন'-এ এসে এরকম আহাম্মকের মত প্রশ্ন করার মানে কি?

খারাপ থবর থাকবে কেন? কিসের খারাপ থবর?—গিরধরলালের ফ্যাকাশে মুথ আব ভীত দৃষ্টি লক্ষ করে তিনি জিজ্ঞাসা করেছেন।

এবার মুলীজি একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে মুনিবকে সেই অভুত ঘটনাটা সবিস্তারে জানিয়েছেন। গত রাত্রে ফৌজদার আলি কুলীর সঙ্গে একটা মুসায়েরা থেকে ফিরছিলেন। তথনকার আগ্রা কেন, কোন শহরেই রাস্তার আলো দেবার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। নেহাত প্রাসাদের তোরণে, ত্-একটা সরকারী মোকানে আর কোতোয়ালী চব্তরায় রাত্রে আলো জ্বত। এ বাদে কোথাও সিপাইদের ঘাটিতে বা কোথাও আমীর-ওমরাহ-এর বাড়িতে তেলের আলো বা মশাল জ্ঞালা হতো। আলি কুলীর সঙ্গে করে ফিরতে ফিরতে খাল বাজারের পাশে একেবারে কোতোয়াল চব্তরার কাছেই সেখানকার আলোয় একজনকে দেখে মৃন্সীজি একেবারে থ হয়ে যান। ফৌজ্ঞদার আলি কুলীও তাকে দেখেছে। কিন্তু সে তো চেনে না! সে গিরধরলালের যেন ভূত দেখার মত থমকে থামা দেখেই অবাক হয়ে যায়।

ভূত দেখলে নাকি মুন্সীঞ্চি!—আলি কুলী ঠাট্রার স্থর দিতে গিয়েও একটু বিশ্বিত কঠেই জিজ্ঞাসা করেছে।

না, ও কিছু নয়!

ব্যাপারটা হান্ধা করে উড়িন্ধে দেবার চেষ্টা করে মৃন্সীজি আবার হাটতে শুরু করেছেন।

লোকটাও মুন্সীজিকে দেখে একটু যেন থতমত থেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।
চব্তরায় জ্বলা বাতির আলোয় তথন তাকে ভালোভাবেই দেখা গেছে।
তারপর হন্ হন্ করে হেঁটে সে আলোর পরিধি ছাড়িয়ে আবার দ্রের অন্ধকারে
মিলিয়ে গেছে। গিরধরলাল তথনি একটা কিছু করতে পারতেন। কিন্তু
ব্যাপারটা এমন অবিখান্ত যে, নিজেব চোথের ভুল মনে করে মিছে
কেলেকারীর ভয়ে কাউকে কিছু আর জানাতে সাহস করেননি। আলি কুলীয়
কাছে এক জারগায় বিদায় নিয়ে সেই রাত্রেই অন্ধকার শহরের এক প্রান্ত
থেকে আর-এক প্রান্তে কুমার রামসিং-এর বাড়িই গেছেন তাঁকে বাাপারটা
ভানাতে।

কিন্তু সেধানে মীর আতিশ শহর-কোতোয়াল সিদ্দি ফুলাদের রক্ষীদলসহ তোপ-বন্দুক নিম্নে পাহারা দিছে। সিদ্দি ফুলাদ নিজে উপস্থিত থাকলে হয়তো ভেতরে যাবার অন্তমতি পেতেন, কিন্তু শহর-কোতোয়ালের অধীন থানাদার তা দেয়নি।

বিফল হয়ে বাড়ি ফিরতে হয়েছে গিরধরলালকে। সারারাত তারপর ঘুমোতে পারেননি। সেদিন সকালে কেল্লার বাইরে তাঁর প্রভূ কুমার রামসিং-এর চৌকি জেনে ভোর না হতেই সেখানে ছুটে এসেছেন তাঁর কাছে।

মুন্সীজির মূথে সব শুনে কুমার রামিসিংও এ ব্যাপারে তাজ্জব বনে গেছেন।
তিনিই এবার বিমৃঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন মুন্সীজিকে,—আপনি শিবাজী
ভোঁসলেকেই দেখেছেন বলছেন! দেখার ভূল হয়নি তো?

তা হতে পারে কুমার সাহেব!—মুন্সীজি দিশাহারাভাবে বলেছেন,—কিছু
আমি স্পষ্ট শিবাজী ভোঁসলেকেই দেখেছি। ও মুখ তো আমার মনে ছাপা।
একটা গোটা দিন তাঁর সঙ্গে কাটিরে তাঁকে আগ্রা নিয়ে এসেছি এই আমি-ই।
তাই ভন্ন পেয়ে কাল রাত্রেই আপনার কাছে ছুটে গেছলাম। দেখা করতে না
পেরে আজ ভোরেই আবার এসেছি। আপনি তো চৌকিতে আসবার আগেই
শিবাজীর শিবির হয়ে এসেছেন!

তা এসেছি!—চিস্তিতভাবে বলেছেন কুমার—নিজের চোখে দেখেও এসেছি তাঁকে। উনি কিছুদিন ধরে অস্থংগর মানত হিসেবে রোজ ভাবে ভাবে মিঠাই-মণ্ডা, ফলমূল নানা মন্দিরে আর রাজ্ঞানপণ্ডিত, সাধু-সন্ন্যাসীকে পাঠাচ্ছেন জানো তো। অস্থখ সত্ত্বেও ভোরে উঠে পূজা-পাঠ সেরে তারই ব্যবস্থা করেন। কাল রাত্রের ব্যাপারটার কোনো মানে পাচ্ছি না; কিন্তু আজ ভোরে স্বচক্ষে তাঁকে দেখে এসেছি।

সেদিন চৌকি সেরে অত্যন্ত ফুর্ভাবনা মাথার নিয়ে কুমার বাড়ি ফিরেছেন। যত আজগুরিই মনে হোক, সাবধানের বিনাশ নেট বলে কুমার তাঁর নিজের অফুচরদের পাহারা আরো কড়া করেছেন। দণ্ডে দণ্ডে তারা শিবাজীর থবর নেবে। রাত্রে পর্যন্ত ঘুরে আসবে তাঁর শোবার ঘর।

পরামর্শ করবার জত্তে শহর-কোতোয়াল সিদ্ধি ফুলাদকে বিশ্বাস করে ব্যাপারটা জানাবার কথা একবার ভেবেছেন। কিন্তু তার স্থবিধে হয়ন। ফুলাদ সাহেব হ'দিন ধরে নাকি কোতোয়ালীতে আসছেন না। শিবাজীর শিবির পাহারা দেবার অমন গুরু দায়িত্বও তাঁর অধীন থানাদারের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। হয়তো হঠাৎ অস্থস্ই হয়েছেন কোতোয়ালের সাহেব—ভেবেছেন কুমার রামনিং।

সিদ্দি ফুলাদের অস্থ্য কিন্তু হয়নি।

হরেছে তার চেয়ে অনেক দারুণ কিছু। তাঁর পাগল হতে আর বাকী নেই।
সেই অবস্থাই তাঁর হয়েছে, যা হয়েছিল রাজপুতানার মরুতে প্রথম আগ্রা
আসবার পথে মরুর রড় আর দ্যাদের হানার পর।

তথনকার মতই তাঁর নরনের মণি ফিরোজাকে হঠাৎ আর পাওরা যাচছে না। হঠাৎ কে যেন অন্দরমহলের ফুর্ভেগ্ন প্রাচীর ও পাহারা তুচ্ছ করে তাকে হাওয়ার মত অদৃশ্র করে নিয়ে চলে গেছে। সেবারে এই দপেবি দেবদুতের মত দেখা দিয়ে ক্যাকে যে উদ্ধার করে এনেছিল সেই বচনরাম নিজেও নিকদ্দেশ।

পারিবারিক এ চরম লজ্জাকর ব্যাপারের কথা কাউকে জানাবারও নয়। সিদ্দি ফুলাদ সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে একাই সারা শহর খুঁজে বেড়িয়েছেন দিন-রাত্রি। কিন্তু রুথাই। এরই মধ্যে এসেছে আঠারণ' ছেষট্টি সালের উনিশে আগস্ট তারিথ!

আগ্রা আর সেই সঙ্গে মোগল সামাজ্যের ভিত্তি যা টলিয়ে দিয়েছিল ওই তারিখে, আগ্রার কেউ কিন্তু তার কোন আভাস পায়নি।

শিবাজী একটু বেশী অস্কস্থ হয়ে পড়ে শয্যাগত হয়েছেন এই কথাই সকলে জেনেছে। প্রহরীরা তাঁকে বিছানায় শায়িত অবস্থায় দেখেও গেছে। গায়েলেপ ঢাকা। তার ভেতর দিয়ে শিবাজীর বিশেষ সোনার কম্বণ পরা হাতটা দেখলেই চেনা যায়।

সন্ধ্যার সময় যথারীতি মিষ্টান্নের ভারাগুলি বাহকেরা বয়ে নিয়ে গেছে বাইরে। গোড়ায় গোড়ায় নিত্য পরীক্ষা করে দেখলেও রক্ষীরা এখন আর তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা মিষ্টান্নের ভারীদের বাধা দেয়নি।

শিবাজীর ঘরে রাত্রেও কুমার রামসিং-এর অন্নচরেরা এসে তদারক করে গেছে। শিবাজীর সোনার কন্ধণ পরা সেই হাত দেখেই তারা আশ্বন্ত হয়েছে। তারা দেখেছে একজন চাকর শ্যাপ্রান্তে বসে শিবাজীর পদসেবা করছে। পরের দিন সকালে আটটা নাগাদ শিবাজীর সংভাই চাকরটিকে নিয়ে শিবির থেকে বেরিয়ে গেছেন। যাবার সময় সকলকে সাবধান করে গেছেন, অস্কৃষ্ণ শিবাজীকে বেন বিরক্ত না করা হয়।

কেউ তা করেনি। কিন্তু ক্রমশ: প্রহরীরা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে শিবাজীর শিবির অস্বাভাবিক রকম শাস্ত দেখে। শিবাজীর দর্শনার্থীদের কোনো ভিড়ই না থাকাটা বেশ সন্দেহজনক।

শিবাজা যে তার ছেলে শস্তুজীকে নিয়ে পালিয়েছেন তা ধরা পড়েছে সকাল দশটা নাগাদ। হুলস্থল পড়ে গেছে শহরে। সমাটের দরবার। যেমন করে হোক শিবাজীকে ধরতেই হবে আবার।

কিন্তু ধরবে কোথার? মালোয়া খাণ্ডেশের ভেতর দিয়েই নিজের রাজ্যে পালাবার চেষ্টা করা শিবাজীর পক্ষে স্বাভাবিক। সে দিকেই অহুসরণ করবার ক্রত ব্যবস্থা যথন হচ্ছে, তথনি মথুরাম্ন হঠাৎ শিবাজীকে তাঁর ছেলে সমেত দেখতে পার্যার থবরে সব গোলমাল হয়ে গেছে।

মালোয়ার দিকে অহসরণ তা'তে একটু হয়তো বিসম্বিত হয়ে থাকবে। উত্তর দক্ষিণ এবং তারপর পূর্বদিকে কিন্তু অক্লান্তভাবে অহ্লমন্ধান চালানো হয়েছে। মাঝে মাঝে শিবাজীর যা থবর এসেছে তা কিন্তু পুরদিক থেকেই, কখনো এলাচাবাদে কখনো বারাণসীধামে কখনো গয়ায়, এমনকি এদিকে পুরী আর এদিকে গোদাবরী তীরের প্রামে পর্যন্ত শিবাজীকে দেখেছে বলে অনেকে দাবী করে পাঠিয়েছে।

শিবাজীর সঙ্গে একটি বালকতেও দেখা গেছে। সে বালক শভুজী ছাড়া আব কে হতে পাবে। বালকটিও সামান্ত নয়। এক জায়গায় ঘোড়া কেনবার বাাপারে বচসা হওয়ায় নগররক্ষীরা এসেছে শিবাজী আর ছেলেটিকে গ্রেফতার কনতে। শিবাজী শুধু নয়, সেই ছেলেটিও হঠাং তলোয়ার থুলে দাঁড়িয়েছে। নকারা সংখ্যায় অনেক বেশী। কিন্তু অসি-মুদ্ধে তাদের শুধু প্রাণটুকু রেখে দিয়ে নাকালের একশেষ করে শিবাজী আর ছেলেটি নিজেদের মৃক্ত করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেছে।

এশব কাহিনী আগ্রায় পৌছে আওরঙ্গজেবকে যদি দিশাহারা করে থাকে তা'তে অবাক হবার কিছু নেই। এদিকে দক্ষিণ থেকে যথন গুপ্তচরের থবর আসতে যে, শিবাজা তাঁর রাজধানীতে পৌছে গেছেন, তথনো বিশ্বস্ত হরকরা মারফত পুর দিক থেকেও শিবাজীর সংবাদ পাওয়া যাচছে।

সত্যি তাহলে কোনটা?

আধ্রক্ষজেব তা নির্ধারণ করতে পারেননি। সঠিকভাবে ঐতিহাসিকরাও পারেননি জন্নপুরের দপ্তরখানায় পুরোন 'ডিক্ল' পত্রগুলি আবিদ্ধৃত না হওয়া প্র্যন্ত। এ চিঠিগুলি অমূল্য। কুমার রামসিং-এর সভাসদেরা প্রতিদিনের একেবারে টাটকা খবর, এমনকি কথাবার্তার বিবরণ পর্যন্ত রাজস্থানের কথা 'ডিক্লল' ভাষায় লিখে পাঠিয়েছে। রাত্রের দেখা চিঠি পরের দিন সকালেই চলে গেছে উটের ডাকে।

এসব চিঠি থেকে শিবাজী যে আগা থেকে রাজগড়ের সরলরেথার দূরত্ব ছ'শ সত্তর মাইল দিনে অন্ততঃ চল্লিশ মাইল ঘোড়া চালিয়ে মোট পঁচিশ দিনে পার হয়েছিলেন তা নিভূলিভাবে প্রমাণিত হয়েছে। শিবাজীর মত অসামাল্য বীরের পক্ষে কাজটা অসাধ্যও নয়। তাঁর বয়স তথনো চল্লিশ হয়নি।

<u>শিবাজীর আগ্রা থেকে পালাবার সঠিক রান্তা জানবার পর প্রশ্ন থেকে যার,</u>

মথ্রা এলাহবাদ বারাণসী ইত্যাদি জায়গায় তাহলে শিবাজীর মত কাকে দেশ গেছে! তার সঙ্গে বালকটিই বা কে!

স্থবাটের ব্রাহ্মণ চিকিৎসক নাভাকে সত্যিকার ওই ধনরত্ব তাহলে কে দিয়েছিলেন? স্বয়ং শিবাক্সী রাজগড় থেকে গোদাবরী তীরের গ্রামের সেই ক্র্যক্ত জননীকে সন্তিই ভেকে পাঠিয়ে তার অভিযোগের প্রতিকার করেছিলেন কেন? দাসমশাই থামলেন।

মস্তক যার মর্মরের মত মস্থা সেই শিবপদবাবু বলে উঠলেন,—তার মানে আপনি বলতে চান, ওই আপনার পূর্বপুরুষ বচনরামই শিবাজী সেজে উত্তর আর পূব দিকে গিয়ে মোগলদের ধোঁকা দিয়েছিলেন।

না,—ঘনশ্রাম দাস অমুকম্পাভরে বললেন,—তবে ক্রম্বাজি অনস্ত সভাসদেব শিব-ছত্রপতি-চেন চরিত্র'-এর মত আরেকটি যে অমূল্য মারাসী বথর হারিয়ে গেছে তা থুঁজে পাওয়া গেলে এই বিবরণই পাওয়া যাবে।

সে বিবরণ কে লিখে গেছলেন? সেই বচনরাম? শ্রন্ধাবিগলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন শিরোশোভা যার কাশের মত শুল্র সেই হরিসাধনবাবু।

হাা, তিনিই লিখে গেছলেন, শিবাজীর সঙ্গে তাঁর চেহারায় মিলের কথা জানতে পারার পর কিভাবে ওই ফন্দি এঁটে তিনি কাজে লাগান। শহর-কোতোয়াল সিদ্দি ফুলাদও এই মিলটাই লক্ষ করেছিলেন, শুধু মিলটা কার সঙ্গে তা স্মরণ করতে পারেননি তথন!

ঘনশ্রাম দাস ওঠবার উপক্রম করলেন।

কিন্ত ওই ফিরোজাবিবি!—ব্যাকুলভাবে বলে উঠলেন মেদভারে হস্তীর মত থার বিপুল দেহ সেই ভবতারণবাব,—তার কি হলো তা কি জানা গেছে? সে কি ফিরেছে তার বাবার কাছে?

ফেরেনি বলেই তো জানি ?—একটু রহস্তমন্ত্র হাসি বেন ফুটে উঠল ঘনশ্রাম দাসের মুখে, সে মুখে হাসি ফোটা যদি সম্ভব হয়,—কে জানে, নকল শিবাজীর সঙ্গে যাকে বালকবেশে দেখা গেছে সে কে ?

## রবিনসন ক্রুশো মেয়ে ছিলেন

"রবিনসন জুশো! আসলে তিনি কে ছিলেন জানেন? একজন মেয়ে।" সকলের দিকে চেয়ে একটু অমুকম্পার হাসি হেসে ঘনখামবাব্ বললেন, "তবে আপনারা আর সে-কথা জানবেন কি করে?"

আহত অভিমানে শিবপদবারু কি একটা বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু আর সকলের চোখের ইশারায় নিজেকে তিনি সামলে নিলেন।

ঘনশ্যামবাবুর এই উক্তি নিঃশব্দে হক্ষম করে উৎস্কভাবে সকলে তাঁর দিকে তাকালেন।

ঘনখামবাব্র কথার প্রতিবাদ পারতপক্ষে কেউ আজকাল করেন না। কেন যে করেন না তা ব্যতে গেলে ঘনখামবাব্র এই বিশেষ আসরটি ও তাঁর নিজের একটু পরিচয় বোধ হয় দেওয়া দরকার।

কলকাতা শহরের দক্ষিণে একটি কৃত্রিম জলাশর আছে, করুণ রসিকতার সঙ্গে আমরা যাকে ব্রুদ বলে অভিহিত করে থাকি। জীবনে যাদের কোনো উদ্দেশ্য নেই অথবা উদ্দেশ্যর একাগ্র অফুসরণে যারা পরিপ্রান্ত, উভয় জাতের সকল বয়সের স্ত্রী পুরুষ নাগরিক প্রতি সন্ধ্যায় সেই জলাশয়ের চারিধারে এসে নিজের-নিজের কৃত্রিমাফিক স্বান্ত্য অর্থ কাম মোক্ষ এই নব চতুর্বর্গের সাধনায় একা-একা বা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায় বা বসে থাকে।

এই জ্লাশয়ের দক্ষিণপাড়ে জ্লের কাছাকাছি এক-একটি নাতিবৃহৎ বৃক্ষকে কেন্দ্র করে করেকটি বৃত্তাকার আসন পরিপ্রাস্ত বা ত্র্বল পথিক ও নিস্কাদৃশ্র-বিদাসীদের জন্ম পাতা আছে।

ভালো করে লক্ষ্য করলে এমনি একটি বৃত্তাকার আসনে প্রায় প্রতিদিনই সন্ধার পাঁচটি প্রাণীকে একত্র দেখা যাবে। তাঁদের একজনের শিরোশোভা কাশের মতো শুল্র, একজনের মন্তক মর্মরের মতো মস্থা, একজনের উদর কুন্তের মতো ফীত, একজন মেদভারে হস্তীর মতো বিপুল আর একজন উদ্ভের মতো শীর্ণ ও সামঞ্জন্তান। প্রতি সন্ধাার এই পাঁচজনের মধ্যে অস্তত চারজন এই বিশ্রাম-আসনে এসে সমবেত হন এবং আকাশের আলো নির্বাপিত হরে

জলাশয়ের চারিপার্শের আলো জলে ওঠার পর ফেরিওয়ালাদের ডাক বিরল না হওয়া অবধি, স্বাস্থ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদ ও বাজার-দর থেকে বেদাস্ত-দর্শন পর্যস্ত যাবতীয় তত্ত্ব আলোচনা করে থাকেন।

ঘনভামবাবুকে এ-সভার প্রাণ বলা যেতে পারে, প্রাণাস্তও অবশু তিনিই।
এ-আসর কবে থেকে যে তিনি অলংকত করেছেন ঠিক জানা নেই, তবে তাঁর
আবির্ভাবের পর থেকে এ-আসরের প্রকৃতি ও স্থর একেবারে বদলে গেছে।
কুন্তের মতো উদরদেশ যাঁর ফীত সেই রামশ্রণবাব্ আগেকার মতো তাঁর
ভোজন-বিলাসের কাহিনী নির্বিদ্নে স্বিস্তাবে বলার স্থ্যোগ পান না, ঘনভামবাব্
ভার মধ্যে কোডন কেটে সমস্ত রস পান্টে দেন।

রামশরণবাব্ হরতো সবে গাজরের হালুয়ার কথা তুলেছেন, ঘনশ্যামবাব্ তারই মধ্যে রাণী এলিজাবেথের আমলে প্রথম কিভাবে হল্যাণ্ড থেকে ইংলণ্ডে গাজরের প্রচলন হয় তার কাহিনী এনে ফেলে সমস্ত প্রসঙ্গটার মোড় ঘুরিয়ে দেন।

কোনো দিন বিলিতি বেগুনের 'জেলি' সম্বন্ধে রামশরণবাব্র উপাদেয় আলোচনা শুরু না হতেই ঘনশ্যামবাবু তাঁর শীর্ণ হাড় বেরুনো মুথে একটু অবজ্ঞার হাসি টেনে বলেন, "হাা বেগুন বলতে পারেন তবে বিলিতি নয়।"

তারপর কবে ত্ব-শো খ্রীষ্টাকে গ্যালেন নামে কোন গ্রীক বৈগ মিশর থেকে আমদানি এই তরকারিটির বিশদ বিবরণ লিখে গিয়েছিলেন, তারও প্রায় বারো শো বছর বাদে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু থেকে কিভাবে জিটোমেট নামে আাজটেক জাতের এই তরকারিটি টোমাাটো নামে ইংলণ্ডে ও ইউরোপে প্রচলিত হয়, বিষাক্ত ভেবে কত দিন খাগু হিসাবে টোম্যাটো নামে ব্যবহৃত হয়নি সেই কাহিনী স্বিস্থারে বলে ঘনগ্রামবাবু ভোজন-বিলাসের প্রসঙ্গকে ইতিহাস করে তোলেন।

মন্তক থাঁর মর্মরের মতো মন্থন বিশ্ববিত্যালয়ের ভূতপূর্ব ইতিহাসের অধ্যাপক শিবপদবারু ঐতিহাসিক কাহিনীকেও আবার তেমনি ভোজন-বিলাসের গল্পে তিনি অনায়াসে ঘুরিশ্বে দেন।

আসল কথা এই যে, সব বিষয়ে শেষ কথা ঘনভামবাবু বলে থাকেন। তাঁর কথা যথন শেষ হয় তথন আর কিছু বলবার সময় কাফর থাকে না।

তাঁর ওপর টেকা দিয়ে কারুর কিছু বলাও কঠিন। কথায়-কথায় এমন সব অশুতপূর্ব উল্লেখ ও উদ্ধৃতি তিনি করে বসেন, নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ পাবার ভয়েই যার প্রতিবাদ করতে কারুর সাহসে কুলোয় না। ঘনপ্রামবাব্ এই সান্ধা-আসবের প্রাণস্থরপ হলেও তার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু কারুর জানা নেই। কলকাতার কোনো এক মেসে তিনি থাকেন ও ছেলে-ছোকরাদের মহলে ঘনালা'-রপে তার অল্পবিস্তর একটা খ্যাতি আছে এইটুকু মাত্র স্বাই জানে। শীর্ণ পাকানো চেহারা দেখে তার বয়স অল্পমান করা কঠিন আর তার মুখের কথা শুনলে মনে হয় পৃথিবীর এমন কোনো স্থান নেই যেখানে তিনি যাননি, এমন কোনো বিহা নেই যার চর্চা তিনি করেন না। প্রাচীন নালন্দা তক্ষণিলা থেকে অল্পফোর্ড কেম্ব্রিজ হাভার্ড, চীনের প্রাচীন পিপিন থেকে ইউরোপের সালেন্দ্র প্রাণ্ড কোনাইপ্জিগ প্রস্তু সমস্ত বিশ্ববিভালয়ের সঙ্গেই তার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে বলে মনে হয়।

তার পাণ্ডিত্যে যত ভেজালই থাক, তার প্রকাশে যে ম্ন্সিয়ানা আছে এ-কথা স্বীকার করতেই হয়।

তাঁর কথার প্রতিবাদ না করে আমরা আজকাল তাই নীরবে তাতে সায় দিয়ে থাকি।

রবিনসন ক্রুশোর প্রসঙ্কটার বেলায়ও সেইজন্মেই জিভের উভত বিজ্ঞোছ আমরা কোনোরকমে সামলে নিলাম।

মাথার কেশ যার কাশের মতে। শুভ্র সেই হরিসাধনবাবুর ছোট্টো দৌহিত্রীটির দক্ষন সেদিন প্রসঙ্গটা উঠেছিল।

দৌহি ঐটিকে সেদিন হরিসাধনবাব ব্ঝি আদর করে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। যে-বয়সে ছেলেদের সঙ্গে তাদের পার্থকটো মেয়েরা ব্ঝতে শেথে না বা ব্রেও মানতে চায় না, মেয়েটির বয়স ঠিক তাই। আমাদের গল্পজ্বের মধ্যে কিছুকাল মনোনিবেশ ক্রবার র্থা চেষ্টা করে হুদের মাঝখানের দ্বীপের মতো জায়গাটিকে দেখিয়ে সে ব্ঝি বলেছিল, "দেখেছ দাত্, ঠিক যেন রবিন্সন ক্রুশোর দ্বাপ!"

দাত্ব কিংবা আর কারুর মনোযোগ তবু আকর্ষণ না করতে পেরে সে আবার বলেছিল, "বড়ো হলে আমি রবিনসন কুশো হব জানো।"

এত বড়ো একটা তৃঃসাহসিক উক্তির প্রতি উদাসীন থাকা আর ব্ঝি আমাদের সম্ভব হন্ধনি। মেদভারে যাঁর দেহ হস্তার মতো বিপুল সেই চিস্তাহরণ-বাবু হেসে বলেছিলেন, "তা কি হন্ধ রে পাগলী। মেয়েছেলে কি রবিনসন ক্রুশো হতে পারে।"

মেয়েটির হয়ে হঠাৎ ঘনভামবাবুই প্রতিবাদ করে বললেন, "কেন হয় না ?

একটু চুপ করে কিঞ্চিং অমুকম্পার সঙ্গে আমাদের দিকে চেয়ে তিনি আবার যা বললেন, তার উল্লেখ আগেই করেছি।

আমাদের কোনো প্রতিবাদ করতে না দেখে ঘনশ্রামবাব্ এবার শুরু করলেন, "রবিনসন ক্রুশো ড্যানিয়েল ডিফোর লেখা বলেই আপনারা জানেন। এ-গল্পের মূল কোথায় তিনি পেয়েছিলেন তা জানেন কি?"

মন্তক থার মর্মরের মতো মহণ সেই শিবপদবাবু সসংকোচে বললেন, "যতদ্র জানি, আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক বলে একজন নাবিকের জীবনের অভিজ্ঞতা শুনেই এ-গল্প তিনি বানিয়েছিলেন।"

"যা জানেন তা ভূল!" ঘনশ্যামবাব্র মুথে করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা ফুটে উঠল, "আয়াস্তরি ইংরেজ সাহিত্যিকরা আসল কথা চেপে গিয়ে যা লিথে গেছে তাই অস্নান বননে বিশাস করেছেন। মনমাউথের বিদ্রোহে যোগ দেবার জল্পে ড্যানিয়েলের একবার ফাঁসি হবার উপক্রম হয় জানেন তো? লগুনের বাসিন্দা বলে কোনোরকমে সে-যাত্রা তিনি রক্ষা পান। তারপর নতুন রাজ্ঞা-রাণী উইলিয়ম আর মেরী দেশে আসার পর ড্যানিয়েল কুগ্রহ কাটিয়ে বেশ কিছু প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। সেই সময় ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তাঁকে যেতে হয় স্পেনে। সেই সেময় ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে তাঁকে যেতে হয় স্পেনে। সেই স্পেনেই মান্ত্রিদ শহরের এক ইহুদী বুড়োর দোকানে খুটিনাটি জিনিসপত্র ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একটি ত্রয়োদশ শতাকীর পুঁথি পেয়ে তিনি অবাক হয়ে যান। সে-পুঁথির অয়লেথক রান্টিসিয়ানো আর তথা কথক য়য়ং মার্কোং পোলো।"

উদর থাঁর কুন্তের মতো ফীত সেই রামশরণবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন "মার্কো পোলো মানে, যিনি ইউরোপ থেকে প্রথম চীনে গেছলেন প্র্যুক্ত হয়ে, রবিনদন কুশোর মূল গল্পের লেখক তা হলে তিনি!"

একটু রহস্তময়ভাবে হেসে ঘনস্থামবাবু বললেন, "না, তিনি হবেন কেন! তিনি শুধু দে-গল্প সংগ্রহ করে এনেছিলেন মাত্র। সংগ্রহ করেছিলেন চীন থেকে।

"যোল বছর বরসে মার্কো পোলো তাঁর বাপ আর কাকার সঙ্গে পৃথিবীর অদ্বিতীয় সম্রাট কুবলাই থাঁ-র রাজধানী ক্যাম্বালুকের উদ্দেশে সাগর-সম্রাজ্ঞী জেনিসের তীর থেকে রওনা হন। ফিরে যথন আসেন তথন তাঁর বয়স একচল্লিশ। দীর্ঘ পাঁচিশ বছর ধরে অর্ধ-পৃথিবীর অধীশ্বর কুবলাই থাঁ-র বিশ্বস্ত কর্মচারীরপে প্রায় সমস্ত চীন তিনি পর্যটন করে ফিরেছেন। ১২৮২ গ্রীষ্টাব্দে ইয়াং চাওয়ের এক লবণের খনির পরিদর্শক ছিসাবে কাজ করবার সময় বিখ্যাত চীনা লেখক ও

সম্পাদক সান কাও চি-র সঙ্গে তাঁর সম্ভবত সাক্ষাং হয়। সান কাও চি তথন অতীতের সমস্ত চীনা-কাহিনী ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করে তাতে নতুন রপ দিচ্ছেন। সেই সান কাও চি-র কাছে শোনা একটি চীনা গল্পই রবিনসন জুশোর প্রধান-প্রেরণা।

"মার্কো পোলোরা চীন থেকে তাঁদের বিদ্রী নোংরা বেচপ তাতার পোশাকের ভেতরে সেলাই করে শুধু হীরা মোতি নীলা চুনিই নয় আরো অনেক কিছুই এনেছিলেন। ভেনিসের ডোজেকে তাঁরা যা-যা উপহার দেন, ১০৫১ প্রীষ্টাব্দে লেখা মারিনো ফালিএরোর প্রাদাদের মূল্যবান দ্রবাের তালিকায় তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। সেসব উপহারের মধ্যে ছিল স্বয়ং কুবলাই থাঁ-র দেওয়া আংটি, তাতারদের পোশাক, তেফলা একটি তরবারি, টাঙ্গুটের চমরি গাই-এর রেশমী লোম, কস্তরী মুগের শুকিয়ে-রাখা পা আর মাথা, স্কমাতার নীলগাচের বাজ।

"কিন্তু বাইরে যা এনেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশী সম্পদ এনেছিলেন পোলো তার শ্বভিতে বহন করে। জেনোয়া-র কারাগারে বসে সেই শ্বভি-সমূত্র-মন্থিত কাহিনীই তিনি মুগ্ধ শ্রোতাদের কাছে বলে যেতেন।

"মুগ্ধ শ্রোতা কারা? না, শুধু তাঁর কারাসঙ্গীরা নয়, জেনোয়া-র অভিজাত সম্প্রানায়ের আমির-ওমরাহ পুক্ষ-মহিলা স্বাই। এই কারাকক্ষ তথন জেনোয়া-র তীর্থস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে—রপকথার চেয়ে বিচিত্র স্কৃষ ক্যাথের অপরপ কাহিনীর মধুতীর্থ।

"কিন্তু সাগর-সম্রাক্তী ভেনিসের পরম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র মার্কো পোলো জেনোয়া-র কারাগারে কেন? সে অনেক কথা। দেশে ফেরবার মাত্র তিন বছর বাদে ভেনিসের চিরপ্রতিদ্বনী জেনোয়া-র নৌবাহিনী লাম্বা দোরিয়ার নেতৃত্বে একেবারে আন্তিয়াতিক সাগরে চড়াও হয়ে এল। আর সকলের সক্ষেমার্কো পোলো গেলেন একটি রণতরীর অধিনায়ক হয়ে যুদ্ধে। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েই আরো সাত হাদ্ধার ভেনিসবাসীর সঙ্গে তিনি জেনোয়ায় বলী হলেন।

"জেনোয়া-র কারাগারে তাঁর মৃথ্ধ শ্রোতাদের মধ্যে হেলে-পড়া মিনারের শহর পিসা-র এক নাগরিক ছিলেন। নাম তার রান্টিসিয়ানো। কাব্যের ভাষা প্রেমের কাহিনীর অপরূপ ভাষা হিসেবে ফরাসী তথনই ইউরোপে সর্বে-সর্বা হয়ে উঠেছে। পিসা-র লোক হলেও সেই ফরাসী ভাষায় রান্টিসিয়ানোর অসাধারণ দথল ছিল। মার্কো পোলোর অপূর্ব সব কাহিনী সেই ভাষায় তিনিট্রক রাথতেন।

"তাঁর দেই টুকে-রাথা কাহিনীই সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছে তারপর। দেড়ণো বছর বাদে জেনোয়া-র আর এক নাবিক সেই কাহিনীর ল্যাটিন অফুবাদ পড়তে-পড়তে, সিপাঙ্গুর সোনাম মোড়া প্রাসাদচ্ড়া যেথানে প্রভাত-সূর্যের আলোয় ঝলমল করে সেই স্থান্ত করা থের স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছেন। সেনাবিকের নিজের হাতে সই করা ও পাতার ধারে-ধারে মন্তব্য লেখা বইটি এখনো সেভিলের কলম্বিনায় গেলে দেখতে পাওয়া যায়। সে-নাবিকের নাম কলম্বাস।

"আরো প্রায় ত্-শো বছর বাদে ড্যানিয়েল ডিফো মাজিদের এক টুকিটাকি শবের জিনিসের দোকানে রাস্টিসিয়ানোর অন্থলিখিত এমনি আর একটি পুঁথির সন্ধান পান। সেই পুঁথি থেকেই তেত্রিশ বছর বাদে রবিনসন ক্রণোর গল্প তিনি গড়ে তোলেন।"

মর্মরের মতে। মস্তক যাঁর মস্ত্রণ সেই শিবপদবাবু এবার বুঝি না বলে পারলেন না, "কিন্তু রবিন্দন জুণো মেয়ে হলেন কি করে ?"

"সান কাও চি-র যে-গল্প মার্কো পোলোর মূথে শুনে রাফিসিয়ানো টুকে রেখেছিলেন, তাতে মেয়ে বলেই তাঁকে বর্ণনা করা আছে। ড্যানিয়েল অবশ্র ধ্য-গল্পের নামিকার নাম ও জাতি তুই-ই পান্টেছেন।"

মাথার কেশ খাঁর কাশের মতো ভুজ সেই হরিসাধনবাবু বললেন, "কিন্তু সেই পুঁথির গল্লটা কিছু ভুনতে পারি ?"

"সেই গল্প শুনতে চান? কিন্তু আসল কাহিনী অনেক দীর্ঘ, সংক্ষেপে তার সারটুকু আপনাদের বলছি শুফুন···

"হং রাজবংশের রাজধানী তথনও উত্তরের কাইফেং থেকে টাঙ্কুট দৌরাজ্যে কিন্দাই নগরে সরিয়ে আনা হয়নি। পৃথিবীর আশ্চর্যতম শহর হিসাবে কিন্দাই- এর নাম কিন্ধু তথনই মালয়, ভারতবর্ষ, পারক্ত ছাড়িয়ে হুদূর ইউরোপে পর্যন্ত পৌছেছে। ছাদশ তোরণ ও ছাদশ সহ্র সেতৃর এই নগরে চুয়ান উ নামে এক সদাগর তথন বাস করেন। সদাগরের মণি-মাণিক্য ধন-রত্বের অবধি ছিল না, কিন্তু সবচেয়ে ম্ল্যবান বে-সম্পদ তাঁর ছিল, সে হল তাঁর একমাত্র কন্তান হা

"কিন্দাই-এর খ্যাতি যেমন সারা পৃথিবীতে, নান স্থ-র রূপের খ্যাতি তেমনি সারা চানে তথন ছড়িয়ে গেছে। অসামান্ত রূপ হয় নিজের, নয় সংসারের সর্বনাশ ডেকে আনে। নান স্থ-র রূপের বেলাম্বও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হল না। উত্তরের কিতানরা তথন কাইফোং-এর ওপর সমুদ্রের তরক্ষের মতো বারবার হানা দিচ্ছে। সেই কিতানদের দলপতি চুয়ো সান-এর কানে একদিন কি করে নান স্থ-র অসামান্ত রপ-লাবণ্যের থবর পৌছল। কাইফোং-এর নগর প্রাকারের ধারে তার হরন্ত সৈত্যবাহিনীকে থামিয়ে চুয়ো সান তার সদ্ধির শর্ত হং রাজসভায় জানিয়ে পাঠাল, ঘাদণ তোরণ ও ঘাদশ সহস্র সেতুর যে নগরের মরক্ত নীল ইদের জলে স্বপ্নের মতো সব হরিং দ্বীপ ভাগে সেই নগরের স্বপ্রেষ্ঠ সম্পদ চীনের নয়নের মণি নান স্থ-কে তার চাই। নান স্থ-কে পেলেই কইফেং এর প্রান্ত থেকে ভাটার সমুদ্রের মতো তার হুর্ধ্ব বাহিনী সরে যাবে।

"সমস্ত চীন চঞ্চল হয়ে উঠল এ-সংবাদে, রাজ্মভা হল চিন্তিত, নান স্থ-র পিতা চুয়ান উ সদাগর প্রমাদ গণলেন।

"একটি মাত্র মেয়ের জীবন বলি দিয়ে সমগ্র চীনের শাস্তি ক্রয় করতে স্থং রাজসভা শেষ পর্যন্ত দ্বিধা করলেন না। চ্য়ান উ-র কাছে আদেশ এল নান স্থ-কে কাইফেং-এ পাঠাবার।

"জাফরি-কাটা জানলার ভেতর দিয়ে আর গজদন্তের পাথার ওপর দিয়ে ব্রীড়াবনতা নবযৌবন। নান স্থ তথন বাইরের পৃথিবীর ঘেটুকু পরিচর পেয়েছে তার সমস্থই জুড়ে আছে একটিমাত্র মাহুষের মুথ। সে-মুথ কিন্সাই নগরের তহুণ নৌ-সেন্পতি সি হুয়ান-এর।

"নান স্থ কেঁদে পড়ল বাপের পায়ে, নতজাত্ব হল সি হয়ান। কিও চুয়ান উ নিরুপায়। রাজাদেশ লভ্যন করার শক্তি তার নেই।

যেতেই হবে নান স্থ-কে সেই বর্বর কিতান-দলপতিকে বরণ করবার জন্মে উত্তরের সেই হিমের দেশে। নিম্নতির নিষ্ঠুর পরিহাসে সি হুম্বান-এর ওপরই নান স্থ-কে নিয়ে যাবার ভার পড়ল।

"ছাদশ তোরণ আর ছাদশ সহস্র সেতুর নগর থেকে সি ছয়ান-এর রণপোত যেদিন মেঘের মতো শাদা পাল মেলে রওনা হল সমস্ত কিন্সাই নগর সেদিন চোথের জল ফেললে। কিন্তু সি ছয়ান আর নান স্থ-র মনে কোনো তঃখ সেদিন নেই। ভাগ্য তালের যদি পরিহাস করে থাকে ভাগ্যকেও তারা বঞ্চনা করবে—এই তাদের সংকল্প।

"সাত দিন সাত রাত রণপোত ভেসে চলল সীমাহীন সাগরে। রণপোতের হাল ধরে আছে স্বরং দি হুয়ান। উত্তরে হিমের দেশের কোনো বন্দরে নয়, দক্ষিণের রৌলোজ্জ্ব সাগরের মায়াময় কোনো দ্বীপই তার লক্ষ্য। একবার প্রেখানে পৌছলে নি:শব্দে রাত্রের অন্ধকারে নান স্থ-কে নিয়ে সে নেমে যাবে। স্থং সাম্রাজ্যের অবিচার আর বর্বর কিতান বাহিনীর অত্যাচার যেখানে পৌছন্ন না তেমনি এক নির্জন দ্বীপে নান স্থ-কে নিয়ে সে বর বাঁধবে। হালকা হাঁসের পালকের ভেলা সেজন্যে সে আরে থাকতেই সঙ্গে নিয়ে এসেচে।

"মান্থবের এ-স্পর্ণায় ভাগ্য বৃঝি তথন মনে-মনে হাসছে। সাত দিন সাত বাত্রি বাদে হঠাৎ ত্রোগ নেমে এল আকাশে। ত্রোগ ঘনাল মান্থবের মনে।

"সি হয়।ন নিজের হাতে হাল ধরায় তার অস্কুচরেরা গোড়া থেকেই একটু বিশ্বিত হয়েছিল, সাত দিন সাত রাত্রিতেও গন্তব্য স্থানে না পৌছে তাবা সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। উত্তর নয়, দক্ষিণ দিকেই তাদের রণপোত চলেছে, আকাশের তারাদের অবস্থানে সে-কথা বোঝবার পর তাদের সে সন্দেহ বিদ্রোহ হয়ে জ্বলে উঠল।

"রাত্রের আকাশে তথন প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে। সমুদ্র উঠেছে উত্তাল হয়ে। ভাগোর সক্ষে যারা জ্যা থেলে, বিপদকেই স্থযোগরপে বাবহার করবার সাহস তারা রাথে। এই ঝটিকাক্ষ সমুদ্রেই পালকের ভেলা সমেত নান স্থ-কে নিচে নামিয়ে সি হয়ান তথন নিছে নেমে-যাবার উপক্রম করছে। বিদ্রোহী অস্কুচরেরা হঠাৎ এসে তাকে ধরে বেঁধে ফেলল।

"উন্মন্ত এক তরঙ্গের আঘাতে রণপোত থেকে ভেলা সমেত দূরে উৎক্ষিপ্ত হতে-হতে নান হ শুধু ঝড়ের গর্জন ছাপিয়ে একটা চিৎকার শুনতে পেল। 'ভর নেই নান হা, ভগ নেই। আমি যাছিছ। আমি যাব-ই।'

"জ্ঞান যখন হল নান স্থ-র ভেলা তথন ছোট্রো এক পার্বত্য দ্বীপের সৈকতের ওপর পড়ে আছে।

"সভরে নান স্থাউঠে বসল, উংক্ষিতভাবে তাকাল চারিদিকে। করেকটা সাগর-পাথি ছাড়া কোথাও কোনো জনপ্রাণী নেই। দূরে অশাস্থানীল সমুদ্রের টেউ পার্বত্য তটের ওপর ক্ষণে-ক্ষণে আছড়ে এসে পড়ছে।

. "শশকের মতো ক্ষু নবনী-কোমল নান স্থ-র পা—সে-পা তো কঠিন পার্বত্য ভূমির ওপর দিয়ে হাঁটবার জন্ম নয়, তবু নান স্থ-কে ক্ষত-বিক্ষত পায়ে সমস্ত খীপ পরিভ্রমণ করতে হল; কোথাও কোনো জনপ্রাণীর দেখা সে পেলে না।

"তৃষার-ধবল নান স্থ-র অতিস্বকোমল হাত—গঙ্গদন্তের চিত্রিত পাথা ছাড়া আর কিছু যে-ছাত কথনও নাড়েনি, তবু সেই হাতে কণ্টকগুলা থেকে ফল ছিড়ে নান স্থ-কে কুধা নিবৃত্তি করতে হল। "ভীক্ন সকজ্ঞ নান স্থ-র চোখ—আঁথি পল্লব তাঁর কাঁপতে-কাঁপতে একটু উঠেই চিরকাল নেমে এমেছে; তবু সেই চোখ উৎকণ্ঠিতভাবে মেলে পাহাড়ের চূড়াথেকে দ্র সাগরের দিকে তাকে চেন্নে থাকতে হল দিনের পর দিন সি হুয়ান-এর আশায়। আসবে; সে বলেছে, আসবে-ই।

"কত দিন কত রাত গেল কেটে। উত্তরের আকাশে কতবার সপ্তর্যিমণ্ডলের বদলে শিশুমার আর শিশুমারের বদলে সপ্তর্যি প্রবতারার প্রধান প্রহরী হয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করে গেল। তার কোনো ছিসেবই নান স্থ-র আর রইল না।

"কথন খীরে-ধীরে তার হৃদয় থেকে সমস্ত লজ্জা আর দেহ থেকে জীর্ণবাস ধসে পড়ে গেল সে জানতে পারলে না।

"অনেক-কিছু তার গেল, গেল না শুধু চোথের সেই উৎস্থক দিগন্ত সন্ধানী দিষ্টি আর মনের সেই অবিচলিত প্রতীক্ষা।

"একদিন সেই প্রতীক্ষা সফল হল। দূর দিক্চক্রবালে দেখা দিয়েছে শাদা পালের আভাস। দেখতে-দেখতে দূরের সেই পোত স্পষ্ট হয়ে উঠল, লাগল এসে শিলাকঠিন কুলে।

"কে নামছে দেই পোত থেকে। ওই তো সি হয়ান!

"মধীর আগ্রহে পাহাড়ের চূড়া থেকে উচ্ছল ঝরনার মতো নামতে লাগল নান স্থ।

"মাঝপথেই সি হুয়ান-এর সঙ্গে দেখা হল।

"উচ্ছুসিতভাবে নান স্থ থেন গান গেয়ে উঠল, এসেছ সি হয়ান, এসেছ এতদিনে ?'

"লুরভাবে যে তার দিকে এগিয়ে আসছিল সে যেন অনিচ্ছা সত্তেও একটু বিমৃতভাবে চমকে দাঁড়াল, কর্কশ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে—'এসেছি এতদিনে মানে? কে তুমি!'

"সি হয়ান-এর বিস্মিত অথচ লুক দৃষ্টি নিজের সর্বাঙ্গে অহুভব করে নান হ কাতরভাবে বললে, 'আমায় চিনতে পারছ না সি হয়ান। আমি নান হ।'

"'নান স্থ! নান স্থ তো এই বাপের নাম। ষে-বীপ থুঁজতে আমরা বেরিয়েছি, ষে-বীপ এতদিনে থুঁজে পেয়েছি!'

" 'আমার থোঁকে তা হলে তুমি আসোনি ? এসেছ দ্বীপের থোঁজে!'

" 'হাা, এই নান স্থ দ্বীপের থোঁজে—সাত সাম্রাজ্যের ঐশ্ব্য যার মাটিতে প্রেণিতা আছে। বলো কোথায় সে-এশ্ব্য ?' "অশ্রসজন চোথে নান স্থ এবার যেন আর্তনাদ করে উঠল—'তোমার কি কিছু মনে নেই সি হুয়ান! মনে নেই তোমার রণপোত থেকে কেমন করে ঝড়ের রাতে আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছিল ?'

"'বণপোত থেকে ছাড়াছাড়ি! সাত পুরুষে আমাদের কেউ বণপোত চড়েনি। আট পুরুষ আগে এক সি হুয়ান কিবকম নৌ-সেনাপতি ছিলেন বলে শুনেছি। এই নান স্থ খাপের গুপ্ত তথ্য নাকি তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। কিন্তু সে তো কাইফেং যথন চীনের রাজধানী ছিল সেই ছ্-শতান্ধী আগের কথা!'

"'ত্-শতান্ধী আগেকার কথা!' অস্পষ্ট আবেগক্ষদ্ধ স্বরে উচ্চারণ করলে নান স্থ, তারপর নবাগত নাবিকের লুন্ধ দৃষ্টিতে হঠাৎ নিজের পরিপূর্ণ নগ্নতা আবিদ্ধার করে চমকে উঠল।

"নাবিক তগন লোল্প ভাবে তার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। নান স্থ শরাহত হরিণার মতো প্রাণপনে ছুটে পালাল, ছুটে পালাল সেই পর্বতচ্ছার দিকে, জীবনের পরম স্বপ্র আজন্ত যাকে যিরে আছে।

"কিন্তু পদে-পদে তার দেহ কি গুরুভারে যেন ভেঙ্গে পড়তে, লুব্ধ হিংল্র নাবিকের হাত থেকে আর বৃঝি রক্ষা পাওয়া যায় না।

"পর্বতচূড়ার প্রাস্তে এসে যথন সে আছড়ে পড়ল তথন শরীরে এতটুকু শক্তি আর তার অবশিষ্ট নেই।

"কিন্তু লুক নাবিক তাকে সবলে আকর্ষণ করতে গিয়ে হঠাৎ সভয়ে শিউরে পিছিয়ে এল।

"সবিশ্বদ্ধে নান স্থ একবার তার দিকে, তারপর নিজের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার একাগ্র প্রতীক্ষা দীর্ঘ ছুই শতাব্দী ধরে যে-যৌবনকে অক্ষয় করে ধরে রেখেছিল দে-যৌবন দেখতে-দেখতে সরে যাচ্ছে। চোখের ওপর তার শরীর শুকিয়ে যাচ্ছে, কুকড়ে যাচ্ছে, কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে।

"বহু যুগের অভ্যাদে আক্তর দৃষ্টিতে দ্ব-দিগস্তের দিকে সে বুঝি একবার তাকাল। চারিদিকে নীল সমৃদ্র মথিত করে ও কারা আসছে! 'কারা'?— সে চিৎকার করে উঠল।

"'ওরাও সি হুয়ান!' অট্টহাস্থ করে উঠল নাবিক, 'হুয়ান-এর পাঁচ হাজার বংশধর! ওরাও আসছে এই নান স্থ ছাপের গুপ্তধনের সন্ধানে, আসছে পুড়িয়ে মারতে সেই ডাকিনাকে ছু-শতাব্দা ধরে এ-ছাপের গুপ্তধন যে আগলে রেখেছে!'

"বে-পাহাড়ের চূড়া থেকে নান স্থ-র উৎস্ক চোথ ত্-শতাব্দী ধরে দিক্-

চক্রবাল সন্ধান করে ফিরেছে সেদিন রাত্তে জীবস্ত মণালরপে তারই শীর্ষ সে উজ্জ্বল করে তুললে।"

ঘনশ্রামবাবু চুপ করলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকবার পর মর্মবের মতো মস্তব্ধ গার মহণ সেই শিবপদবার্ বললেন, "কিন্তু রবিন্সন ক্রুণোর সঙ্গে এ-গল্পের কোনো মিল তো নেই ?"

"থাকবে কি করে ?" ঘনশ্যামবাব্ একটু হাসলেন, "সপ্তদশ শতান্দীর ইংরেজ কসাই-এর ছেলে, গেঞ্জি আর টালির ব্যবসাদার ড্যানিয়েল ডিফো এ-গল্পের স্ক্রম মর্ম কতটুকু ব্রবেন! মোটা বৃদ্ধিতে তাই একে তিনি ছেলে-ভূলোনো গল্প করে তুলেছেন!"

"এ গল্পের আসল মর্মটা তা ছলে কি ?" মাথার কেশ যার কাশের মতো শুভ্র সেই ছরিসাধনবাব্ জিজ্ঞাসা করলেন। কিন্তু উত্তরে ঘনশ্যামবাব্ এমনভাবে তাকালেন যে, এ-প্রশ্ন দ্বিতীয় বার তোলবার উৎসাহ কারুর রইল না।